



# বিশ্বভারতী প্রক্রিকা

সম্পাদক শ্রীস্থারঞ্জন দাস

## বিশ্বভারতী প দ্রব্র

### সম্পাদক শ্রীস্থবীরঞ্জন দাস

### উনবিংশ বর্ষ। স্প্রাবণ ১৩৬৯ - আযাঢ় ১৩৭০ · ১৮৮৪-৫ শক

#### বিষয়স্থচী

| শ্ৰীস্জাতি দত্ত                   |         | শ্রীপুণ্যশ্লোক রায়                      |          |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|
| দ্বিজেন্দ্রশাল রায়ের কবিতা       | २७०     | বাংলাভাষার হুর ও ছন্দ : আলোচনা           | २२১      |
| শ্ৰীকালিদাস ভট্টাচাৰ্য            |         | ঞ্জীপ্রবোধচন্দ্র সেন                     |          |
| মাহ্য ও বিশ্বজ্ঞগৎ                | ٩       | 'ছন্দ-ধাঁধা' পরিচয়                      | 766      |
| ক্ষিতিমোহন সেন                    |         | শ্রীবিজিতকুমার দত্ত                      |          |
| শুভ্যাত্রা                        | ১২৬     | রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়                 | 7@8      |
| শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়    |         | গ্রন্থপরিচয় • দ্বিজেন্দ্রপ্রদঙ্গ        | ৩০৭      |
| ইভে৷ আন্দ্রিচ                     | 522     | ঞ্জীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য                  |          |
| সরকারী দলিলে রবীক্রসাহিত্য-সমালোচ | ना २५७  | আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান                  | ¢•       |
| শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস            |         | রসাবৈত্তবাদ                              | ₹8¢      |
| গ্রন্থপরিচয়                      | २२७     | গ্রন্থপরিচয়                             | ৩১৩      |
| ঞ্জীদিলীপকুমার রায়               |         | শ্রীভবতোষ দত্ত                           |          |
| দ্বিজেন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি         | २৮७     | বাংলা কাব্যে হুই রীতি                    | ৩২৩      |
| শ্রীদেবত্রত মুখোপাধ্যায়          |         | শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল                     |          |
| জন্ স্ট†ইনবেক                     | ಅಆಕ     | ভারতবর্ষীয় সভা ৮৬, ১৫৩, ২               | ३১, ७८२  |
| শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য             |         | <u>জ্</u> রীরথী <u>ন্দ্র</u> নাথ রায়    |          |
| গ্রন্থপরিচয় ১০                   | ॰१, ४२७ | দ্বি <b>জেদ্রলাল</b> · <b>জী</b> বনভাগ্য | २१२      |
| শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়    |         | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর                        |          |
| শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা           | ৩৭০     | ছ <b>ন্দ-কণিক</b> া                      | ۵        |
| দি <b>জেন্দ্রলাল</b> রায়         |         | <del>ছन्द-</del> सांधा                   | 775      |
| সনেট : রবীন্দ্রনাথকে লিখিত        | २৫२     | চিঠিপত্র ১                               | २४, ७२ ১ |
| শ্রীনীহাররঞ্জন রায়               |         | ছন্দ                                     | २७१      |
| গ্রন্থপরিচয়                      | >0%     | পত্ৰাবলী · সি. এফ. এগুৰুদ্ধকে লিখিড      | 809      |
|                                   |         |                                          |          |

24

| শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র                                           |            | শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত                      |            |  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|--|
| আরাজ্যের । শএ<br>আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সংগীত                    |            | গ্যা-জন প্যাৰ্গ                          | 376        |  |
| শতবার্ষিক এদ্ধাঞ্জলি রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-                          |            |                                          | 434        |  |
| এম্বর্জী                                                       | 98         | मन्भापरकत्र निर्वपन ১১१, ७১२             | , 8७२      |  |
|                                                                |            |                                          |            |  |
| শ্রীশিশিরকুমার দাশ                                             |            | শ্রীস্কুমার সেন                          |            |  |
| কোম্পানির আমলে বাংলা ভাষা<br>'বাংলা ভাষার হুর ও ছন্দ' : আলোচনা | १०<br>२२०  | রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ            | 98         |  |
| बीरेमलजातक्षन मज्मात                                           | ***        | শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়           |            |  |
|                                                                |            | •                                        |            |  |
| স্বর্জিপি: 'যদি হান্ত জীবন প্রণ· ·'                            | 330        | রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রামদেশে            |            |  |
| স্বর্জিপি : 'হে নিরুপমা∙ •'                                    | २७०        | গ্রন্থপরিচয়                             |            |  |
| স্বর্জিপি: 'পিনাকেতে লাগে টকার'                                | ۹ دی<br>ر  |                                          |            |  |
| স্বরন্দিপি 'আমার প্রাণের মাঝে স্থধা আ                          | 85F        | শ্রীস্থনীলচন্দ্র সরকার                   |            |  |
| শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়                                         | 840        | আমাদের জীবনীসাহিত্য                      | 28¢        |  |
| প্রকাশবাদ ও রবীজনাথের                                          |            |                                          |            |  |
| <u> বাহিত্যজিজানা</u>                                          | >>¢        | শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত                    |            |  |
| রবীক্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য                                    | <b>282</b> | নাটকের নাটকীয়তা • দিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে | २७৮        |  |
|                                                                |            |                                          |            |  |
|                                                                | চিত্ৰ      | স্ফী                                     |            |  |
|                                                                |            | •                                        |            |  |
| শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর                                         |            | আলোকচিত্র                                |            |  |
| একাকী                                                          | ৩২১        | আইন-ই-আকবরীর একটি পৃষ্ঠা                 | ५७७        |  |
|                                                                |            | রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়                 | ১৬৬        |  |
| শ্রীনন্দলাল বস্থ                                               |            | ইভো আন্ত্ৰিচ                             | <b>578</b> |  |
|                                                                |            | দাঁগ-জন প্যাৰ্গ                          | ₹2€        |  |
| ভাবিনী                                                         | ,          | দিজেন্দ্রলালের 'সনেট' পাণ্ড্লিপিচিত্র    | २६३        |  |
| নটার পূজা                                                      | 775        | দ্বিজে <b>ল্ললাল</b> রায়                | २७৮        |  |
| Sharman cateral                                                |            | জ্বন স্টাইনবেক                           | <b>≫</b>   |  |
| শীতের পদ্মা                                                    | <b>२७१</b> | সি. এফ. এণ্ডরুজ                          | 8•9        |  |
|                                                                |            |                                          |            |  |



ভাবিনী শ্ৰীনন্দলা**ল বহু** -অন্ধিত ॥ ১৮ ফেব্ৰুয়ারি ১৯৫৯



## বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১ - শ্রাবণ-আধিন ১৩৬৯ - ১৮৮৪ শক

ছন্দ-কণিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

٥

ভাকিল কি তবে

মধু বাঁশরী রবে

একেলা যবে

বিজন নদী-পুলিনে

ছিন্তু বসে।
কেন এত ত্বরা

হল না ঘটভরা,

মনভ্রমরা
অজানা দূর-বিপিনে
উডিল সে॥

ર

ভাবি নব নব বাণী

যতনে গেঁথে আনি,

ছন্দোহার খানি

দিব গলে।

ভয়ে ভয়ে অবশেষে

তোমার কাছে এসে

কথা যে যায় ভেসে

আঁথিজলো॥

•

কোনো এক যক্ষ সে প্রভুর সেবাকাজে প্রমাদ ঘটাইল

উন্মনা

তাই দেবতার শাপে অস্তগত হল

মহিমা-সম্পদ

যত কিছু।

কান্তাবিরহগুরু

ছঃখ-দিনগুলি বৰ্ষাকাল তবে

যাপে একা

স্নিগ্ধ পাদপছায়া

সীতার স্নানজলে পুণা রামগিরি আশ্রমে॥

8

ভেঙে ভেঙে পড়িছে পা চলে যেতে
নব দল ধানক্ষেতে
বসন শিশিরে ভিজিল।
নবারুণ-রাগ গিরিশিখরে
ঘন ছায়াময় বনের 'পরে
কি শোভা স্ঞাল ॥

0

পৌর্ণমাসী উচ্চহাসি
কয় তারাকে,
আজকে কেন আর দেখি নে
পথহারাকে।

আপন দীপে অন্ধকারে পাও না বাধা, আমার দীপে চক্ষে লাগে আবোর ধাঁধা॥

৬

বিশ্বের স্থান্টিতে
যে বিধাতা শিল্পী ও কবি,
রসিকের দৃষ্টিতে
গাঁথিছেন কাব্য ও ছবি।
তোমাদের সংসারখানি
যুগলের চিত্তের
সংগীত-নৃত্যের
রচি দিক শিল্প ও বাণী

٩

দূরের মান্ত্র কাছের হলেই নতুন প্রাণের খেলা। নতুন হাওয়ায় নতুন ঋতুর ফুলের বসায় মেলা।

ь

প্রাণধারণের প্রবল ইচ্ছা থেকে

সামার বাঁধন ছাড়িয়ে থাকো যদি
গোলেম আমি রেখে পায়ে তোমার প্রণাম নিরবধি
বাঁচবে না কেউ নিত্যকালের তরে,
মরল যে জন ফিরবে না আর ঘরে,
যাত্রা-অস্তে মিলবে সাগর 'পরে
যতই দীর্ঘ হোক্-না ক্লান্ত নদী ॥

তখন সূর্য কিংবা রাতের তারা
ভাঙিয়ে স্থপন চাইবে না আর ফিরে—
মত্তমুখর ঝরনাজলের ধারা
গর্জনে আর চেতন করবে কি রে,
শীতের কিংবা চৈত্রেরি পল্লবে
নতুন ঋতুর বার্তা কি আর কবে,
অন্তবিহীন নিদ্রা কেবল রবে
অনন্ত রাত্তিরে ॥

2

নয়ন-অতিথিরে

শিমূল দিল ডালি ;—
নাসিকা-প্রতিবেশী

তা নিয়ে দেয় গালি।
সে জানে গুণ শুধু
প্রমাণ হয় ভ্রাণে,
রং যে লাগে রূপে
সে কথা নাহি জানে॥

20

মোহন কণ্ঠ স্থুরের ধারায় যথন বাজে বাহির-ভূবন তথন হারায় গহন-মাঝে। আকাশের বাণী ধরার ধূলায় বিশ্ব তথন নিজেরে ভূলায় ধরে অপ্রূপ নব নব কায় নবীন সাজে॥

۱۵

সকল প্রাণীর মধ্যে মান্ত্যকেই মনে হত সকলের সেরা। ভাষার মুখরতায় তার নৈপুণা। সেই ভাষা চিহ্ন ও সংকেতের এমন যোগাযোগ যাতে বাঁচিয়ে রাখে তার ভাষনা তার বাক্য। •তারি পরে আপন বুদ্ধিকে সে লাগিয়ে রেখেছে,
আপন প্রাণবায়্ খরচ করছে তাই নিয়ে।
কেউ বা গুঞ্জরিত করছে ছঃখের নিবিড়তা,
কেউ বা বিশ্বসংসারে প্রচার করছে হৃদয়ের মহর।
তার আয়ুর মেয়াদ অন্য প্রাণীর মতোই পরিমিত,
তবু তার বাণী হাজার হাজার বছর প্রতিধ্বনিত হয়।
কিন্তু হে ঝিল্লি, এর কিছুই তোমার নেই জানা।
তোমার স্থর তুমি রচনা কর প্রতিক্ষণে নিজের জন্মেই।
বসে বসে ভাবছিলেম এই-সব কথা,
তুলনা করছিলেম একের সঙ্গে আর, ফতির সঙ্গে লাভ।
এমন সময় হঠাৎ ঘনিয়ে এল কালো মেঘ,
মাথার উপরে ঝলসে উঠল গর্জে উঠল ঝড়,
মেঘ-ডাকা আকাশ থেকে ঝরতে লাগল
মোটা মোটা র্টির ফোঁটা।
চুপ করে গেল ঝিল্লির ধ্বনি।

25

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন

"ব্ৰহ্মচৰ্য্য গ্ৰহণ করব, কী গোত্ৰ আমার ?"

তিনি বললেন, "জানি নে তাত, কী গোত্ৰ তুমি।

যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি,

তাই জানি নে তোমার গোত্ৰ।

জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,

তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।"

সত্যকাম বললে হারিক্রমত গৌতমকে,

"ভগবন, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।"

তিনি বললেন, "সৌম্য, কী গোত্র তুমি ?"
সে বললে, "আমি তা জানি নে।

মাকে জিজ্ঞাসা করেচি, আমার গোত্র কী।

তিনি বলেচেন, যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম

তোমাকে পেয়েছি।

আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল।"

তিনি তখন বললেন, "এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।

সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি।
সমিধ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।"

30

আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলঙ্কারে।
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
নবীন পথিক তোমারি কথা মনে করে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পারো
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে॥

ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকগুলি কবিতাকণা রচনা করেন। কোনো কোনো সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দকেও বাংলায় রূপান্তরিত করেন। ক্ষেত্রবিশেষে কয়েকটি বিদেশী কবিতাকেও বাংলা রূপ দেন। কিন্তু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে বা 'ছন্দ' গ্রন্থে স্বগুলি দৃষ্টান্ত স্থান পায় নি। 'ছন্দ' গ্রন্থে ষেগুলি গৃহীত হয় তার কয়েকটি রচনা 'কুলিক্ষ' কাব্যে সংকলিত হয়েছে।

ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে রচিত আরও অনেকগুলি কবিতাকণা এখনও অপ্রকাশিত আছে। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ড্লিপি থেকে সংকলিত হয়ে এইজাতীয় কতকগুলি দৃষ্টান্ত-কবিতা 'ছন্দ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে 'সম্পূরণ' বিভাগে অচিরেই প্রকাশিত হবে। তার থেকে বাছাই-করা কয়েকটি রচনা প্রকাশ করা হল।

#### মানুষ ও বিশ্বজগৎ

#### কালিদাস ভট্টাচার্য

নিজেকে অতি উচ্চস্তরের জীব মনে করে মাসুষ যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুক-না কেন, এ কথা ভুললে চলবে না যে, তার দৈনন্দিন জীবনের বেশ অনেকখানি অংশ প্রকৃতির কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। আর দশ-গাঁচটা জীবের মত দেও একটা জীব, এবং জৈবিক ব্যবহারে জীবপ্রকৃতির নিয়ম লচ্চ্মন করার সামর্থ্য তারও নেই। তার ভৌতিক দেহটাও যেসব উপাদানে গঠিত তাদের ব্যবহার তো আগাগোড়াই জড়প্রকৃতির অলক্ষ্য নিয়মে পরিচালিত।

অবশ্য, এমন অনেক কাজও দে করে যা আপাতদৃষ্টে নিছক জৈবিক প্রেরণা -উদ্ভূত বলে মনে হয় না। কত রকমের সামাজিক রীতিনীতি ধর্মীয় আচারব্যবহার যে মেনে চলে, যাদের সঙ্গে জৈবিক প্রেরণার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু যদি এই কারণে বলা হয় যে, এইখানেই মান্তুষের মন্তুয়াত্ব, এই একটা ব্যাপারেই মান্তুষ অক্যান্ত জীবজন্ত পশুপক্ষীর অ-সমপর্যায়ী— তা হলে উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, কথাটা পুরোপুরি যথার্থ হল না। এইসব রীতিনীতি-আচারব্যবহারেও সে বহুলাংশে তাদের মতই অন্ধ। মান্তুষের বৈশিষ্ট্য শুরু এইটুকু যে, তার কাজকর্মের ক্ষেত্রটা অনেকখানি বিস্তৃততর। পশুপক্ষীদের অন্ধ কাজকর্মের কিছুটা সংসাধিত হয় বিশুদ্ধ পদার্থ-ও-রসায়নবিল্যা-সমত প্রাকৃতিক নিয়মে, বাকিটা ঘটে সহজাত সংস্কারবশে। মান্তুষের বেলায় এ ছই প্রকার কাজকর্মের উপরেও আছে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ, যেগুলিও সমভাবে অন্ধ। সহজ অন্তুকরণপ্রবৃত্তি ও সাম্প্রদায়িক ঐতিহের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির বশেই মান্তুষ এইসব সামাজিক ও ধর্মীয় কাজকর্ম করে।

'গামাজিক' ও 'ধর্মীয়' এই ছটি শব্দ এথানে বেশ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে। 'গামাজিক' কাজকর্ম বলতে ব্রুতে হবে ব্যাব্যাবাশিজ্য-সংক্রান্ত এবং রাজনীতিক ও লোকহিতকর সব জাতীয় কাজ, এবং 'ধর্মীয়' শব্দে আচারব্যবহার ছাড়াও যা-কিছু আধ্যাত্মিক ব্যবহার সবই ব্রুতে হবে। মোটকথা, প্রাচীন আর্থক্ষিরা যে এয়ী বার্তা ও দওনীতির কথা বলে গেছেন সেই ত্রিবিছাগত অধিকাংশ কাজই মার্ম্ব করে অন্ধভাবে। কেবল ইতর্জন নয়, শিক্ষিত মান্ত্র্যন্ত জীবনের অধিকাংশ সময়েই নিছক সংস্থারবশে বা সহজ অন্ত্র্করণপ্রবৃত্তির তাড়নায় চলে। ক'জন লোক জীবনের কতথানি সময়ে ধীর চিত্তে চিস্তা ক'রে কাজ করে ?

একেবারেই যে করে না, তা অবশ্য নয়। কিছু কাজ সে করে ধীর চিত্তে এবং নিজেকে সংঘত রেখে। কিন্তু এই আত্মসংঘম ও স্বকৃত কার্ধের ফলাফল অমুধাবনও কি অনেকাংশে সংস্কার ও অমুকরণপ্রবৃত্তি -জনিত নয়? সামাজিক ও ধর্মীয় কয়েকটি মূলনীতি অন্ধভাবে গ্রহণ করে তারই নিরিখে কি সে নিজ কর্মের ফলাফল বিচার করে না? অর্থাৎ, সাধারণ জীব হিসাবে সে যে তিমিরে পড়েছিল সেই তিমিরেই কি পড়ে থাকে না? অন্ধকার থেকে আলোকে আস্বার চেপ্তা হয়তো তার আছে, কিন্তু অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে পারল কৈ? সাঁতার যে জানে না সে 'লোট্রখণ্ডে'র মত তলিয়ে যায় না ঠিক, কিন্তু জলের মধ্যে হার্ডুব্-থাওয়াকে তো সাঁতার কাটা বলা চলে না? 'ইটপাটকেলে'র সহিত ডুবন্ত প্রাণীর পার্থক্য কিটুকু মাত্র।

ঐ যে হাব্ডুব্-থাওয়া, ওটাও ঘটে স্বাভাবিক জৈবিক নিয়নে। ইটপাটকেলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় জড়প্রকৃতির নিয়নে; সচেতন প্রাণীর কাজকর্ম জড়প্রকৃতির নাগালের কিছুটা বাইরে, থাকলেও আর-এক জাতীয় নিয়নে বাঁধা পড়ে, এবং তাকেই বলে জৈবিক নিয়ন। এই জৈবিক নিয়নের প্রকারভেদ ও স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা— স্বাতন্ত্রা— বলতে যা বোঝায় তার কিছু অংশও জৈবিক ব্যবহারে নেই। তার কোনো কাজ কার্যকারণ নিয়নের উর্দেষ্ণ নয়। যেথানেই কার্যকারণশৃঞ্জলা বিজ্ঞমান সেখানেই প্রকৃতির একাধিপত্য। মান্তবের কাজকর্মের অতি বিরাট একটা অংশ এই কার্যকারণ-নিয়মে শৃঞ্জলিত। অক্যান্ত প্রণীর তুলনায় সে একটু বেশি হাবুড়ুর্ থেতে পারে, সীমিত গণ্ডির মধ্যে একটু বেশি হাবুড়ুর্ থেতে পারে, সীমিত গণ্ডির মধ্যে একটু বেশি হাত-পা ছড়াতে পারে, বন্দী দশাতেও একটু হাসতে কাঁদতে পারে— এইটুকুই যা তার বিশেষত্ব। আর দশটা প্রাণীর মত সেও প্রকৃতিরাজ্যের বশন্ত্ব প্রজা। সে হয়তো একেবারে কৃষিমজুর নয়, হয়তো উচুদরের অফিস্র, কিন্তু সরকারি ফতোয়া নেনে চলতে সে বাধ্য।

সামাজিক ও ধর্মীয় কয়েকটা মূলনীতি সে অন্ধভাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্ব-সম্প্রাদায়গত চিস্তাধারায় নিজ কর্মের ফলাফল অন্থধাবন করে বলে তার এইসব তথাকথিত মন্ত্রোচিত কাজকর্মও প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা।

প্রশ্ন হতে পারে— সে কি সর্বদাই এইভাবে কয়েকটা মূলনীতি মেনে নেয়, সর্বদাই কি প্রচলিত পথে ফলাফল চিস্তা করে? ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয় না যে, বহুবার সে মূলনীতি ও চিরাচরিত চিস্তাধারার বিরুদ্ধেই বিজ্ঞাহ ঘোষণা করেছে? তাই যদি হয়, তা হলে তো আর সে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির আয়ত্ত হল না।

উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, এই ধরণের বিদ্রোহের অধিকাংশ স্থলেই থাকে অক্স কয়েকটা সমাস্তরাল (বা বিকল্প) মূলনীতি ও চিস্তাধারার স্বীকৃতি, এবং ঐ স্বীকৃতিও থাকে সমভাবে অন্ধ। আর সে হথন সদর্পে ঘোষণা করে যে, সে কোনো মূলনীতি বা কোনো প্রচলিত চিস্তাধারা নেনে না নিয়ে শুধু নিজ প্রত্যায়ের উপর নির্ভর করেছে, তথনও কি আমরা বলতে পারি না যে সেই প্রত্যয়গুলিও একাস্কভাবে প্রকৃতিদত্ত ? প্রত্যয়গুলি আসে কোথা হতে ? বহিঃসংসারের সহিত স্বাভাবিক আদানপ্রদানের ফলেই—এবং ক্রমবির্তনের নিয়্ম অনুসারেই— কি এই প্রত্যয়গুলি জন্মে নি ? পারিপার্থিক এবং নিজের ধাতুগত বৈশিষ্ট্যের মিলনেই যদি প্রত্যয়গুলি জন্মলাভ করে থাকে, তা হলে কার্থকারণ-নিয়মের বন্ধন থেকে মৃক্তি পাঞ্জা গেল কিরূপে ?

এ কথা বলতে চাই না যে, মান্ত্র সত্যই পুরোপুরি প্রকৃতির দাস। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে 'সবার উপরে মান্ত্র সত্য'— এই তত্ত্ব অতি সহজে স্থাপন করা যাবে না। হতে পারে, মান্ত্রের স্থান বিশ্বচরাচরের সমস্ত অচেতন পদার্থ ও সমস্ত সচেতন জীবের উর্দের, কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় না যে, তার স্থান প্রকৃতিরাজ্যের বাইরে। অবিরাম হাবুডুর্-থাওয়া, একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসার ক্ষমতা, প্রচলিত রীতিনীতির বিশ্বদ্ধে বিজ্ঞাহ, নিজ্ক প্রত্যায়ের উপর নির্ভর— এসবের কোনোটাই তার স্বাতন্ত্র প্রমাণ করতে পারে না।

এ দিক দিয়ে প্রাচীন চার্বাকমতাবলম্বী ও আধুনিক নেটিরিয়ালিট্ ঠিক কথাই বলেছেন। এরা কেউই মাম্ববের অভিনবত্ব অম্বীকার করেন নি। কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলেছেন, এই অভিনবত্ব জন্মলাভ

মানুষ ও বিশ্বজ্বগং

করেছে প্রকৃতির ক্রেণড়েই, এবং প্রকৃতিরই কার্যকারণ-নিয়মে। জননীর মেহলালিত শিশুর স্বাধীনতা কোথায় ? জননীর মর্যাদাকে সে অতিক্রম করবে কিরপে ?

প্রকৃতির পূজারী বৈজ্ঞানিক এইজন্ম মাষ্ট্র্যের কোনো রাজকীয় মর্যাদা স্বীকার করেন না। এই মর্যাদা বারা দিতে চান তাঁরা মান্ট্র্যেকে বসান বিশ্বজগতের একেবারে কেন্দ্রন্থলে। তাঁদের সমস্ত চিন্তাধারা, যা কিছু বক্তব্য এবং যা-কিছু কত্য সবই মানবকেন্দ্রিক। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক— এবং এই বৈজ্ঞানিকদের পদাশ্বাস্থ্যবারী একদল দার্শনিক ও সমাজসংস্কারক— কিন্তু এই মানবকেন্দ্রিকতার ঘোরতম বিরোধী। তাঁরা মনে করেন যে মান্ত্র্য আপনাকে বিশ্বস্থার কেন্দ্রন্থলে বসিয়েই নিজের সর্থনাশ ডেকে এনেছে। নিঃসীম বিশ্বজগতের অগণিত গ্রহতারকার মধ্যে পৃথিবী একটিমাত্র নগণ্য গ্রহ, এবং এই পৃথিবীবাসী অগণিত পশুপক্ষীকীটাদির মধ্যে মান্ত্র্য মাত্র একপ্রকারের জীব। কী অধিকারবলে সে আপনাকে জগতের ভারকেন্দ্রন্ধ্রপ আত্মপরিচয় দেয় ? তা ছাড়া, কোটি কোটি বংসর পূর্বে স্কান্ত্র— হয়তো বা অনাদি— এই ব্রন্ধাণ্ডের ইতিহাসে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে এই সেদিন, এবং তারও অনেক পরে জন্মলাভ করেছে মান্ত্র্য। কী রাজতিলক ললাটে ধারণ করে সে মর্তে অবতীর্ণ হল যে সে দম্ভভরে একা গিয়ে বসবে জগদীশ্বরের পাদণীঠতলে, বিশ্বসভার কেন্দ্রাসনে ?

এই কারণেই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানপদ্ধী আধুনিকের দল এতকাল-প্রচলিত আপামর সাধারণ -স্বীক্বত মানবকেন্দ্রিকতার মূলোংসাদনে এত সচেষ্ট। বিশ্বজগতের সঠিক ভারকেন্দ্রটি নির্দেশ করে তাঁরা ঘা-কিছু মানবকেন্দ্রিক শাস্ত্র ও বিহ্যা এতকাল ধরে গড়ে উঠেছে তার সমস্তটাই 'ঢেলে সাজাতে' আরম্ভ করেছেন। এই আমূলসংস্কারে তাঁরা অনেকথানি কৃতকার্যতাও লাভ করেছেন।

কিন্তু 'আজগুবি ত্নিয়ার খেলা' হল এই যে, যে মানবকেন্দ্রিকতাকে নিঃসার ল্রান্তি বলে উড়িয়ে দেবার চেঠা চলেছে তাকে মিথ্যা বলে জানার পরও মায়্রুষ তার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে না। মিথ্যার প্রতি মোহ থাকা ব্যাপারটা কিছু আজগুবি "নয়—হয়তো 'মোহ' শক্ষটির অর্থ ই হল মিথ্যার প্রতি অযৌক্তিক আসক্তি। প্রকৃত আজগুবি ব্যাপার ঘটে তথনই যথন সেই মিথ্যার মিথ্যাত্ব ধরা পড়া সত্ত্বেও, এবং ঐ মিথ্যাত্বধারণা সাধনাপুই হওয়া সত্ত্বেও, মোহ কাটে না। মানবকেন্দ্রিকতার প্রতি মোহ যে আমাদের কাটে নি, তার প্রমাণ আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মেই উদগ্র ভাবে ফুটে ওঠে। ক'জন লোক, ক'জন বিজ্ঞানীই বা, বৈদান্থিক জীবমুক্তের মত নিজেকে ব্যাপক বিশ্বে বিলীন করে দিতে পেরেছেন ? যদিবা এই আত্মবিলোপ সন্তব্ব হয়, তা হলেও প্রশ্ন থেকে বায়— এদের মধ্যে ক'জনই বা মানবপ্রীতি হতে মুক্তিলভেন গুলাবাবাত্ব বড় বিজ্ঞানিকও কি পদে পদে মানবপ্রীতির পরিচয় দেন না ? আত্মপ্রীতি হতে মুক্তিলাভ সন্তব্বপর হলেও মানবপ্রীতি হতে মুক্তিলাভ সন্তব্বপর হলেও মানবপ্রীতি হতে মুক্তিলাভ সন্তব্ব হলেও মানবপ্রীতি হতে মুক্তিলাভ সন্তব্ব হলেও মানবপ্রীতি হতে মুক্তিলাভ সন্তব্বর হলেও মানবপ্রীতি হতে মুক্তিলাভ ত্বংসাধ্য, হয়তে। অসাধ্য। কারণ, মায়্রুষকে তার উচ্চাসন থেকে নামিয়ে আনার অর্থই হল ধর্মনীতি রাজনীতি প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দেওয়া। ক'জন তা করতে পেরেছেন? আধুনিক বিজ্ঞানপন্থীরা ধর্মনীতি রাজনীতি ও স্মাজনীতিকে ঢেলে সাজাছেন, এ কথা ঠিক; কিন্তু তাঁরা তো এই বিত্যাগুলি নস্তাৎ করেন নি— তাঁরা যে কাজে ব্রতী সেটা হল এই বিত্যাগুলির নৃতন রূপায়ণ। কিন্তু নব-রূপায়িত বিত্যাগুলিও কি মানবকল্যাণমুখী নয় ? অথবা, কল্যাণ-অকল্যাণের কথা ছেড়ে দিলেও, এগুলি কি মানবীয় ব্যবহারের বিজ্ঞান নয় ? বিশ্বনিধিলের

পটভূমিতে মামুষ যদি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষু কীট -সমান হয়, তা হলে তার ব্যবহার নির্নে, তার কল্যাণের জন্ত শাস্ত্ররচনার কী প্রয়োজন? যদি বল মামুষ তো তার সগোত্র জীবের ব্যবহার ও তান্দের কল্যাণের কথা চিস্তা করবেই, তা হলে বলব, মানবকেন্দ্রিকতার মোহ তো কাটিয়ে উঠতে পারলে না।

মানবকেন্দ্রিকতার প্রতি এই মোহ কেন কাটানো যায় না? নানাবিধ মোহমূল্যর প্রাচীন আর্থঋষির। আমাদের দিয়ে গেছেন। কিন্তু মানবকেন্দ্রিকতার কোনো মোহমূল্যর আছে কি? যদি না থাকে, তা হলে বুঝতে হবে এ জিনিসটার মূল বহুদুর প্রসারিত।

আপাত-অকাট্য যুক্তিতর্ক দিয়ে যদি প্রমাণ করে দিই অমুক জ্বিনিস্টা ভূল, অথচ তংসত্ত্বেও যদি ভূলটা কিছুতেই দূর হতে না চায়, তা হলে সেই পরিস্থিতির তু রকম ব্যাখ্যা সম্ভব :

- ১. ভূলের কারণটা ব্যতে পারি, এটাও ব্ঝি যে, কারণটা দূর হওয়া উচিত; অথচ বেশ উপলব্ধি করতে পারি যে, আমার পক্ষে এই কারণটা এথনই তু হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণটা কোনো-এক সময়ে দূর হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমার থাকে, এবং সেইজগ্রই যে ক্ষেত্রে বাস্তব অপসারণ কোনো ভাবেই সম্ভবপর বলে মনে হয় না সে ক্ষেত্রেও ঐ কারণের অপসারণ আমরা কল্পনায় সম্ভব করে তুলি। একটা দূয়াস্ত ধরা যাক। স্থাকে যে আকারে প্রত্যক্ষ করি আসল স্থা তার চেয়ে বহ্ণুণ বড়, ছোট স্থা মিথ্যা— এ জ্ঞান থাকা সবেও ছোট স্থা আস্তি কিছুতেই দূর হয় না। তার কারণ, স্থা ও আমার মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান সেটা আমি দূর করতে পারছি না। কেবল এখন পারছি না তা নয়, বাস্তবে এই দূরয় যে কী ভাবে অপসারিত হবে তাও জানি না। কিন্তু এই দূরয়াপসারণ আমি কল্পনা করতে পারি, এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, যদি কোনো দিন এই কল্পনা সত্যায়িত হয় তা হলে আমি স্থাকে তার বিরাটরপেই দেখতে পাব।
- ২. কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভূলের কারণটাই জানতে পারি না, অথবা সেই কারণের অপসারণ কল্পনায়ও আনতে পারি না, সে ক্ষেত্রে বলতে হবে ভূল আমার হয়ই নি। যা দেখছিলাম তা ঠিকই ছিল। প্রতিপক্ষই ত্র্ভেগ্য যুক্তিজাল বিস্তার করে আমাকে বিল্লান্ত করেছে। তথন স্বভাবতই আমার চেট্টা হবে কি করে ঐ যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি।

এখন দেখা যাক, মানবকেন্দ্রিকতা যদি মিথ্যাই হয় তাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলাম কি কারণে, এবং সেই কারণ দূর করা সম্ভব কি না। যদি প্রতিপক্ষ সেই কারণ দেখাতে না পারেন, অথবা যদি কল্পনাবিলাসেও সেই কারণ দূর করতে না পারি, তা হলে বলতে হবে প্রতিপক্ষই ভ্রাস্ত, এবং তার যুক্তিজালে কোখাও কোনো ছিদ্র আছে!

সব চেয়ে আন্চর্গের কথা এই ষে, বিজ্ঞানীরা এই কারণ কোথায়ও নির্দেশ করেন নি। বিপুলায়তন বিজ্ঞানসাহিত্যে কোথাও কোনো উল্লেখ নেই কেন আমরা মাছ্যুবকে বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থলে বসিয়েছিলাম। বড়জোর তাঁরা এই কথা বলেন, মাছ্যুষ্ব নিজেকে বড় করে দেখেছে বলে এই ভূল করেছে। কিন্তু এটা কোনো উত্তর হল না। নিজেকে এই ভাবে বড় করে দেখার নামই তো হচ্ছে মানবকেন্দ্রিকতা, এটা তো আর মানবকেন্দ্রিকতা-প্রতীতির কারণ নয়। 'ক'ই 'ক'এর কারণ হতে পারে না। যদি বা তাই হয়, তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়— এটা যে একটা দোষ, তা বুঝব কোন্ উপায়ে ? আর, যদিবা দোষ হয়, দ্র করব কী ভাবে ? বিজ্ঞানের দিক থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর আলে নি। তাঁরা শুধু উচ্চ মিনার হতে

মানুষ ও বিশ্বজগণ্ণ ১১

স্থ-উচ্চ রবে ঘোষণাই করে গেছেন— হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা জান না যে, তোমরা বিপুল বিশ্বের
— অসীম অমৃতভাত্তের— কণা মাত্র; তোমরা এই বিশের ভারকেন্দ্র হতে পার না।

শুধু ঘোষণা— তা যতই উচ্চকণ্ঠ হোক-না কেন— কখনোই প্রমাণপদবী লাভ করে না। বিজ্ঞানীরা হয়তো দাবি করবেন, তাঁরা তো চিরশ্রদ্ধিত মানবিক বিছাগুলির আমূল সংস্কারে সক্ষম হয়েছেন, এবং ঐ সংস্কার সাধিত হয়েছে তো বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে। উত্তরে আমরা বলব, সক্ষম তাঁরা হয়েছেন ঠিক, কিন্তু একটা অপ্রমাণ-স্ত্রের ভিত্তিতে একটা সমগ্র শাস্ত্র রচনা করলেই কি সেই শাস্ত্র প্রমাণ্য লাভ করে ?

মোট কথা এই যে, বিজ্ঞানপন্থীরা কিছুতেই দেখাতে পারবেন না যে মানবকেন্দ্রিকতায় বিশ্বাস একটা অন্ধ কুসংস্কার। এই বিরাট বিশ্বসংসারের বাসিন্দা 'আমি'-রূপ মান্ত্র্যটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটতুলা হতে পারি, কিন্তু তবু কেন আমার সব চিন্তা সব কতা আমার শত বিক্লন্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও সেই আমি-কেন্দ্রটির চারি ধারে আবর্তিত হয়? কুসংস্কার তাকেই বলা যেতে পারে যার থেকে অন্তত্ত কল্পনায় মৃক্তি পাওয়া সন্তব। কিন্তু আমি কি কথনও উপলন্ধি করতে পারি যে, আমি অথবা আমারই সহিত অন্ধান্ধিতাবে সম্পৃত্ত যেসব মান্ত্র্য রয়েছে, আমার কাজকর্ম আমার চিন্ত্রাধারা এদেরই কেন্দ্র করে ঘূর্ণীপাক থায় না? মহাজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা হয়তো কিছুকাল আত্মবিশ্বত হয়ে থাকতে পারেন, হয়তো বা ক্ষণেকের তরে মানবপ্রীতি পরিহার করে বিশ্বচরাচরের একান্ত-আপন মৃতিটা হদমন্ত্রম করতে পারেন। কিন্তু এই অচিরকালস্থায়ী সমাধিদশার পরেই আসে ব্যুখান, অর্থাৎ সাধারণ দৈনন্দিন জীবনধারা, এবং সে অবস্থায় আবার ফিরে আসে ক্ষণিকবিশ্বত সেই আত্মপ্রীতি ও মানবপ্রীতি। শুধু ফিরে আসে বললে যথেষ্ট হবে না— ব্যুখানদশায় এই মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা ঐ ক্ষণাস্বাদিত বিশ্বমৃতিটাকে মানবকল্যাণেই ব্যবহার করে থাকেন। যে মনোভাব প্রবৃত্তি বা চিন্তাধারা হতে চিরন্তন মৃক্তি কল্পনাও করা যায় না, তাকে অন্ধসংশ্বার বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা মূর্যতারই পরিচায়ক।

ষেহেতু মানবকেন্দ্রিকতা হতে মুক্তিলাভ অকল্পনীয়, অর্থাৎ, ষেহেতু একে মিথ্যা বললেও দোষ ঠিক কোথায় তা দেখানো অসম্ভব, অতএব মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানীয়া জেনে রাখুন যে তাঁদেরই যুক্তিজালে কোথাও কোনো ফাঁকি আছে।

এ কথা বলতে চাইছি না যে, অতএব মানবকেন্দ্রিকতা একটা প্রমাণসিদ্ধ তব্ব। আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, অপ্রমাণ আখ্যা দিয়ে একে উড়িয়ে দেওরা চলবে না। মনে রাখতে হবে, বিশ্বকেন্দ্রিকতার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। বিশ্বকেন্দ্রিকতা অপ্রমাণ— এমন কথা বলবার হু:সাহস আধুনিক কালে বোধ হয় কারও হবে না; কিন্ধ, তাই বলে, এটা যে প্রমাণসিদ্ধ অথবা অবশ্বস্থাকার্য— এমন কথা বলারও মৃক্তি নেই। মানবকেন্দ্রিকতা ও বিশ্বকেন্দ্রিকতা উভয়েই প্রমাণ-অপ্রমাণ গোষ্ঠার বাইরে ছটো বিভিন্ন পদ্দুলেট, যার প্রত্যেকটার দৃষ্টিকোণ থেকে স্থামঞ্জন মতবাদ গড়ে তোলা যায়।

বিজ্ঞান বিশ্বকেন্দ্রিকতা-রূপ পদ্টুলেটটি গ্রহণ করে বিশ্বজ্ঞগৎ সম্বন্ধে একটা মতবাদ গড়ে তুলেছে, এরই জোরে সে এই পদ্টুলেটটির মহিমা প্রচার করে বেড়ায়। পদ্টুলেটটিকে সে প্রমাণপদবীতে উন্নীত করতে পারে নি। পারত যদি সে দেখাত যে, মানবকেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে বিশ্বজ্ঞগৎ সম্বন্ধে আর-একটা যে আধ্যাত্মিক মতবাদ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে তার মধ্যে বড় বড় ভূল আছে। তা কিন্তু সে দেখায় নি। সে

শুধু বলে চলেছে যে আধ্যাত্মিক মতবাদ, বা তার ভিত্তিস্বরূপ যে মানবকেন্দ্রিকতা, তা তার কাছে একাস্ত অবোধ্য। এটাও যে একটা চলনদই পর্চ্চুলেট নয়, এটা সে কোনোদিনই দেখায় নি, দেখাতে পারেও না। অনাদিকাল থেকে শুরু করে সেদিন পর্যন্ত মানবকেন্দ্রিকতাই ছিল সব সভ্যতা সব সংস্কৃতির মূল পর্য্চুলেট। এমনকি, সাম্প্রতিক কালেও ইওরোপ ও মার্কিন ভূখণ্ডে বেশ একদল প্রতিপত্তিশালী দার্শনিক ও সাহিত্যিক বিজ্ঞানের হিমশীতল নিপ্রাণতা ও চরম মানব-উপেক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বহুনিন্দিত ও আজিকার সভ্যসমাজে প্রায়-অপাঙ্জেয় মানবকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছেন। হয়তো বা পর পর ছটা বিশ্বকংগী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। বিজ্ঞানীর স্পর্ধিত বিশ্বকেন্দ্রিক মনোভাব এই ছটা যুদ্ধের ফলে আজ কিছুটা হতমান। উনবিংশ শতান্দ্রীর উন্নাসিক তরুণ বিজ্ঞান হয়তো আজ প্রবীণতার ভারে ক্লিপ্ট। তার মূখ থেকে আজ তাই শুধু এই একটি কথা শুনতে পাচ্ছি— আমি তোমাদের মানবকেন্দ্রিকতা বুঝতে পারি না। উনবিংশ শতকের স্পর্ধিত নস্থাংকরণের ভূমিকা এখন অনেকটা য়ান।

পক্ষান্তরে, অমিতবিক্রম বিজ্ঞানের মুগোমুথি দাঁড়িয়ে মানবকেন্দ্রিকতাবাদও আজ যথেই সংযত ও আত্মনচেতন। বিজ্ঞানের বিশ্বগ্রাসী ক্ষ্ধার রূপ সে দেখেছে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে তার দানবীয় শক্তি, তার অপরিমিত প্রতাপ ও প্রতিপত্তি। তাই বিজ্ঞানের বিশ্বদ্ধে সে যে কথা বলতে চায় তা বলতে শিখেছে অতি সাবধানে, আটঘাট বেঁধে। বিশ্বকেন্দ্রিকতাও যে একটা চলনসই পদ্দুলেট হতে পারে, এ কথা সে অস্বীকার করে না, করবার ভরদাও পায় না। সে শুধু বলে, ঐ পদ্দুলেটটা এবং ওর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিজ্ঞানরূপ ইমারতটা কেবলই ইট-পাথরে তৈরি, বড় নিশ্রাণ এবং মার্য্যপর্শবিহীনতায় বড়ই কুংসিত। অর্থাং, মানবিকতাবাদীরা অতি সাবধানে মান্ত্য ও জগতের একজাতীয় তুলনামূলক মূল্যায়ন করে অগ্রসর হয়েছেন।

মানবিকতাবাদী মানবপূজারী, এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্বপূজারী। কি বৃদ্ধির প্রাথর্ণে, কি সংগঠনের ক্বতিত্বে, এরা কেউ কারও পিছনে দীর্ঘকাল পড়ে থাকেন না। ভিন্ন ভিন্ন পট্লেট মেনে নিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এরা বিশ্বজ্ঞগং ও মাত্র্যকে ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জপে দেখেছেন, এদের তুলনামূলক মূল্যায়ন করেছেন ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। পরস্পরের প্রতি উপেক্ষা বা অস্মা পোষণ করলেও, তৃতীয় কোনো বিচারকের দৃষ্টিতে এদের মধ্যে কোনো তরতমভাব ধরা পড়ে না। উভয়েই সমবলবান ও সমান ক্বতী। পার্থক্য শুধু মূলগত দৃষ্টিকোণে, স্বীকৃত পট্লেটে।

কিন্তু মোগল-পাঠানের এই ঘন্দে আমরা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করব ? ছট। দৃষ্টিকোণই তো আমরা একসঙ্গে মানতে পারি না। আমাদের তো কোনো-এক পক্ষ সমর্থন করতে হবে। একটা সহজ দৃষ্টান্ত ধরে অগ্রসর হওয়া যাক।

শিল্পকলার বিচারে দেখা যায় একই শিল্পকৃতি একজনের কাছে হৃদ্দর বলে মনে হয়, অপরের কাছে মনে হয় কুংসিত। এর জন্ম যদি কেউ বলেন যে, অতএব কারও বিচারই চরমসত্যজ্ঞাপক নয়, প্রত্যেকেই নিজ মিজ অভিকৃচি অনুযায়ী বিচার করে— তা হলে বলতে হবে যে, সমস্ত শিল্পকলা, তথা শিল্পকলা-বিচার, হল আগাগোড়া মিথ্যার বেসাতি। শিল্পকলা এবং শিল্পকলা-বিচার অবশ্রুই মানবকেন্দ্রিক, এবং ষেহেতু এরা

মানুষ ও বিশ্বজগণ্ণ ১৩

আগাগোড়াই মিথ্যা, শতএব মানবকেন্দ্রিকতা ব্যাপারটাই একটা বিরাট মিথ্যা, স্থপরিকল্পিত ধাপ্পাবাজী। এতে আনন্দ আছে প্রচুর, কিন্তু নেই কোনো শাশতের সন্ধান। শাশত সত্যের সন্ধান মেলে একমাত্র বিজ্ঞানীর বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে। এবং ঐ একই যুক্তিতে বলতে হয় যে, সমগ্র নীতিজ্ঞগং এবং মানবকেন্দ্রিক সমগ্র দর্শনশাশ্বও মিথা।

অথচ আবহমানকাল ধরে মাস্থ্য শিল্পচর্চ। নীতিচর্চা ও দর্শনচর্চা করে আসছে, এবং বিভিন্ন শিল্পকৃতি নৈতিক কাজকর্ম ও বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ভালোমন সত্যাসত্য বিচার করে আসছে। সমস্তটাই যদি মিথ্যার বেসাতি ও শৃশুগর্ভ আনন্দস্পষ্টিমাত্র হয়, তা হলে জিজ্ঞাস্থ এই যে, বৃদ্ধিমান মাস্থ্য আজও কেন এসবের চর্চা করে? শুধুই কি থানিকটা আনন্দ পাবার জন্ম ? প্রকৃত শিল্পী যারা, এবং যারা ধার্মিক ও দার্শনিক, তাঁরা কিন্তু এসবের মধ্যে শাশতের সন্ধান পেয়েছেন বলেই দাবি করেন। তাঁরা এগুলিকে কেবল বিলাসের উপচাররূপে গ্রহণ করেন নি। তা ছাড়া, আর-একটা কথাও ভেবে দেখা উচিত— এগুলি যদি বা কেবল বিলাস্যামগ্রী হয়, তা হলেও এ কথা অবশ্বস্থীকার্য যে, এর। যে জাতের আনন্দ স্থিষ্ট করে তা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাজনিত আনন্দ নয়, অনেক উন্নততর। এই উন্নততরত্বের মাপকার্টি কী ? এদের উচ্চজাতীয়ত্ব কি শাশতের অমুসন্ধান জন্ম নয় ?

প্রশ্ন হতে পারে— শিল্পকল। দর্শন ও ধর্মনীতির রাজ্যে, যেখানে পদে পদে এত মতদ্বৈধ, সেখানে শাশ্বতের অমুসন্ধিংসা আছে, এ কথা স্বীকার করি কিন্ধপে? ভাবখানা এই যে, স্বীকার করা যদি সম্ভব না হয় তা হলেই তো মানবিকতাবাদ খণ্ডিত হয়ে যায়। মানবপৃষ্ধারী মানবিকতাবাদী কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নানা ভাবে।

তাঁদের অনেকে সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অন্তর্নপ মতবৈধ আছে, অর্থাৎ কটাক্ষ করে বলতে চেয়েছেন যে তা হলে বিজ্ঞানকেও মিথ্যার বোঝা বলব না কেন? বিজ্ঞানের রাজ্যেও দেখতে পাওয়া যায়, আজ যে মত বহুজনস্বীকৃত কাল তার ভিত্তি থসে যাছে। আইনস্টাইন কি নিউটনের মত খণ্ডন করেন নি? এই উত্তরটার মধ্যে, অবশ্ব, অনেক ফাঁকি আছে। কিন্তু এইটুকুর দাপটেই অনেক বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানপদলেহী দার্শনিক ঘায়েল হয়ে পড়েছেন। উনবিংশ শতকের উন্নাসিকতা সংযত করে তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিজ্ঞানও সর্বাংশে বা অনেকাংশে তত্তায়ুসদ্ধান নয়। তাঁরা অবশ্ব একে নিছক বুদ্ধিবিলাসও বলবেন না। তাঁদের মতে বিজ্ঞান হল জগৎটাকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে বৃদ্ধির কাছে উপস্থাপিত করার একটা যৌক্তিক প্রয়াস। অর্থাৎ, এই পারিপাট্য যে সত্যই জগতে আছে, তা নয়; বৃদ্ধি আপন প্রয়োজনেই এই পারিপাট্য আপনার মনে রচনা করে— শিল্পপ্রেরণায় নয়, যুক্তির প্রেরণায়। শিল্পদর্শনাদির সহিত বিজ্ঞানের প্রভেদ এই য়ে, বিজ্ঞানস্বীকৃত পারিপাট্য আবেগমূলক নয়, আবেগলেশশুল্য বৃদ্ধি বা যুক্তি -মূলক।

বাক্চত্র এইসব মানবিকতাবাদী ও অসমৃত এই বিজ্ঞানবাদী দলের বিতণ্ডায় কিন্তু কোনো ইপ্লৈদিছি হল না। এই দলভুক্ত বিজ্ঞানবাদীরা তো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে বলেই ফেললেন যে, বিজ্ঞান সত্যামুসদ্ধান নয়, এবং 'মজ্জমানের তৃণথণ্ডাকর্ষণ' স্থায়ে তাঁরা বিজ্ঞান ও মানবিক বিভার মধ্যে যে প্রভেদ টানলেন তা প্রায় বালভাসিতের মতই শোনাল। মানবিকতাবাদীই বা কি লাভ করলেন? তিনিও তো দেখাতে পারলেন না যে, শিল্পকলা ধর্মনীতি ও দর্শন শাশ্বতামুস্দ্ধানমূলক?

মানবিকতাবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থন তথনই স্থষ্ঠ বলে গণ্য হবে যথন সে দেখাতে পারবে ষে, সেও বিজ্ঞানবাদীর তুলনায় কম শাখতা স্থাসদ্ধিংস্থ নয়। প্রথমে বিনা দিখায় ধরে নিতে হবে যে, বিজ্ঞান শাখত সত্যের অন্থসন্ধান করে এবং সার্থক ভাবেই করে। তার পরে দেখাতে হবে, বিজ্ঞান মানবকে ক্রিকতার বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি তুলেছে সেগুলি গ্রাহ্থ নয়, এবং কেন। সর্বশেষে নিজের পক্ষে জোরাল সদর্থক যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেখাতে হবে বিজ্ঞানের অন্থসন্ধানপন্ধতির সৃহিত তার অন্থসন্ধানপন্ধতির পার্থক্য কোথায়।

শিল্পকলাদি দৃষ্টান্তে ফিরে আসা যাক। বিজ্ঞান বলছে, এইসব বিভায় যাথার্থ্যের কোনো মাপকাঠি স্বীকৃত হয় নি; লোকে আপন-আপন অভিকৃতি অন্থ্যায়ী ভালোমন্দের বিচার করে; এইজন্তই এইসব বিভা আবেগমূলক ও নিতান্তই আপেকিক।

এর উত্তরে মানবিকতাবাদী বলবেন যে, এই যে আপেক্ষিকতার অভিযোগ আনা হয়েছে এটা নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। আমি যথন কোনো শিল্পকৃতিকে স্থলর বলি, বা কোনো কাজকে ভাল বলি, তখন এরকম কোনো কথা আমার মনে স্থান পায় না যে, এখন স্থলর বা ভালো বললেও পরে কুংসিত বা মন্দ বলতে পারি। অথবা, ঘূণাক্ষরেও এ কথা বলতে চাই না যে, এটা শুধু আমার দৃষ্টিতে স্থলর বা ভালো, অপরের দৃষ্টিতে কুংসিত বা মন্দ হতে পারে। তোমার বেলাতেও ঐ একই কথা, তোমার মনেও তখন এই জাতীয় সন্দেহ উকি দেয় না। আমি যখন এটাকে ভালো বা স্থলর বলি তখন পরিপূর্ণ ভাবেই বিশ্বাস করি যে এটা ভালো বা স্থলর, এবং তুমিও তাই কর। আমি বিনা বিধায় বিশ্বাস করি যে চিরদিনের জন্ম এটা ভালো বা স্থলর, আরও বিশ্বাস করি, জ্ঞানবান ও ক্রচিমান সকলেই একে তাইই বলবে, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, যারা এ কথা বলবে না তারা ভুল করবে। অর্থাং, আমি সহজ সরল ভাবে এর দৌন্দর্য ও নৈতিকতা মেনে নিই। তুমিও তাই কর। অতএব, শাশ্বতত্বের অস্বীকারমূলক আপেক্ষিকতার অবকাশ কোথায়?

এ কথা ঠিক যে, আমি যদি কোনো কাজকে ভালো বলি বা কোনো শিল্পকৃতিকে স্থন্য বলি এবং তৃমি যদি ঠিক সেই কাজকেই মন্দ বা সেই শিল্পকৃতিকে অস্থন্য বল, তা হলে নিশ্চয়ই তৃজনেই যথাৰ্থ কথা বলছি না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অতএব তৃজনেই অযথার্থবাদী। আপেক্ষিকতাবাদের মূলকথা হল— তৃজনেই অযথার্থ কথা বলছি। তা যথন হচ্ছে না, পক্ষান্তরে তৃজনেই যথন যাথার্থ্য দাবি করছি, তথন আপেক্ষিকতা আসে কোন্পথে?

আপত্তি হতে পারে, একই বিষয়ে একই সময়ে ছটি পরম্পরবিরুদ্ধ কথার প্রত্যেকটাই যথার্থ হতে পারে না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কি দাবি করছি যে ছজনেই সত্যদ্রপ্তা? অবস্থাটা একটু স্থির চিত্তে অমুধাবন করা প্রয়োজন। আমি দাবি করছি, আমিই সত্যদ্রপ্তা, তুমি লাস্ত ; এবং তুমি দাবি করছ, তুমিই সত্যদ্রপ্তা, আমি লাস্ত। এই ছই দাবি যদি পরস্পরবিরুদ্ধ হয়, তার একমাত্র অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের ছজনের মধ্যে যে-কেন্ট একজন সত্যকে শাখতকে পেয়েছে, অক্তজন লাস্ত।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্র আমরা তৃজনেই ভূল করে থাকতে পারি। কিন্তু দে অবস্থায়ও শাশতত্বের হানি হয় না। আমরা প্রত্যেকেই যে নিজের বক্তব্যকে যথার্থ বলে দাবি করছি, এর থেকেই মান্থ্য ও বিশ্বজ্ঞগণ ১৫

প্রমাণিত হয় যে ভূল'করে থাকলেও প্রত্যেকেই বিখাস করছি যে, কোনো এক শাখত তব্ব আছে যেটার অমুসন্ধানে আমরা হজনেই আপাতত ব্যর্থকাম হয়েছি। শাখতবের অস্বীকার কোনে। ভাবেই করা হচ্ছে না।

ত। ছাড়া, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি সঠিক জানতে পারছি যে আমি ভুল করেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার বক্তব্যকে ভুল বলে স্বীকার করব কেন। ভুল হতে পারে— এ কথা অস্বীকার না করলেও, এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে এটা সত্যসত্যই ভুল। 'হতে পারে' ও 'হয়েছে'— এই ছইএর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থকা। দূরস্থ ভুলের সম্ভাবনা সর্বক্ষেত্রেই আছে, কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। আমার বক্তব্য যতক্ষণ না পর্যন্ত পরিকার ভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ আমি তাকে একান্ত যথার্থ বলেই দাবি করব। আমার জ্ঞান বা বক্তব্যকে ভুল বলে মেনে নিতে প্রস্তুত তথ্যই থাকি যখন সেটা বৃদ্ধুদের মত ফেটে চুরমার হয়ে যায়, অথবা যখন তার কোনো দোষ ধরা পড়ে। আর, ভুল 'হতে পারে' বলে মেনে নিই তথনই যখন সেটা হয়ে গুঠে টলমল, অথবা যখন তার মধ্যে দোষের কোনো আঁচ পাই। কিন্তু কোনো কাজকে ভালো বা মন্দ, এবং কোনো শিল্পকৃতিকে স্থন্দর বা অস্থন্দর বলার সময়্ম আমার বিশ্বাস সব ক্ষেত্রেই বৃদ্ধুদের মত ফেটে যায় না, অথবা পদ্মপত্রনীরের মত টলমলও করে না, অথবা আমার বক্তব্যের কোনো দোষ চোখে পড়ে না, তার কোনো আঁচও পাই না। তাই যদি হয়, তা হলে আমার বিশ্বাস বা বক্তব্যকে শাখতাহুগ বলব না কেন।

আপত্তি হতে পারে—এই কথা তে। আমার বিক্লরবাদীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্রুই প্রযোজ্য, এবং এই জন্মই দেও তার মতবাদ পরিত্যাগ করতে রাজি হয় না। আবার প্রশ্ন উঠবে— হজনেই যদি নিজ নিজ মতবাদ আঁকড়ে পড়ে থাকি, এরই নাম কি আপেক্ষিকতা নয়? উত্তরে বলব—না, এর নাম আপেক্ষিকতা নয়, এর প্রকৃষ্ট নাম হল গোঁয়ার্তুমি। আশার কথা এই যে, মান্তবের মগজে সহজাত কিছুটা বৃদ্ধি থাকে বলে প্রত্যেকেই বিক্লম মতবাদের মুখোমুথি হলে নিজের মতটাকে ঐ বিক্লম মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে দেখে। এই যাচাই করার নামই যুক্তিতর্ক বা বিচার, এবং এর ফলে হুগম হয় সত্যান্ত্রসন্ধানের জয়য়াত্রা। আপেক্ষিকতার কথা এগানে টেনে আনা মুর্যতারই শামিল। অতএব, মানবিকতাবাদীর শাশুতান্ত্রসন্ধান বিজ্ঞানীর চেয়ে কমজোর নয়। মানবিকতাবাদী হয়তো কিছুটা বিধাগ্রস্ত, কিন্তু সেটা তার সততারই পরিচায়ক। শাশ্বত তত্ত্বের আসল রূপটা সব ক্ষেত্রে সহজ সরল থাকে না, অনেক সময়েই সেটা থাকে বেশ জটেল ও গোলমেলে। মানবিকতাবাদীকে বিধাগ্রস্ত হতে হয় এইজন্তই। পক্ষাস্তরে, বিজ্ঞানী নিজের একটা পথ ছকে নিয়েছে, এবং এই পথের বাইরে যা-কিছু পড়ে তা সে উপেক্ষাকরতেই অভ্যন্ত। তাই তার মন প্রায়ই থাকে বিধাণুশ্য। এটা বিজ্ঞানের মাহান্ত্রা নয়, হয়তো তুর্বলতা।

মানবিকতার বিক্লমে বিশ্বকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় আপত্তি ছিল এই যে, মায়্রধ যেহেতু জড়ও-জীব-প্রকৃতির ক্রমবির্তনের ইতিহাসের একটা অধ্যায় মাত্র, অতএব সে জড়-ও-জীব-প্রকৃতির অমোঘ
কার্যকারণনিয়মে নিয়য়িত, এবং যেহেতু দেখা গেল, মায়্রযের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, অতএব মানবিকতা
ব্যাপারটাই ভিত্তিহীন। বিজ্ঞানী পূর্বেই বলেছেন, প্রকৃতির কোলে লালিত মায়্রষ বড়জাের কিছুটা
হাব্ডুরু থেতে পারে, কিছুটা হাত-পা ছড়াতে পারে, হাসিকায়ার থেলা থেলতে পারে; কিন্তু সামগ্রিক
দৃষ্টিতে সে প্রকৃতিরাজ্যেরই অন্তর্গত পদার্থবিশেষ। অর্থাৎ, মানবিকতা হল নৈস্গিকতারই একজাতীয়
শৃষ্মগর্ভ উচ্ছাুগ। মানবিকতাবাদী এর কী উত্তর দেবেন ?

তাঁরা বলবেন, জননীর মেহলালিত সন্তান কি কৈশোরোত্তর দশায় আত্মনতো প্রাপ্ত হয় না, এবং তথন কি সে নিজ জননীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শেখে না? মাতৃক্রোড়ে ঐ শিশুর হাত-পা ছোঁড়া ও হাসিকালার খেলা কি যৌবনলন্ধ স্বাতস্ত্রের প্রস্তুতিপর্ব নয়? ডুবন্ত মাহ্রুষ যে লোট্রুখণ্ডের মন্ত তলিয়ে না গিয়ে কিছুক্ষণ হাবুড়ুরু খেতে পারে, সেটাই কি সাঁতার কাটার পূর্বাভাগ নয়? বিবর্তনবাদের দোহাই সন্তেও বিজ্ঞানীর দল মাহ্রুষের প্রতি অসীম কুপাপরবশ হয়ে যেটুকু বৈশিষ্টোর স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেটাই কি প্রকারান্তরে তার কার্যকানিয়্মাতিগ স্বাতস্ত্রের অফুট পরিচয় নয়? লোহার খাঁচার ভিতর যে পাথি ছটফট করতে থাকে, খাঁচাট হাতে করে তাকে নিয়ে যথেছ ঘুরে বেড়ানো যায়, এবং খাঁচার গতিতেই তার সামগ্রিক গতি নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্তু মুক্তিলাভ করলে কি সেই পাথিই খাঁচার গতিস্থিতি উপেক্ষা করে আপন স্বাতস্থ্যের মহিমায় অনন্ত আকাশে উড়ে বেডায় না ?

জন্মের ইতিহাসটাই মান্নবের সব-কিছু নয়। তার সত্তা চারটি ডাইমেনশনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় তার সূল দেহটা অধিকার করে থাকে তিনপ্রকার ডাইমেনশন; কিন্তু তার ঐ হাত-পা হোঁড়া, হার্ডুর্ থাওয়। ও হাসিকায়ার খেলা-রূপ যে বৈশিয়া, সেটা থাকে বস্তুত চতুর্থ এক অধ্যাত্ম ডাইমেনশনে। এই চতুর্থ ডাইমেনশনের অবিসংবাদিত বাসিন্দা হল মান্নবের আসল মান্নব-রূপটি, অর্থাং আত্মসচেতন স্বতম্ব আত্মা। সহজ জ্যামিতিক বিধিবশেই তিন-ডাইমেনশন-ব্যাপী জড়প্রকৃতির উপর চতুর্থ ডাইমেনশনস্থ অধ্যাত্মসত্তার প্রক্ষেপ (projection) পড়ে। প্রক্ষেপ কথনও প্রক্ষিপ্যমানকে স্বরূপে প্রন্দিন করতে পারে না, সহজ জ্যামিতিক নিয়মেই সেটা অরবিত্তর বিকৃত হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকৃতির বৃকে প্রক্ষিপ্যমান অধ্যাত্মসত্তারও অন্ধর্মপ কারণে স্বশৃঞ্চল বিকৃতি ঘটে। জড়প্রকৃতির বৃকে অধ্যাত্মসত্তার প্রক্ষেপ-রূপ এই বিকৃতিই হল মান্নবের জীবপ্রকৃতিগত হাত-পা হোঁড়া, হার্ডুর্ থাওয়া ও হাসিকায়া। জড়প্রকৃতি-রূপ মলিন আয়নায় প্রতিবিধিত হয়ে মান্নবের তুরীয় অধ্যাত্মসত্তা এরূপ বিকৃতভাবেই প্রকাশিত হয়। অথবা এরা হল 'এলোমেলো' 'এবড়োখেবড়ো' অতি-কৃঞ্চিত অন্থপ্রোগী পর্নায় আঁকা আত্মসচেতন স্বতম্ব অধ্যাত্মসত্তার সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃত রূপ। আসল চতুর্থ ডাইমেনশনটির থবর বিজ্ঞানীর। রাথেন না। তাই তিন-ডাইমেনশনাল জড়প্রকৃতির উপর প্রক্ষিপ্ত মান্নবের যেটুকু রূপ তাঁরা দেখেছেন তাকেই সর্বথানি মন্নত্বত্ব, মান্নবের আসল বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিমেছেন।

ভূল হয়তো তাঁরা করেন নি। সরোবরের উপরি-তলের প্রশান্ত জলরাশি দেখে যে সেটাকেই সব মনে করে, এবং সেই উপরি-তলের মানচিত্র একে সরোবরের বর্ণনা দেয়, সে ভূল হয়তো করে না— যতটুকু সে দেখেছে তার হয়তো সঠিক বর্ণনাই দিয়েছে। কিন্তু যদি ঐ জলরাশির তৃতীয়-ডাইমেনশনের সহিত কোনোমতে তার পরিচয় করে দেওয়া যায়, তা হলে সে নিশ্চয়ই বিশ্বয়ে বিমৃত হয়ে পড়বে। জড়প্রকৃতি বিশ্বসন্তার উপরিতল মাত্র, বিজ্ঞানীর পরিচয় শুধু এই উপরিতলের সহিত। এর অভ্যন্তরে যে অধ্যাত্মসন্তা আত্মগোপন করে আছে, যদি কোনোদিন তার লেশমাত্র পরিচয় প্রকাশ পায় তা হলে বিজ্ঞানের সদস্ত বিজয়-ঘোষণা নিমেষেই শুদ্ধ হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানের পরাভব ও মানবিকতার জয় তখনই স্প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে যখন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকে এই তুরীয় সন্তার দিকে ফেরানো সম্ভব হবে। সেটা হয়তো বিশেষ কঠিন কান্ধ নয়। প্রতি মাম্ববের আত্মসচেতন

মানুষ ও বিশ্বজ্বগৎ • ১৭

'আমি'-বোধেই দৃষ্টির এই দিক্পরিবর্তন হয়। আমার জড়দেহটা এবং দেহসঞ্জাত যত কাজকর্ম সবই প্রকৃতিজগতের ব্যাপার। বিশাল বিশ্বের মাঝে এই দেহটা ঠিক আর দশ-পাঁচটা জড়জিনিসেরই মত। এই দেহটাকে প্রত্যক্ষ করি ঠিক সেই বহির্ম্থীন দৃষ্টিতে যার দ্বারা আরও দশ-পাঁচটা জড়পনার্থ দেখি। তাদেরই মত এই দেহের গতিবিধি কার্যকারণের অলঙ্ঘা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু, যদি কথনো 'আমি'কে দেখবার ইন্ছা হয়, তা হলে দৃষ্টিকে বহির্জাৎ থেকে সরিয়ে এনে অন্তর্মুখীন করতে হবে।

এই অন্তর্ম্থীনতা ব্যাপারটা বেশ ভালো ভাবে বোঝা প্রয়োজন। কোনো পদার্থের অন্তন্তল তার বহিন্তলের সহিত সহজ ভাবে সংলগ্ন থাকে না। অন্তর্ভাগকে বহিন্তাগেরই প্রসার বলা যায় না— অন্তর্ভাগ ও বহিন্তাগ পরম্পরসংলগ্ন ছটি অংশ নয়। এরা পরম্পর-বিপরীতম্থী। এদের, হয়তো, কোনো একটা মিলনস্থল আছে, না হলে এ কথা বলি কেন যে, এরা একই পদার্থের বহিন্তাগ ও অন্তর্ভাগ ? কিন্তু কোথায় কেমন করে তাদের হাত হোঁয়াছুয়ি হয়েছে বলা ছকর। এই সম্পর্কেই 'আমি' আমার দেহের আন্তর সন্তা। সরোবরের গভীরতা যেমন তার উপরি-তলের অংশ নয়, আমিও অন্তর্জপ কারণে আমার দেহের অংশ হতে পারি না। আবার এমন কথাও বলা যাবে না যে, আমি ও আমার দেহ তৃতীয় কোনো সন্তার ছটি অংশ— সরোবরের উপরি-তল ও গভীরগত্তা তার ছই অংশ নয়। এইখানেই অংশ-তত্ত্বের সহিত ডাইমেনশন-তত্ত্বের মৌলিক প্রভেদ। 'আমি' পদার্থ টা থাকে দেহসংলগ্ন এক বিদেহ ডাইমেনশনে।

এই 'আমি'কে অধীকার করা যায় না। আত্মসচেতনাই এর অন্তিত্বে সব চেয়ে বড় প্রমাণ। বিজ্ঞানীরা যে এই অধ্যাত্ম আমি-তর্টা স্বীকার করতে চান না, তার একমাত্র কারণ হল এই যে, তিন-ভাইমেন-শনাল জড় (বা জৈব) দেহটার অতীত, অথচ তার গাত্রসংলগ্ন, অধ্যাত্ম ভাইমেনশনের কোনো সংবাদ তাঁরা পান নি। তাঁরা নিজের। যে কথনও আত্মসচেতন হন নি, তা নয়; বরং প্রচলিত জনমতের বিক্ষণাচরণ করার সময়ে তাঁরা অতিমাত্রায় সচেতন থাকেন। কিন্তু, ত্থের বিষয়, এই আত্মসচেতনার অন্তর্গালে তাঁরা কোনো গন্তীর তবের ইন্ধিত পান না। হয়, তাঁরা একে রজ্জ্পর্পের মত লান্তিবিলাস বলে উড়িয়ে দিতে চান, নাহয় জড়জগতের উপর এর প্রক্ষেপটাকেই 'আমি' বলে চালিয়ে দিতে চান। কিন্তু এর কোনোটাই যথার্থ নয়। স্বম্পাই আত্মসচেতনতাকে নিছক ল্রান্তি বলে উড়িয়ে দেওয়ার যুক্তি কী হতে পারে? তিন-ভাইমেনশনাল জড়দেহটা ছাড়া আর কিছু পাই নি বলে? কিন্তু, এই না-পাওয়াটাই যে অস্তায় হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছ না কেন? আত্মসচেতনতা ব্যাপারটাকে ফুংকারে উড়িয়ে না দিয়ে কিছুটা বিশ্লেষণ করলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হত ?

জড়জগতের উপর অধ্যাত্মদন্তার প্রক্ষেপকে থাটি 'আমি' বলাও যুক্তিসংগত হবে না। এই প্রক্ষেপরপ 'আমি' আত্মসচেতন নয়। এই প্রক্ষেপ-'আমি'কে পাওয়া যায় অতি সহজ প্রাথমিক এক-প্রকার আমিত্ব-বোধে, যেটাকে হয়তো বোধ বলাই উচিত হবে না। অস্তত আত্ম-সচেতন আমিত্ব-বোধ এর অনেক উপ্রে। দেহ-পটভূমিকায় প্রাপ্ত প্রাথমিক অহং-বোধের সহিত আত্মসচেতনার সমীকরণ স্বস্থ মন্তিক্ষের পরিচায়ক নয়।

বৃদ্ধিমান লোক বলবে, যেহেতু আমার আগ্মসচেতনত। আছে, অতএব অধ্যাগ্মভূমি বলে একটা চতুর্থ ডাইমেনশন স্বীকার করতেই হবে, এবং যদি দেট। আপাতত ত্র্বোধ হয় তবে দেটাকে অন্থূণীলন শ্বারা স্ববোধ করে তুলতে হবে। সেটা ত্রোধ থাকে এইজন্ম যে, আমার দৃষ্টি সাধারণত প্রকৃতিম্থীন।

এক দণ্ডের স্বপ্নে যদি আমি শাস্তিনিকেতন ছেড়ে শিলাইদহে পনাতীরে সপ্তাহকাল বাস করে আসি,

তা হলে বলতেই হবে যে, ঐ সাত দিনের জীবনটা আমার বাস্তব-জীবন-সংলগ্ন এক নৃতন ডাইমেনশন। অধ্যায়জীবনও অনেকটা এইভাবেই জড়জীবন-সংলগ্ন। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, স্বপ্তোখিতির পর সেই স্বাপ্প-জীবনটা আর দ্বিতীয় বার দিরে পাওয়া যায় না, কিন্তু জড়জীবনে দিরে আগার পরও বহুবার আমি সেই একই অধ্যায়জীবনে দিরে যেতে পারি। সাত দিনের স্বাপ্পজীবনে আর দিরে যাওয়া সম্ভব হয় না বলেই সেটাকে মিথ্যা বলি। অধ্যায়জীবন কিন্তু মিথ্যা নয়, কারণ বারে বারে সেখানে দিরে যেতে পারি।

এই অতি-সত্য অধ্যাত্মজীবনই মানবিকতার পশ্চাংপট। বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে এই জীবনের সম্যক উপলব্ধি না হলেও এর অপলাপ অসম্ভব।

বিজ্ঞান যেমন অধ্যা য়জীবনকে উড়িয়ে দিতে চায়, আধ্যায়িক মানবিকতাবাদও এককালে ঠিক বিপরীতভাবে বিশ্বজগতের অপলাপ কামনা করেছিল। যুক্তি ছিল এই যে, অধ্যায়জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বিশ্বজ্ঞগথ তো আপনা হতেই লুপ্ত হয়ে যাবে, কারণ, অন্তর্মুখীন দৃষ্টি বহির্জগতের কী সংবাদ সংগ্রহ করবে? এই মূল কথাটাই নান। স্ক্ষাতিস্ক্ষ যুক্তিতর্কের যোজনায় ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে মায়াবাদে পরিণত হয়েছিল।

বিশ্বস্বপ্রবাদের মত এই মায়াবাদও স্বৈরাচারী। বিশ্বস্বপ্রবাদের অধ্যাত্মনিন্দা তবুও কিছুটা সমর্থন করা যায়, বিশ্বমুখী দৃষ্টিতে অধ্যাত্মজীবন সত্যই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। বিজ্ঞানীদের অপরাধ কেবল এইটুকু— যদিও সেটা মন্ত অপরাধ— যে, তাঁরা এটা ধরবার চেষ্টাও করেন না। মায়াবাদীরা, কিন্তু, বিশ্বসংসার অপলাপ করতে চেয়ে এর চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ করেছেন।

তার কারণ এই যে, শুধুই অন্তর্ম্থীন দৃষ্টি নিয়ে কেউই জন্মগ্রহণ করে নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টির অন্তর্ম্থীনতা, শৈশবেই, বহির্ম্থীনতার চেয়ে প্রবলতর হতে পারে। কিন্তু সর্বপ্রাণিসাধারণ বহির্ম্থীনতার একান্ত অভাব প্রথমজীবনে কারও থাকতে পারে না। স্কতরাং কেউই দাবি করতে পারবে না যে, বহির্বিধের কোনো ধারণা কম্মিন্কালেও তার মনে এসে পৌছয় নি। বহির্বিধের ধারণা নিয়েই তো সে জয়েছে। বহু সাধনা ও অন্ধ্রীলনের ফলেই সে বহির্ম্থীন দৃষ্টিকে প্রয়োজনমত অন্তর্ম্থীন, তেমন প্রয়োজন হলে সর্বতোভাবে অন্তর্ম্থীন, করে তুলতে পারে। কিন্তু বহির্ম্থীনতার কিছুটা আঁচ বরাবেরই থেকে যায়। বহির্ম্থীনতা সংবরণ করে দৃষ্টিটাকে অধ্যায়্রজগতে নিয়ে আগতে সক্ষম হয়েছে বলেই যে এই বিরাট বিশ্ব মিথ্যা হয়ে যাবে, এমন কথার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। অধ্যায়্রবাদী বহির্জগংকে অস্বীকারও করতে পারেন না, 'জানি না'ও বলতে পারবেন না। বিশ্বসর্বস্বাদী কিন্তু অধ্যায়্রজগতের সন্ধান একেবারে নাও পেতে পারেন।

মায়াবাদ অগ্রাহ্ন। অথচ এ কথাও ঠিক যে, এই মায়াবাদে এক গৃঢ় রহস্তের ইক্ষিত আছে। মনকে যতটা পরিমাণে অন্তর্গীন করা যায় ঠিক ততটা পরিমাণেই বছিবিধের আকৃতিতে কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটে। বছিবিধ হতে নিজেকে যতই গুটিয়ে আনা যায় ততই বিধের সামগ্রিক রূপের কোণায় কী যেন আমৃল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যে জিনিস আমার কাছে পরম স্থানায়ক বা অশেষ ভৃঃখনায়ক ছিল, আবাসংবরণের ফলে সেটা আর ততথানি স্থানায়ক বা ভৃঃখনায়ক থাকে না। বছিবিধকে কেন্দ্র করে আমার

মানুষ ও বিশ্বব্দগৎ • ১৯

মনে যত-কিছু আশা-আকাজ্জা স্থ-ত্রংথ ঘ্রণা-বিধেষ নিরস্তর আবর্তিত হচ্ছিল, আত্মন্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেশব যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যায়।

সাইকো-আ্যানালিন্ট্রা বলেন, অবচেতন মনে নানাবিধ কম্প্লেক্স্ স্ফেষ্টি হওয়ার ফলে এই একটা জগংই বিভিন্ন ভোক্তার কাছে বিভিন্ন মৃতিতে প্রতিভাত হয় ( এবং উৎকট কোনো কম্প্লেক্সের প্রকোপে যদি কেউ মনের ভারসাম্য হারিয়ে জগংটাকে একেবারেই অন্যাসাধারণ মৃতিতে দেখে, তথন লোকে তাকে বলে 'পাগল')। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে যে, এমনকি কম্প্লেক্স্-মৃক্ত স্কন্থচিত্ত মান্ত্র্যন্ত পূর্বজন্মার্জিত কর্মসংস্কারের ফলে সর্বজনগ্রাহ্ম সাধারণ জগংটাকে কিছুটা বিকৃত করে দেখবে। জাগতিক উপাদানসমূহের সংস্থান ব্যাপারটা, তাঁদের মতে, প্রতি দ্রষ্টার কাছে, তার পূর্বজন্মসংস্কারের ফল। আবার, পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না এমন অনেক পাশ্চান্ত্য দার্শনিকও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের দেশ-কাল-রূপ সংস্থান, হয়তো বা আরে। অনেক বিক্যাসপ্রণালী— এমনকি, কারো কারো মতে রূপরসগন্ধস্পর্শ-রূপ ভৌতিক ধর্মত— সংস্কারজাতীয় মনোবৃত্তি দ্বারা কল্লিত। এই বিভিন্ন মতবাদের যাথার্থ্য-অযাথার্থ্য বিচারে আমাদের প্রয়োজন নেই। মতবাদগুলি উল্লেখ করা হল শুধু একটি উদ্দেশ্যে— আমরা দেখাতে চাইছি যে, অনেক অনেক দার্শনিকের মতে মন অধ্যাত্মমূখী হতে আরম্ভ করলেই বেশ ব্রুতে পারা যায় যে, যে জগংটাকে আমি মনো-নিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম তার অনেকথানি অংশই— কারো কারো মতে, সবর্থানিই— মনংকল্পিত।

মনকে অন্তর্মণীন করার অর্থ ই হল আত্মসচেতন হওয়। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, আত্মসচেতন হলেই জগতের সামগ্রিক আরুতির পরিবর্তন হয়; আত্মসচেতনতার তারতম্যে এই পরিবর্তনের হ্রাস্থদ্ধিও ঘটে। আবার, যেমন মনের অন্তর্ম্থীনতার অর্থ হল আত্মসচেতনা, তদ্রপ আত্মসচেতনতার অর্থ হল নির্লিপ্ত হয়ে জগং দেখা। এখন, কোনো-এক বিষয়ে নির্লিপ্ত হওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন মন অন্ত-এক পদার্থে লিপ্ত হয়। অতএব, বিশ্বজগতে নির্লিপ্ত হতে হলে তদতিরিক্ত অন্ত-কিছুতে লিপ্ত হতে হবে। এবং সেই অন্ত-কিছু পদার্থ টাই হল অধ্যাত্মজগং। কারণ, সমগ্র বহির্বিশ্ব বাদ দিলে আর একটিমাত্র পদার্থের অন্তিত্ম আমরা ভালো ভাবে বৃঝতে পারি— সেটা হল অধ্যাত্মজগং, আন্তর জগং, যে জগং স্বাতন্ম্যের মহিমায় স্বয়্যসম্পূর্ণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিমান মহাজনেরা নির্লিপ্তভাবেই জগং দর্শন করেন। বহির্জগং তাঁদের কাছে কোনো হ্রখ-ত্রখ-ঘুণা-বিদ্বেষ বহন করে আনে না, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠিও নয়; সর্বাংশে না হলেও, বহুলাংশে সে জগং ভাবস্থট্ট, বাসনাক্ষ্মিত— কারো কারো মতে অধ্যাত্মজগতেরই বিপরীত পৃষ্ঠ। এর কোনো নিজস্ব মূল্য নেই, অধ্যাত্মজীবনের পরিপৃষ্টিতেই এর সার্থকতা, অধ্যাত্মজীবনের প্রয়োজনেই এর স্থিতি। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বহির্জগতের অপলাপ ঘটে না, যা ঘটে তা হল এর নৃতন মূল্যায়ন, নবরূপে প্রতিভান।।

মানবিকতাবাদের মূল কথাই হল বিশ্বজগতের এই অভিনব মূল্যায়ন ও অন্যপূর্ব প্রতিভান। বিশ্বসর্বস্থ বিজ্ঞানী এ তত্ত্বের পরিচয় পান নি, তাই তাঁরা মামুষকে তার প্রকৃত মর্যাদা দিতে শেখেন নি। বিজ্ঞানী বুমভেই পারেন না, মানবিকতা-দর্শনে মামুষকে কেন জগতের কেন্দ্রস্থলে বসানো হয়। বিজ্ঞানীর কাছে সত্যের একটিমাত্র মাপকাঠি স্বীকৃত— সেটা হল বিশ্বকেন্দ্রিকতা। তাই তাঁর কাছে আর-সব কিছুই নিছক কল্পনাবিলাস। শিল্পকৃতি কাব্য দর্শন প্রভৃতি মানবিক বিভার আদর তাঁর কাছে নেই; যদি থাকে সেটা বিশাসের উপকরণ-রূপে।

আমরা দেখিয়েছি, মানবিকতাবাদের মূলে আছে মায়্থবের অধ্যাত্মসন্তার স্বীকৃতি। প্রথন প্রশ্ন হচ্ছে, অধ্যাত্মসন্তা বলতে আমরা কতথানি ব্রব। তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক মনের স্বথানি— তার স্ব আশা-আকাজ্জা স্থপ্ত জৈবিক তাড়না, স্মাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ইত্যাদি— না, এসবের অতীত অন্য কিছু ? হিউম্যানির্মান, পারসোন্যালির্সান, রোমাণ্টিসির্সান, একসিসটেনশিয়ালর্স্ম প্রভৃতি নামে প্রচলিত যেস্ব মতবাদের সহিত ইদানীং কালে আমাদের পরিচয় ঘটছে তারা কিন্তু স্ব স্ময়ে খাঁটি মানবিকতাবাদ নয়। এইস্ব মতবাদীরা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক মনটাকেই বিশ্বজগতের উর্দেষ্ঠ স্থাপন করতে চায়, বলতে চায় এই ব্যবহারিক মনটাই বিশ্বের ভারকেন্দ্র। তারা এই ব্যবহারিক মনোরাজ্যেই স্বাতস্ক্রের আস্বাদ পেতে চায়। তারা মনে করে এই ব্যবহারিক নন কার্যকারণ-নিয়মের অতিগ। কিন্তু, এইখানেই তারা বিরাট ভূল করে বসেছে।

ব্যবহারিক মন সহজাত সংশারবশেই চলে। এই সহজাত সংশ্বার কার্যকারণ-নিয়নের গণ্ডির বাইরে থাকে না— কেন, তা আমরা বর্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখিয়েছি। দৈনন্দিন জীবনটাকে প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন বলার চেয়ে বড় ভূল আর কী হতে পারে? এ কথা ঠিক— এবং প্রেই আমরা দেখিয়েছি— যে, জীবপ্রকৃতি কিছু অংশে জড়প্রকৃতির উর্দ্ধে। জীবপ্রকৃতির বিশেষত্বই হল জড়প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ রেশ্রে কিছুটা আপেন্দিক স্বাতয়্ম— কিছুটা হাসিকান্না, হাত-পা হোঁড়া ইত্যাদি। কিন্তু এ তো অতি সংকীর্ণ স্বাতয়্ম, এর চারিধার ঘিরে রয়েছে জড়প্রকৃতির পাষাণ প্রাকার। যদি বা ব্রাতমা, এ সন্ধীর্ণ স্বাতয়াটুকু, সংকীর্ণ হওয়া সবেও, প্রাণপণ চেষ্টা করছে পাষাণপ্রাকার চুর্ণ করে মহাশ্রে বেরিয়ে আসতে, তা হলেও বলতে পারতাম, সংকীর্ণ হলেও ওটা একেবারে খাঁটি স্বাতয়্ম, ওকে বন্দী করে রাখা হয়েছে জড়প্রকৃতির কারাগুহায়। কিন্তু এ সংকীর্ণ স্বাতয়ে মুক্তির প্রমাস তো পরিদৃষ্ট হয় না। তাই ওকে খাঁটি স্বাতয়্ম বলতে পারি না। ওর নাম হচ্ছে জৈব স্বাতয়্ম। ও হচ্ছে জড়জগতে অধ্যাত্মসন্তার প্রক্ষেপ মাত্র। এই স্বাতয়ামুকল্প স্বাতয়্মপ্রপ্রেক্ষেপের সহিত প্রকৃত্ব স্বাতয়্মের একাকার সাধন করে আধুনিক মানবিকতাবাদী মানবসংস্কৃতির মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন। লাভ কিছু হয় নি, বরং প্রশ্রম পেয়েছে অমিত পরিমাণ উদ্ধান উচ্ছুছালতা।

থাঁটি অধ্যাত্মসত্তা অতি শান্ত, অতি সাত্মিক। অধ্যাত্মসত্তার আলোকেই নান্ত্য বহির্বিধের সত্যমূতি উপলব্ধি করে, আর এই শান্ত সান্ধিক উপলব্ধি এনে দেয় অভ্তপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দমন এক মনোভাব, যা হল স্কৃষ্টির মূল প্রেরণা। এই অনির্বচনীয় আনন্দের পটভূমিতেই কল্পনার তুলী চালিয়ে নান্ত্য কত কি একে চলে। এই চিত্রান্ধনই হল তার বিশ্বজ্ঞগং। নিজ স্কৃত্ব এই শিল্পকৃতির প্রতি থাকে তার অসীম আধ্যাত্মিক মমতা, যার অপর নাম মৈত্রী। এই মৈত্রীর ফলেই তার দৈনন্দিন জীবন, তার পারিপার্শিক হয়ে ওঠে অপূর্ব মাধুর্যময়। জড়প্রকৃতির কার্যকারণ-নিয়মের বিক্সদ্ধে এর কোনো বিজ্ঞোহ নেই, সামাজিক বা রাট্রীয় বিধানের প্রতি নেই কোনো বিজেষ। অত্যাচারের বিক্সদ্ধে এর অভিযান চিরন্তন, কিন্ধ নিয়মশৃঞ্খলার প্রতি এ অশেষ প্রক্ষাশীল। সহজ সরল সাধারণ মান্ত্যের কল্যাণে এর বাণী মাত্র একটা— অত্যাচারের প্রপ্রয় না দিয়েও কার্যকারণ-নিয়ম, জড় ও জীব -প্রকৃতির নিয়মশৃঞ্খলা ও সামাজিক প্রথা রাষ্ট্রীয় বিধান স্কৃষ্ঠভাবে মেনে চলা যায়; শুর্ধু মেনে চলা যায়' নয়, মেনে চলতেই হবে, কারণ, একজাতীয় তথাকথিত-স্বাধীনতার প্রলোভনে স্থায়সংগত বিধিনিয়মের অবমাননা করলে উচ্চ্ছ্ম্পাতারই প্রশ্রেয় দেওয়া হয়, এবং উচ্চ্ছ্ম্পাতার প্রদোভনের অক্মাত্র অন্ধানি সন্থব হতে পারে না। থাটি মানবিকতাবাদ একজাতীয় ক্লাসিনিক্সম্, হয়তো ক্লাসিনিভ্রমের একমাত্র থাঁটি রূপ।

#### রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে প্রভার্বন

#### শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবিবার ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৭।—

আজকে ব্যাংকক থেকে আমাদের বিদায়ের দিন। সকাল ৭টার ট্রেনে আমরা ব্যাংকক ত্যাগ ক'রলুম। কবিকে গাড়ীতে তুলে দেবার জন্ম দেইশনে বেশ লোক-সমাগম হ'য়েছিল। ভারতীয় বন্ধুরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন, এদের মধ্যে 'বারিসীমাধ্যক্ষ' শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী, তাঁর পুত্র শ্রীমান্ সাদের আলী, তাঁর আত্মীয় শ্রীযুক্ত সৈয়ন মোবারক আলী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল, শ্রীযুক্ত নানা ইত্যাদি। জর্মান রাজদৃত আর অন্য কয়েকজন বিদেশী ছাড়া, অনেকগুলি শ্রামী সরকারী কর্মচারী ও গণ্যমান্ত লোক এবং কিছু চীনা ভদ্রলোকও এসেছিলেন।

সকালে Nakhon-Pathom নাখন-পাথম ফেশন ছাড়বার পরে কবি আমার কামরায় এলেন— আমাদের একই গাড়ীতে পাশাপাশি compartment বা কামরা দিয়েছিল। খ্রামদেশের কাছ থেকে বিদায়, এই বিষয়কে অবলঘন ক'রে কবি যে একটি কবিতা লিখেছিলেন, সোট আমাদের শোনালেন— কবিতাটি ছোটো। এটি রাজকুমার দামরঙ-এর কাছে পাঠাবেন। আজকে এর মধ্যেই গাড়ীতে ব'সে-ব'সে তিনি এর তর্জমা ক'রলেন। কবিতা শোনবার পরে, কবি আমাদের হিন্দু সমাজ আর তার ভবিত্যং নিয়ে আলোচনা ক'রলেন। অনেক বিষয়ে, ম্সলমানদের সঙ্গে তুলনা ক'রলে হিন্দু তার সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার গলদের জত্য হ'টে আস্ছে সেটাই দেখা যাছেছ। যেমন, যে-সব ভারতীয় ম্সলমাম খ্রামদেশে গিয়ে উপনিবিষ্ট হ'য়েছেন, তাঁরা নিজেদের ম্সলমানত্ব বজায় রাখ্ছেন, আর ঐ স্থানে বিবাহ ক'রে নিজেদের সমাজের বিশেষ পরিবর্ধন ক'রছেন। কিন্তু আমরা যা দেখে এলুম, তাতে জানা গেল যে হিন্দুদের কথা একেবারে উল্টো। যাঁরা বিদেশে গিয়ে বাস করেন, তারা নিজেদের অন্তিম্ব ছেই দিনেই হারিয়ে' ফেলেন। এটা ভালো কি মন্দ তা বিচার করা কঠিন। তবে এইভাবে অন্তিম্ব-লোপে, একটা ক্ষোভ বা হৃংথ হয় তো অনেকেরই মনে না এসে পারে না। হিন্দুর ধার্মিক অন্থর্চান যে ক্রমে-ক্রমে প্রাণহীন হ'য়ে প'ড়ছে, সেটা আমরা স্বর্জই দেখ্ছি। বিশ্বাসের অভাবে আর যুগধর্মের ফলে এটা হ'ছে— এই প্রাণহীনতা কেউ আট্কাতে পারবে না।

শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী আমাদের দঙ্গে প্রচ্র আহার্য্য দিয়ে দিয়েছিলেন, ট্রেনে তার সন্থ্যহার ক'রল্ম— পরঠা, ম্রগীর কারী, মিষ্টি, আর তা ছাড়া প্রচ্র ফল। বছদিন প'রে ট্রেনে ধৃতি প'রে সারাদিন শুয়ে' ব'সে আমাদের ভ্রমণ চ'ল্ল। আরিয়াম্ আমাদের সঙ্গে পেনাঙ পর্যন্ত যাবেন, আমার কামরায় তিনি এলেন। আমাদের ক'লকাতা বিশ্ববিভালয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ট্রেনের ডাইনিং কারে ধৃতি প'রেই আমরা ডিনার থেয়ে এল্ম। Chumphon চুম্ফন বলে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থানিকক্ষণ দাঁড়ায়। তথন শ্রামী রেল-পুলিসের এক ভোজপুরী পাহারাওয়ালা এসে কবিকে প্রণাম ক'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগ্ল, কবিও তার সঙ্গে বেশ পৌহার্দ্যের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রলেন।

#### সোমবার ১৭ই অক্টোবর।—

কাল সারা দিন আর সারা রাত আমরা ট্রেনে কাটিয়েছি। আজকে সকালে আমাদের গাড়ীতে রেলের অফিসার ফ্রা রথচারণ-প্রত্যক্ষ, যার সঙ্গে আমাদের ব্যাংকক যাবার পথে দেখা হ'য়েছিল, তিনি আবার এসে দেখা ক'রলেন। বেশ সদালাপী লোকটি। শ্রামদেশের নানা সমস্তা সম্বন্ধে তৃটি কথা ব'ললেন— ও দেশে বিশেষ ক'রে ব্যবসা-ক্ষেত্রে চীনাদের প্রভাব আর প্রতাপ, আর তা ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে মুসলমান থারা এসে শ্রামদেশে বসবাস ক'রছেন, তাঁদের সঙ্গে মালন্ন মুসলমানদের ধর্মগত সংযোগ নিয়ে বৌদ্ধ শ্রামদেশের মধ্যে একটা নোতুন সমস্তাও দেখা দিতে পারে।

আমরা পরে পেনাঙ্-এর ওপরে Prai প্রাই স্টেশনে এসে পৌছুলুম। স্টেশনে পেনাঙ-এর বন্ধু ছোটো নাম্বিয়ার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী চেট্টী, একাম্বরন্, এরা আমাদের নিয়ে থেতে এসেছিলেন। রেলওয়ের লঞ্চে ক'রে আমরা সমুদ্রের ফালিটুকুন পেরিমে পেনাঙ-এ পৌছুলুম। Eastern & Oriental Hotel-এ আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল ব'লে আমরা সোজা সেথানে গিয়ে উঠলুম। আমাদের জন্ম দোতলায় সমুদ্রমুখো কামরা দিলে— কবির কামরার নম্বর ছিল ১৩২, আমার ১৩১।

আজকে আমাদের কোথাও যাবার কথা ছিল না, হোটেলে ব'সেই বিশ্রাম করা গেল। শ্রামদেশ থেকে যে-সমন্ত ছবি আর বই সঙ্গে এনেছিল্ম, ব'সে-ব'সে আমি সেগুলি সব দেখতে লাগল্ম। রাজা বজ্লায়ুর্ব শ্রামী ভাষার একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন, তাঁর একখানি শ্রামদেশীয় ঐতিহাসিক নাটক খুব স্থুনর রঙীন ছবিওয়ালা এক সংধ্বনে প্রকাশিত হয়েছে, প্রাচীন শ্রামের বেশ চিত্তাকর্ষক ছবি এগুলি; আর প্রাচীন শ্রামী চঙের ছবির বারা অলংক্বত একটি পুরাতন শ্রামী কথা-কাব্য; শ্রামদেশ সম্বন্ধে ছবিওয়ালা নানা ইংরিজি বই, ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগলুম।

#### মঙ্গলবার ১৮ই অক্টোবর, ১৯২৭ সাল।—

স্কালে আমরা কবিকে হোটেলে রেখে শহরের বাজারে ঘুরতে বেরুলুম। ব্যাক্ষে গিয়ে টাক। বদলানো গেল, শ্রামী ৯৯ টিকলে আমাদের ১১০৬/০ পেলুম। Nippon Yusen Kaisha জাপানী জাহাজ কোম্পানির আপিসে গিয়ে আমাদের ফেরবার টিকিট প্রভৃতি পাকাপাকি ক'রে নিলুম। এক জাপানী ফোটোগ্রাফারের দোকান থেকে স্থরেন-বাবু কিছু ফোটো-প্লেট কিনলেন। ইতিমধ্যে আমাদের পেনাঙ্-এর অন্ত বন্ধুরা এদে জুটলেন। কবির চীনা দোভাষী Feng Chih Cheng, ফাঙ চি-চেঙ এলেন। Sungei Siput হুঙেই সিপুং থেকে তামিল ভদলোক বীরস্বামী পিল্লাই এলেন। চীনা বন্ধু Tan A-Yiu তান্ আ-ম্বিউ এলেন, তাঁর সেই পাগলাটে' ভাব, মাথায় মন্ত ঝুঁটি। মেনন্ পরিবার আর নাধিয়ার পরিবারের ছেলেমেয়েরা আর পুরুষেরা এলেন। চীনা ছোকরা দিল-দরিয়া মেজাজের Hak Lim হাক-লিম, যার কথা আগে ব'লেছি, আর Mendis মেন্দিস বলে সিংহলী ভদ্রলোক— এঁরা বিকেলের দিকে এসে কবিকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এর আগে ভারতীয় বন্ধদের দক্ষে কবির এবং আমাদের ছবি তুলতে হ'ল। বিকেলে স্থরেন-বাবু, আমি আর চীনা বন্ধ তান আ-ম্বিউ, শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের মোটরে করে পেনাঙের বিখ্যাত "সাপের মন্দির" দেখতে গেলুম। মন্দিরটি একটা পাছাড়ের উপরে, থানিকটা চড়াই পথ হেঁটে যেতে হয়— এটি বৌদ্ধ মন্দির। এথানে ছোটো-ছোটো সবুজ রঙের অনেক সাপ মন্দিরের প্রধান বেদির উপরে এবং তার আশেপাশে জড়াজড়ি ক'রে, পুঁটুলি পাকিয়ে' প'ড়ে আছে। এই সাপ মান্তবের ক্ষতি করে না। মন্দিরের ভিক্ষরা এদের নিয়মিত থেতে দেয়। এখানে ছোটো ছাত্ঘটা বাজিয়ে' এক চীনা বৌদ্ধ পুরোহিত চীনা ভাষায় মন্ত্র-পাঠ ক'রছেন দেখলুম। তানু আ-য়িউ একজন free-thinker বা স্বাধীন-চিম্বক ব'লে নিজের পরিচিতি দিয়েছিলেন, কিছু এখানে এসে এই বৌদ্ধ

পুরোহিতের কাছে নিজের টিনের খনির সংক্রান্ত কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, গোণাতে ব'সলেন, খনির কাজ্ব-কর্ম কেমন চ'লবে। পুরোহিত তাঁর ভবিগুদ্-বাণীর সরঞ্জাম নিয়ে ব'সলেন। এই সরঞ্জাম হ'ছে কতকগুলি বাঁশের চেঁচাড়িতে চীনা ভাষায় কি হুলেখা। সেই চেঁচাড়িগুলিকে নাড়াচাড়া ক'রে, তান্ আ-য়িউ-এর কি কর্তব্য সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন মনে-মনে ক'রে, সেই বাশের চেঁচাড়ি একটা ধ'রতে ব'ললেন। সেই চেঁচাড়িতে লেখা অক্ষর বা সংখ্যা দেখে, ছাপা বই থেকে তার উত্তর বলা হ'ল— "ধর্ম-পথে থেকে কাজ ক'রে গেলে ফল ভালো হবে"। এই উত্তরেতে অবশ্য প্রশ্ন-কর্তার মনোগত প্রশ্নের কোন সমাধান-ই হ'ল না। মন্দিরের বৃদ্ধ মূর্তির সামনে যে প্রদীপ আছে তা জালিয়ে' রাখবার জন্ম আমাদের কাছ থেকে তুই আউস তেলের দাম দশ সেন্ট চেয়ে নিলে।

তারপরে আমরা পেনাঙ্ শহরের শিথ গুরুষার দেখে, সন্ধ্যের দিকে হোটেলে ফিরলুম। এই গুরুষার আমি বহুপূর্বে, ১৯১২ সালে যথন প্রথম পেনাঙ-এ আসি, তথন দেখেছিলুম। এখন এর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে' গিয়েছে, আর তখনকার দিনের গৃহবিরল বা থালি রাস্তায় বিশুর বাড়ীও হ'য়েছে।

চীনা বন্ধু ফাঙ্ হোটেলেই র'য়ে গেলেন। আরিয়ান তাঁকে দিয়ে স্থানীয় চীনা পত্রিক। Kuang Hua "কুয়াঙ্-হুয়া" কাগত্তে প্রবন্ধ লেখাবেন। স্থরেন-বাবু আর আমি মালাই থিয়েটার দেখতে গেলুম, Kuala Kangsar কুমালা-কাঙ্গার সূড্কে Union Opera House নামে থিয়েটারে। ছটি নাটক প্রথমে হ'ল, এক-এক সীনের বা দখ্যের একান্ধী নাটক। তারপরে শুরু হ'ল মালগ্নী নাচ গান। যে মেয়েগুলি এই নাচ গানে অংশ নিষেছিল তাদের অধিকাংশই কুশ্রী, আর কুঞ্চিপূর্গ পোষাকে নিজেদের আরও কুশ্রী ক'রে ফেলেছিল। এর। অধিকাংশই ইউরোপের ছোটো-ছোটো মেয়েদের মত হাঁটু পর্যান্ত ফ্রক প'রেছে। একটিমাত্র মেয়ে একট স্থানী, লম্বা ছিপ্-ছিপে গড়নের, সে ই সোষ্ঠবপূর্ণ মালাই মেয়েদের পোষাক— সাদা খ্রাউস, রঙীন রেশমের সারঙ্ , প'রেছে। দর্শকদের মধ্যে মালাই, ভারতীয় আর "বাবা-চীনা"অর্থাৎ মালয়-দেশীয় উপনিবিষ্ট মালয়-ভাষী চীনারাই বেশি ছিল। দর্শকদের মধ্যে একটি মালাই দম্পতীকে দেখে বড়ো ভালো লাগ্ল। স্বীটির খুব বড়ো-বড়ো চোথ, স্থনর মূথে কিছু সাদা রঙ্ মাথা, মাথা চেকে গায়ে পাতলা কালো ওড়না, আর পান খাওয়া ঠোঁট। নিজেদের মাতৃভাষায় ব'লে এই মালাই নাটক দেখতে এসেছে। হ'জন ইংরেজও ছিল। এদের এথানে রেওয়াজ আছে যে, কারো নাচ-গান ভালো লাগ্লে, আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথায় "প্যালা" দেবার মতন শ্রোতারা দেউজের উপরে গায়িকা বা নর্তকীর উদ্দেশে টাকা বা নোট ছুঁড়ে দেয়। ইংরেজ দর্শক হজন হু-হবার একটি ফুলরী নর্ভকীর জন্ম মালাই-দেশের ডলার-নোট পাকিয়ে চ্টেজে ছুঁড়ে দিলেন, নর্ভকী terima kasi "जिमा कानि" वर्षा (पश्चवाम' व'तन नात्त्र मरधारे तारे जूतन नितन। clown বা ভাড়ের অভিনয় থুব হ'ল— তার নামটি ছিল Cheross চেরোস। থিয়েটারের উপরের তলায় মালাই আর বাবা-চীনাদের মেয়েদের দল ব'লে দেখুছে। নানা ইউরোপীয় যন্ত্র বাজিয়ে' যারা বাজনার সঙ্গত ক'রছে, তারা রকমারি জাতের মামুষ-এদের মধ্যে দো-আঁশলা ফিরিঙ্গি আছে, তামিল আর মালাই জাতির মিশ্র লোকও আছে; আরও দেখলুম কর্ণেট বাজাচ্ছে একজন মাথায় কালো পাগড়ী আর লম্বা চুল-দাড়িওয়ালা শিথ; আর এ-ছাড়া চীনাও আছে। নানা জাতির এ এক অভূত সংমিশ্রণ। এরা বাজাচ্ছে ইউরোপীয়, মালয়ী আর ভারতীয় গং। ছটি দারোয়ান এই থিয়েটারের দরজায় মোতায়েন, লম্বা-চওড়া জবরদন্ত চেহারার হই পাঞ্চাবী, একজন মুসলমান আর একজন শিখ,— দ্রষ্ঠারা মাতলামী ক'রলে বা অক্তভাবে বেয়াদ্বি ক'রলে, এরা এসে তাদের ঘাড় ধ'রে বা'র ক'রে দেয়। এই থিয়েটারের টিকিটের দাম

হ'চ্ছে যথাক্রমে ৩ ডলার, ২ ডলার, ১ ডলার, ৫০ সেট আর ৩০ সেট—৩০ সেটের টিকিটে পিছনে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' দেখতে হয়, এদের জন্ম বস্বার জায়গা নেই। রাত সপ্তয়া এগারোটায় আমরা থিয়েটার থেকে হোটেলে ফিরলুম।

#### বুধবার ১৯শে অক্টোবর ১৯২৭ সাল।—

আজ সকলে কবির সঙ্গে থানিকক্ষণ সময় নানা বিষয়ের আলাপে কাটানো গেল। তিনি তাঁর রচিত ছই কবিতা "বোরো-বৃত্র" আর "খামের প্রতি", এই ছু'টির ইংরেজী ছাপানো অন্থবাদের কতকগুলি প্রতির উপরে নিজের নাম সই ক'রে দিলেন; সই-করা এই ইংরেজী অন্থবাদ ছু'টি, যবদ্বীপের আর খাম-দেশের কবির অন্থরাগী আর অন্থ সজ্জনের কাছে পাঠানো ছ'ল। বেলা ১২টায় আমাদের মালপত্র জাহাজে পাঠিয়ে' দেওয়া ছ'ল। শ্রীযুক্ত আরিয়ম্ সমন্ত ব্যবস্থা ক'রে এলেন। আমরা বিকেল তিনটের দিকে যাত্রা ক'রল্ম। পোনাঙ্ বন্দরে লক্ষ Rosemary সরকারের তরফ থেকে ঠিক করা ছিল। আমরা তাতে ক'রে, জাপানী Nippon Yusen Kaisha কোম্পানির জাহাজ Awa-Maru "আওয়া-মাক"তে গিয়ে উঠল্ম। শ্রীযুক্ত আরিয়ম্ আর ক্যঙ্ আর শ্রীযুক্ত তান্ আ-মিউ, এরা আমাদের জাহাজে তুলে দিয়ে গেলেন। জাহাজের কাপ্থেন Commander K. Harada হারাদা আর অন্থ অফিসাররা সকলে এসে কবিকে সম্মানপূর্ণ সংবর্ধনার সঙ্গে ক'রলেন, তাঁকে স্থাগত ক'রলেন।

এই জাহাজে মোটেই ভীড় নেই। প্রথম শ্রেণীতে মাত্র ৭৮ জন যাত্রী। সামনের হু'টি ডেক্ একেবারে থালি, মান্ত্যের ভীড় নেই। জাহাজে যাচ্ছে কতগুলো শুটকী মাছের পিপে, আর স্থপুরির হ'লদে থলে। পেগুলো ফার্টে-ক্লাস থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিরে' রাখ্লে। জাহাজ ছাড়তে ৫টা বাজিয়ে' দিলে।

সমূদ একেবারে কাঁচের মত স্বচ্ছ, স্থির। আমর। সানন্দে যাত্রা ক'রলুম। এর অনেক আগে আরিয়ম্, ফ্যঙ্ আর তান্ আ-িয়িউ জাহাজ থেকে নেমে গিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা জাহাজের ঘাটে দাঁড়িয়ে' ছিলেন।

#### বৃহস্পতিবার ২০শে অক্টোবর, ১৯২৭ সাল।—

আকাশ পরিকার, সমুদ্র প্রশান্ত। কবির মনটা বেশ প্রসন্ন ব'লে মনে হ'ল। সকালে প্রাতরাশের পরে বিশ্বভারতীর আদর্শ আর কর্তব্য নিয়ে কবির সঙ্গে নানা কথা হ'ল। সঙ্গে-সঙ্গে, বন্ধুবর ডাক্রার কালিদাস নাগ প্রমুথ আমরা কয়জনে মিলে ক'লকাতায় Greater India Society বা "রুহন্তর-ভারত পরিষদ" ব'লে যে একটি সংস্থা ১৯২২ সালে গ'ড়ে তুলেছিলুম, যার উদ্দেশ্ত হ'ছেে ভারতবর্ধের বাইরের নানা দেশের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ধের যে সাংস্কৃতিক সংযোগ গ'ড়ে উঠেছিল তার সর্বাপীণ আলোচনা করা, সেই "রুহন্তর-ভারত পরিষদ" সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল। কবি এ-বিষয়ে আমাদের খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন, আর তিনি নিজে আমাদের এই পরিষদের "পুরোধা"-পদ স্বীকার ক'রেছিলেন। কবি ব'ললেন যে আমাদের এই "রুহন্তর-ভারত পরিষদ" যে কাজ হাতে নিয়েছে, সেটা বেশীর ভাগই শিক্ষা আর তথ্যকে অবলম্বন ক'রে— এই পরিষদের কাজ হবে বেশীর ভাগ-ই ভারতের সংস্কৃতির আর চিন্তার প্রচারের ইতিহাস, আর ভারতের উপরে ভারতের বাইরের অন্ত জাতির সংস্কৃতির প্রভাবের কথা, তুই-ই আলোচনা করা এবং সে-সম্বন্ধে বই-টই লিথে জনসাধারণের কাছে হথার্থ জ্ঞান বিতরণ করা হবে। বুহন্তর-ভারত পরিষদের কাজ হবে educative

অর্থাৎ প্রচার আর শিক্ষাত্মক; আর বিশ্বভারতীর কাজ হবে মৃ্থ্যতঃ creative অর্থাৎ দর্জনাধর্মী— কবির পরিচালনায় বিশ্বভারতী গঠন-মূলক কাজে হাত দেবে। এই গঠন-মূলক কাজের মৃ্থ্য কথা হ'ছে, সমগ্র মানব-জাতির সংস্কৃতিকে বুঝে তাকে সকলের জীবনে কার্য্যকরী করার চেষ্টা করা।

জাহাজে অন্য যাত্রী বেশি না থাকায়, আমাদের জাহাজের জাপানী অফিসারদের সঙ্গে একটু মেলামেশা কর্বার স্থযোগ আমাদের হ'ল। জাপানী কাপ্তেন অতি ভদ্র, অতি সজ্জন, আর কবির প্রতি ভাঁর গভীর প্রদা। তিনি কবিকে অন্থরোধ ক'রলেন, আপনি আর একবার জাপানে চলুন, আর শেখানে ছেলেদের আর মেয়েদের কিছু উপদেশ দিন, যেন তারা জাপানের প্রাচীন যে নৈতিক আদর্শ ছিল, যে আদর্শ মাস্থ্যকে স্বার্থপর হ'তে দিত না, সেই আদর্শে যেন তারা ফিরে আস্তে পারে। শ্রাম আর মাল্য দেশের মধ্যে Kra Isthmus বা 'ক্রা'-সংযোগভূমি কেটে যে একটা খাল করবার কথা এক সময়ে চ'লেছিল, সেটি ইংরেজ আর ফরাসীদের স্বার্থের থাতিরে চাপা প'ড়ে যায়। এই থাল হ'লে, ভারতবর্ধ থেকে শ্রাম বা জাপানে জাহাজে ক'রে যেতে গেলে, আর সিঙ্গাপুর ঘুরে যেতে হয় না। তাতে জলপথে যাত্রায় ৩।৪ দিনের সময় সাশ্রয় হয়। স্থয়েজ খাল বা পানামা খাল বা গ্রীদের কোরিছ-এর থালের মতন, এই প্রস্থাবিত ক্রা-খালটিও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে লোক-চলাচলের পক্ষে বড় সহায়ক হয়। কিন্তু জাহাজের কাপ্তেন ব'ললেন, এখন সেই খাল তৈরি করার প্রসঙ্গ দূর ভবিয়তে গিয়ে প'ড়েছে।

জাহাজে একটি অল্প-বয়দী মহিলা যাচ্ছেন, নামটি Mrs. Kemp, মনে হ'ল মিশ্র-জাতীয়া, ইউরোপীয় ও মালয় বা চীনার মিশ্রণ। তাঁর সঙ্গে একটি বছর খানেক বয়সের শিশু-পুত্র আছে, সকলের সঙ্গেই সে এসে মেশে, কবিকে দেখেও 'টা-টা' ক'রে হাত নেড়ে হাসে। সঙ্গে একজন চীনা "আমা" বা আয়া।

আজ সন্ধ্যার সময় চমংকার স্থ্যান্ত দেখা গেল। আমরা সকলেই ডেকে ব'সে— কবি, স্থরেন-বাবৃ, আমি— একেবারে সোজা চোথের সামনে পশ্চিম দিক্। মেঘের আড়ালে অপূর্ব রঙের খেলা— ফিকে নীল, ঘন নীল আর লাল রঙে রাঙানো মেঘ, স্থেয়ের মুখ ঢেকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, তাতে লাল গোলাপী ধ্সর রঙের আমেজ। কবি ব'ললেন, এই যে প্রকৃতিতে রঙের সমাবেশ দেখছি, এ বড় অছুত জিনিস, সবচেয়ে পুরানো অথচ চির-নৃতন— এই দেখে-দেখে আমার সময় কাটে, আর মনে হয় এই "মায়া" নিয়েই থাকি— এ যেন এক রকম ছোটো জাহাজে চ'ড়ে বেশ চ'লেছি, বড়ো জাহাজের খবরে আমার কাজ নেই।

রাত্রে কাপ্তেন আর অফিসারদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে-খেতে কাপ্তেন কবিকে জাপানে যাবার কথা আবার ব'ললেন। আমাদের অনেক পদ আহার্য্য ছিল, কিন্তু জাহাজের ডাক্তারটি অত সব খেলেন না। লোকটি সরল-প্রকৃতিক, বেঁটে-খাটো, প্রো মোন্দল চেহারার, মুখে হাসি লেগেই আছে।— অভাদিনও তাঁকে খেতে দেখতুম, জাপানে তেলা চা'ল এক-রকম হয়, তার ফেন-না-গালানো ভাতে, গোটা তিনেক আধ-সিদ্ধ ডিম ফেলে, চাম্চে দিয়ে ভাতের সঙ্গে এই ডিম মেখে নিয়ে, শুকনো মূলোর আচারের টাকনা দিয়ে তাঁর ভোজন-পর্ব বেশির ভাগ তিনি সমাধা ক'রতেন।

রাত্রির আহারের পরে জাপানী বন্ধুরা অনেকগুলি গ্রামোফোনের রেকর্ড শোনালেন। বেশির ভাগই পুরানো জাপানী গান, পুরানো জাপানী ধরণের হুর ক'রে কবিতা পাঠ, আর জাপানী বাজনার রেকর্ড। অনেকগুলি হুর বলিহীপের হুরের মতন লাগ্ল। শ্রীযুক্ত Nabuo Shigematsu নাবুও শিঙেমাৎস্থ, ইনি

জাপানের নতুন কন্সাল বা বাণিজ্যদৃত হ'য়ে ক'লকাতায় যাচ্ছেন, ইনি আগ্রহ ক'রে আর ইংরিজিতে ব্যাখ্যা ক'রে-ক'রে এই জাপানী গান-বাজনার অনেক কিছু শোনালেন। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এই পুরাতন জাপানী সঙ্গীত শোনা গেল।

#### শুক্রবার, ২১শে অক্টোবর, ১৯২৭ সাল —

আজ সকালে প্রাতরাশের পরে জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সৌজন্ম করে ডেক্-গল্ফ থেলা থেল্তে আমাদের ডাকলেন। একটি জাপানী বৈজ্ঞানিক যাচ্ছিলেন, অধ্যাপক Shuta Kinoshita শৃতা কিনোশিতা, ডি. এন্. সি, ইনি জাপানের রাজকীয় ক্লষিবিছা৷ বিষয়ের গবেষণা-মন্দিরের একজন Entomolgist অর্থাৎ কীটপতঙ্গবিৎ, ক'লকাতার হবু জাপানী কন্সাল প্রীয়ৃত শিঙেমাৎস্ক, আর সহযাত্রিণী প্রীমতী কেম্পে— আমরা ক'জনে মিলে এই ভাবে ঘন্টা ত্'য়েক কাটালুম। প্রীমতী কেম্পের হাবলা-গোবলা থোকাটিকে দেখে, খুশি হ'য়ে কবি তার সহদ্দে একটি কবিতা৷ লিথলেন। "বালি" সম্বন্ধে কবি যে কবিতাটি লিথেছিলেন, সেটি, আর অন্ত কতগুলি কবিতা, আমার থাতায় নকল ক'রে রেথেছিলুম। আজ কবি নিজের হাতে তাতে তাঁর সংশোধন আর সংযোজন লিথে দিলেন।

আজ সন্ধ্যায় কালকের মত স্থ্যান্ত দর্শন হ'ল। এই স্থান্তের লাল, নীল, বাসন্থী, সোনালী রঙের পসার দেখে কবি ব'ললেন— এ যেন দিনের পর দিন সোনার পাতার পর পাতা খুলে খুলে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই সৌন্ধ্য-ভাণ্ডার কবির কাছে অসীম আনন্দের আর উপলব্ধির বস্তু।

বিকেলের দিকে আমি ডেকের যাত্রীদের মধ্যে একটু ঘুরে বেড়ালুম। জন বারো বাঙালী মুসলমান, সবাই দিঙ্গাপুর থেকে এই জাহাজে ফিরছে। এদের মধ্যে আছে জন পাঁচেক শ্রমিক-শ্রেণীর কলকতিয়। মুসলমান, এরা ক'লকাতা থেকে মালয়-দেশে ছাগল আর ভেড়া নিয়ে যায়, ফেরং টিকিটে আবার ক'লকাতায় ফিরে আসে। হাওড়ার Belilios বেলিলিয়স কোম্পানি— যিহুদী প্রতিষ্ঠান— ক'লকাতা থেকে মালয়-দেশে আগে এই-রকম ছাগল ভেড়া চালান ক'রত, ও-দেশে মাংসের জন্ম এই সব চালানি জানোয়ার কাট। হ'ত; ক'লকাতার হিন্দী-ভোজপুধী-বাঙলা মেশানো থিচ্ড়ী ভাষ। বলিষে' মুসলমানেরা এই-সব জানোয়ারের তদারকে জাহাজে ক'রে যাওয়া-আসা ক'রত। বাকি মুসলমান যাত্রীরা হ'চ্ছে দর্জি আর ক্ষটিওয়ালা। এই দর্জিদের বাড়ী ক'লকাতার কাছে মেটিয়া-বুরুজে। এরা নিজেদের বাঙালী হ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। এদের একজন বিশেষ জোর দিয়ে আমাকে ব'ললেন— আমরা বাঙালী মুসলমান, খোটা নই। পশ্চিমা রুটিওয়ালা আর ভেড়া-বকরীর রাথালদের চেয়ে এরা নিজেদের একটু শিক্ষিত, ভদ্র আর উচ্নতরের মান্ত্র ব'লে মনে করেন, বাঙলা আর কচিৎ ইংরিজি পড়াশুনো সকলেই জানেন, তাই ওদের দলে ভিড়বার আগ্রহ এদের নেই। একটি শিখ বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'ল, সে প্রায় ২০ বছর পরে দেশে ফিরছে। আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়াতে এতদিন ছিল। চেহারাটা রোদ্ধরে আর রুষ্টিতে বেশ পাকানো, মাথায় বিরাট পাগড়ি, লম্বা চুল, এই বিশ বছর আমেরিকায় থাকা সত্ত্বেও তার দেহাতী বা গেঁয়ে। শিথ-ভাব কিছুই ছাড়ে নি। আমেরিকায় "থেতীবাড়ী" অর্থাৎ চাষ-বাদের কাজ ক'রত। প্রথমে ছিল দিন-মজুর, তারপর নিজে একটু জমি ক'রে শাক-স্বজীর উংপাদন ক'রে বিক্রি ক'রত, তাতে তার রোজগার ভালোই হ'ত। লোকটি ইংরিজি তো ভালো জানেই না, এতদিন আমেরিকায় থাক। দত্তেও— উপরস্ক হিন্দুস্থানী বা উর্দ ও ভালো ব'লতে পারে না, তার একমাত্র ভাষা হ'চ্ছে

পাঞ্জাবী। অথচ সাহস ক'রে, অবলীলা-ক্রমে কালাপানি পার হ'য়ে স্তদ্র আমেরিকায় ভাগ্য-পরীক্ষা করতে যেতে পশ্চাৎপদ হয় নি। সে কবির কথা জাপানী খালাগীদের কাছে শুনেছে মে, ভারতবর্ধের একজন নামী জ্ঞানী আর ধার্মিক লোক এই জাহাজে যাক্ছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় শিথদের যে ধর্মশালা আছে, সেখানে অনেক শিথের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত। বয়স মন্দ হয় নি, তবে এখনও বিয়ে-থা ক'রতে পারে নি। তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে, বিয়ে ক'রলেও স্থীকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে দেবে না। আবার এক বছরের মধ্যে আমেরিকায় গিয়ে না পৌছালে, আর ফিরতেও পার্বে না। এই-সব অস্থবিধা, অথচ তাকে একম্ঠো উপায় ক'রে থেতেও হবে। আমাকে লোকটি ব'ললে, "জিখে রোটা-পানা ঠাক হোইয়া সী, উখে রহণা হোগা— দিল্ লগ্গে তো মূল্ক্মে শাদী করাকা"।

আজ বেল। সাড়ে-বারোটায় রেশুনে পৌছোলুম। রেশুন নদীর মোহনা দিয়ে রেশুন শহরে ঢুকতে প্রথমে নজরে পড়ে Shwe Dagon শোয়ে-দাগন বৌদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টাক্বতি লোনালী রঙে রঙানো বিরাট চৈত্য, গথুজের মত। উপরে স্বন্ছ নীল আকাশ, আর চারিদিকে গাছ-পালার ঘন সবুজ। রেঙ্গুনে আমাদের স্বাগত ক'রতে কতগুলি ভারতীয় আর অন্ম ব্যক্তি এলেন। আমরা পাসপোর্ট দেখিয়ে আর চৃষ্ণীর আপিস কাটিয়ে, থুব শীগ্ গির-ই বাইরে আসতে পারলুম। মালপত্র সব জাহাজেই রইল। আমার এক ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— এর ভাতা প্রীযুক্ত স্থবোধ চট্টোপাধ্যায়, ইনি তেলের খনিতে Chemist বা রাসায়নিকের কাজ ক'রতেন, এখন রেঙ্গুনের Associated Press-এর সংবাদদাতা হ'য়ে আছেন, ইনি এলেন; আর একটি বাঙালী হেলেও এগেছিলেন, আর রেঙ্গুন Daily Mail কাগজের এক সাংবাদিক। সরকারী Customs বা চুন্ধী-বিভাগের এক অফিসারের সৌজত্যে এঁরা সরকারী লঞ্চে ক'রে আমাদের শহরে পৌছে দিলেন। রাত্রিটা হয়তো রেঙ্গুন শহরে থাকতে হবে, এই ভেবে আমরা সঙ্গে কিছু জিনিদ-পত্র নিয়ে বেরুলুম। এখানে Iudo-Burmese Federation of Fine Arts ব'লে একটি সংস্থা আছে, তার তরফ থেকে আমাদের স্বাগত করবার ব্যবস্থ। হ'মেছিল। এরা Tagore Reception Camp নাম দিয়ে, একটি বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেন— New Merchant Road রাস্তায় একটি বাড়ী নিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল, দেখানে আমাদের নিয়ে তুলবেন, রাত্রে সেথানেই আমাদের রাখবেন, থাওয়া-দাওয়া দেখানেই হবে। কিন্তু কবির থাকবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা তাঁরা ক'রে উঠ্তে পারেন নি। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধায় মহাশয়ের দিতীয়া কল্যা প্রীযুক্তা সীতা দেবী ও রামানন্দবারুর জামাতা শ্রীযুক্ত স্থীর চৌধুরী মহাশয়, এঁরা তথন রেঙ্গুনে ছিলেন। এঁদের, শান্তিনিকেতনের একটি প্রাক্তন ছাত্রের, আর অন্ত বাঙালীদের খুবই আগ্রহ হয় যে, আমরা এদের অতিথি হ'য়ে রেঙ্গুনে-ই হ'দিন কাটাই। কিন্তু কবির শরীর-গতিকের জন্ত সেটা সম্ভবপর হয় নি।

বিকেল পাঁচটায় একটি চা-পানের সভা ছিল। সভায় নানা জাতের লোকের সমাগম হ'য়েছিল। কতগুলি বাঙালী মছিলা একটি পাশের ঘরে ছিলেন, দেখলুম, জাহাজে ক'রে তাঁরা বিদেশে বর্মাতে গিয়েও বাঙ্লাদেশের পুরাতন চাল বজায় রেখেছেন— ঘোমটায় মুখ ঢেকে সভার মধ্যে ব'সে আছেন। একটি স্বন্দরী পার্সী মহিলা এসেছিলেন, তাঁর স্বামী একজন ইংরেজ। দক্ষিণ আমেরিকার Chili চিলি-দেশ খেকে আগত, কবির ছটি ভক্ত কি ক'রে এসে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া তেল্গু, তামিল, হিন্দুহানী, গুজারাটী,

পাঞ্জাবী কিছু-কিছু ছিলেন। কবি সংক্ষেপে ত্'চার কথা বাঙলাতেই ব'ললেন; তার পরে উপস্থিত সজ্জনদের অনেকেরই সঙ্গে তাঁকে ইংরেজীতে আলাপ ক'রতে হ'ল।

সদ্ধ্যায় শ্রীযুক্ত স্থণীর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদের আহার হ'ল— শুদ্ধ বাঙালী ধরণের প্রচুর আয়োজন তিনি ক'রেছিলেন, অনেকদিন পর তার সন্থাবহার ক'রে আমরা তৃপ্ত হ'ল্ম। কবির দর্শনার্থী অনেকগুলি বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে আমরা রাত্রি সাঙ্গে-নটার পরে জাহাজে ফিরে এল্ম। কবি বেশী ভীড় পছন্দ করেন না— বিশেষতঃ যদি তাঁকে সেই ভীড়ের মধ্যেই রাত্রে বেশী সময় কাটাতে হয়। তিনি তো জাহাজে উঠে, নদীর ধারে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে? হাওয়ার মধ্যে ডেক্-চেয়ারে ব'দে একাস্থে নিরিবিলিতে একটু আরামের নিংশাদ গ্রহণ ক'রলেন।

#### রবিবার ২৩শে অক্টোবর, রেঙ্গুন।—

কালকের সারাদিনের ঘোরাফেরায় আর পরিশ্রমে আজ স্কালেও কবি বড়ই শ্রাস্ত বোধ ক'রছিলেন। তবুও স্কালে রেঙ্গুন-প্রবাসী কতকগুলি বাঙালী ছাত্র আর অন্য তরুণের দল এল' কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রতে— আজ বেলা হুটো থেকে চারটের মধ্যে কোনও সময়ে রেপুন শহরে নেমে তাঁকে স্থানীয় বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আর মহিলাদের কাছে দর্শন দিতে হবে। এই ছেলেদের দল স্থানীয় Indo-Burma Federation of Fine Arts-এর সদস্য। এদের নেতা হচ্ছেন Dr. M. A. Rauf রাউফ, LL. D. ( Dublin ), B. A. C Oxon., Middle Temple-এর ব্যারিন্টার। ইনি গুজরাটী মুসলমান, এর পিতা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে রেঙ্গুনে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে গিয়েছেন। বিলাতে ১৯২০-১৯২৫ সালের দিকে ছিলেন, Dr. E. B. Havell-এর বন্ধু, শিল্পে ও সাহিত্যে খুব গভীর অমুরাগ। শ্রীযুক্ত রাউফ অতি চমংকার শিক্ষিত ও সংস্কারপূত চরিত্রের মাত্রুষ, ইনিও এদের সঙ্গে এসেছিলেন। এর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরা সকলেই থুব খুশী হ'লুম। ইনি স্থাীর-বাবুদের ঘনিষ্ঠ মিত্র। বাঙালী ছেলে যে কয়টি সকালে এসেছিল, কবিকে আমন্ত্রণ জানাতে, তারা ঘূরে-ঘূরে জাপানী জাহাজের ব্যবস্থা আর কায়দা দেখতে লাগল। একজায়গায় একটা ছোট বিজ্ঞাপনী লেখা ছিল ইংরিজিতে, যাত্রীদের জন্ম কোনও নির্দেশ, তার ইংরিজিটায় ছিল ছ-চারটে হাস্তকর ভূল। সেটা দেখে এদের মনে কৌতুক-ভাব জেগে উঠল, এরা সেই ভূল ইংরিজি ধ'রে হাসাহাসি ক'রতে লাগ্ল, একজন আবার পকেট-বই বা'র ক'রে, আর পাঁচজনকে দেখাবার জন্ম সেই ভূল ইংরিজিটুকু লিখে নিলে। আমি এদের ব'ললুম— "ভাখো, এরা আমাদের মত শুদ্ধ ইংরিজি লিখতে পারে না বটে— লিখতে হয়তো চায়ও না— কিন্তু নিজেদের স্বাধীন দেশের ঝাণ্ডা নিয়ে নিজেদের জাহাজ চালাচ্ছে, দে শক্তি তো আমাদের হয় নি— স্থতরাং এদের ভুল ইংরিজিতে হাসির কিছু আছে কিনা, বিচার ক'রে দেখে।" ছই-চারিজন আমার কথা বুঝলে, একটু লজ্জিতও হ'ল।

স্থীর-বাব্র বাড়ীতে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা ডাক্তার রাউফ আর স্থীর-বাব্র দঙ্গে বেলা গাড়ে-নটায় জাহাজ থেকে নেমে রেঙ্গুনের তথা সমগ্র ব্রন্ধদেশের বিধ্যাত বৌদ্ধ মন্দির Shwe Dagon Pagoda শোয়ে-ডাগন মন্দির দেখতে গেলুম। কবি জাহাজেই থেকে গেলেন, তাঁকে নিমে বেরোবার সাহস আমাদের কারো হ'ল না। শোয়ে-ডাগন মন্দির দেখে থ্ব ভালো লাগ্ল। ঠিক ভারতীয় কোনও তীর্থস্থানের মতন। মাঝধানে ঘণ্টার আকারে বিরাট চৈত্য, সোনার পাত দিয়ে মোড়া সমস্তটা,

রোদুরে ঝক্ঝক্ ক'রছে। বড়ো চৈত্যের লাগাও, তার পাদতলে অনেকগুলি ছোটো-ছোটো চৈত্য, তার প্রত্যেকটিতে সাদা পাথরের বর্মী চঙে খোদাই করা দাড়ানো বা বসা বা শোয়া বৃদ্ধমূতি। মন্দিরপথে নানা দোকানের সারি, পূজার্থী যাত্রীদের জন্ম ফুল, মোমবাতি বিক্রী হ'চ্ছে, টুকিটাকি নানা মণিহারী জিনিসের বহু দোকান, মেয়েরাই জিনিসপত্রের পসরা দিয়ে ব'সেছে। থাবার জিনিসের দোকানও অনেক — চা, ভাত, তরকারী, মাছ, ঙাপ্লি, আর মেঠাইয়ের দোকান। খুব সেজেগুজে, মুখে হ'লদে 'তানাখা' বা বর্মী পাওচার মেথে, ভদ্রঘরের মেয়েরা বৃদ্ধা প্রৌচা তরুণী সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা কোনও একটি চৈত্যের সামনে চাটাইয়ের উপরে হাটুগেড়ে ব'সে হাত জ্বাড় ক'রে বর্মী উচ্চারণে পালিতে প্রার্থনান্মন্ত্র প'ড়ছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু আর ভিক্ষ্ণী জপমালা নিয়ে ব'সে ব'সে "বৃডা, ডামা, তিঙ্গা" অর্থাৎ 'বৃদ্ধ, ধন্ম, সংঘ' মন্ত্র জপ ক'রছে। এখানে বর্মী শিল্পজবা তুই-একটা কিন্লুম— পিতলের সিংহের মূর্তি আর অন্য নকশার inlay অর্থাং পচ্চেকারী-করা ইম্পাতের জাঁতি, বর্মী চালে আঁকা বৃদ্ধের জীবনীর তুই চারখানি রঙীন ছবি। দোকানে কাঠের কাজের নমুনা দেখলুম। সঙ্গে স্থরেন-বাবু ছিলেন, তিনি আমার মত শিল্প-পালা মায়্যম্, এই-সব দেখেশুনে বেড়ানো তাঁরও খুব ভালো লাগ্ছিল।

এর পরে স্থানীয় এক বাগানে Royal Lakes ব'লে একটি মনোরম সাজানো সরোবর আছে সেটির ধার দিয়ে ঘুরে, Scott Market স্কট মারকেটে গেলুম। বর্মার বিখ্যাত শিল্প Lacquer Work লাথ বা গালার কাজ— নানা চিত্রে আর অলম্বরণে শোভিত থালা বাটি বাক্স ঝুড়ি প্রভৃতির পসার দেখলুম, ছোটো-থাটো ছুই-একটি জিনিসও আমরা নিলুম। তারপরে বেলা এগারোটায় জাহাজে ফিরে এলুম।

পরে কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে স্থার-বাব্র বাড়ীতে উপস্থিত হলুম। Indo-Burma Federation of Arts-এর কতকগুলি সদস্যও উপস্থিত হ'লেন। বেলা একটা পর্যন্ত সদালাপে সময় কাটিয়ে আমাদের বাঙালী মতে অন্নাহার হ'ল। তারপরে বেলা আড়াইটেয় কবির সঙ্গে চ'লল্ম Phayre Street ফেয়ার স্টাটে বাঙালীদের এক বইয়ের দোকানে, Modern Publishing House-এ। এখানে কবি কতকগুলি বই কিন্লেন। রাস্তার ধারে ব'সে কবিকে নিয়ে গ্রুপ্-ফোটো তোলা হ'ল, তখন রাস্তার লোক-চলাচল খানিক কণের জন্ম বন্ধ হ'ল।

কবিকে বাঙালী ছাত্রদের আয়োজিত সভায় আমর। নিয়ে গেলুম। অনেকগুলি বাঙালী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। "গান্ধী হাসপাতাল" নামে পরিচিত রেঙ্গুনের বিখ্যাত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পরিচালক স্বামী শ্রীযুক্ত শ্রামানন্দ এই সভায় সাগ্রহ অংশ গ্রহণ করেন, আর একজন স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকও ছিলেন, তাঁর নামটি ভূলে যাচ্ছি। এ সভা বেশ জমেছিল, বাঙলা গানে আর আলাপ-আলোচনায়। কবি একটি ছোটো বক্তৃতা দিলেন, বেশ উদীপনাময় ভাষায়— যাতে বর্মায় বাঙালী আর অন্ম জাতীয় মাম্ববের মধ্যে— অন্ম ভারতীয় আর বর্মী হুইই— একটা আরীয়তা আর একতার ভাব গ'ড়ে ওঠে।

বিকালের দিকে কবিকে একটু বিশ্রামের জন্ম জাহাজে পৌছে দিয়ে আমরা— হুরেন-বাবু আর আমি— ডাক্তার রাউফের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। Phayre Street-এ Burma National Stores-এ আমরা বর্মার কারুশিল্লের এক অপূর্ব সংগ্রহ পেলুম— পৌনে ছটা থেকে প্রায় একঘণ্টা ধ'রে নানা জিনিস আমরা দেখতে লাগ্লুম। আমি তিনটি ছোটো ধাতু-মূর্তি কিনলুম— একটি ব্রোঞ্জে, বর্মী মেয়ে আরসী সামনে রেখে চুল বাধছে, পেগুর শিল্লীর তৈরী, দাম নিলে বৃত্রিশ টাকা; জর্মান সিলভারে তৈরী একটি

বর্মী নর্তক, কুড়ি টাকা; আর পেতলের একটি বর্মী নাচূনি মেয়ে, আট টাকা। অল্প দামের কতকগুলি লাথের বা গালার কাজের ঢাকনওয়ালা বাটি নিলুম। হুরেন-বাবু বিশ্বভারতী-কলাভবনের জন্ত কতকগুলি জ্বির কাজ-করা বর্মী রেশমী কাপড় আর লাথের জিনিস নিলেন— এক শ টাকার উপর দাম পড়ল।

তারপরে সন্ধোবেলায় আমরা Tagore Reception Camp-এ হাজির হ'লুম— ফূকোন্ পল্লীতে, এথানে Indo-Burma Federation of Arts-এর সভ্যরা মিলিত হ'য়েছিলেন। শ্রীযুক্ত স্থবোধ চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে কারে করে কবিকে শহরে একটু ঘুরিয়ে এনে এই সভায় পৌছে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র থেক কন্থা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার রাউফ ইন্দো-বর্মা ফেডারেশন অব আর্টিস্-এর পক্ষ থেকে কবিকে স্বাগত ক'রলেন, তাঁর প্রতি সকলের শ্রন্ধা নিবেদন ক'রলেন। কবিও শিষ্টতার সঙ্গে তার উত্তর দিলেন। এই রকম স্বল্প অনুষ্ঠানের মধ্যে কবিকে স্বাগত করা হ'ল।

আজ রাত্রেও স্থার-বাব্র বাড়িতে আমাদের আহারের ব্যবস্থা ছিল—রাত নটায় আহার হ'ল। ছাজার রাউফের সঙ্গে আলোচনা হ'ল। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাত্র ইসলামী বিভার অধ্যয়নের জন্ম যে এক লাখ টাকা বিশ্বভারতীকে দান ক'রেছিলেন, তার জন্ম উপযুক্ত অধ্যাপক কে হ'তে পারেন? লখনোয়ের ডাক্তার তারাটাদের কথা হ'ল, আমাদের ক'লকাতা বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক শাহেদ স্ন্রা-ওদীর কথাও হ'ল।

রাত দশটায় আমরা জাহাজে ফিরলুম। ইতিমধ্যে এক ইংরেজ কাস্টম্ন্ অফিনার, কবির অনুরাগী, এসে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে বিদায় নিয়ে গেলেন। ডাক্তার রাউফের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমরা সকলেই খুব খুশী হই। জাপানী কীটতবের অধ্যাপক, আমাদের জাহাজের সহ্যাত্রী আমাদের কেনা বর্মী শিল্পদ্রব্য খুটিয়ে দেখলেন, ভদ্রলোক খাঁটী শিল্পরসিক, জিনিসগুলির যথাযথ বিচার অনেকটা ক'রতে পারলেন— এইগুলিতে প্রাচীন গৌলর্য্যের আমেজ আছে, এগুলি আধুনিকগন্ধী ও নকলী, ইত্যাদি।

সোমবার, ২৪শে অক্টোবর, ১৯২৭ ৬ই পৌষ, অমাবস্থা।—

আজ কালীপূজা, দীপাবলী। আর ছ দিন আর তিন রাত্রি পরেই ক'লকাতা পৌছুবো। ভার ছটায় আমাদের জাহাজ রেপুন ত্যাগ ক'রলে। রেপুন নদীর মোহনায় জলে নানা রকম রঙের সমাবেশ— শহরের কাছে ঘোলা হ'লদেটে রঙ্ জলে, তারপরে ধীরে ধীরে সেটা হ'ল ফিকে সবৃজ, একটু দূরে ঘন সবৃজ জল, তার পরে ঘন নীল, শেষটায় ক্রফাভ নীল। আজকের দিনটা শুরে ব'সে, বই প'ড়ে কাটানো গেল। এই যাত্রায় রচিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা আমার থাতায় নকল ক'রলুম। Galsworthyর লেখা Saint's Progress পড়া গেল। বিকালে, প্রায় সোজা নাকের সামনে, একটু বাঁ দিকে, স্থ্যান্ত হ'ল, কবির পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা গেল। টকটকে, লাল মেঘ নীল জলের উপরে ছায়া ফেলে যেন ঝলমলে 'বেগুনে' রঙের সৃষ্টি ক'রছিল।

আমার কন্তা পুঁটু (হ্রধা) আজ তিন বছরে প'ড়ল। আজ তার কথা বিশেষ ক'রে মনে প'ড়ছিল।

## মকলবার, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৭ ৷—

পেনাঙ-এ জাহাজে ওঠবার পর থেকেই একটা ভীষণ আলস্তে ধ'রেছে— লিখতে প'ড়তে, নড়া-চড়া ক'রতে যেন ভালো লাগছে না। দেশের ছোয়াচ আজ থেকেই যেন পাচ্ছি। আজ সকাল থেকেই দেখছি — সমৃত্ত্রের কালো জলের উপরে থোকা-থোকা আধ-শুধনো আধ-কাঁচা কচুরীপানা ভেসে বেড়াচ্ছে— কোথাও হলদে, কোথাও এখনও সবৃজ র'য়েছে। বাঙলা দেশের নদীর জল বেয়ে এই কচুরিপানা বঙ্গোপদাগরে অনেকটা দূরে এসে পড়েছে— আমরা বর্মা আর বাঙলাদেশের দাগরের এলাকার মাঝামাঝি পথেই আছি। স্কালে জাহাজের অফিদারদের দঙ্গে ছ দান ডেক্-গল্ফ্ খেলা গেল। জাহাজের জাপানী ডাক্তারটিও খেলায় যোগ দিলেন। জাপানীরা স্বাধীন জাতি হ'লেও ইংরিজি শন্ধ খুব ব্যবহার ক'রে থাকে দেখল্ম। জাহাজের ডাক্তারকে তারা 'দোক্তোর' ব'লেই ডাকছিল।

সকালে জাহাজের কাণ্ডেন স্থরেন-বাবৃক্তে আর আমাকে উপরে Bridge ব্রিজ-এ নিয়ে গেলেন, এই ব্রিজ থেকেই জাহাজ চালানো হয়। তাঁর থাস কামরায় কত যয়পাতি, কত সাগরের নক্শা— নক্শাগুলি ইংরেজিতে। অতি অমায়িক সৌজন্তের সঙ্গে আমাদের বোঝাবার চেট্টা ক'রলেন তাঁর ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে। চার্ট বা মানচিত্র, extant, রকমারি ঘড়ির আকারের যয়, কত কি। কি ভাবে জাহাজ চালায় জলের উপর সোজা পথ ধ'রে। ঝড় বা জোর-হাওয়ায় কি ক'রে এই সোজা পথ অটুট রাখার চেট্টা করা হয়, সমুদ্রের গভীরতার মাপ নেওয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলে— এই-সব কথা আমাদের জানাতে চেট্টা ক'রলেন। যয়পাতি প্রায় সবই ইংলাণ্ডের তৈরী। কাপ্তেন তাঁর নিজের পাঠের জন্ত যে বই সঙ্গে ক'রে এনেছেন তা দেখালেন— বিশেষ ক'রে ভারত-ভ্রমণ বিষয়ে, আর ভারতের বৌদ্ধশিল্প সম্বন্ধে ছ'খানি জাপানী বই।

তুপুরে থাওয়ার আগে ডেক-প্যাসেঞ্চারদের মধ্যে থানিক ঘুরে, গল্প ক'রে এলুম। কুড়ি বছরের ক্যালিফর্নিয়া-প্রবাসী শিখটির সঙ্গেও আলাপ ক'রলুম। কি আগ্রহে বা স্থাথে বা আশায় সে দেশে যাচ্ছে তা বুঝলুম না। বাঙালী দরজীরা থুব ফুর্তি ক'রে তাস খেলছে।

তুপুরের আহারের পরে ডেকের রেলিঙের ধারে একখানা কেদারায় ব'সে সাগরের শোভা দেখতে লাগল্ম। পরিকার নির্মেঘ আকাশ, রোদ্রে ঝলমল ক'রছে। তলায় উজ্জ্বল ফিকে নীল সমূদ। বিকালের দিকে রঙ ব'দলে ঘন রুষ্ণ-নীল হ'ল এই রঙ। আজাে সদ্ধার দিকে কবি এসে স্থাান্ত দেখতে ব'সলেন, আমিও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগল্ম। কবি আজ আমাদের সামাজিক ব্যাপার নিয়ে একট্ট চিস্তার উদ্রেককর কত কথা ব'ললেন— হিন্দুদের মধ্যে একতার অভাব, জাতির ঘাঁট, জাতীয়তার অভাব। শিখদের মধ্যে তাদের সংহতিবাধের আর একতার প্রশংসা কবি ক'রলেন। এক শ্রেণীর হিন্দু গোঁড়ামিকে তিনি মুসলমান সমাজের একশ্রেণীর লােকের অসহিষ্ণু ধর্মনিজী গোঁড়ামির সঙ্গে এক প্র্যায়ের বস্ত ব'লে, সে-সম্বন্ধে তাঁর মস্তব্য ক'রলেন।

জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অন্য সাধারণ জাপানীর মত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপাসক। মিসর-দেশের স্থয়েজ-থালের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে তিনি থান ছই মিসরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বড়ো-বড়ো ফোটোগ্রাফ কিনে এনেছেন— প্রকৃতির রুক্ষ রূপ, মরুভূমির বালির সমুদ্রের দৃশ্য— জলের টেউয়ের মত বিরাট বিরাট বালির লহর, স্থদ্র কোণে একজায়গায় উটের পাশে আরব মরুবাসী জন ছই দাঁড়িয়ে। তাঁর নিজেদের দেশে প্রকৃতির যে দাক্ষিণ্যপূর্ণ মুখ তিনি দেখতে পান— স্থজলা স্ফলা মলয়জ্মীতলা শশ্য-শম্প-শ্যামলা তাঁর Vamato য়ামাতো-ভূমি— স্র্র্যোদয়ের দেশ, নিপ্নোন বা জাপান, এ একেবারে তার বিপরীত। ইনি এই ছবি ছথানি আজ সকালে কবির কাছে দিয়ে যান, এই অম্বরোধ ক'রে যে তিনি যদি দয়া ক'রে ছবি

ত্থানিতে তাঁর নাম সই ক'রে দেন, আর কবিতার আকারে হু ছত্র লিখে দেন। আজ হুপুরে কবি এর এই অন্থুরোধ পালন করেন—ছবি হুখানিতে বাঙলায় আর ইংরিজিতে তাঁর দস্তথং তিনি ক'রে দেন, আর বাঙলায় হুই লাইনের হুটি বিষয়োপযোগী কবিতা তার ইংরিজি অন্থুবাদ-শুদ্ধ ছবি হুটিতে লিখে দেন। এই কবিতা হুটি আমার বিশ্বাস তাঁর এই রক্ষের ছোট কবিতার সংগ্রহ 'ফুলিঙ্গ'তে স্থান পেয়েছে।

জাহাজের কাপ্তেনকে তাঁর প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কবি সই-করা নিজের এক ফোটোগ্রাফ উপহার দিলেন। জাহাজের অফিসাররা আজ বিকালে কবিকে আর আমাদের নিয়ে তাঁদের সঙ্গে একসাথে এক ফোটোগ্রাফ নিলেন, তাঁদের জাহাজে সম্মানিত অতিথি-রূপে কবির ভ্রমণের স্মারক হিসাবে।

#### বুধবার ২৬শে অক্টোবর ১৯২ । —

আজ জাহাজে আমাদের শেষ রাত্রি। তুপুরে কবির সঙ্গে আমাদের নানা ঘরোয়া কথার— 'বাঙালীয়ানা' নিয়ে আলোচনা হ'ল। কবি একটু জোর দিয়েই ব'ললেন, বাঙালীর পোষাকে (মাটতে কোঁচা লুটিয়ে চলা), আচারে, ভব্যতায় একটা টিলেটালা ভাব আছে, দৈটাকে কাটিয়ে ওঠা দরকার— বহুস্থলে এই বাঙালীয়ানা একটা গোঁয়ো ব্যাপার মাত্র, নাগরিকতা বা শালীনতা তাতে নেই, বরং আছে একটা provincial vulgarity— ভারতের অন্য জাতের তুলনায় রেঙ্গুনে বাঙালীদের মধ্যে সেটা একটু বেশী ক'রেই তাঁর চোঝে লেগেছে ব'লে তিনি ব'ললেন। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বাঙলা পাঁজির কথা উঠ্ল। আজকালকার 'স্বাস্থ্য ধর্ম গৃহপঞ্জিকা'তে ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি থাকে— এটা স্থ্রমূদ্ধির পরিচায়ক নয়। আর তা ছাড়া নানা রকম ব্যাধির বর্ণনাত্মক বীভংসতা। কবির মতে আমাদের গৃহ-পঞ্জিকার ভদ্র সংস্করণ বা'র হওয়া উচিত।

আজ স্থ্যান্তের সময় রঙের বাহার তেমন নেই। স্থ্যান্তের সময়ে কবি যেমন ডেকের উপরে ব'সে তার প্রতীক্ষা করেন, স্থ্যোদয়ের সময়েও তিনি প্রকৃতি দেবীর স্বাগত ক'রতে ছাড়েন না। থুব ভোরে এইজন্ম তিনি ওঠেন। আমাদের তা সব দিন দেখা হয় না কারণ তখন আমরা প্রায়ই শয়্যা আপ্রয় ক'রে থাকি।

আজ রাত্রে জাহাজের কাপ্তেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশেষ ভালে। ক'রে থাওয়ালেন— Sayonara Dinner বা বিদায়ী নৈশ-ভোজ হ'ল । বিদায়ের সময়ে জাপানী ভাষায় Sayonara 'সাইওনারা' শল্টি ব্যবহার করে, ইংরিজির Goodby বা Farewell, ফরাসীর Au revoir, জরমানের Auf Wiedersehen আর আমাদের 'পুনদর্শনায়' শব্দের মত। চমংকার ছাপা, জাপানী প্রাচীন Ukiyo-ye বা সামাজিক-চিত্র পর্য্যায়ের কাঠে-খোদা জাপানী স্থন্দরীর রঙীন প্রতিক্তি-যুক্ত মেছ-কার্ড বা ভোজ্যতালিকায় সব নাম সই করিয়ে নেবার পালা চ'ল্ল— এই ভোজ্বের শারক হিসাবে রেখে দেবে।

রাত দশ্টার আমাদের জাহাজ গঙ্গার মুখে এসে পৌছুল'। Pilot Ship পাইলট-শিপ্বা আড়কাঠি-জাহাজ থেকে Pilot বা দিশারু গঙ্গার মধ্যে আমাদের জাহাজকে ঠিক মত চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত আমাদের এই জাপানী জাহাজে এসে উঠলেন।

#### বৃহস্পতিবার ২৭শে অক্টোবর ১৯২৭ ৷—

সকাল আটটায় গলাম্থ থেকে জাহাজ যাত্রা করে, সারাদিনে ৯০ মাইল পথ ভাগীরথীর ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে, বিকাল সাড়ে চারটেয় ক'লকাতায় Outram আউটরাম ঘাটে আমাদের জাহাজ পৌছুল'। জাহাজ-ঘাটে কবিকে আর অস্তু যাত্রীদের স্বাগত করবার জন্তু আত্মীয়-মিত্র সমাগম। এইভাবে কবির গঁলে আমাদের দ্বীপময় ভারত (ইন্দোনেসিয়া) ও শ্রামদেশ (ইন্দোচীন) ভ্রমণ সাক্ষ্
হ'ল। এই ভ্রমণ আরম্ভ হয়েছিল ১২ই জুলাই ১৯২৭, মকলবার; ঐদিন বিকালে কবির সঙ্গে আমরা ক'লকাতা থেকে রেলে মাদ্রাজ যাত্রা করি, পরে ১৪ই জুলাই মাদ্রাজ থেকে জাহাজে ক'রে সিন্ধাপুর। সিন্ধাপুরে নেমে এক মাস এক সপ্তাহ ধ'রে সমগ্র মালায়দেশ পরিভ্রমণ করে আমরা ২১শে আগস্ট রবিবার বাতাবিয়ায় যবদ্বীপে পৌছাই। যবদ্বীপ-বলিদ্বীপের ভ্রমণ শেষ ক'রে ৩০শে সেপ্টেম্বর কবি শ্রাম-যাত্রা করেন। আমরা তার পরের দিন তাঁর অন্থগমন করি। ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারতে কবির অবস্থান হয়েছিল প্রায় এক মাস দশ দিন। তার পরে ৭ই অক্টোবর থেকে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত দশ দিন ধ'রে শ্রামদেশ দর্শন। এই যাত্রায় কবি সাড়ে তিন মাস ধ'রে বাইরে ছিলেন।

ভারতের সঙ্গে মালয়-দেশের, দ্বীপময় ভারতের আর শ্রামদেশের সাংস্কৃতিক যোগ কবির এই ভ্রমণে এই যুগে প্রথম দৃঢ়-ভাবে পুনংপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। আমার মনে হয়, আধুনিক কালে এশিয়ার তথা পৃথিবীর আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতার বিকাশে কবির এই দেশদর্শন ও মৈত্রীস্থাপন একটি প্রধান ও লক্ষণীয় ঘটনা হ'য়েছিল। এর য়ে ফ্ল্র-প্রসারী প্রভাব ভারতের, ইন্দোনেসিয়ায় আর শ্রামের ও ইন্দোচীনের সাংস্কৃতিক আর রাজনীতিক জীবনে, ভাবজগ তে আর রাদ্ধুজীবনে এসেছে, তার নিরপেক্ষ আলোচনা হওয়া উচিত। শহরাচার্যের ভারত-পরিক্রমাকে যেমন 'শহর-বিজয়' বলা হয়, তেমনি ভারতবর্ধ থেকে আগত 'মহাগুরু' রবীক্রনাথের. এই 'দ্বীপান্তর' বা 'নৃসান্তর' অর্থাৎ দ্বীপময়-ভারতে ভ্রমণকে, বলিদ্বীপীয় লোকেদের কথা অমুসারে, 'মহাগুরু-বিজয়' ব'লতে পারা যায়।

## রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ফিটার পর্বার

#### গ্রীস্থকুমার সেন

যে বয়সে ছোট ছেলে ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে বাড়ির বাইরে যাবার অধিকার পায় সে বয়স পার হবার অনেককাল পরে তবেই রবীন্দ্রনাথ বাইরে যেতে এবং তারও বেশ কিছুকাল পরে তবে কলকাতার বাইরে যাবার স্বযোগ পেয়েছিলেন। বাড়ির বাইরে যাবার আগে তিনি বাইরের সঙ্গে অল্লম্বল্প পরিচিত ছিলেন শুরু জানালার ফাঁক দিয়ে। কিন্তু সে তো ঘরের বাইরে, বাড়ির বাইরে তো নয়— সে যেন 'ঘর হতে আঙিনা বিদেশ'। বাড়ির বাইরে প্রথম যাওয়া হল ইম্বলে ভর্তি হয়ে। কিন্তু সে আর কর্তটুকু 'বাইরে'— কলকাতার জোড়াগাঁকে। চিৎপুরের বাড়ি ঘর গলি রাস্তা।

কলকাতা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাইরে গেলেন ইম্বুলে ভর্তি হবার ছ্ব-এক বছরের মধ্যেই। এই বহির্যাত্রা তাঁর শৈশবের বৃহৎ তাৎপর্যময় ঘটনার মধ্যে একটি। এই স্থ্যোগে শিশু রবীন্দ্রনাথ বাংলা-দেশের পশ্চিমভাগের থানিকটা প্রথম দেখলেন। জ্বোড়াসাকোয় তাঁদের বাড়ি থেকে গদ্ধা থুব কাছে। কিন্তু পেনেটি যাবার আগে রবীক্রনাথ কলকাতার গন্ধা দেখেছিলেন এমন প্রমাণ পাই নি। যদি দেখেও থাকেন তা হলে তাঁর মনে সে দেখায় কোনোই ছাপ পড়ে নি। না দেখে থাকেন তো খুবই ভালো হয়েছিল, যদিও তাঁর স্ময়ের কলকাতার গঙ্গা এথনকার মত এতটা শ্রীহীন ও নিরানন্দময় হয় নি। অনেক পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ পদ্মালালিত ভূভাগে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন। তথন তাঁর প্রোট যৌবন এবং তথন তাঁর স্বাষ্ট বিচিত্র ধারায় উৎসারিত। পদ্মার সঙ্গে রবীক্রনাথের সম্পর্ক যে কেমনধার। ছিল তা তাঁর ছিন্নপত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি এবং কয়েকটি কবিতা থেকেও জানতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যথন পদ্মাতীরে বাস করতে যান (১৮৯০) তথন তাঁর মনের বাড় প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে এবং তাঁর রচনাশক্তিও স্থদৃত্ ও প্রায় পূর্ণবিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা মানসীতে প্রকটিত। মানগী-রচনার পরেই তাঁর পদ্মানিবাস শুরু হয়েছিল। নর্মাল ইম্বুলে সাতক্ষ্ডি দত্ত ও গোবিন্দবাবুর ফ্রমাসি কবিতা लिया (थटक मानगी तहना পर्यन्न त्रवीन्त्रनार्थत अहे ए कविमानरमत्र गफ़रनत ७ मरनत मार्कनात कान अहे কালে বিভিন্ন মুহূর্তে ও বিভিন্ন দৃষ্টদংস্থানে গন্ধার প্রভাব গভীরপ্রদারী হয়ে পড়েছিল। সে প্রভাব শুরু হয়েছিল প্রথম কলকাতার বাইরে যাত্রার থেকে। এবং সেই গোড়া থেকেই এ পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও অন্তর্জ। এ হল ১৮৬৯ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে কোনো সময়ের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তিনি তথন গন্ধার উপরে অথবা গন্ধাবক্ষ থেকে গঙ্গাকে ও গঙ্গালালিত ভূমিকে নিপুণভাবে দেখবার অবকাশ ও স্থযোগ পেয়েছিলেন। সে হল ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সালের কথা। গন্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বারের পরিচয়কে বিদায়ের পালা বলতে পারি। তখন তিনি গঙ্গাকে দেখেছিলেন বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে এবং গঙ্গা থেকে উদ্ধানে একট্ট ভফাতে থেকে। সেথানে গন্ধা যেন তাঁর মনের দৃষ্টিতেই সর্বদা গোচর ছিল। এ হল ১৮৮৮ সালের ব্যাপার। প্রথম ও শৈশব পরিচয় পেনেটির পালা। দেবারে কলকাতায় ডেকুজরের প্রবল প্রাত্তাব হয়েছিল। সে জ্বরের আক্রমণ এড়াবার জ্বন্তে দেবেন্দ্রনাথের বুহুৎ পরিবারের একটা অংশ পেনেটিতে গঙ্গার ধারে এক বাগানবাড়িতে কিছুকাল পালিয়ে এসেছিল। এই দলে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। এই তাঁর প্রথম কলকাতা ছেড়ে আসা। আধুনিককালে অর্থসংস্কৃত রূপ নিয়ে পেনেটি নামটি হয়েছে পানিহাটি।

পেনেটিতে এসে যেন রবীন্দ্রনাথের নৃতন জন্মলাভ হল। একদা মাতৃগর্ভ থেকে তিনি কলকাতার ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এখন তিনি যেন কলকাতার জঠর থেকে বাংলার মাটিতে অবতীর্ণ হলেন। সঙ্গে সঙ্গের শুভদৃষ্টি হয়ে গেল গঙ্গার সঙ্গে।—

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে, কোলে করিয়া লইল। সেথানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াভলে বারান্দায় বিষয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘূম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একথানি সোনালি পাড় দেওয়া নৃতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব থবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধূইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বিস্তাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার-ভাটার আসা-যাওয়া, সেই কতরকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অপসারণ, সেই কোয়গরের পারে শ্রেণীবন্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবিক্ষ স্থান্তকালের অজন্ম স্বর্ণশোণিতপ্রাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশন্ধ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায়্ব-তাহণ করে নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুলি-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন ন্তন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নৃতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘূচিয়া গেল।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জগু অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎস্ক্য ছিল। গ্রামের ঘরবন্তি চন্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধূলা হাটমাঠ জীবনথাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যস্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল— কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়— এখন বসিয়াছি দাঁড়ে— পায়ের শিকল কাটিল না।

পেনেটিতে রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু পিতৃদেবের সঙ্গে থাকতেন তবে বোধ হয় শিকল তথনি কেটে যেত। একদিন তিনি অজ্ঞাতসারে অভিভাবকদের পিছু পিছু গাঁয়ের দিকে চলেছিলেন। থানিক পরে টের পেয়ে অভিভাবকরা ভইসনা করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ

১ বালকে (১২৯২) প্রথম প্রকাশিত 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতায় এই সঞ্চিত ভাবনার ছবি আছে: 'ওপারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্সা গাছপালা, এগারেতে মেথের মাধার এক শ মানিক জ্বালা'।

২ সে হয়তো ভালোই হয়েছিল। পরে যে কুখা নিয়ে গঙ্গাতীরের দেশকে দেখেছিলেন, সে কুখা তত তীব্র হত না যদি সে দেশ আগেই দেখা থাকত।

তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একথানি জামার উপর অন্ত-কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই— ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাকপরিচ্ছদের কোনো উপদর্গ আমার ছিলই না, স্বতরাং কেবল দেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ফ্রটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।

সেই পিছনে আমার বাধা হইয়া রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা-ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যস্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই। •

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম। আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।

গঙ্গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পরিচয়কে বলা যায় চন্দ্রনাগরের ও গঙ্গাভ্রমণের পালা। তথন তাঁর নবযৌবন-প্রারম্ভ-কাল। ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত্যাত্রার উপক্রম করেন। এবারে বোদ্বাই থেকে সরাসরি সমুদ্রপথে নয়, কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর-পথে। জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে ভিড়লে পর রবীন্দ্রনাথকে যাত্রাভঙ্গ করে ফিরে আসতে হয়েছিল। তথন দেবেন্দ্রনাথ মস্থরীতে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মস্থরীতে গিয়ে পিতুদেবের কাছে যাত্রাভঙ্গের কৈফিয়ত দিয়ে আসেন। তথন নতুনদাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সপরিবারে চন্দ্রনাগরে গঙ্গাতীরে পাটের কারবারী (?) মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে যে অল্ল ক'মাস ছিলেন— ঠিক কতদিন ছিলেন তা জানা নেই— সে সময়টুকু তাঁর সাহিত্যজীবনের পক্ষে যে কত গুরুতর হয়েছিল তার পুনক্ষক্তি নিশ্রম্যোজন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা বলে গেছেন এবং সদ্ধ্যাসংগীতের কবিতায় আর বিবিধ-প্রসঙ্গের টুকরো রচনায় তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে এই দ্বিতীয় গঙ্গাবাসের গুরুমাহাত্ম্য তাঁর নিজের কথাতেই বলি।—

বিলাত্যাত্রার আরম্ভপথ হইতে যথন ফিরিয়া আসিলাম তথন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন; আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্থে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত°, স্লিগ্ধ শ্রামল নদীতীরের কলধ্বনিকরণ

এখানে সম্ভ্রমস্থাক ক্রিয়াপদট লক্ষ্য করবার মতো।

<sup>8</sup> রবীক্রনাথ তার মায়ের স্নেহকাতর শক্ষাব্যাকুল মুর্ভি দেখেন নি। সে প্রতিমা দেখলেন এই নিখিল বাংলাদেশের মাতৃমুর্ভি গঙ্গার। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এখানে গঙ্গার প্রসঙ্গের যে ছবি আছে তা কলকাতার নয়, চন্দননগরের নয়, তার আধার গাঞ্জিপুরের গঙ্গার ছবি। কলকাতা থেকে জমিনারিতে যাবার যে ভূমিকাটুকু আছে তা কবিতারচনার সময়কার (কার্তিক ১২৯৯)। কবিতাটি কলকাতার লেখা।—

চলিতে চলিতে পথে হেরি ছুই ধারে শরতের শক্তক্ষেত্র নত শক্তভারে রোক্র পোহাইছে। তঙ্গঞ্জৌ উদাসীন

দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহন্তের অন্নপরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গদ্ধার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলশু, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীরমন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ— তৃষ্ণার জল ক্ষার থাতের মতোই অত্যাবশুক ছিল । •

আমার গঙ্গাতীরের সেই স্থন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মতুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তথন রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাকে অত্যন্ত কাছে পেরেছিলেন। বাড়ির পুবদিকে বারাণ্ডা থেকে গিঁড়ি নেমে গেছে, সে সিঁড়ি ছুঁরে গঙ্গা ছলছল করছে। দোতলা তেতলা থেকে গঙ্গা দেখাত যেন ইন্দ্রনীলমণির পাড়গাথা বালুচরি দ্রৌপদীর শাড়ি। নিশীথে স্রোতে-ভাসা পান্সিতে শুয়ে বসে যেন গঙ্গার অগাধ আলিঙ্গন অন্নভূত হয়।

চন্দনগর ছেড়ে এলেও কিছুকাল গন্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছাড়াছাড়ি হয় নি। কলকাতার উদ্ধানে কালনা-শান্তিপুর (এক-আধবার বোধকরি নবনীপ-কাটোয়া) পর্যন্ত আর ভাটতে গন্ধাসাগরের কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বন্ধরায়-স্টীমারে ভ্রমণ করেছিলেন (এবং জাহাজে গন্ধা ব্য়ে সমূদ্র পর্যন্ত অনেকবার গিয়েছিলেন)। এমনি এক গন্ধাভ্রমণের নাতিপ্রীতিকর কাহিনী— সে ১৮৮৪ সালে মে মাসের কথা— রবীন্দ্রনাথ একটি সমসাময়িক প্রবন্ধে হালকা ক'রে ডায়েরির রীতিতে বর্ণনা করেছিলেন। সে বর্ণনার একটু অংশ উদ্ধৃত করছি। একটু অহুধাবন করলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসে গন্ধার প্রভাব ও গন্ধাভ্রমণের ফলাফল বোঝা যাবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তথন জাহাজ-কোম্পানি খুলে খুলনা-বরিশালে স্টীমার চালাচ্ছেন। তাঁর স্টীমার— নাম সরোজিনী<sup>৫</sup>— যথন কলকাতা থেকে খুলনায় থাচ্ছিল তথন তাঁর নতুন (?) দাদা ও মেজ (?) বৌদিদি এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে উঠেছিলেন কলকাতার গরম এড়াবার জন্মে। যাত্রায় গোড়া থেকেই বাধা পড়েছিল। স্টীমার ছাড়বার থানিকক্ষণ পরে জ্বানা গেল যে কাপ্তেন ওঠেনি, আর মেটেব্রুক পার হবার আগেই স্টীমারের ইঞ্জিন বিগড়ে গেল। যতক্ষণ না ইঞ্জিন চালু হল

রাজপণপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছামার পানে। বহু ধরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা।
মেঠো হুরে কাঁদে যেন অনত্তের বাঁশি
বিষের প্রাস্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বহুন্ধরা বিদরা আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্তক্ষেত্রে জাহুনীর কুলে
একথানি রোমপীত হিরণা-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া;

রবীক্রনাথ বখন গান্ধিপুরে ছিলেন তখন তাঁর জােঠা কলার বয়স ছই-আড়াই বছর।

ততক্ষণ তক্তাঘাটের কাছে তাঁদের স্টীমার নক্ষর ফেলে রইল। তাঁদেরও অচল জলফানে আটক হয়ে থাকতে হয়েছিল।—

বিদিয়া বিদিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে। গাছপালা ছায়া কুটীর— নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি ছইগারে বরাবর চলিয়াছে, কোথাও বিরাম নাই। · একটা বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃত্ মৃত্ দোল থাইয়া বড়ো আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর-এক পাশে বড়ো বড়ো গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিচ্ছের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁথে লইয়া জল লইতে নামিতেছে; ছেলেরা কাদার উপরে পডিয়া জল হোড়াছু ড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা। মান্তবের। যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভূলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে; বহু বংস্বের বর্ধার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে এবং তাহার রং চারি দিকের শ্রামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। এটামের যে-সকল ছেলেমেয়ের। নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে— কেই ইছার নাতনি, কেই ইছার মা-মাসি। তাছাদের দাদামহাশয় ও দিদিমার। যথন এতটুকু ছিল তথন ইহারই ধাপে বসিয়া থেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে ।√আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরীরাগিণীতে 'গেল গেল দিন' গাহিত ও গাঁয়ের ছই-চারি জন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজু আর কাহারও মনে নাই। 🗸 গন্ধাতীরের ভগ্নদেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। ত সূর্যান্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গন্ধার পশ্চিমপারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্গ দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অমুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না।

এই প্রবন্ধে রবীক্রনাথ গঙ্গাতীরের যে ছবি এঁকেছেন তা এই ভ্রমণের ফল নয়, বহুবার বহু দেখার রঙে রেখায় রসে এ ছবিগুলি পরিক্ষৃট হয়েছিল।

এই যে সব গন্ধার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার স্টীমার যাত্রার ফল ? তাহা নছে। এ সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো স্থাথের ছবি, আজ ইহাদের চারি দিকে অশুজ্জলের ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতর শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।

সে শোভা রবীন্দ্রনাথ কেন আর কেউই তার পর দেখতে পায় নি। তীরে রেশের বেড়ি আগে থেকেই

৬ এই গঙ্গাভ্রমণের প্রায় একমাসকাল আবে জ্যোতিরিক্রনাথের পত্নী দেহত্যাগ করেছিলেন। রবীক্রনাথের গঙ্গাবাসের সঞ্চে বধ্ঠাকুরানীর মেহস্থ্য বিজড়িত ছিল।

লাগতে শুরু হয়েছিল, সে বৈড়ির প্রদার ও চাপ বেড়েই চলল। তার উপর হল পাটকলের আবির্ভাব। প্রবন্ধ লেখবার পর থেকে প্রকৃতি ও প্রকৃতিপুষ্ট মাত্ম্য কলকাতার নিকটবর্তী গঙ্গাতীর থেকে ক্রতপদে অন্তর্ধান করেছে। আমাদের যন্ত্রযুগের প্রথম মহড়ার প্রধান ক্যাজ্য়াল্টি পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীর। এ গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য ও মাধুর্য রবীক্রনাথের লেখাতে ধরা হয়ে রইল— এইটুকু সান্ধনা।

রবীন্দ্ররচনায় মান্থবের তৃটি রূপের পরিচয় আছে। এক হল তার নিত্যরূপ— অর্থাং দেশকালের বাইরে মান্থবের জীবলীলা, তার মনন-জীবন; আর হল তার সত্যরূপ— অর্থাং দেশ-কাল-ঘরসংসারের থণ্ডুটুকুতে মান্থবের যে রূপ আনর। দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে মান্থবের নিত্যরূপের পরিচয় প্রাধান্ত পেয়েছে, আর তাঁর গরে-উপত্যাসে মান্থবের সত্যরূপের পরিচয় প্রকট হয়েছে। যে দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্প-উপত্যাস লিখেছিলেন সে দৃষ্টির উন্মোচন হয়েছিল গঙ্গাভ্রমণে, আর সে দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল পদ্মাবাসে। গঙ্গা ও গঙ্গাতীরের সঙ্গে অন্তর্বের পরিচয় হলে পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম গল্প তৃটি—'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' লিখেছিলেন। গল্প তৃটি সে সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল। যে প্রবন্ধ থেকে গঙ্গাদৃশ্যের বর্ণন। করেছি তার মধ্যেই গল্পত্যির বীন্ধ নিহিত রয়েছে।

গঙ্গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পরিচয় হয় গাজিপুরে। রবীন্দ্র-রচনায় এই পালার প্রভাব যতটা পরিষ্টু এমন আগেকার ভটি পালার নয়।

প্রথম পরিচয়ের বেলায় যেমন তাঁর প্রথম কলকাতার বাইরে যাওয়া এই শেষ পরিচয়ের বেলায় তেমনি তাঁর প্রথম নিজস্ব সংসার পাতা। ১৮৮৮ সালের গ্রীয়কালে প্রায় মাস ত্য়েক রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে বাসা বৈধি ছিলেন। বাড়িটি গলার উপরে নয়, অনুরেও ছিল না; গলা থেকে একটু দূরেই ছিল। কিন্তু গলা আর রবীন্দ্রনাথের বাসার মধ্যে এই দূর ষ্টুকু ছাড়া কোনো ব্যবধানই ছিল না। গাজিপুরে গলা রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন যেন অন্তরালবর্তিনী, অন্তঃপুরচারিণী— স্বতরাং কম মোহিনী নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখা উদ্ধৃত করি।—

একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গদার ধারেও বটে, ঠিক গদার ধারেও নয়। প্রায় মাইল খানেক চর পড়ে গেছে, দেখানে চরের ছোলার সর্বের খেত; দ্র থেকে দেখা যায় গদার জলধারা, গুণটানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। ·

· আমার গানে আমি বলেছি, আমি স্থদ্রের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এথানে আমি সেই দ্রত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থুল হস্তাবলেপ দ্র হবামাত্র মৃক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটু নতুন পর্ব প্রকাশ পেল।

ওপারে শ্রাম বনরেখা এপারে ধৃধৃ শস্তাখেত আর মাঝখানে আলস্তামন্থর গঙ্গাধারা— গাজিপুরবাসের এই সন্মুখপট রবীন্দ্রনাথের কোনো গত্যপ্রবন্ধে বর্ণিত হয় নি, কোনো কবিতায়ও সোজাহজি আঁকা পড়ে নি। তবে মানসীর কোনো কোনো কবিতায় এ দৃশ্য বিভিন্ন রঙে ও ভাবে ঝলক দিয়েছে। যেমন, সায়াছের বর্ণোজ্জল চিত্রপট—

৭ বধুঠাকুরানীর মৃত্যু রবী শ্রনাথের মনকে অত্যন্ত নরম ও ব্যাকৃল করেছিল বলেই রবী শ্রনাথ এই গল্প লেখার প্রবৃত্তি পেয়েছিলেন। এ এক অপুর্ব ক্যাথার্সিদ।

চারি দিকে শশুরাশি চিত্রদম স্থির, প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।

শান্তির চিরন্তন ছবি-

সেই চিরকলতান উদার গঞ্চা
বহিছে আঁধার-আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকাবালকে,
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্রপাথির পালকে।

প্রগাঢ় সন্ধ্যায় গঙ্গাবক্ষে দেখা ভাবনা— বড় পটের ছবি— কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায় মান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে। কুদ্র নৌকা থরথরে চলিয়াছে পালভরে কালস্রোতে যথা ভেসে যায় অল্স ভাবনাথানি আধোজাগা মনে। এক পারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া, অন্ত পারে ঢালু তট শুল্রবালুকায় মিশে যায় চন্দ্রলোকে—ভেদ নাহি পড়ে চোখে— বৈশাথের গঙ্গা রুশকায়া তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়। স্বদেশ পুরব হতে বায়ু বহে আসে দূর স্বজনের যেন বিরহের খাস। জাগ্রত আঁথির আগে कथरना वा ठाँम जारभ, কখনো বা প্রিয়ম্থ ভাসে; আধেক উলস প্রাণ আধেক উদাস। ঘনচ্ছায়া আমুকুঞ্জে উত্তরের তীরে যেন তারা সত্য নছে, স্মৃতি-উপবন। তীর, তরু, গৃহ, পথ, জ্যোৎস্নাপটে চিত্রবং— পড়িয়াছে নীলাকাশ নীরে দূর মায়াজগতের ছায়ার

সোনার-তরীর 'বেঁতে নাহি দিব' কবিতায় গাজিপুরের গন্ধার ছবি ব্যবহারের কথা বলেছি। অনেক পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরের স্মৃতির টুকরো কবিতার গাঁথনিতে ব্যবহার করেছেন।

প্রথমবয়দে গঙ্গাতীরে বাদের শ্বৃতি রবীন্দ্রনাথ কথনো ভূলতে পারেন নি। বোধ করি থানিকটা সেই শ্বৃতির টানেই তিনি শেষবয়দে গঙ্গায় ও গঙ্গাতীরে ছ্-একবার বাস করেছিলেন— যেমন বাসায় খড়দায় ও বোটে চন্দননগরে। চন্দননগরে বোটে লেখা ছ্-একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রৌচ্যৌবনের শ্বৃতি থেকে ছবি ভেসে উঠেছে। দ

গাজিপুরে মাস হ্মেকের বাসা বাঁধার কথা ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রনাথকে নীড় বাঁধতে দেখি পদ্মাভূমিতে। প্রথমে কিছুকাল একলা ছিলেন, পরে সপরিবারে। শিলাইদহ থেকেই বাস উঠিয়ে তিনি শাস্তিনিকেতনে চলে গিয়েছিলেন। পদ্মাভূমিতে রবীন্দ্রনাথ বাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন তাঁর মনে ছাপ ফেলেছিল। সে আন্দী বোষ্ট্রমী। তার কথা গল্পে চিঠিতে প্রবদ্ধে উল্লিখিত আছে।

উপনিষদ পড়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের বাল্য-অন্থভবের সমর্থন পেয়েছিলেন, আন্দীকে দেখে-শুনে তিনি যেন প্রৌত্বয়দে সেই অন্থভবের সমর্থন পেলেন। বোষ্টমীকে রবীন্দ্রনাথ যদি না দেখতেন তবে আমরা হয়তো চতুরঙ্গ পেতুম না। বালককালে রবীন্দ্রনাথ বিতীয় বার কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন পিতৃদেবের সঙ্গে। সে কথা আগে উল্লেখ করেছি। সেবারে তিনি গঙ্গাইন বাংলাদেশ— অর্থাং বোলপুর — দেখেছিলেন এবং বাংলাদেশের বাইরে উত্তরপশ্চিমে পঞ্জাব পর্যন্ত গিয়েছিলেন। পাহাড়ে দেশের অভিজ্ঞতাও তাঁর সেই প্রথম। এখানে একটা কথা বলে রাখি: রবীন্দ্রনাথ পরে বহুবার পাহাড়ে গিয়েছেন, থেকেছেন— কিন্তু কখনও খ্ব দীর্ঘকাল ধরে নয়। পাহাড় তাঁর ভালো লাগত, যেমন প্রকৃতির দৃশ্যপট সবই, কিন্তু পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ বেশিনিন একটানা থাকতে পারতেন না। পাহাড়ে যেন তাঁর দৃষ্টির প্রসার অবরুদ্ধ হত, তাঁর ভাবনার গতি ভঙ্গ হত। পাহাড়-দেশে আকাশের দিগন্ত পর্যন্ত উমুক্ত বিস্তার ত্র্লভ বলেই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ক্লিষ্ট হত।

প্রবল বরিবনে
পাংশু হল দিনের মুখ,
আকাশ বেন নিরুৎফ্ক;
নদীপারের নীলিমা ছার
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারাল সীমা,
হারাল পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিত্যাপতি-রচিত সেই

ख्द्रा-वान्त्र गान ।

ছিলাম এই কুলায়ে বসি স্থাপন মন-গড়া:

হঠাৎ মনে পড়িল তবে এখনি বুঝি সময় হবে, ছাত্রীটিরে দিতে যে হবে পড়া।

ন্তন আজি বাদল-বেলা নদীতে নাহি চেউ– অলসমনে বসিয়া আছি খন্তেতে নেই কেউ।

৮ বেমন বীথিকার 'ছায়াছবি' ( চন্দননগরে লেখা, আবাঢ় ১৩৪২ )---

তৃতীয় বার যে বাইরে যাওয়া ঘটল সে লখা পাড়ি। মেজদাদা সত্যেক্রনাথ তথন আমেদাবাদে জজ। তিনি পিতার অন্নয়তি নিয়ে রবীক্রনাথকে বিলাতে নিয়ে চললেন সেথানে পড়িয়ে ব্যারিস্টার করে আনতে। সত্যেক্রনাথের পত্নী ও শিশুসন্তান-ছটি তথন বিলাতেই ছিল। সত্যেক্রনাথ রবীক্রনাথকে আমেদাবাদে নিজের কাছে কয়েক মাস রাখলেন, তার পর বোধাইয়ে অন্ন কিছুদিন। আমেদাবাদে জজের বাসা ছিল—শাজাহানের আমলের বাগানবাড়ি, সাবরমতী নদীর ঠিক উপরে। এই শাহিবাগের কথা রবীক্রনাথ জীবন-শ্বতিতে ভালো করেই বলেছেন। কলকাতায় ইস্কলে পড়বার সময়েই রবীক্রনাথ জয়দেব ও বিভাপতির পদাবলী পড়েছিলেন, আর মাস্টার-পণ্ডিতদের কাছে কুমারসন্তব শকুন্তল। ইত্যাদি সংস্কৃত কাব্য-নাটক পড়েছিলেন। আমেদাবাদে এসে রবীক্রনাথ যথেক্ছ ইংরেজী বই ঘাটতে লাগলেন। সংস্কৃত-প্রকীর্ণ কবিতা ও উদ্ভট শ্লোকের সলেও এথানে তাঁর পরিচয়্ন হল। তিনি লিখেছেন, মেজদাদার

লাইবেরিতে আর-একথানি বই ছিল, গেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি ব্ঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধানি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহে অমকশতকের ' মুদস্ব্যাতগন্তীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ যতদিন ছিলেন ততদিন যেন কলকাতার ভাবের পরিমণ্ডলেই ছিলেন। বাইরের প্রভাব মনের মধ্যে নতুন রঙ ধরার নি, কেবল বাড়িটি ছাড়া। শাহিবাগের বাদশাহী মর্মরপ্রাসাদে বাদ তাঁর কল্পনাকে বেশ একটু নাড়া দিয়েছিল এবং আরব্য-উপস্থাসের রোমান্সের হাওয়া তাঁর মনকে ছুঁরেছিল। বোধ করি এই রোমান্টিক পরিবেশের জন্ম এইখানে থাকতেই রবীন্দ্রনাথ নিজের হ্বর লাগানো গান রচনা শুরু করেছিলেন—

শুরূপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকান্ত ছাদটাতে একলা ঘ্রিরা ঘ্রিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপদর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর করিবার দময়ই আমার নিজের স্থর দেওয়া দর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ যেন একাকী ছিলেন এবং নিজের মনে ভালোই ছিলেন। তার পর তাঁকে কিছুদিন বোদ্বাইয়ে রাথ। হয় বিলাতে গিয়ে দেখানকার সমাজের কায়দাকার্নের রপ্ত করাবার জন্তে। বোদ্বাইয়ে সত্যেন্দ্রনাথের এক বন্ধু-পরিবারে থেকে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম নিঃসম্পর্কীয় মেয়েদের সঙ্গে মিশবার স্থযোগ পেয়েছিলেন। একটি নেয়ের সঙ্গে তাঁর দোহার্ন্য হয়েছিল। মেয়েটি ইংরেজীতে কিছু কবিতা লিখত। মেয়েটি রবীন্দ্রনাথকে আক্রাই করেছিল। কিন্তু তাঁর লাজুক স্বভাব ঘনিষ্ঠতা করতে দেয় নি। রবীন্দ্রনাথের লাজুকতা ও কুঠা অনেক সময়েই রক্ষা-কবচের কাজ করত। দৌজতো যে বাধা তিনি দিতে পারতেন না সে বাধা সংকোচ জুগিয়ে দিত। তবে ভিতরে ভিতরে একটু হুর্গলতাও সঞ্চিত হয়েছিল। সে হল বিরূপ

এরবাক্রনাথের মতো সংস্কৃত প্রাচীন কবিতা ও উদ্ভট প্লোকের ভালো সমরদার সেকালের ইংরেরী শিক্ষিতদের মধ্যে ছিল না।
প্রসাপতির-নির্বন্ধে ও অন্তর তার প্রমাণ মিলবে।

১০ তুলনা করুন, "তাহার পর আর-একবার ভালে। করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তথা এখন তো তবী নাই, কথন মোটা হইয়াছে দে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোজীর বড়োবউরের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অম্ফুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অভ সমস্ত সম্পতির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া ভালে।"

সমালোচনায় অস্তরকে অবিচলিত রাখা। বাইরে অবশ্য তাঁর ধৈর্য সর্বদা অটুট থাকত। বোম্বাইরে রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন থাকেন নি। সেথান থেকে শীঘ্রই বিলাতে রপ্তনা হলেন ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮। নানা কারণে বিলাতে যাবার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের খুব বেশি ছিল না। শৈশবকাল থেকে নিঃসঙ্গ থাকার অভ্যাস হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যেথানেই থাকতেন সেথানে তিনি নিজের মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করতেন, তাই অপরের সঙ্গ তাঁর খুব প্রয়োজন হত না। তবে তাঁর পরিমণ্ডলে বাইরের হাওয়ার সংস্পর্শ নিক্ষা ছিল না। বোদ্বাই বন্দরে জাহাজে ওঠবার সময় রবীন্দ্রনাথের মন যে বেশ প্রসন্ন ছিল না সে স্বীকৃতি তাঁর 'যুরোপপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকে'র পত্রাবলীর প্রথম চিঠির গোড়াতেই আছে।—

আন্তে আন্তে আমাদের চোথের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তট-রেখা মিলিয়ে গেল। চারি দিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছিনে, আমার মনটা বড়ই কেমন নিজীব অবসন্ন ত্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হোক্গে এসব করুণ রসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রা পুরোপুরি জলপথে হয় নি। স্থয়েজে জাহাজ থেকে নেমে রেলপথে আলেকজান্দ্রিয়া, সেখান থেকে আবার জলপথে ব্রিপ্তিসি, সেখান থেকে রেলপথে ইটালী ও ফ্রান্স উত্তীর্ণ হয়ে ইংলণ্ডে পৌছনো। স্থতরাং ইংলণ্ডে পৌছবার আগেই রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের চাক্ষ্ব পরিচয় কিছু পেয়েছিলেন। তাতে তাঁর মনের অবসয়তা দ্ব হয়েছিল, কিন্তু অপ্রসয়তা ঘোচে নি। রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পৌছলেন মনের অপ্রসয়তা নিয়েই। তাই সেখানকার— প্রধানত লণ্ডনের— জন ও জীবনয়াত্রা তাঁর প্রথমে মোটেই ভালো লাগে নি—

াননে করেছিলেন, যেখানে যাই-না কেন, intellectual আমোদ নিয়েই আবাল-বন্ধ-বনিতা ব্ঝি উন্নন্ত; কিন্তু তাতে আমি ভারি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভ্ষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা-কিছু কোলাহল শোনা যায়। এথানে দারে দারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান রাশরাশ দেখতে পাই, কিন্তু বইয়ের দোকান ছটো দেখতে পাই নে— আমি তো একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমাদের একটি শেলীর কবিতা কেন্বার আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনা-ওয়ালাকে সেই আনিয়ে দিতে ভ্রুম করতে হয়েছিল। আমি আগে জানতেম, এ দেশে একটা ক্যাইয়ের দোকান যেমন দরকারী একটা বইয়ের দোকানও তেমনি!

· এ দেশের ছোটলোকদের দেখলে মনে হয় না তাদের কিছুমাত্র মন্থ্যুত্র আছে— তারা যেন পশু থেকে একধাপ উচু। তাদের মৃথ দেখলে— নিদেন তাদের মধ্যে এক একজনের মৃথ দেখলে আমার কেমন গা শিউরে ওঠে। আর, তারা যে ময়লা তা আর কি বলব।

– যুরোপপ্রবাসীর পত্র, দিভীয় পত্র

স্ক্রপ, স্বঠাম, স্বকণ্ঠ, স্বরুচি, স্থপামাজিক এবং সলজ্জ কিশোর রবীন্দ্রনাথ বিলাতে— লগুনে ও বাইটনে— মেয়েমহলে প্রথম থেকেই সমাদর পেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভরে নি। সেথানকার জীবনস্রোতে যোগ দেবার বাধা ছিল হুটো। প্রথম, তাঁর বিবিক্ত ও মুখচোরা লাজুকভাব; বিতীয়, বিলাতি মেয়েদের শ্রীহীনতা, সাজসজ্জার কুশ্রীতা, আচরণে অশালীনতা এবং ব্যবহারে চটফদার মুখরতা। তাই বিলাতে গিয়ে কয়েকমাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মেয়েসমাজে বেশ অম্বন্তিতে কাটিয়েছিলেন। যদি তাঁর মেজ-বৌদিদি ও তাঁর ছেলেমেয়ে তখন সেখানে না থাকত তা হলে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই দেশে পালিয়ে আসতেন। তৃতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

সভ্যি কথা বলতে কী, আমার নাচের নেমস্করগুলো বড়ো ভালো লাগে না। অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে ও রকম পাগলের মতো ঘূরে ঘূরে বেড়াতে আমার আদবে ভালো লাগে না। যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে তাদের সঙ্গে নাচতে আমার মন্দ লাগে না। আমি একবার একটি স্থন্দরী partner পেয়েছিলেম, তাঁর সঙ্গে না নাচতে আমি যথাসাধ্য চেঠা করেছিলেম। কিন্তু গৃহক্ত্রী আমাকে বিশেষ করে নাচতে অন্থরোধ করলে, পীড়াপীড়ির পর নাট্যশালায় অবতরণ করলেম— কোনো মতে নাচটা সমাপন করে দে ছুট! প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলেম। দেখি যে, শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষায়া শ্রামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই তো আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। আমার তাকে এমন ভালো লাগল যে কি বলব!

বিলাতি সমাজে বৈঠকি আমোদপ্রমোদে ও আত্মীয়ম্বজনদের অসংকোচ মেলামেশ। রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম ও সব চেয়ে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল করেছিল। দেশের জত্যে মন-কেমনের ভাব দূর হলে পর রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—

মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমর। কতটা স্থপ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমর। অনেক জিনিস না দেখলে দ্র থেকে কল্পনা করতে পারি নে, এমন-কি বিশ্বাস করতে পারি নে। এথেনে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্বপ্রথমেই তাদের চোথে কি ঠেকেছে?— এখানকার সমাজের স্থপ ও উন্নতি -সাধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যারা স্থী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এথেনে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।

বিলাতি সমাজের এই প্রশংসা ছাপ। হওয়। থেকে ভারতীর পূর্চায় বড়ভাই বিজেন্দ্রনাথ ও ছোটভাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তর্কাতর্কি শুক্ত হল। রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পত্র— যাতে উপরে উদ্ধৃত অংশটি আছে তা যথন ভারতীতে ছাপা হল তথন দেখা গেল যে পাদটীকায় সম্পাদক বিজেন্দ্রনাথের স্থলীর্ঘ মন্তব্য রয়েছে। পরবর্তী তিনটি চিঠিতেও সম্পাদকের মন্তব্য পাদটীকায় আকীর্য ছিল। বড়দাদার সঙ্গে এই তর্কাতর্কি রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম সাহিত্যিক মদীযুদ্ধ বলা যায়। নবীন ও প্রবীণ হজনেই নিজের ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, হজনেই ঠিক— এবং তাঁদের যে বিবাদ তার কোনো বান্তব হেতু ছিল না। যে ভাব নিম্নে রবীন্দ্রনাথ বিলাতি সমাজের ভালোটুকু দেখেছেন ও প্রশংসা করেছেন তাতে হয়তে। কিছু মতিভাষণ ছিল কিন্তু তাঁর বয়স বিবেচনা করলে তা খ্ব অন্তায় বোধ হবে না, আর বিজেন্দ্রনাথও দেশী সমাজের পক্ষ যেভাবে সমর্থন করেছেন তাও খ্ব অন্তায় নয়। উপরে রবীন্দ্রনাথের যে উক্তি উদ্ধৃত করেছি তার উত্তরে বিজেন্দ্রনাথের দীর্ঘ মন্তব্যের সারাংশ তাঁর কথাতেই উদ্ধৃত করেছি।

শ্বীষাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথাবার্তা কহা উচিত। ইংলণ্ডের জলবায়ু স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের জনসমাজের ফচি স্বতন্ত্র; তমনতিপূর্বে বহুতর ইংলণ্ডীয় শ্বী সমারোহের

মধ্যে তিনি যথন একজনের মুখে দেশীয় স্ত্রীলোকোচিত মাধুর্য ও ভাবভদী অবলোকন করিয়াছিলেন তথন তাঁহার কেন এত ভাব লাগিয়াছিল ? তথন তে। বহিণ্চারিশী বহুভাষিশী ব্যাপিকা সমাজ-রাজ্ঞী অপেক্ষা অন্তঃপুরচারিশী মহুভাষিশী লক্ষ্ণাশীলা গৃহলক্ষ্মীর সৌন্দর্য তাঁহার চক্ষে ভালো লাগিয়াছিল, এখন কি তাঁহার সেভাব অন্তর্হিত হইয়াছে ? তাহা তো বোধ হয় না, তিনি একদিকে অধিক ঝোঁক দেওয়াতে লেখনীর বেগ ধারণ করিতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্থীলোকের আর কোনো গুণের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা তো নহে ·

পরের চিঠির গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ আগেকার চিঠিতে সম্পাদকের নোটের উল্লেখ করে একটু থোঁচা দিয়েছিলেন, 'যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তা সম্পাদকমহাশয়ের লেখনীর অযোগ্য'। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য: 'লেখকমহাশয় আমার মুখে কতকগুলো কথা গুঁজে দিয়েছেন, যা আমি একেবারেই বলিনি'। সম্পাদক এর উপর নোট দিলেন, 'যথার্থ যদি এরপ হইয়া থাকে তবে সে কথা-গুলা লেখকের উচিত ছিল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া'। ১ ১

আমার মনে হয়, এই তর্কাতর্কির ফলে রবীন্দ্রনাথের বিলাতবাসের অবসান ঘনিয়ে এসেছিল।
বিলাতবাসের ফলস্বরূপ একটি মহং লাভ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। দেড় বছর বিদেশ-বাসের সময়ে তিনি
নেজদাদার শিশু-পুত্রকন্তার সঙ্গে বয়তভাবে মিশেছিলেন। তার ফলে তথনই তাঁর মনে বাৎসলাপ্রীতি
ও শৈশব-রসভাব অঙ্করিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিশু-প্রীতির ও বাৎসলাের প্রকাশ য়ত আগে
হয়েছিল এমন আর কোনাে কবির রচনায় দেখা গিয়েছে বলে জানি না।

দেড় বছর পূর্য হবার মুখে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন! পিতৃদেবের সঙ্গে প্রথম ভ্রমণের পর তবে বালক রবীন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে স্থান পেয়েছিলেন, এবং বিদেশে ভ্রমণের পর এখন কিশোর তিনি সংসারে ও বিদ্বংসমাজে স্থান পেলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে বিদেশী সংগীত শিখে এসেছেন। তাঁর লাজুকতার ভাবও অনেকটা কেটে গেছে। এখন বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে গানের ও অভিনয়ের রীতির পথ দেখালেন, বাংলায় গীতনাটোর নতুন রূপ ও রস স্পষ্ট করলেন। বাল্মীকিপ্রতিভার উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকাশ্যে দেখা দিলেন। তাঁর এই প্রথম দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কলকাতার জ্ঞানীগুণী প্রায় স্বাই ছিলেন।

চেহারা কঠ ও সৌজন্য— এই দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শকদের মন প্রথমেই অনায়াসে হরণ করেছিলেন। তাঁর রচনা তথন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের তুলনায় যতই উৎকৃষ্ট হোক, তার মূল্য নির্ণয় করবার তথনও দেরি ছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয়ের পর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর ডাক পড়তে লাগল— প্রকাশ্য সভার প্রবন্ধ পড়বার জন্মে ও সেই সঙ্গে গান করবার জন্মে। সেথানে আসল আকর্ষণ ছিল তাঁর গানের।

রবীন্দ্রনাথ দিতীয় বার বিলাত গিয়েছিলেন ১৮৯০ সালে, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয় শুধু বেড়াবার জন্মে, আর

১১ নবীন-প্রবীণের এই মতদ্বৈধের সমাধানে কিছুকাল পরে রবীক্রনাথ নিজেই জ্বগ্রসর হয়েছিলেন। বালক পত্রিকায় (১২৯২ সালে) বে 'চিঠিপত্র' বার হয়েছিল তাতে রবীক্রনাথ নিজেই পিতামহ ও পোত্রের ভূমিকা নিরে কলম ধরেছিলেন। — ক্র° রবীক্ররচনাবলী, বিতীয় থও।

প্রানো বন্ধদের সঙ্গে দেখা ও আলাপের জন্মে; এবং কর্মাঞ্চল ইউরোপের নাড়ী টিপে সে দেশের রোগঅরোগ নির্ণয় করতে। এবারেও সঙ্গে ছিলেন মেজদা, অধিকন্ত ছিলেন প্রথম-বিলাত-বাসের বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ
পালিত। এ ভ্রমণ অতিশয় অল্লকালের। ২০ সেপ্টেম্বর তাঁর জাহাজ বোধাই ছেড়েছিল, ৪ নভেম্বর
তাঁর জাহাজ বোধাইয়ে তাঁকে, নামিয়ে দিয়েছিল। এবারেও রবীক্রনাথ বিগুলি হয়ে স্থলপথে ইউরোপের মধ্য
দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে পথে ত্-চার দিন প্যারিসে কাটিয়েছিলেন। লগুনে পৌছেই তাঁর পরিচিত বাড়িতে
প্রানো বন্ধ্দের থোঁজ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ইতিমধ্যে কে কোথায় ছিটকে পড়েছেন তা কেউ জানে
না। তাঁদের দেখা না পেয়ে রবীক্রনাথ লগুনে আর তিষ্ঠতে পারলেন না। দাদা ও বন্ধু সেখানে রইলেন,
তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরবার জন্মে জাহাজে চড়লেন। এই ক্ষণভ্রমণের তিনি ডায়েরি রেথেছিলেন।
তার থেকে বিদেশে এই ক্ষণভ্রমণে তাঁর বিশেষ প্রতিক্রিয়া কিরকম হয়েছিল তার স্বন্ধে ধারণা
করতে পারি।

যাবার পথে এডেন পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর সঙ্গে ডেকে শুয়ে বসে আলাপ আলোচনায় জ্বাহাজে দিনগুলি কাটিয়েছিলেন।

জাহাজে আমরা দীর্ঘদিন হজনে মুখোমুখি চৌকি টেনে বসে পরস্পারের স্বভাব চরিত্র জীবনবৃত্তান্ত এবং স্বন্ধ ও স্থুল সত্তা সম্বন্ধে যার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সমস্ত নিংশেষ করে ফেলেছি। আমার বন্ধু চুরোটের ধোঁয়া এবং বিবিধ উড্ডীয়মান কল্পনা একত্র মিশিয়ে সমস্তদিন অপূর্ব ধূমলোক স্কলন করেছেন।

াবাহ আকৃতি থেকে আমাদের হুটিকে দিবসের পেচকের মতো যতটা আধ্যাত্মিক দেথায়, আমাদের আলোচনাতে সকল সময়ে ততটা সাহিক সৌরভ থাকে না। সকলের জানা উচিত যদিচ আমরা ভারতসন্তান কিন্তু তবু আমাদের বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয় নি। এখনও আমাদের সন্যাসাশ্রমের সময় আছে। মনের মধ্যে এখনো কিঞ্চিং উত্তাপ আছে। এই জন্তে আমরা হুই যুবক গতকলা রাত্রি হুটো পর্যন্ত কেবল ষড় চক্র-ভেদ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ত্তিগুণাত্মিকা-শক্তি সংক্ষে আলোচনা না করে সৌন্দর্য এবং নারীজাতির পরম কমনীয়তা সংক্ষে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করছিলুম।

বন্ধুর মানসিক প্রকৃতি কেমন তা রবীন্দ্রনাথ কৌতুকচ্ছলে বলেছেন—

· এক দিকে তাঁর যেমন কাব্যাকাশে উধাও হয়ে ওড়বার উত্তম, অন্ত দিকে তেমনি তন্ন তন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের · প্রবৃত্তিটা অধিকাংশ সময়েই তাঁর চুরোটের পশ্চাতে ব্যাপ্ত থাকে।

এতেন থেকে রবীন্দ্রনাথেরা বড় জাহাজে উঠলেন। সে জাহাজে নানা বয়সের যাত্রী বিস্তর এবং নাচগান-প্রমোদের আয়োজনও প্রচুর ছিল। এ জাহাজে কয় দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ১০ সেপ্টেম্বর লগুনে পৌছেছিলেন, মাস পূর্ণ হবার আগেই ৬ অক্টোবর তিনি দেশে ফেরবার জন্মে উৎকণ্ঠিত হলেন। এ উৎকণ্ঠা মন-কেমন নয়, এ হল মনোভঙ্গ ও চিত্তবিভ্রান্তিজনিত প্রান্তি। ডায়েরিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

· আমি আর এধানে পেরে উঠছি নে। বলতে লজ্জা বোধ হয়, আমার এধানে ভালো লাগছে না। দেটা গর্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়— সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

কিন্তু পরেই তিনি যে কথা লিখেছেন তাতে 'স্বভাবের দোষ' বলতে কি মনে করেছিলেন তা বুঝতে পারি।

· মুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্ঞল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেথানকার সাহিত্য প'ড়ে।

অতএব সেটা হচ্ছে 'আইডিয়াল' য়ুরোপ। অস্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার যো নেই। তিন মাস, ছ মাস কিলা ছ বংসর এথানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত-পা নাড়া দেখতে পাই মাত্র। েসে যতই বিচিত্র যতই আশ্চর্য হোক্-না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়। ে

• এথন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেধানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বৃঝি; সেধানে সমস্ত বাহাবরণ ভেদ করে মন্ত্যাত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেধানে আসল মান্ত্যটি আছে সেধানে যদি অবাধে যেতে পারত্য, তা হলে আপনার স্বজাতীয়কে দেখে এ স্থানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না। কিন্তু তোমাদের সাহিত্যের মধ্যে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় তোমাদের সমাজের মধ্যে তাদের দর্শন পাওয়া তুর্লভ।

বিলাতে সমাজের পুটক ভেদ করে মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়ার স্থযোগ এবারে রবীন্দ্রনাথ পান নি। তার কারণ শুধু সময়ের অল্পভাই নয়, তথন তাঁর মনের বিশেষ ভাব। দেশের রাষ্ট্রায় অবস্থা তথন রবীন্দ্রনাথের মনকে ভারাক্রাস্ত করেছিল; শুধু তাই নয়, দেশের শিক্ষিত সমাজের রিআ্যাক্শনারি মনোভাব— যেমন এছ অব কন্পেন্ট বিলের বিক্ষাচরণ— তাঁকে আশন্ধিত করেছিল। ইংরেজকে তথন তিনি ভারতবর্ষের শাসক, এবং সহারুভৃতিশীল শাসক, বলেই দেখছেন— বাইরে থেকে। য়ুরোপ-যাত্রীর ভায়ারির প্রথম খণ্ডে (অর্থাৎ ভূমিকায়) তাঁর সে সময়ের এ মনোভাবের ও চিস্তাধারার বিশ্লেষণ রয়েছে। একদিকে মৃঢ্তা নিক্ষ্তম ও বাগাড়ম্বর স্কুপ হয়ে জমে উঠেছে অপর দিকে 'গোরাদের মোটা মোটা মৃষ্টি, প্রচণ্ড দাপট এবং নিষ্ঠ্র অসহিষ্কৃতা' বেড়ে চলেছে— এই দেখে রবীন্দ্রনাধ তথন ভাবনায় পড়েছিলেন।

আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব ? রুঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠ্রতার সঙ্গে! যীশুখ্টের পবিত্র শোণিতস্রোত যে অন্তর্বর কাঠিগুকে আজও কোমল করতে পারে নি সেই পাষাণের সঙ্গে! প্রবলতা চিরদিন ত্র্বলতার প্রতি নির্মম, আমরা সেই আদিম পশুপ্রকৃতিকে কী করে জয় করব ? সভা ক'রে ? দর্থাস্ত ক'রে ? আজ একটু ভিক্ষা পেয়ে কাল একটা তাড়া থেয়ে ? তা কথনোই হবে না।

তবে, প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যথন ভেবে দেখি, য়ুরোপ কতথানি প্রবল, কত দিকে প্রবল, কত কারণে প্রবল— যথন এই তুর্দান্ত শক্তিকে একবার কায়মনে সর্বতোভাবে অন্থভব করে দেখি তথন কি আর আশা হয়? তথন মনে হয়, এসো ভাই, সহিষ্ণু হয়ে থাকি এবং ভালোবাসি।' পৃথিবীতে যতটুকু কাজ করি তা যেন সত্যসত্যই করি।· অক্ষমতার প্রধান বিপদ এই যে, সে বৃহৎ কাজ করতে পারে না বলে বৃহৎ কাজের ভাণকে শ্রেমঞ্চর জ্ঞান করে। জানে না যে, মন্ত্র্যুক্লাভের পক্ষে বড়ো মিথাার চেয়ে ছোটো সত্য ঢের বেশি মূল্যবান।

আমরা প্রাচীন সভ্যজাতি, আমাদের অতীতের চিস্তা ও কর্ম একদা মহৎ ফল প্রস্ব করেছিল। সে ফলের ভালো মন্দ তুইই আমরা বর্তমানকালেও ভোগ করে চলেছি। সে ফলের বীজ নিয়ে আমরা নতুন

১২ অর্থাৎ পরম্পরকে সহ্ন করে ভালোবাদি এবং দেই ভালোবাদাতে আমরা যেন ঐক্যবন্ধ হই। ১৮৯১ দালে উচ্চারিত এই কথার দাম কি আমরা এখনও বুঝতে পেরেছি?

আবাদ করে নতুন ঋতুর টাটকা ফসল আদায় করব, সেদিকে আমাদের হুঁশহি নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

এখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে কিন্তু জানে না তা খেলা, এবং বয়স্ক লোকেরা নিশিদিন স্বপ্ন দেখে কিন্তু মনে করে তা কর্ম। তাবেগ্রক এবং অনাবগ্রক, ব্রহ্ম এবং মুংপুত্তল, ছিন্নমূল শুক অতীত এবং উদ্ভিন্নকিশলয় জীবস্ত বর্তমান সমান সমাদ্র লাভ করেছে।

আমাদের জীবন জালজঞ্জালে অচল হয়ে পড়েছে বলেই ভাবনা। চলার শেষ হলেই জড়ত্বের ধ্বং সের শুরু। 'হয় অবিশ্রাম চল এবং জীবনচর্চা করে, নয় বিশ্রাম কর এবং বিলুগু হও — পৃথিবীর এইরকম নিয়ম'।

জীবন যেখানে অত্যন্ত সবল সেই ইউরোপে গিয়ে সে জীবনের পরিচয় নিতে রবীন্দ্রনাথ দিতীয়বার বিলাত্যাত্রা করেছিলেন। তিনি কিছু শিথতে, কিছু আদায় করতে যান নি। তবে সে জীবনের থত্টুকু পরিচয় তিনি মনে ধরে নিয়ে এলেন তা তাঁর খুব কাম্য বোধ হল না। তাঁর মনে হল, প্রচণ্ড জীবন চেষ্টা সত্তেও 'য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো বা তলে তলে জড়ুছের এক প্রকাণ্ড মক্তুমি স্কলন করবে'।

নতুবা যে সভ্যতা পরিবারবন্ধনের অহুকূল, সে সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্ম্-নামক অতবড়ো একটা সর্বসংহারক হিংস্প প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয় ? সোখ্যালিজ্ম্, কম্যুনিজ্ম্ কি কথনো পিতামাত। ভ্রাতাভগ্নী পুত্রকলতের মধ্যে এসে প'ড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে ?

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। সংগ্রে যে কথা বলেছিলেন তা অত্যম্ব মূল্যবান। এথনকার দিনে যারা সহজ্ঞপ্রাপ্ত স্বাধীনতার গরবে ইংরেজিকে উড়িয়ে দিতে অত্যুৎসাহী তারা রবীন্দ্রনাথের এই কথা যেন ভেবে দেখেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বহিরাগত বলেই ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অহুগত নয়। এই জন্মে আশা করছি এই ন্তন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব, · আমাদের মানসিক রাজ্য হুদূরবিস্থৃতি লাভ করতে পারব।

এবারে বিলাত থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠক-শ্রোতাদের কাছে আরও সংকোচমুক্ত হলেন এবং তাঁর ব্যক্ত ও অব্যক্তবাক নিন্দুকদের সম্বদ্ধে স্পষ্ট কথা— অবশ্য কিছু ঘুরিয়ে— বলতে সাহস পেলেন:

অন্নদিন হল আমার কোনো লেখা যদি আমার হুরদৃষ্টক্রমে কারে। অবিকল মনের মতো না হত তিনি বলতেন আমি তরুণ, আমি কিশোর, এখনো আমার মতের পাক ধরে নি। আমার এই তরুণ বয়দের কথা আমাকে এতকাল ধরে এতবার তনতে হয়েছে যে তনতে তনতে আমার মনে এই একটা সংস্কার অক্লাতসারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে য়ে, এই বাংলাদেশের অধিকাংশ ছেলেই বয়স সম্বদ্ধ প্রতিবংসর নিয়্মিত তবল প্রোমোশন পেয়ে থাকে, কেবল আমিই পাঁচজনের পাকচক্রে কিম্বা নিজের অক্ষমতা-বশতঃ কিছুতেই কিশোরকাল উত্তীর্গ হতে পারলুম না।

এই তো গেল পূর্বের কথা। আবার সম্প্রতি যদি আমার স্বভাব-বশতঃ আমার কোনো রচনায় আমি এমন একটা বিষম অপরাধ কয়ে বিসি যাতে করে কারও সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হয়ে পড়ে তা হলে তিনি বলেন আমি সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত, দরিদ্র ধরাধামের অবস্থা কিছুই অবগত নই। আমার সম্বন্ধে এই প্রকারের অনেকগুলো কিম্বন্ধি প্রচলিত থাকাতে আমি সাধারণের সমক্ষে কিঞ্চিং অপ্রস্তুত ভাবেই আছি। এই জন্ম উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করে অসংকোচে উপদেশ দেবার চেটা আমার মনে উদয় হয় না।

ত্রে আগে রবীন্দ্রনাথ কখনও সাধারণ পাঠক-শ্রোতার সঙ্গে নিজের মতবিরোধের উল্লেখ প্রকাশ্রে করেন নি। যে রচনায় এ অংশ আছে ( যুরোপযাত্রীর ডায়ারির ভূমিকা ) তা প্রথমে চৈতন্ত লাইত্রেরির এক বিশেষ অধিবেশনে তিনি পড়েছিলেন।

## আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান

# শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ভারতীয় অলংকারশান্থের ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণতঃ ভরতাচার্যের 'রস-প্রস্থান' ( Rasa School ) এবং আচার্য আনন্দবর্ধন প্রবর্তিত 'ধানি-প্রস্থান' ( Dhvani School )— এই ছটিকে পৃথক্ভাবে বিচার করা হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণ পাঠকসমাজের হৃদয়ে এইরপ ধারণার স্পষ্ট হওয়া খুব অম্বাভাবিক নয় য়ে, ভরতম্নি প্রবর্তিত কাব্যনয়ের সহিত আচার্য আনন্দবর্ধন প্রবর্তিত ধানিবাদের বোধ হয় মৌলিক কোনও বিরোধ আছে। কিন্তু এই ধারণা য়ে নিতান্তই ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত, তাহা ভরতম্নির মতবাদের সহিত ধানিকারের সমীক্ষার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা অতি সহজে প্রতিপাদন করিতে পারা য়ায় ৷ এমনকি, আমরা এপর্যন্তও বলিতে পারি য়ে এই ছই আচার্যের মতবাদের মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ জো নাই-ই, বরং আচার্য আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদ ভরতম্নির রসবিষয়ক সিদ্ধান্তেরই পরিপূরক ৷ ধ্বনিকারের আবির্ভাবের ফলে কবিকর্মের সহিত রসতবের য়ে নিগুড়, ব্যাপক এবং সার্বভৌম সম্বন্ধ বর্তমান, তাহা আমরা ঝেরপ অভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহা অক্রথা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ ৷ রসপ্রস্থানের স্পরিশীলিত বিচারের পক্ষে আচার্য আনন্দবর্ধনের সমীক্ষার মূল্য য়ে কতথানি, তাহা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করাই বর্তমান আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ৷

'নাট্যশাস্ত্র'র ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় যথাক্রমে রসাধ্যায় ও ভাবাধ্যায় নামে পরিচিত। ভরতমূনি এই অধ্যায়দয়েই প্রধানত রস ও ভাবের স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তর্গত 'বিভাবান্থভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিপত্তিঃ'— এই প্রসিদ্ধ রসস্থেরের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গেই ভাগ্যকার অভিনবগুপ্তপাদাচার্য রসের উৎপত্তি
ও স্বরূপ সম্পর্কে পূর্বাচার্যগণের বিভিন্ন মত্তবাদ উপস্থাপন করিয়া আপনার অভিব্যক্তিবাদের ভূমিকা রচনা
করিয়াছেন। অতএব ভরতের 'রসস্থের'ই পরবর্তীকালে রসতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনার মূল উংস
স্বরূপ— ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ঘট্ত্রিংশদধ্যায়াত্মক স্থবিশাল ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের বিস্তৃত্ত
পরিধির মধ্যে রসবিষয়ক আলোচনা অপেকাক্বত স্বন্ধ স্থানই অধিকার করিয়া আছে বলিতে হইবে। ভরতাচার্য
স্বয়ং ষষ্ঠাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধত কারিকাগুলিতে নাট্যবেদ সম্পর্কিত আলোচনার আনস্ত্য ব্যাপকতা ও গ্রহনতা
সম্বন্ধে স্থম্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

ন শক্যমশ্য নাট্যস্থ গস্তমস্থং কথঞন।
কম্মাদ্ বহুপাজ্জানানাং শিল্পানাং বাপ্যনস্থতঃ ॥
একস্থাপি নবৈ শক্যন্তপ্তো জ্ঞানাৰ্ণবস্থ হি।
গস্তং কিং পুনরগ্রেষাং জ্ঞানানামর্থতত্ত্বতঃ ॥
কিন্তন্ত্বস্থার্থমন্ত্বমানপ্রসাধকম্।
নাট্যস্থাস্ক্রপ্রবক্যামির্ক্রিয়ভাবাদিসংগ্রহম্॥

বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং স্বত্রভান্যয়োঃ।
নিবন্ধাে যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিত্র্ব্ধাঃ॥
রসা ভাবা হুভিনয়াঃ ধর্মী বৃত্তিপ্রবৃত্তয়ঃ।
সিদ্ধিঃ স্বরাস্তথাতোতাং গানং রক্ষণ্ঠ সংগ্রহঃ॥

অতএব মুনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, নাট্যবেদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাকে অভিনয়, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, স্বর, আতোছ, গান, রঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি রস ও ভাব সম্পর্কেও আলোচনা করিতে হইয়াছে— কিন্তু তাহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত 'সংগ্রহ' আকারে। স্থতরাং অধ্যাপক কাণে যথার্থ ই বিদিয়াছেন— ''Even in Bharata's Nāṭyaśāstra, rasa is not the principal subject treated of, but it is dealt with therein because of its relation to dramatic representation.'' 'ক

কিন্তু অলংকারশান্ত্রের পরবর্তী ইতিহাসে রসতত্ত্বের আলোচনা কেবল দৃশুকাব্যের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই— 'নাট্য-রসে'র ফ্রায় 'কাব্য-রস'ও সমানভাবেই প্রাধান্ত অর্জন করিয়াছে। আনন্দবর্ধন স্বভাবতই কাব্যের ক্ষেত্রে রসতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভরতাচার্যের নাট্যরস্বিষয়ক সিদ্ধান্তের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন— এবিষয়ে কোনও বৈমত্য থাকিতে পারে না। ধ্বনিকার স্বয়ং ভরতম্নি-প্রণীত শাস্ত্রের নিকট তাঁহার ঋণ স্বস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র কুর্চিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

এতচ্চ রসাদিতাৎপর্যেণ কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি স্থপ্রসিদ্ধমেব।

এই প্রসঙ্গে আমরা ডঃ স্থশীলকুমার দে মহাশয়ের মস্তব্য উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মনে করি—

The Dhvanikāra, however, in his exposition of rasa-dhvani, seems to have been greally influenced by the dramaturgic Rasa School. Bharata declared that the business of the drama was to evolve one or more of the eight Rasas; and therefore a more or less elaborate psychology of human sentiments had been analysed in the service of the dramatic art. Bharata's ideas on these psychological processes and on Rasa, which is the final internal experience consisting in the consciousness of a

<sup>3 3</sup> K. M. Varma: Seven Words in Bharata: What Do They Signify (Orient Longmans, 1958).

Nm. Dr. P. V. Kane: History of Sanskrit Poetics, p. 341. (Edn. 1951). A ".... In the Nāṭyaśāstra the largest portion is devoted to matters specially concerning the dramatist and the actor, while the analysis of the emotional effect desired to be produced and actually produced on the audience is dealt with mainly in chapters 6 and 7. It may be noted here that according to the Kāvyamāmāmsā p. 1 Bharata dealt with rūpakas and Nandikeśvara with rasas. But the present Nāṭyaśāstra deals with both these subjects and no ancient work of Nandikeśvara on rasa has come down to us."— 3.7.982

২ ম্র° ধ্বক্সালোক, ৩, ৩৩ (বৃত্তি)। কাশী সংস্করণ মন্টব্য।

certain objective condition of the ego, were elaborated by his commentators and followers till the Dhvanikāra, followed by Ānandavardhana and Abhinavagupta, came into the field. From the earlier drama and dramatic theory, therefore, the idea of Rasa was taken over to poetry and poetic theory; and as the transition from the naïve to the sentimental poetry was accomplished, the theorists went a step further and crected Rasa into one of its essential aesthetic foundations.....In other words, what was already well established in the drama by Bharata and others thus found its way into poetry, profoundly modifying, as it did, the entire conception of Kāvya....

কিন্তু ভরতম্নির নিকট আনন্দবর্ধনাচার্ধের ঋণ স্বীকার করিয়া লইলেও কবিকর্মের সহিত রসতত্ত্বের যে অঙ্গাঞ্চিভাব সম্পর্ক বর্তমান, সেই মৌলিক ও অবিচ্ছেল সম্পর্কটিকে ভিত্তি করিয়া কাব্যবিচারের একটি ব্যাপক, স্থপরিকল্পিত এবং সামগ্রিক শৈলী নির্ধারণ করিবার কৃতিত্ব একমাত্র আনন্দবর্ধনাচার্ধেরই প্রাপ্য। একমাত্র তিনিই প্রথম রসতত্বেক শুদ্ধমাত্র দৃশুকাব্যে নহে, পরস্ত দৃশু-শ্রব্য নির্বিশেষে সর্ববিধ কবিকর্মের কেন্দ্রমূলে যেমন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইরূপ সেই কেন্দ্রীয় রসতবের ভিত্তিতে কবিকর্ম-সম্পর্কিত যাবভীয় উপাদান 'কাব্যলক্ষণ' শাস্ত্রে প্রচলিত আছে, সে-সকলের ন্তনভাবে তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে অভিনব মূল্য নিরূপণের প্রাথমিক কৃতির ও গৌরবও তাঁহারই প্রাপ্য। এইভাবে একদিকে তিনি যেমন ভরতাচার্বেরই বিশ্বত অম্বগামী, অন্তদিকে তিনি অভিনব কাব্যবিচারশৈলীরও প্রবর্তক। স্থতরাং অধ্যাপক কাণে যে বলিয়াছেন—''The dhvani theory is only an extension of the rasa theory'' ভ্রু যেমন সত্য, অমুরূপভাবে সত্য তাঁহার অপর এক উক্তি— ''The relation of rasas to poetry in general was not systematically dealt with till the Dhvanyāloka was composed.'' •

আমরা এক্ষণে অধ্যাপক কাণের শেষোক্ত উক্তিটির যাথার্থ্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

ভরতম্নি তাঁহার 'নাট্যশাস্থে' সর্বকালীন ও সর্বজনীন সাহিত্যের মূল্য নিরূপণের একটি শাখত মানদণ্ড নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—"ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।" তিনি বলিয়াছিলেন—

যথা বীজাদ ভবেদ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পূষ্পং ফলং তথা। তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতা:॥

রসই যে কাব্যের বীজ কবির কাব্যস্থির দিক হইতে, এবং সন্থাদ্যের আস্বাদ্নের দিক্ হইতে রসই যে কাব্যের ফল— এই চিরন্তন সত্যের ধীর গন্ধীর ঘোষণা নাট্যশাঙ্গের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সর্বত্র স্থারিক্ট। অবশ্র ভরতের রস্সিদ্ধান্ত প্রধানতঃ অভিনেয় বা দৃশু কাব্যের প্রসঙ্গেই অবতারিত হইয়াছিল। কিন্তু দশক্রপক' তো

o Dr. Sushil Kumar De: Some Problems of Sanskist Poetics, p. 189 (Calcutta, 1959).

<sup>8</sup> P. V. Kane: HSP., p. 369.

e 3, p. 341.

সর্ববিধ সাহিত্য কর্মের সারভূত বলিয়াই মনীষির্গণ কর্তৃক স্বীকৃত। স্বতরাং 'দশরপক' বা দৃশুকাব্যসম্পর্কে ভরতমূনির যে-সকল মৌল সিদ্ধান্ত, সেগুলি সামান্ততঃ সর্ববিধ বাঙ্ময়াত্মক কবিকর্ম সম্বন্ধেই অবিকৃতভাবে প্রযোজ্য হওয়াই সঙ্গত। আচার্য আনন্দবর্ধনই দৃশু-শ্রব্য নির্বিশেষে সর্ববিধ কবিকর্মে রসের এই স্বাতিশায়ী প্রাণান্ত অবিকম্পিত কঠে সর্বপ্রথম উদ্বোষিত করেন। প্রথমোদ্যোতের পঞ্চম কারিকায় ধ্বনিকার বলিতেছেন—

কাব্যস্থাত্মা স এবার্থন্তথা চাদিকবেঃ পুরা। ক্রোঞ্চন্দ্রবিয়োগোখঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥

তৃতীয়োদ্যোতে বৃত্তিগ্ৰন্থে আনন্দবৰ্ধন স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

ইদানীস্তনানাং তু স্থায়ে কাব্যনম্ব্যবস্থাপনে ক্রিম্নাণে নাস্ত্যেব ধ্বনিব্যতিরিক্তঃ কাব্যপ্রকারঃ। যতঃ পরিপাকবতাং কবীনাং রুশাদি-তাৎপর্য বিরহে ব্যাপার এব ন শোভতে।

পরিণতপ্রক্স কবিগণ একমাত্র রমাদিপ্রধান কাব্যস্প্টিতেই আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখেন। কিন্তু সকলেই তো আর বাল্মীকি, ব্যাস বা কালিদাস নহেন। তাঁহারা আপন আপন ব্যুংপত্তি, শিল্পকৌশল, বাগ্বৈদগ্য প্রভৃতি প্রকাশ করিবার জন্ম কাব্যস্থির সেই পরম-রহস্মভৃত রসতত্ত্ব হইতে আপনাদের দৃষ্টি অন্তর সংক্রামিত করিয়া থাকেন। তথন তাঁহাদের লেখনী হইতে যে প্রবন্ধ নির্গত হয়, তাহার মধ্যে বাগ্বৈদগ্যের বিচিত্র নিদর্শন ইতন্ততঃ বিরাজ্যান থাকিলেও, সেই আত্মভূত রসের অন্তিত্ব কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। আনন্দর্ব্যন এই বিষয়ে সম্যক্তাবে অবহিত ছিলেন। তাই তৃতীয়োদ্যোতে বৃত্তিগ্রন্থের এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—

দৃশ্যন্তে চ কবয়োহলঙ্কারনিবন্ধনৈকরসা অনপেক্ষিতরসাঃ প্রবন্ধের্।

এইভাবে দেখিতে পাই যে আনন্দবর্ণন সাহিত্যসমালোচনাক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্তার সমাধানকল্পে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। একদিকে দৃষ্ঠকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের আপাতবিভিন্নতার অন্তরালে একটি সমন্বয়াত্মক হত্র আবিন্ধারের জন্ম তিনি যেমন উমুখ ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ কাব্য-সৌন্দর্যের মূল নিদান আবিন্ধারকরতঃ পূর্বাচার্যগণ-কর্তৃক প্রবৃত্তিত 'প্রসিদ্ধপ্রস্থান'-সম্মত কাব্যবিচারের পরম্পারবিরোধী সিদ্ধান্তসমূহকে থণ্ডন করিয়া সর্ববিধ কবিকর্মের সামান্সলক্ষণ নির্দেশ ও অনন্ত বৈচিত্র্যশালী কবিকর্মের অন্তর্ভবিদ্ধ উংকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ নিরূপণ দ্বারা একটি যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ (classification) প্রবর্তনত্ত তাঁহার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ছুরুহ কর্তব্য সাধনকল্পে তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্ত ব্যাহান বা স্বতঃসিদ্ধরণে মানিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমেই কাব্যক্ষির অব্যভিচারী হেতুরূপে তিনি 'প্রতিভা'র (Poetic Intuition) উল্লেখ করিয়াছেন। মহাকবিগণের এই 'অলোকসামান্ত

৬ ক্র° 'সন্দর্ভেষু দশরূপকং শ্রেয়: ।'— বামনাচার্য্য : কাব্যাসংকারস্থ্য ১, ৩, ৩০ ।

৭ "ন হি সর্বে। বাল্মীকির্ব্যাসঃ কালিদাসো ভট্টেরাজো বা"— অভিনবগুপ্ত।

প্রতিভাবিশেষই সকল কাব্যস্ঞানীর আদিনিদান। এই প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ কি? 'অপূর্ববস্তুনির্মাণ-ক্ষমত্ব' যেমন ইহার লক্ষণ, দেইরূপ 'রদাবেশ-বৈশ্যু'ও তুল্যরূপে ইহার অসাধারণ লক্ষণ। কবিদৃষ্টি যেমন 'অপূর্ববস্তুদর্শনক্ষমা', তেমনই 'নব-রদাস্বাদনসমর্থা'। সেইজ্যুই আনন্দবর্থনাচার্থ স্বর্রিত একটি শ্লোকে কবিদৃষ্টির স্বরূপবর্থনপ্রস্কে বলিয়াছেন—

या व्याभाववजी वमान् वमिष्ट्रः काहिर कवीनाः नवा पृष्टि ।

আনন্দবর্ধনাচার্যের প্রতিভার এই লক্ষণের সহিত মহাকবি রাজশেখরের নিম্নোদ্ধত উক্তিটির ঘনিষ্ঠ সাজাত্য লক্ষণীয়—

> আছা কন্দো বেদবিভালতানাং জৈহ্বং চক্ষুনিনিমেষং কবীনাম্। যো যেনাথী তম্ম তং প্রক্ষরম্ভী বাঙ্মৃতির্মে দেবতা সহিধতাম্॥৮

স্থতরাং 'রদাবেশ-বিবশতা'ও কবিপ্রতিভার স্বরূপলক্ষণ। এবং প্রতিভা ব্যতিরেকে যথন কাব্যস্থি অদম্ভব বা অকিঞ্চিংকর\*, তথন ইহা যুক্তিসিদ্ধ যে সর্বজাতীয় কাব্যের মূল প্রেরণা কবিচিত্তের রসতন্ময়ীভবন। এখন আমরা বুঝিতে পারিব প্রতিভাসম্বদ্ধীয় আনন্দবর্ধনের এই সিদ্ধান্তের সহিত ভরতমূনির—'ন ছি রসাদৃতে কন্টিদর্থাং প্রবর্ততে'— এই সিদ্ধান্তের নিগৃঢ় যোগ কোথায়। কবিকর্ম রসপরিপূর্ণ কবিচিত্তেরই 'পরীবাহ' স্বরূপ— 'যাবং পূর্ণো ন চৈতেন তাবরৈব্যত্যমূম্'। রামায়ণী কথা মহর্ষি বাল্মীকির শোকাবেশ-বিবশ হদ্বেরেই উচ্ছলন্মাত্ত— ক্রেঞ্ছন্দ্বিয়োগোখং শোকং শ্লোকত্মাগতঃ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে: রস-সন্থন্ধে ভরতম্নির সিদ্ধান্তের সহিত ধ্বনিকারের দৃষ্টিভঙ্গীর যখন এইরপ ঘনিষ্ঠ সাজাত্য বর্তমান, তখন ধ্বনিপ্রস্থানকে রসপ্রস্থান হইতে পৃথক্রপে গণনা করার হেতু কি? সত্য বটে, রসের প্রাধান্ত বিষয়ে ধ্বনিকার রসপ্রস্থানের পরমাচার্থ ভরতম্নিরই অহুগামী। তথাপি, এইটুকুই ধ্বনিকারের যথেষ্ট পরিচয় নয়। কেননা, ভরতম্নি তাঁহার নাট্যশান্তের ষষ্ঠাধ্যায়ন্থ 'রসন্থন্ত্র'—"বিভাবান্থভাব-ব্যাভিচারিসংযোগান্তসনিপান্তিঃ"— এই উক্তির দ্বারা 'রসনিপান্তির' যে পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৈমত্যের বহু অবকাশ আছে। এবং এই রসন্থত্রের প্রকৃত তাৎপর্য ভরতম্নির কিরপ অভিপ্রেত ছিল, তাহা আমাদের নিকট বর্তমানে হজের । আমরা কেবল পরবর্তী লোল্লট, শঙ্ক্ক, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ভান্থকারগণের ব্যাখ্যান হইতে ঐ পুত্রের অস্তর্নিহিত তাৎপর্যের কথিছিৎ অম্বাবন করিতে পারি মাত্র। কিন্তু বিভিন্ন ভান্থকারের পরম্পরবিরোধী বিচারশৈলী সাধারণ জিজ্ঞান্থ পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে চিরস্তন আল্বারিক উন্তটের একটি উক্তি বিশেষভাবে শ্বরণীয়। তিনি তাঁহার

৮ রাজশেথর-কৃত 'প্রচন্ত-পাগুব' নাটক: ১**ন অন্ধ, তৃতী**য় শ্লোক।

৯ তু° "শক্তিঃ কবিত্বীজন্নপঃ সংস্কার বিশেষ ; যাং বিনা কাব্যং ন প্রসতেরং, প্রস্তুতং বা উপহসনীয়ং স্থাৎ।"— কাব্যপ্রকাশ : ১ম উল্লাস, তম কারিকা-বৃত্তি।

'ভামহ-বিবরণ' নামক পৃঁপু নিবন্ধে রস সম্বন্ধে বলিয়াছেন— 'পঞ্চরপা রসাঃ।' কিন্তু রসের এই পঞ্চরপত্ব কিরপ ? তাহার উত্তর আমরা উন্তটেরই 'কাব্যালংকারসারসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের একটি কারিকার মধ্যে পাই। তিনি 'রসবং' অলংকারের লক্ষণ নিরপণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

রসবদ্ দর্শিতস্পষ্টশৃঙ্গারাদিরসোদয়ম্।
স্বশন্ধ-স্থায়ি-সঞ্চারি-বিভাবাভিনয়াস্পদম্॥
শৃঙ্গারহাস্থাকরুণরোদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভংসাদ্ভৃতশাস্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥

—উদ্ধৃত কারিকাদ্বয় হইতে স্পাইই ব্ঝিতে পারা যায় যে, উদ্ভূট প্রমুখ প্রাচীন আচার্যগণ স্থায়ী, সঞ্চারী, বিভাব, অভিনয় এবং স্বশন্ধ— এই পাঁচটিকে সমষ্টিগত বা ব্যাষ্টগতভাবে রসের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই মতবাদ অতি প্রাচীন এবং ধ্বনিকার যে এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের সহিত স্থপরিচিত ছিলেন, তাহা ধ্বন্যালোকের সর্বত্র পরিদ্ধৃট। কিন্তু ধ্বনিকার তাঁহার সহজাত মনীযার সাহায্যে একটি চরম কাব্যসত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহা হইতেছে এই যে, কাব্যের যাহা সারভূত অর্থ, তাহা ক্বনেও শাক্ষাং শব্দের দ্বারা কবিগণ প্রকাশ করেন না, তাহা সর্বদাই পরোক্ষভাবে, প্রচ্ছন্নভাবে, আভাসে, ইঙ্গিতে স্বচিত হইয়া থাকে। কাব্যের ক্ষেত্রে অতিমুট্তা অর্থের চাঙ্গত্বের পক্ষে ক্ষতিকর; অনতিমুট্ত্বই কাব্যার্থের চাঙ্গত্বের মূল হেতু। এই শেষোক্ত অর্থ ই ব্যক্ষা বা 'প্রতীয়মান' রূপে অলঙ্কার শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ধ্বনিকার ধ্ব্যালোকের তৃতীয়দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন—

বস্তচাক্ত্রপ্রতীতয়ে স্বশ্বদানভিধেয়ত্বেন যংপ্রতিপাদয়িতুমিয়তে তদ্ ব্যক্ষ্যম্।

অপিচ— সারভৃতে। হর্থঃ স্বশন্ধানভিধেয়ত্বেন প্রকাশিতঃ স্বতরামেব শোভামাবহতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মস্যোব বিদয়বিদ্ধংপরিষংস্থ যদভিমততরং বস্তু ব্যক্ষ্যত্বেন প্রকাশ্যতে ন সাক্ষাৎ শক্বাচ্যত্বেন।

ধ্বনিকারের নিকট এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ, ইহা স্বাস্থ্ভববেছা। তাহাই যদি হয়, তবে কাব্যের যাহা পরম সারভ্ত 
ক্ষর্থ রসতর, তাহা যে কোনও কালেই স্থশনবাচ্য হইতে পারে না, সে বিষয়ে বৈমত্যের অবকাশ কোথায় ?
রস সর্বদাই ব্যক্ষ্য, কথনই স্থশনবাচ্য নয়। ব্যক্ষ্য ইহার অসাধারণ লক্ষণ। ব্যক্ষ্যত্বের অভাবে রসের রস্থ
বা আস্বাজ্ঞমানতাই ব্যাহত হইবে। ধ্বনিকারের এই সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া পড়িলে—"বিভাবান্থভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিপত্তিঃ"— ভরতমুনির এই রসন্থতে বিভাব, অন্থভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সহিত
রসের যে সংযোগসম্বদ্ধ থ্যাপন করা হইয়াছে তাহা যে ব্যক্ষ্য-ব্যঞ্জকভাবাতিরিক্ত হইতে পারে না, ইহা তো অবশ্রস্বীকার্য। তবে এইটুকু মনে রাখা দরকার যে, ধ্বনিকার শুধু রসবিষয়ক ব্যক্ষ্য-ব্যঞ্জকভাব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্থেই
তাঁহার এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন নাই। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের স্বরূপ নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণ উপত্যাসের দ্বারা,
পরমত্বশুন্তন্স্ব্রক, বিবিধ উদাহরণ প্রত্যুদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং বাচকন্থব্যতিরিক্ত ব্যঞ্জকত্বও
যে শব্দের একটি অতিরিক্ত শক্তি (function) রূপে অবশ্র শীকরণীয়, তাহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন। তংস্ত্রেও রসবিষয়ক ব্যঞ্জকত্বই যে ব্যঞ্জনাব্যাপারের মৃদ্ধাভিষিক্ত উদাহরণ, সে বিষয়ে কাহারও
বৈমত্য থাকিতে পারে না, এবং আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বজালোকের নানা স্থলে তাহা নিঃসন্দিক্ষরণে খ্যাপন

করিতে কিছুমাত্র কুঠিত হন নাই। এই প্রসক্ষে ধ্বন্তালোকের চতুর্থ উদ্যোতের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধত কারিকাটি বিশেষভাবে স্বরণীয়—

ব্যঙ্গাব্যঞ্জকভাবেহশ্মিন্ বিবিধে সম্ভবত্যপি। রসাদিময় একশ্মিন কবিঃ স্থাদবধানবান॥

পূর্বাচার্যসমত রসের স্বশন্দ্বাচ্যন্ত সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ প্রান্ত, তাহা ধ্বন্তালোকের প্রথমোদ্যোতের অন্তর্গত নিমোদ্ধত বৃত্তিগ্রন্থেও আচার্য আনন্দবর্ধন সংশয়াতীতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন —

• তৃতীয়স্ত রসাদিলক্ষণঃ প্রভেদো বাচ্যসামর্থ্যক্ষিপ্তঃ প্রকাশতে, নতু সাক্ষাচ্ছন্বব্যাপারবিষয় ইতি বাচ্যাদ্ বিভিন্ন এব। তেন হি বাচ্যন্থং তক্ষ স্থাননিবিদিতকেন বা স্থাং, বিভাবাদিপ্রতিপাদনম্খেন বা। পূর্বস্থিন্ পক্ষে স্থাননিবেদিতকাভাবে রসাদীনামপ্রতীতিপ্রসঙ্গঃ। ন চ সর্বত্র তেষাং স্থানদিন স্থানিক সা কেবলমন্মতে, নতু তংকতা। বিষয়াস্তরে তথা তক্ষা অদর্শনাং। নহি কেবল শৃঙ্গারাদিশন্ধমাত্রভাজি বিভাবাদিপ্রতিপাদনরহিতে কাব্যে মনাগপি রস্বব্পপ্রতীতিরস্তি। যতক্ষ স্থাভিধানমন্তরেণ কেবলেভ্যাহিপি বিভাবাদিভো বিশিষ্টেভো রসাদীনাং প্রতীতিঃ। কেবলাচ্চ স্থাভিধানাদপ্রতীতিঃ। তক্ষাদয়য়ব্যতিরেকাভ্যামভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্রমেব রসাদীনাম্। ন ক্রভিধেয়্বং কথঞ্চিং ইতি তৃতীয়োহপি প্রভেদো বাচ্যাদ্ ভিন্ন এবেতি স্থিতম্।

এইভাবে ব্যঞ্জনাব্যাপারের প্রতিষ্ঠাপনের দ্বারা আচার্য আনন্দবর্ধন রসস্থত্তের অভিনব সমীক্ষার দ্বার উন্মৃক্ত করিয়া দিয়া লোচনকার অভিনবগুপ্তাচার্য প্রবর্তিত অভিব্যক্তিবাদের স্থচনা করিয়া দিয়াছেন। স্থতরাং রসস্থত্তের নিপৃণতম ভায়কার অভিনবগুপ্তের ক্বতিত্বের গৌরব যে বহুলাংশে ধ্বনিশাস্থের প্রবর্তক আনন্দবর্ধনাচার্থেরই প্রাপ্য, তাহা বিশ্বত হইলে চলিবে না। আচার্য আনন্দবর্ধন যে উদ্ধৃত সন্দর্ভে রসের স্থান্দবাচ্যত্ব নিরাকরণ করিয়া ব্যঞ্জনামাত্রবেছত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই যে অভিনবগুপ্তাচার্যের অভিব্যক্তিবাদের ভূমিকা রচনা করিয়াছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। 'লোচন'-গ্রন্থে অভিনবগুপ্তের নিম্নোদ্ধত কয়েকটি উক্তিই তাহার সাক্ষ্য—

• যন্ত স্বপ্নেহপি ন স্বশন্ধবাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ, কিন্তু শন্ধসমর্প্যমাণস্কদয়সংবাদ-স্থন্দর-বিভাবাস্থভাবসম্চিতপ্রাগ্বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনাস্থ্রাগস্থক্মারস্বসংবিদানন্দচর্বণাব্যাপাররসনীয়ন্ধপো রসঃ, স কাব্যব্যাপার্বৈকগোচরো রসন্ধনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াহত্মেতি।

## অপি চ---

বস্থলকারাবপি শব্দাভিধয়্বমধ্যাসাতে তাবং। রস-ভাব-তদাভাস-তংপ্রশমাঃ পুনর্ন কদাচিদ-ভিধীয়স্কে, অথ চাস্বাভ্যমানতাপ্রাণতয়া ভাস্কি। তত্র ধ্বননব্যাপারাদৃতে নাস্কি কল্পনাস্করম্।

ধ্বনিকারের পূর্ববর্তী প্রাচীন আশংকারিকগণ— বেমন ভামহ, দণ্ডী, উন্তট, বামন প্রভৃতি সকলেই রসকে কাব্যের অক্সতম উপাদানরূপে যে স্বীকার করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু রস্-সম্বন্ধে ধ্বনিকারের দৃষ্টিভদী প্রাচীন আলংকারিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভামহ প্রভৃতি আচার্ধগণ 'রস'কে হয় গুণ,' • অথবা অলংকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অন্থপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দার্থালংকার যেমন কাব্যদেহের সৌन्पर्यम्भानक करमकि উপानान माज, जनजितिक किছू नट्ट, जानन्पवर्धनित मट्ट किछ तम राज्यभ नट्ट। পুর্বাচার্যগণের 'রদবদ' অলংকার অক্যান্ত অগণিত বাগবিকল্পেরই সগোত্র মাত্র, ইহার কোনও পৃথক সভা তাঁহার। উপলন্ধি করেন নাই। কাব্যবর্ণিত অর্থের দ্বারা যেখানে শৃঙ্গারাদি রসের বোধ জন্মায়, সেইখানেই 'রসবদ্' অলংকারের অন্তিত্ব তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন।'' এইরপ শঙ্কা তাঁহাদের মনে একবারের জ্ব্যুত্ত উদিত হয় নাই যে, অলংকারের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসাধন। কিন্তু এই সৌন্দর্যসাধন কাছার ? কাব্যের শরীরভত শব্দ ও অর্থের ? আত্মা না থাকিলে নিম্পাণ শরীরের আবার শোভা কি? স্বতরাং শব্দ ও অর্থ হইতে অতিরিক্ত এমন কোনও পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যাহার শোভা সম্পাদনই শব্দ ও অর্থের বিচিত্র অলংকার যোজনার একমাত্র উদ্দেশ্য। এবং 'রদ' ভিন্ন আর কোন পদার্থকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়? অতএব রসই কাব্যের আত্মা; সেই রসাধিষ্টিত শব্দার্থব্ধপী কাব্যশরীরে বিভিন্ন অলংকার যোজনার দারা রসেরই উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্থতরাং কাব্যের অস্তরঙ্গতম আত্মভত রস্তত্তকে কি করিয়া শরীরভূত শব্দ ও অর্থের ধর্ম অলংকাররূপে স্বীকার করা যায় ? যাহা আত্মা তাহা কিরূপে শরীরবৃত্তি ধর্ম হইতে পারে? অঙ্গী কিরূপে অঙ্গের সহিত সমান হইবে? রস অলংকার্য— তাহা কিরুপে অলংকাররূপে গণিত হইবে? ধ্রনিকারই সর্বপ্রথম পূর্বাচার্যসমত রসবদ্-অলংকারের স্থনিপুণ সমীক্ষা করিয়া 'রসে'র অলংকার্যত্ব স্থাপন করিলেন। তবে রসপ্রতীতির মধ্যেও গুণপ্রধানভাব আছে। 'রদ' যেখানে প্রধানরূপে অভিব্যক্ত হইয়া আম্বাদগোচর হইয়া থাকে, দেইখানেই প্রকৃতপকে 'রদ' আত্মা বা অন্ধী বা অলংকার্য। অপর পকে রদপ্রতীতি যদি অর্থান্তরপ্রতীতির প্রতি গৌণ বা অপ্রধান হইয়া থাকে, তবে দেখানে 'রম'কে অলংকার্রপে গণনা করা স্মীচীন। তবে দেইরূপ স্থলে ধ্বনিকার 'রদবন্' অলংকার স্বীকার না করিয়া তাহার পরিবর্তে 'রদালংকার' এইরূপ দংজ্ঞাই প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রনেহন্তর বাক্যার্থে যত্রাঙ্গং তু রসাদয়ঃ।
কাবো তত্মিল্লংকারো রসাদিরিতি মে মতিঃ॥

ধ্বস্থালোকের দ্বিতীয়োন্দ্যোতের অন্তর্গত এই কারিকায় এবং তত্পরি বৃত্তিগ্রন্থে আচার্য আনন্দবর্ধন রসধ্বনির সন্থিত রস্বদ্ অলংকারের ভেদ যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে স্থাপন করিয়া প্রাচীন অলংকারিক আচার্যগণের সন্থিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য সন্দেহাতীতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অভিনব-গুপ্তাচার্থের লোচন টীকা হইতে নিমোদ্ধত অংশটুকু সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

অয়ং ভাব:— উপমাদীনামলন্ধারতে যাদৃশী বার্তা তাদৃশ্যেব রসাদীনাম্। তদবশুমত্যেনালংকার্য্যেণ ভবিতব্যম্। এতত্তকং ভবতি— উপমন্ধা যত্মপি বাচ্যোহর্থোহলংক্রিয়তে, তথাপি তম্ম তদেবালংকরণং যদ্

<sup>&</sup>gt; "Some ālamkārikas, like Vāmana, regard rasa not as an alamkāra, but as a guņa in poetry."

<sup>-</sup>Hiriyanna. 🖫 वामनाहार्यः कांत्रानःकाङ्गरुव 🔍 २. ১৪ ।

১১ তু° 'যত্র হি রসন্তত্তাবশুং রসবদলংকার ইন্তি পরমতম্ !···'—লোচন, পূ. ২০০।

ব্যঙ্গ্যার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যাধানমিতি বস্তুতো ধ্বফ্রাহৈত্ববালংকার্য: । কটককেয়ুরাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভি-শেতন আহৈব তত্তচিত্তব্তিবিশেষৌচিত্যস্থচনাত্মত্মাংলংক্রিয়তে । তথাহি— অচেতনং শবশরীরং কুগুলাত্যপেতমপি ন ভাতি, অলংকার্যসাভাবাং । যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্থাবহং ভবতি, অলংকার্য-স্থানৌচিত্যাং । ন হি দেহস্থ কিঞ্চিদনৌচিত্যম্ ইতি বস্তুত আহৈব্যবালয়ার্যং, অহমলংক্বত ইত্যভিমানাং । ধ্বনিকার প্রবর্তিত এই নব্য মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক হিরিয়ানার মন্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ—

স্কতরাং অপ্রধান অলংকারের পর্যায় হইতে উদ্ধার করিয়া রসকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব ধ্বনিক:রেরই প্রাপ্য— এই বিষয়ে বিবাদের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না।

ধ্বনিকার প্রবর্তিত কবিকর্মের শ্রেণীবিভাগও তাঁহার অপরূপ প্রজ্ঞা ও সাহিত্যরুচির নিদর্শন। প্রথমতঃ, তিনি কাব্যপ্রতিপাত্য অর্থকে বাচ্য ও প্রতীয়মান— এই তৃইটি শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত অর্থ প্রাকৃতজনবেত্য; কিন্তু কাব্যের প্রকৃত চারুত্ব প্রতীয়মান বা ব্যক্ষ্য অর্থের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। নারীদেহের 
যেরূপ লাবণ্য, কাব্যশরীরের সেইরূপ প্রতীয়মানার্থই সৌন্দর্যের নিদান। ইহাই কাব্যের আত্মা।
প্রতীয়মান অর্থকেও ধ্বনিকার দিধা বিভক্ত করিয়াছেন। প্রতীয়মান অর্থের প্রাধাত্ত হলে 'ধ্বনিকার' ও 
যেখানে উহার অপ্রাধাত্ত বা গুণীভাব সেইস্থলে 'গুণীভ্তব্যক্ষ্য'-সংজ্ঞক কাব্য ধ্বনিকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।
প্রতীয়মান অর্থও আবার মূলতঃ দ্বিধি হইতে পারে— লৌকিক এবং অলৌকিকরূপে। লৌকিক ভেদের

১২ M. Hiriyanna ব্রচিত The Problem of the Rasavadalankāra শীর্ষক হাচিন্তিত প্রথম হইতে উদ্ধৃত। তু<sup>2</sup> "চন্ত্রাদিনা বস্তুনা যুগা বস্তুত্বর বদনান্তলংক্রিয়তে তহুপমিতিকেন চাক্লচ্যাবভাষাং। তথা রসেনাপি বস্তু বা রসান্তরং বা উপকৃতং কুদ্দরং ভবতি ইতি রস্ভাপি বস্তুন ইবালংকারতে কো বিরোধং? ন সুরসেন কিংকুর্বতা প্রকৃততাহর্থেখিলন্ত্রিয়তে প্রত্তিহিত্তি উপময়াহপি কিং কুর্বত্যাহলন্ত্রিয়তে লম্ ত্রা উপমীয়তে প্রস্তৃত্তাহর্থং। রসেনাপি তর্হি সর্বীক্রিয়তে দোহর্থ ইতি বৃদ্ধতাহন্তে।"— লোচন, পু. ১৯৪।

অন্তর্গত (২) শুদ্ধ অলংক্কৃত বস্তমাত্র এবং (২) সালংকার বস্তু । রস ভাব প্রভৃতি অলৌকিক ভেদের অন্তর্গত । প্রতীয়মান অর্থের এই দ্বিবিধ প্রভেদের মধ্যে একটি মৌলিক তারতম্য লক্ষণীয় । বস্তু বা অলংকাররূপ লৌকিক প্রতীয়মান অর্থ কখনও কখনও বাচ্য বা স্থ-শন্ধাভিধেয়ও হইতে পারে । তবে যখন উহা ব্যঙ্গাত্তদশা প্রাপ্ত হয়, তখন বাচ্য বস্তু বা বাচ্য অলংকার হইতে উহার চাকত্ব নিবন্ধন প্রাধান্ত এতই অন্তর্তবৃদ্ধি যে ধ্বনিকার প্রতীয়মান বস্তু ও অলংকারকেও কাব্যের আত্মা রূপে স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছেন । অপরপক্ষে, রগাদিরূপ অলৌকিক প্রতীয়মানার্থ কখনও কোনও কারণেই বাচ্য হইতে পারে না— স্বপ্নেও উহার স্থেশ-বাচ্যত্ব কল্পনার অযোগ্য । ইত্ব অতএব রস্প্রনিই প্রকৃত ধ্বনি, কাব্যের মুখ্য আত্মা । ব্যঙ্গার্থের প্রাধান্ত স্থলে আনন্দবর্ধন ধ্বনির ত্রৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন বটে— বস্তুপ্রনি, অলংকারপ্রনি ও রস্প্রনি -রূপে; তথাপি রস্প্রনি-প্রধান কাব্যই যে মুখ্য ধ্বনিকাব্য, উহাই যে একমাত্র কাব্য— তাহাও দ্বার্থহীন ভাষায় প্রচার করিতে তিনি কিছুমাত্রও দ্বিধা অন্থভব করেন নাই । ধ্বভালোকের প্রথমোন্দ্যোত্বের পঞ্চম কারিকা—

কাব্যস্থাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেং পুরা। ক্রোঞ্চন্দ্রবিয়োগোথং শোকং শ্লোকত্মাগতঃ॥

—ইছার ব্যাখ্যায় লোচনকার অভিনবগুপ্তপাদাচার্য সেইজ্ঞ ধ্বনিকারের সিদ্ধান্তের সংগতিপ্রদর্শনপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়—

এবং 'প্রতীয়মানং পুনরক্তদেব' ইতীয়তা ধ্বনিস্বরূপং ব্যাখ্যাতম্।
অধুনা কাব্যাত্মহিনিতিহাসব্যাজেন চ দর্শয়তি— কাব্যস্তাত্মেতি। স এবেতি
প্রতীয়মানমাত্রেহপি প্রক্রান্তে তৃতীয় এব রস্ধ্বনিরিতি মস্তব্যম্, ইতিহাসবলাং প্রক্রান্তর্বিগ্রন্থার্থবলাচা। তেন রস এব বস্তুত আত্মা, বস্তুলংকার্ধ্বনী ও
সূর্বথা রসং প্রতি পর্যাবস্তেতে ইতি বাচ্যাত্মকৃষ্টো তৌ-ইত্যভিপ্রায়েণ
ধ্বনিঃ কাব্যস্তাত্মেতি সামান্তেনোক্তম ॥

বস্তুপনি এবং অলংকারধ্বনি শেষ পর্যস্ত রস্থ্বনিতেই পর্যবসিত হয়, অতএব প্রত্যেক কবিকর্মের রসই পার্যস্তিক মুখ্য ফল। প্রশ্ন হইতে পারে : ধ্বনিকার তাহা হইলে কিজ্ঞা বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি -প্রধান কাব্যকে উদ্ভমকাব্যের অস্তর্ভূক্ত করিয়াছেন ? ইছার একমাত্র সমাধান এই হইতে পারে যে, ধ্বনিকার বস্তুধ্বনি ও অলংকার্থ্বনিকে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে (relative viewpoint) উত্তমকাব্যের মর্যাদা দিয়াছেন ; নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে (absolute viewpoint) রসই ধ্বনিকাব্যের একমাত্র উদাহরণ।

১৩ দ্র° "তত্র প্রজীয়মানস্ত তাবদ হৌ ভেদে— লৌকিক: কাব্যব্যাপারৈকগোচরশ্রেতি। লৌকিকো যঃ ক্ষাব্যতাং ক্যাচিদ্ আবিশেতে, স চ বিধিনিবেধান্তনেকপ্রকারো বস্তুশন্ধোনাচাতে। সোহণি হিবিধঃ—যঃ পূর্বং কাণি বাক্যাব্হিংকারজাবম্পুমাদিরূপতয়াহবভূৎ; ইদানীং ত্নলজাররূপ এবাস্তর গুণীভাবাভাবাৎ স পূর্বপ্রত্যভিজ্ঞানবলাদলংকারধ্বনিরিতি বাণদিশুতে
ব্যাক্ষণপ্রশাদের। তদ্ধপতাহভাবেন তুপলক্ষিতং বস্তুমাত্রমূচাতে। মাত্রগ্রহণেন রূপান্তরং নিরাকৃত্য। যন্ত ক্ষেপ্রতি ন
ক্ষাবাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ লেরসঃ, স কাব্যব্যাপারেকগোচরো রসধ্বনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াল্মেতি।"
—লোচন, পূ. ৫০-৫২।

শ্বণিচ— "ব্স্তুলংকারাবপি শব্দাভিধেন্বত্যধ্যাদাতে তাবং। রদ-ভাব-তদাভাদ-তৎপ্রণমাঃ পুনর্ন কলাচিদভিধীয়ন্তে, অধ চারান্ত্যমানতাপ্রান্তান্তি। তত্র ধ্বনব্যাপারাদৃতে নান্তি কলনান্তরম্। · ''— ঐ. পূ. ৭৮।

পূর্বে বলা হইয়াছে, কবিকর্মে প্রতীয়মান অর্থের হৈবিধ্য সন্তব : কোনও ক্ষেত্রে উহা প্রধান, কোথাও বা উহা অপ্রধান। প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্তের স্থলে ধ্বনিকাব্য বা উত্তমকাব্যের স্থরূপ আমরা এইমাত্র বিচার করিলাম। কিন্তু যেথানে উহার অপ্রাধান্ত, সেথানে উহাকে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে ? ধ্বনিকার ঐ জাতীয় স্থলে কবিকর্মকে মধ্যম কাব্য বা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যরূপে পরিগণিত করিয়াছেন। । ও কিন্তু এখানেও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক বাগ্বিক্তাসই প্রতীয়মান অর্থের সহিত্ত কোনও-নাকোনও রূপে সংস্টে। কেননা, লোকব্যবহারেই হউক অথবা অলোকিক কবিকর্মের ক্ষেত্রেই হউক শন্ধ-সমষ্টিরূপ বাক্যের বাচ্যার্থ হইতে অতিরিক্ত একটি অর্থের আভাস তাহার সহিত্ত জড়িত হইয়া থাকিবেই। তাহা হইলে, প্রত্যেক বাগ্বিক্তাসকেই তো ধ্বনি অথবা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের উনাহরণ রূপে গণনা করিতে হয় ? ইহার উত্তর এই যে, চারুত্বপ্রতীতিই কাব্যের আত্মা। স্বতরাং ব্যঙ্গার্থ বা প্রতীয়মানার্থক্বত চারুত্ব যদি সহদয়ের উপলব্ধিগোচর না হয়, তবে কোনও বাগ্বিক্তাসকেই কাব্যসংজ্ঞার হারা চিহ্নিত করিতে পারা যাইবে না। ব্যঙ্গার্থ যেথানে বাচ্যার্থ হইতে গৌণ অর্থাৎ ব্যঙ্গার্থের সংস্পর্শজনিত কাব্যদেহের সৌভাগ্য সেথানে সকল সহন্বয়েরই অন্তভ্বসিদ্ধ, তাহাকেই ধ্বনিকার গুণীভূতব্যঙ্গ্য আথ্যার ভূবিত করিয়াছেন—

তদমং ধ্বনিনিম্মন্ত্রপো দ্বিতীয়োহপি মহাকবিবিষয়োহতির্মণীয়ো লক্ষণীয়া সহদেয়া । . . .

মুখ্যা মহাকবিগিরামলংক্বতিভৃতামপি। প্রতীয়মানচ্ছারৈয়া ভূষা লচ্জেব যোষিতাম্॥ १ ৫

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুণীভূতব্যঙ্গ্য রস্পেনিতেই পর্যবিদিত হয়। কেননা, অর্থমাত্রই— তাহা বাচ্যই হউক অথবা ব্যঙ্গ্যাই হউক,— বিভাব, অন্থভাব অথবা ব্যভিচারিভাবের অন্তর্ভুক্ত হইবেই, এবং বিভাবাদির সমবায়ে সহস্যেচিত্তে রসের অভিব্যক্তি যে ঘটিয়া থাকে, তাহা তো আর অপহৃব করিতে পারা যায় না। অতএব তাত্তিক দৃষ্টিতে রস্পনিতেই সমগ্র কাব্যের পর্যবসান।—

প্রকারোহয়ং গুণীভূতব্যক্ষ্যোহপি ধ্বনিরূপতাম্। ধত্তে রুসাদিতাংপর্য্যপর্য্যালোচনয়া পুনঃ ॥ ১ ৬

—ধ্বক্তালোকের তৃতীয়োদ্যোতস্থ এই কারিকাটিতে রুসধ্বনিই যে সকল কাব্যের আত্মস্বরূপ, তাহা স্বর্থেহীন ভাষায় আনন্দবর্ধন ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু জিঞ্জান্ত: রসন্ধনিই যদি কাব্যের একমাত্র জান্মা হয়, তবে ধ্বনিকার কি উদ্দেশ্তে বস্তুধ্বনি ও অলংকারন্ধনির পৃথক অন্তির স্বীকার করিয়াছেন, কি কারণেই বা গুণীভূতব্যক্ষ্য কাব্যকে দ্বিতীয় কাব্য-

১৪ জু° "বাঙ্গান্ত হি কচিৎ প্রাধান্তং বাচ্যভোগসর্জনভাবং, কচিদ্ বাচ্যন্ত প্রাধান্তন্ অপরত গুণভাবং। অত্র বাঙ্গান্তাধান্তে ধ্বনিরিত্যুক্তমেব; বাচ্যপ্রাধান্তে জু প্রকারান্তরং নির্দেক্ষ্যতে।"—ধ্বন্তানোক-বৃত্তি: তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃ. ৪২১-২২। "প্রকারান্তরমিতি গুণীভূতব্যঙ্গাসংক্ষিত্তন্" — ঐ. লোচন টীকা, পৃ. ৪২২।

<sup>&</sup>gt; ধ্বক্তালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত, কারিকা ৩৭।

১৬ ধ্বজালোক ৩'৪০। তু° "এতদেব নির্বাহমন্ কাব্যাস্মত্বং ধ্বনেরেব পরিদীপয়তি— প্রকার ইতি।"—ঐ. লোচন-টীকা। অপিচ,…
আন্তএবেয়তি বস্তুপি বাচ্যক্ত প্রাধাক্ত ভ্রথাপি রুম্ধ্বনো তত্তাপি গুণতেতি সর্বস্ত গুণীভূতব্যঙ্গাক্ত প্রকারে মন্তব্যম্। অন্তএব
ধ্বনেরেবাস্ম্বমিত্যুক্তচরং বহুশঃ।"—লোচন. পৃ. ৪৬১ (৩য় উন্দ্যোক্ত)।

প্রকাররূপে পরিগণনা ক্ররিয়াছেন? ইহার একমাত্র সমাধান এই: সত্যই রসপ্রনি-প্রধান কাব্যই একমাত্র কাব্য, রস্প্রনিই মৃথ্যতঃ কাব্যের আত্মা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তথনই সত্য হইতে পারে, যথন কোনও একটি কবিকর্মকে অথগুভাবে আমরা বিচার করিয়া দেখিব, উহার সামগ্রিক আবেদনটুকুই আমরা কেবলমাত্র পর্যালোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যদ্বয়— রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের হ্যনিপূণ সমীক্ষা সহদর্মাত্রেরই সম্বৃতি ও সমর্থন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই—

প্রবন্ধে চাঙ্গী রস এক এব উপনিবধ্যমানোহর্থবিশেষলাভং ছায়াতিশয়ং চ পুঞাতি। কশ্মিরিবেতি
চেং— যথা রামায়ণে যথা বা মহাভারতে। রামায়ণে হি করুণো রসঃ স্বয়মাদিকবিনা স্থাতিতঃ 'শোকঃ
শোকত্বমাগতঃ'-ইত্যেবংবাদিনা। নির্বৃঢ়শ্চ স এব সীতাতান্তবিয়োগপর্যন্তমেব স্থাবন্ধমুপরচয়তা।
মহাভারতেহিপি শাস্ত্ররূপং কাব্যক্তায়ায়য়িনি বৃষ্ণিপাণ্ডবিবরসবরসানৈবমননন্তদায়িনীং সমাপ্তিমুপনিবয়তা
মহামুনিনা বৈরাগ্যজননতাংপর্যঃ প্রাধান্তেন স্থাবন্ধতা দেশিয়তা মোক্ষলকণঃ পুরুষার্থঃ শাস্তো রসশ্চ মৃথ্যতয়া
বিবক্ষাবিষয়বেন স্চিতঃ।… ১ ব

কিন্তু এই অথগু সামগ্রিক দৃষ্টি তো অকশ্বাং সংঘটিত হয় না। কাব্যের অথগুরূপটিকে উপলব্ধি করিতে হইলে থণ্ড থণ্ড অংশের আলোচনা ছাড়া গতান্তর নাই। যেমন বর্গ, পদ, বাক্য— ইহাদের ক্রমভাবী জ্ঞানের দ্বাই পরিণামে মহাবাক্য বা প্রবন্ধের পূর্ব স্বরূপ ভাসমান হইয়া উঠে, তুল্যরূপে কাব্যাস্তর্বর্তী বিচ্ছিন্ন পদ, পদসংঘাতরূপ বাক্য, বাক্যসংঘাতরূপ মহাবাক্যের পূর্বাপর স্বরূপ-উপলব্ধি ও স্ক্র্ম বিশ্লেষণই অথগু কবিকর্মের পরিপূর্ণ নির্বিভাগ তাংপর্থ-উপলব্ধির অবর্জনীয় সোপান। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ যেমন স্বরূপজ্যোতি: স্ক্র্মা বাক্ বা ক্রোটতত্ত্বকেই পরমার্থ সত্যরূপে শ্বীকার করিয়াও বর্গ, পদ, বাক্য, প্রবৃত্তি, প্রত্যের প্রভৃতি তত্ত্বের আবিত্যক অন্তিম্ব বা সংর্তিসত্যতা মানিয়া লইয়াছেন, কাব্যবিচারের ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি অবশ্য শ্বীকার্থ। কাব্যদেহের থণ্ডিত বিশ্লেষণপ্রধান আলোচনা কাব্যের আত্মভূত অথগু তাংপর্যের উপলব্ধির একমাত্র উপায়। অবিত্যাক্রিত অসত্য মার্গই পরিণামে পরমার্থ-সত্যভূত কাব্যায়ার স্বরূপোপলস্তের সহায়। এই প্রসঙ্গে ভগবংপাদ আচার্য ভর্তৃহরির নিম্নেশ্ধ্নত উক্তিটি প্রত্যেক তর্বজ্ঞিয়াস্থর হৃদয়ে অনুপ্রনিহভাবে মুদ্রিত থাকিবে—

উপায়াঃ শিক্ষ্যমাণানাং বালানামূপলালনাঃ। অসত্যে বৰ্ম্মনি স্থিয়া ততঃ সত্যং সমীহতে॥ "

নিমভূমি হইতে প্রজ্ঞাপ্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিতে হইলে সোপান-পরম্পরার সাহায্য উপেক্ষা করিলে চলিবে না। দেইজন্মই যদিও তবদৃষ্টিতে ধ্বনিই একমাত্র পরমার্থসং কাব্যতত্ত্ব, তথাপি আপেক্ষিক দৃষ্টিতে গুণীভূতব্যক্ষ্য কাব্যের সভ্যতাও অনপহ্বনীয়। অতএব সামান্ততঃ কাব্যমাত্রেই চাক্ষত্বের একমাত্র হেতু প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শ— মুখ্যভাবেই হউক অথবা গৌণভাবেই হউক— ইহাই ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত।

১१ भ्रकारमाक-वृत्ति. ८.৫ ( पृ. ४२३-७• ) I

১৮ তু° "াবংপাবিভক্ত ফোটং বাক্যা তদর্থ চাহা, তৈরপাবিভাপনপভিতৈঃ সর্বেরমন্ত্রসরণীরা প্রক্রিয়া। তত্ববীর্ণছে তু সর্বং পরমেশ্রমার্য়ং ব্রেজাত্যমুদ্ধান্ত্রকারেশ ন ন বিদিত্ত তত্বালোকগ্রন্থং বিরচরতেত্যান্তাম্।"— লোচন-টীকা, চ.৬৭। অপিচ—
"এতত্ত্বং ভনতি— বৈয়াকরণান্তাদ ব্রহ্মপদে নাজং কিঞ্চিদিছন্তি। তত্র কা কথা বাচকত্ব্যঞ্জকত্বোঃ। অবিভাপদে তু তৈরপি
ব্যাপারান্তরমত্যুগগত্যেব। ""— লোচন, পৃ. ৪৪৪ (৩র উদ্যোত)।

সর্বথা নাস্ত্যের সহন্বয়হারিণঃ কাব্যক্ত স প্রকারো যত্র, ন প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শেন সৌভাগ্যম্। তদিদং কাব্যরহক্তং পরমিতি স্থরিভির্বিভাবনীয়ম্। " "

ধ্বনিকারের এই সিদ্ধান্ত যদি অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তবে ব্যঙ্গ্যসংস্পর্শপূল বাগ্বৈদ্য্যপ্রধান কবিকর্মকে কাব্যরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব। ধ্বনিকারও তাঁহার প্রবর্তিত কাব্যনয়ে প্রতীয়-মানার্থবিরহিত কবিকর্মের কাব্যন্ত আদৌ স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গাস্তৈবং ব্যবস্থিতে। উভে কাব্যে ততোহগুদ যং তচ্চিত্রমভিধীয়তে॥

—এই চিত্রকাব্য শব্দালংকার ও অর্থালংকারপ্রধান রচনা। যেথানে কবির রসাবেশবিহরলতা হইতে উহার জম হয় নাই, সহাদয়চিত্তে রসোদ্রেকও যাহার লক্ষ্য নহে, তাহাকে ধ্বনিকার কাব্যরপেই গণনা করেন নাই; তাহা 'কাব্যাহ্বকার' মাত্র— "ন তমুখ্যং কাব্যং কাব্যাহ্বকারো হসো।" ও প্রম্ন হইতে পারে: যদি শব্দালংকার ও অর্থালংকারপ্রধান রচনাকে কাব্যের পরিধির বহিত্তি বলিয়াই গণনা করা হয়, তবে কিজ্ম 'চিত্র' সংজ্ঞক তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের উল্লেখই বা করা হইয়াছে? তাহার উত্তরে ধ্বনিকার বলিয়াছেন: সত্য বটে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে রসভাবাদি তাৎপর্যদৃশ্য 'চিত্রকাব্য' অকাব্যই; কিন্তু বিশৃদ্ধলবাক্ কবিগণ চিত্রকাব্য রচনাতেও স্ব স্ব অভিনিবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরপ কাব্যরচনায় প্রবৃত্তি দর্শনেই 'চিত্রকাব্য'কেও সামান্যতঃ কাব্যপ্রণীর অন্তর্ভু ক করা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা পরিপাকবান্ পরিগতপ্রজ্ঞ কবি তাঁহাদের পক্ষে রসধনি ব্যতিরিক্ত কোনও কাব্যপ্রকাবেরই অন্তিত্বকল্পনা অসম্ভব—

এতচ্চ চিত্রং কবীনাং বিশৃঙ্খলগিরাং রসাদিতাংপর্যমনপেক্ষ্যেব কাব্যপ্রবৃত্তিদর্শনাদমাভিঃ পরিকল্পিতম্। ইনানীস্তনানাং তু স্থায্যে কাব্যনম্ব্যবস্থাপনে ক্রিয়মাণে নাস্থ্যেব ধ্বনিব্যতিরিক্তঃ কাব্যপ্রকারঃ। যতঃ পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদিতাংপর্যবিরহে ব্যাপার এব ন শোভতে। ১১

১৯ ধ্বস্তালোক-বৃত্তি,৩. ৩৬ (পৃ. ৪৭৪-৫)। 'ব্যক্তিবিবেক'-কার মহিমভট্টও 'প্রতীয়মানার্থ'-সংস্পর্ণই (তাঁহার মতে 'অপুনেয়ার্থ')
একমাত্র কাব্যস্ত-প্রযোজক বলিয়া বীকার করিয়া ধ্বনিকার-পরিক্তিত কাব্যের প্রকার্বয়-নিরূপণ অবণার্থ বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন
—"কিঞ্চ কাব্যস্ত ব্যন্তপাদয়িতুকামেন মতিমতা তল্লক্ষণমেব সামাল্যেনাখ্যাতবান্, বত্র বাচ্যপ্রতীয়মানয়োর্গমাগমকভাবসংস্পর্ণন্তৎ
কাব্যমিতি। যত্ত তদনাখ্যাব্যৈব তয়োঃ প্রধানেতরভাবকলনেন প্রকারম্বয়ম্কং তদপ্রযোজকমেব।…"— ঐ. ১ম বিমর্শ।

২০ তু° অত্যোচ্যতে সত্যাং ন তাদৃক্ কাব্যপ্রকারোহন্তি, যত্র রসাদীনামপ্রতীতিঃ। কিন্তু যদা রসভাবাদিবিবক্ষাণুত্য কবিঃ শন্ধালংকারমর্থালংকারং বোপমিবগ্লাতি তদা তদ্বিক্ষাণেক্ষয়া রসাদিশুক্ততার্থস্ত পরিকল্পাতে। বিবক্ষোপাল্ল এব হি কাব্যে শন্ধানামর্থঃ। বাচ্যসামর্থ্যবশেন চ কবিবিবক্ষাবিরহেহপি তণাবিধে রসাদিপ্রতীতির্ভবত্তী পরিত্বর্কনা ভবতীত্যনেনাপি প্রকারেণ নীরসত্বং পরিকল্প চিত্রবিষয়ো ব্যবস্থাপাতে। তদিদম্কুম্—

রসভাবাদিবিষয়বিবক্ষাবিরহে সতি।
জলংকারনিবক্ষো যঃ স চিত্রবিবয়ো মতঃ।
রসাদিব্ বিবক্ষা তু স্তান্তাংপর্য্যবতী যদা।
তদা নাস্ত্যেব তং কাব্যং ধ্বনের্থতা ন গোচরঃ।— ধ্বস্থালোক-বৃত্তি, ৩. ৪১-৪২

পাঠকসমাজেরও কোনও কোনও অংশ ছম্বর যমকাদিপ্রধান 'শস্বচিত্র' কাব্য, অথবা উপমারপকাদি অর্থালংকারশোভিত 'অর্থ চিত্র' কাব্য পাঠে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। 'ভিন্নফটির্হি লোকঃ।' মহাকবি ভারবির নিমোদ্ধত উক্তিটি এই প্রসঙ্গে শরগীয়-—

স্তবন্তি গুর্বীমভিধেয়সম্পদং বিশুদ্ধিমুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ। ইতি স্থিতায়াং প্রতিপূক্ষং ক্ষচৌ স্বত্র্লভাঃ সর্বমনোরমা গিরঃ॥

এই শ্রেণীর কবিকুল এবং পাঠককুল— উভয়কেই যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়, তবে কবিসমাজ শীর্ণ হইয়া যাইবে, কাব্যের পরিধিও সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। বস্তুস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও সমীচীন নয়। ১২

ধ্বনিকার-পরিকল্পিত এই কাব্যপ্রকার মন্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি পরবর্তী খ্যাতনামা আলংকারিকাচার্য্যগণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। উপরিবর্ণিত কাব্যভেদকল্পনা যে রসধ্বনিকে কেন্দ্র করিয়াই উদ্ভূত হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র বৈমত্যের অবকাশ নাই।

এই প্রসঙ্গে কাব্যে অলংকারের স্থান সম্বন্ধে ধ্বনিকারের মতবাদের আলোচনা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। ধ্বনিকারের পূর্ববর্তী কাব্যবিচারকগণ শব্দ ও অর্থের চাক্ষত্বহেতু অমুপ্রাস ও উপমাদি কতকগুলি উপাদানকেই প্রাধান্ত দিয়াছিলেন। ভামহ তাঁহার 'কাব্যালংকার'-নিবন্ধে তো স্পষ্টই বলিলেন—

ন কান্তমপি নিভূষিং বিভাতি বনিতাননম্।

বামনাচার্য্য যদিও রীতি প্রস্থানের প্রবর্তক, তথাপি তিনিও তাঁহার কাব্যনয়ে অলংকারের প্রাধান্ত অকুষ্ঠিত-ভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কাব্যস্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

কাব্যং গ্রাহ্মলংকারাং। সৌন্দর্ঘ্যমলংকার:।

অতএব দেখিতে পাওয়া যায়৽য়ে, সাহিত্যসমালোচনাক্ষেত্রে ধ্বনিকারের পূর্বে কাব্যবিচারকর্গণ গড়েরিকা-প্রবাহন্তায়ে অলংকারসমূহকে কাব্যের অপরিহার্য উপাদানরূপে পরিগণনা করিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ চিরাচরিত সরণি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া এবং সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের প্রবর্তন করা কম ক্রতির নহে। ধ্বনিকারের প্রথম কর্তব্য হইল— রীতি গুণ অলংকার বৃদ্ধি প্রভৃতি কাব্যের সর্ববাদিসমত প্রসিদ্ধ উপাদান হইতে ধ্বনির পার্থক্য প্রতিপাদন করতঃ তাহারই প্রাধান্ত স্থাপন করা। তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিলেন য়ে, য়িদ কোনও কবিকর্ম গুণালংকারাদি সর্ববিধ শোভাহেতু ধর্মবিরহিতও হয়, অপরপক্ষে মিদি উহা ধ্বনিসম্পদে বিভৃষিত হয়, তবে তাহা উস্তম কাব্যরূপে স্বীকৃত হইবার য়োগ্য। এই সম্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করার জন্ম তাঁহাকে সমসাময়িক রসজ্ঞসমাজের নিকট য়ে নানাপ্রকারে উপহাসভাজন হইতে হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য ধন্যালোকের প্রথমোদ্যোতে বৃত্তিগ্রন্থে উদ্ধৃত নিম্নলিধিত শ্লোকটি—

২২ 'রসগলাধর-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বিখনাথ -কৃত কাব্যলকণের সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে দ্বরণীয়— "বভু 'রসবদেব কাব্যম্' ইতি সাহিত্যদর্পণে নির্দীতম্, তন্ন। বস্তুলংকার প্রধানানাং কাব্যনামকাব্যস্থাপন্তেঃ। ন চেষ্টাপন্তিঃ, মহাকবি-সম্প্রদারতাকুলীভাবপ্রসঙ্গাৎ। তথা চ জলপ্রবাহবেগনিপতনোৎপতনপ্রমণানি কবির্ভির্ণিতানি কপিবালাদি-বিলসিতানি চ ।…"— রসগলাধর: ১ম জ্ঞানন।

তথা চাত্মেন ক্বত এবাত্ৰ শ্লোক:---

যশ্মিরতি ন বস্তু কিঞ্চন মন:প্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যংপর্টের রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যং।
কাব্যং তদ্ ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্জড়ো
নো বিদ্যোহভিদ্ধাতি কিং স্থমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ॥

অতএব ধ্বনিকারের মতে অলংকারশূল কাব্যও অসম্ভব নহে যদি তাহাতে 'ধ্বনি'রূপ আত্মার সম্ভাব থাকে। ভারতীয় সাহিত্যসমালোচনাক্ষেত্রে ইহা এক বৈপ্লবিক মতবাদ। তাই বলিয়া ধ্বনিকার কাব্যদেহ হইতে অলংকারকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিতও করেন নাই। তিনি অলংকারকে তাহার যথায়থ স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে অনুচিত প্রাধান্ত দেন নাই। কাব্যের 'অঙ্গী' বা আত্মা হইতেছে— ধ্বনি বা রস্প্রনি। 'অক্ব' হইতেছে শব্দ ও অর্থ। শব্দ ও অর্থ এমনভাবে কবিকে প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে রসের অভিব্যক্তির পক্ষে কিছুমাত্র বিল্প না হয়; এবং অলংকারসমূহ যখন শব্দ ও অর্থেরই ধর্ম, তখন তাহাদেরও লক্ষ্য হওয়। উচিত রুসাভিব্যক্তির আন্মকূল্য সম্পাদন করা। শদালংকার বা অর্থালংকার যথন স্বতই প্রধান হইয়া উঠে, তথন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ব্যাহত। অতএব কবি যথন কাব্য নির্মাণ করিবেন, তথন তাঁহাকে অলংকারস্মিবেশ বিষয়ে স্বিশেষ অবধানবান হইতে হইবে। যে-স্কল অলংকার র্মাভিব্যক্তির অমুকূল সেইগুলিকেই কাব্যদেহে স্থান দিতে হইবে; যে-অলংকার যে-রসের অমুকূল তদতিরিক্ত সকল অলংকারকেই বর্জন করিতে হইবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, শৃঙ্গারপ্রধান কাব্যে যমক অফুপ্রাস প্রভৃতি শলালংকার সর্বদা বর্জনীয়। রসসমাহিত কবিচিত্ত হইতে শল ও অর্থের আবি ভাবের সমকালেই কোনও পুথক্ যত্ন ব্যতিরেকেই যে সকল বাগ্রিকল্প উৎসারিত হইয়া আসে, সেই সকলই কাব্যের প্রকৃত অলংকাররূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। অনেক প্রতিভাবান কবিও কথনও কথনও প্রমাদবশতঃ অলংকারসন্ধিবেশ বিষয়ে অসংযমের পরিচয় দিয়াছেন; তাহার ফলে তাঁহাদের রচনার সৌন্দর্য ব্যাহতই হইয়াছে। এই প্রদক্ষে আনন্দবর্ধন রসংবনিপ্রধান কাব্যে— আর আমরা তো পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, ধ্বনিকারের মতে রস্ধ্বনিই একমাত্র কাব্যের আত্মা— অলংকারযোজনা বিষয়ে যে পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কবিষশঃপ্রার্থীরই শিক্ষণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

> ধ্বন্তাত্মভূতে শৃঙ্গারে সমীক্ষ্য বিনিবেশিত:। রূপকাদিরলংকারবর্গ এতি যথার্থতাম্॥

এষা চাস্ত বিনিবেশনে সমীক্ষা—

বিবক্ষা তংপরত্বেন নাকিবেন কদাচন। কালে চ গ্রহণত্যাগৌ নাতিনির্বহণৈবিতা॥ নির্ব্যাবিপি চাকত্বে যত্ত্বেন প্রত্যবেক্ষণম্। রূপকাদেরলংকারবর্গস্ঞাক্ত্রসাধনম॥

এইভাবে কাব্যের সৃহিত অলংকারের যথার্থ সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, তাহাও ধ্বনিকারই সর্বপ্রথম স্থনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং রসতব্বকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি অলংকারের যোগ্যতা বিচার করিয়াছেন। পরবর্তী নব্য আলংকারিকগণ যদিও ধ্বনিকারের মত অমুসরণ করিয়া রসকেই কাব্য-

বিচারে ম্থ্য আসন দান করিয়াছেন, তথাপি চিরাচরিত অলংকারের মোহ হইতে তাঁহারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মৃক্ত করিতে পারেন নাই এবং অলংকারসন্নিবেশবিষয়ে ধ্বনিকারের স্তায় নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয়ও তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করা যায় না। ২°

ভরতমূনি তাঁহার নাট্যশাস্থ্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রস ও ভাব সম্বন্ধে স্থ্রিকৃত আলোচনা করিয়াছেন বটে, তথাপি রসবিরোধ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টতঃ স্থ্যমন্ধ কোনও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু কবিকর্মে— তাহা মহাপ্রবন্ধই হউক অথবা মৃক্তকই হউক,— যথন একটি মাত্র রসই অঙ্গী বা প্রধানরূপে নিবেশনীয়, তথন রসান্তরের সহিত সেই মৃথ্য অঙ্গী রসের কিরূপ সম্পর্ক হওয়া সমীচীন, তাহা কাব্যসমালোচকগণের পক্ষে অবশু বিচার্য। কেননা, সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে একটি রসের প্রাধান্ত স্বীকৃত হইলেও, রসান্তরের সমাবেশও সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা অসম্ভব এবং অনভিপ্রেত্তও বটে। স্থতরাং এমনভাবে বিভিন্ন রসগুলির সমাবেশ করা উচিত, যাহাতে অঙ্গী রসের অভিব্যক্তি বা আস্থানন বিষয়ে কোনও প্রতিবন্ধক না ঘটে। ইত এই উদ্দেশ্যে কবিকে কাব্যে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন রসের মধ্যে প্রম্পর সম্পর্ক বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে।

কাব্যে বা নাট্যে যে আটটি বা নয়টি রস স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সহাবস্থান সম্ভব নয়। কোনও কোনও রস পরম্পর একই আশ্রেরে অবস্থান করিতে পারে না; আবার কোনও কোনও রসের পরম্পর নিরস্তর অভিব্যক্তিও সহদয়ের উদ্বেগজনক। আনন্দবর্ধনই সর্বপ্রথম য়ুক্তিপূর্বক রসসমূহের পরস্পরবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেই বিরোধ পরিহারের উপায় নির্দেশ করিলেন। ভরতমূনি পরিগণিত রসগুলিকে আনন্দবর্ধনাচার্য্য প্রধানতঃ হুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কতকগুলি রস পরস্পর অবিরোধী— যেমন, বীর ও শৃক্ষার, শৃক্ষার ও হাত্ম, রৌদ্র ও শৃক্ষার, বীর ও অছুত, বীর ও রৌদ্র, রৌদ্র ও করুণ, এবং শৃক্ষার ও অঙুত। ইহাদের মধ্যে পরস্পর অসাক্ষভাব সম্ভব। অপরপক্ষে, এমন কতকগুলি রস আছে, যেগুলি পরস্পর বাধ্যবাধকভাবাপয়, স্বতরাং তাহাদের মধ্যে বিরোধ অবশ্রভাবী। যেমন— শৃক্ষার ও বীভংস, বীর ও ভয়ানক, শাস্ত ও রৌদ্র, এবং শাস্ত ও শৃক্ষার। ই গ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত

২৩ তু° তেদদোৰো শলার্থে। সন্তণাবনলাক্তী পুন: কাপি।'…কাপীত্যনেনৈতদাহ বং সর্বত্র সালংকারে। কচিত্র ফুটালংকার-বিরহেছিল ন কাব্যন্থহানি:।'— কাব্যপ্রকাশ: ১ম উনাস, ৪র্থ কারিকা ও বৃত্তি। এই প্রসঙ্গের অধ্যাপক প্রীলিবপ্রসাদ ভট্টাচার্থ মহাশরের মন্তব্য দ্রাষ্ট্রব্য: The Kāvyaprakāša of Mammaṭa with the commentary of Śrīdhara, Part II, Postscript, pp. xvi-xvii. (Calcutta Sanskrit College Research Series, No. XV, Calcutta 1961).

२८ जू° अनिष्कश्णि अवकानाः नानात्रमनिवक्तन ।

একো রসোহত্বী কর্তব্যন্তেবামুৎকর্ষমিচ্ছতা।— ধ্বনিকারিকা, ৩. ২১।

ভূ° "নমু বেবাং রসানাং পরস্পরাবিরোধঃ যথা— বীরশৃকারনোঃ শৃকারহান্তরোঃ রোদ্রশ্লারয়োবীরাভূতনোবীররোদ্রনোঃ রোদ্র-কর্মণরোবী শৃকারাভূতনোবী তত্র ভবত্কাজিভাবঃ। তেযাং তু কথং স ভবেদ বেবাং পরস্পরং বাধ্যবাধকভাবঃ। যথা শৃকারবীভংসরোবীর-ভয়ানকরোঃ শান্তরোজনোঃ শান্তগুলাররোবা।…"— ধ্বস্তালোক-বৃত্তি, ৩. ২৩।

উদ্ধৃত বৃত্তিগ্রন্থের ব্যাখ্যার লোচনকার অভিনবগুপ্তের মন্তব্য হইতে অমুমান করা যার বে আনন্দবর্থন মূলতঃ ভরতের ইলিত অমুসরুণ করিয়াই বিরোধী ও অবিরোধী রসের বর্গীকরণ করিয়াছিলেন। স্ত্র "শুকারেণ বীরভাবিরোধো যুদ্ধনরণরাক্রমাদিনা কন্তারত্বলাভার্দো।

বিরোধী রসগুলিকেও আনন্দবর্ধন ত্ইটি অবাস্তর শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আশ্রমিকাবিরোধী, অপর কয়েকটি নৈরস্তর্গবিরোধী। একই অধিকরণ বা আশ্রমে যে ত্ইটি রস পরম্পর অবস্থান করিতে পারে না, তাহাদিগকে একাধিকরণ্যবিরোধী বা আশ্রমেকাবিরোধী বলা হয়। যেমন, বীর ও ভয়ানক। কবিকল্লিত যে পাত্র বীররসের আশ্রম, তাহাই ভয়ানক রসেরও আশ্রম হইতে পারে না। অর্থাৎ একই ব্যক্তি যুগপং বীর ও ভৗক্ত হইতে পারে না। এই জাতীয় বিরোধ পরিহারের উপায় —উভয়রসের আশ্রম-ভেদ কল্পনা। বীররসের আশ্রম যদি কথানায়ক হন, তবে প্রতিনায়ক্রিষ্ঠ ভয়ানক রসের বর্ণনার হারা এই বিরোধপরিহার সম্ভব। নৈরস্তর্গাবিরোধী রসের উদাহরণম্বরূপে শাস্ত ও শৃক্ষার রসের উল্লেখ করিতে পারা যায়। কেননা, একই আশ্রমে এই ত্ই রসের অভিব্যক্তি সম্ভব এবং নির্দোষ হইলেও এই ত্ই রসের অভিব্যক্তির মধ্যে যদি অন্তর বা ব্যবধান কল্লিত না হয়, তবে পরম্পর বাধ্যবাধকভাব উদ্রক্ত হইয়া সহলম সামাজিকগণের প্রতীতিবিদ্ন উৎপাদন করিবে। এই জাতীয় নৈরস্তর্গবিরোধী রসম্বন্দের একই আধারে সমাবেশ প্রদর্শন করিতে হইলে এমন কোনও একটি তৃতীয় রসের হারা ইহাদিগকে ব্যবহৃত করিতে হইবে, যাহার সহিত তৃইটির একটিরও বিরোধ নাই। অতএব শাস্ত ও শৃক্ষারের অন্তর্গালে যদি অন্ত্রসনের অভিব্যক্তি বর্ণিত হয়, তবে এই হ্বিতীয় শ্রেণীয় বিরোধবর্জন স্ককর হইয়া উঠে। বিরোধ পরিহারের এই পদ্বতি ধ্বনিকার নিয়োদ্ধত কারিকাহেরে সংক্ষেপে স্কনা করিয়াছেন—

বিরুদ্ধিকাশ্রমো যস্ত বিরোধী স্থায়িনে। ভবেৎ। স বিভিন্নাশ্রমঃ কার্যস্তম্য পোষেহপ্যদোষতা॥ একাশ্রমত্বে নির্দোষে। নৈরস্তর্যে বিরোধবান্। রসান্তরব্যবধিনা রসো ব্যক্ষাঃ স্থমেধসা॥ ° ৫

আচার্য মন্দটে, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রভৃতি পরবর্তী প্রখ্যাত কাব্যমীমাংসকগণ রসবিরোধ ও তাহার পরিহার সম্পর্কে ধ্বনিকারের উপরি-বর্ণিত সমীক্ষা সর্বতোভাবে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন।

> "আশ্রহৈক্যে বিরুদ্ধো যং স কার্যো ভিন্নসংশ্রয়ঃ। রসাস্তরেণাস্করিতো নৈরন্তর্যেণ যো রসং॥" ২ ভ

—মন্মটাচার্যের এই উক্তি যে অক্ষরশঃ ধ্বনিকারের উদ্ধৃত কারিকাব্যেরই অম্বাদমাত্র তাহা পাশাপাশি মিলাইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পণ্ডিতরাজ জগনাথও রদবিরোধ আলোচনা প্রসঙ্গে

হাস্তপ্ত তু স্পষ্টমেব তদক্ষয়। হাস্তপ্ত বয়মপুরুষার্থবভাবত্বেংপি সমধিকতররপ্রনোৎপাদনেন শৃকারাক্ষতীরেব তথাত্ম। রৌদ্রস্থাপি তেন কথফিদবিরোধঃ। যথোক্তম্— 'শৃকারক তৈঃ প্রসন্ত দেবাতে।' তৈরিতি রৌদ্রপ্রকৃতিভিঃ রকোদানবোদ্ধতমপুরুরিত্তিগঃ। কেবলং নামিকাবিষয়মোগ্রাং তত্র পরিহর্তব্যম। অসন্তাবাপৃথিবীসপার্জনাদিজনিতবিস্ময়তয়া তু বীরাভুতয়োঃ সমাবেশঃ। যথাহ মুনিঃ— 'বীরস্ত চৈব যৎ কর্ম সোহভূতঃ'ইতি। বীররোদ্রারোবিরোদ্ধতে ভীমদেনাদে। সমাবেশঃ ক্রোবেণাহ্মোরবিরোধাং। রোদ্ধকরশারোরিপ মুনিনৈবোক্তঃ—

<sup>&</sup>quot;রোজন্তৈব চ যৎ কর্ম স জ্জেয়ঃ করুণো রসঃ'— ইন্ডি।"— ধ্বন্তালোক, পৃ. ৩৮০-১।

২৫ ধ্বস্থালোক, ৩. ২৫-২৬।

२७ काराधकान, १, ७४।

ধ্বনিকারেরই পদান্তুসরণ করিতে কিছুমাত্র কুঠিত হন নাই। বি কেননা, তিনিও ধ্বনিকারকে 'আলংকারিকসরণি-ব্যবস্থাপক' বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন— 'ধ্বনিক্বতামালংকারিকসরণিব্যবস্থাপকস্থাং।'

এই প্রসঙ্গে রসদোষ বিষয়ে ধ্বনিকারের সমীক্ষাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিম্নোদ্ধত কারিকাসমূহে রস-দোষ সম্পর্কে যে সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

বিরোধি-রসসম্বন্ধবিভাবাদিপরিগ্রহঃ।
বিস্তরেণাম্বিতস্থাপি বস্তনোহগুস্ত বর্ণনম্॥
অকাও এব বিচ্ছিত্তিরকাতে চ প্রকাশনম্।
পরিপোষং গতস্থাপি পৌনঃপুরেন দীপনম্।
রস্তু স্থাম্বিরোধায় বুত্তানোচিত্যমেব বা॥২৮

—পরবর্তী অলংকারনিবন্ধকারগণ সে বিষয়ে তাঁহারই পদান্ধ অন্তুসরণ করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের সপ্তমোলাসে রসবিরোধ বিচারপ্রসঙ্গে মমটের উক্তি এই প্রসঙ্গে শ্বরণীয়—

ব্যভিচারি-রস-স্থায়িভাবানাং শব্দবাচ্যতা।
কষ্টকল্পনয়। ব্যক্তিরন্থভাববিভাবয়োঃ ॥
প্রতিকৃলবিভাবাদিগ্রহো দীপ্তিঃ পুনঃ পুনঃ।
অকাণ্ডে প্রথনচ্ছেদাবঙ্গস্তাপ্যতিবিস্তৃতিঃ॥
অঙ্গিনোহনম্পদ্ধানং প্রকৃতীনাং বিপর্যায়ঃ।
অনঙ্গস্তাভিধানং চ রসে দোষাঃ স্থারীদৃশাঃ॥
\*\*

—ইহা ধ্বনিকারের সমীক্ষারই হুবহু প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছু নহে।

ধ্বনিকার রসকেই কাব্যের মুখ্য আত্মা রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। স্থতরাং তাঁহার মতে যাহা কিছু রসপ্রতীতির বিদ্নসম্পাদক বা অপকর্ষসাধক, তাহাই কাব্যের মুখ্যতঃ দোষরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। শুতিহুইও প্রভৃতি দোষ যেহেতু সর্বত্র রসের ক্ষেত্রে অপকর্ষহেতু নহে, প্রত্যুত শৃঙ্গারাদিরসের অভিব্যক্তির বিদ্নসম্পাদক হইলেও যেহেতু ইহারা বীর রৌদ্র প্রভৃতি রসাস্তরের অভিব্যক্তির প্রতি সহায়তাচরণ করিয়া থাকে, সেইহেতু ধ্বনিকারের মতে ঐগুলিকে অনিত্য দোষরূপে স্বীকার করা উচিত। তবে কতকগুলি দোষ আছে, যেগুলি সর্ববিধ রসের ক্ষেত্রেই অপকর্ষ-হেতু— অতএব ধ্বনিকারের মতে সেগুলি নিত্যদোষ। এইভাবে রসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাথিয়াই কাব্যাস্তর্বতী ধর্মসমূহের দোষত্ব বা গুণত্ব বিচার করিতে হইবে। ধ্বনিকার স্পষ্ঠতই বলিয়াছেন—

শ্রুতিত্তীদয়ো দোষাঅনিত্যা যে চ দর্শিতাঃ। ধ্বন্তাত্মত্তব শৃকারে তে হেয়া ইত্যুদাস্বতাঃ॥°°

২৭ তু° 'এতেবাং পরম্পরং কৈরপি সহাবিরোধঃ কৈরপি বিরোধঃ।…' ইত্যাদি— রসগঙ্গাধর প্রথমানন, পু. ৫৬-৬১ ( নির্ণয়সাগর সংকরণ, ১৯৩৯)।

২৮ ধ্বক্তালোক, ৩, ১৮-১৯।

২৯ কাব্যপ্রকাশ, ৭, ৬০-৬:।

৩০ ধ্বভালোক, ২. ১১। তু° "এবমন্মংপক্ষ এব গুণালন্ধারব্যবহারো বিভাগেনোপপদ্যত ইতি প্রদর্শ্য নিজ্যানিত্যনোবিভাগোহপাত্মপক্ষ এব সক্ষত ইতি দর্শয়িতুমাই— শ্রুতিফুটাদয় ইজ্যাদি।…"— ঐ, লোচন টীকা।

ধ্বনিকারের মত অম্বরণ করিয়াই মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি পরবর্তী সাহিত্য-মীমাংসক্রগণন্ত একমাত্র রসাপকর্ষক ধর্মসমূহকেই দোষশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মন্মটাচার্য বলিয়াছেন—

म्थार्थहिल्पित्यं त्रमक म्थाः .....

সেইজ্ঞ ধ্বনিকার সামান্ততঃ অনৌচিত্যকেই— তাহা যেরপেই হউক না কেন, রসভঙ্গহেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

> অনৌচিত্যাদৃতে নাগ্যস্রসভঙ্গশু কারণম্। প্রসিন্ধৌচিত্যবন্ধস্ত রসম্যোপনিষৎ পরা॥° ১

মহিমভট্টের স্থায় ধ্বনিকারের তীত্র সমালোচকও তাঁহার এই মতবাদ নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। কেননা, ব্যক্তিবিবেকের দ্বিতীয় বিমর্শের উপোদ্যাতে তিনি বলিয়াছেন—

ইহ খলু দ্বিধমনৌচিত্যমুক্তম্— অর্থবিষয়ং শব্দবিষয়ং চেতি।
তত্র বিভাবাস্থভাবব্যভিচারিণাং যথাযথং রসেয় যো বিনিযোগস্তন্মাত্রলক্ষণমেকমন্তরঙ্গমালৈরেবোক্তমিতি<sup>৩২</sup> নেহ প্রতন্ততে।
অপরং পুনর্বহিরঙ্গং বহুপ্রকারং সম্ভবতি। তত্তথা— বিধেয়াবিমর্শঃ,
প্রক্রমভেদঃ, ক্রমভেদঃ, পৌনক্ষক্ত্যং, বাচ্যাবচনং চেতি।…
এতে চ বিধেয়াবিমর্শাদয়ো দোষা ইত্যুচ্যন্তে। তানিদানীমথিলান্ থলা ইব ব্যাখ্যাস্থামঃ।…

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, কাব্যদোষের আলোচনায় ধ্বনিকারই সর্বপ্রথম যে নৃতন স্রণির প্রবর্তন ক্রিয়া সিয়াছেন, তাহার দ্বারা রসের মুখ্য কাব্যাত্মত্বই সমধিকতরভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

এইজাবে গুণ, রীতি, বৃত্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি অঙ্গংকারশাস্ত্রসমত বিভিন্ন কাব্যতত্ত্বের সহিত কাব্যাত্মভূত রসতত্ত্বের যথাযথ সম্পর্ক হানিপুণভাবে বিচার করিয়। আচার্য আনন্দবর্ধন ভরতমুনিপ্রবর্তিত রসপ্রস্থানকে একটি সর্বতোভন্ত মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। ব্যঞ্জন। বা ধ্বনিবাদের প্রবর্তনই তাঁহার মনীযার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইলেও, ধ্বনিকার তাঁহার এই বিস্তৃত সন্দর্ভের কোনও স্থলেই সেজগু আপনার কৃতিত্ব দাবী করেন নাই। বরং বারংবার তিনি এই কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরিণতপ্রক্ষ কবি ও সহুদয়ের মানসভূমিতে যে কাব্যতত্ত্ব চিরপ্রস্থপ্তকল্প অবস্থায় বিজ্ঞমান ছিল, তিনি তাহাকেই যুক্তির আলোকে পরিক্ষ্ট করিয়াছেন মাত্র—

অকুটকুরিতং কাব্যতব্বমেতদ্ যথোদিতম্। অশঙ্কু বর্দ্ধির্ব্যাকর্ত্বং রীতয়ঃ সম্প্রবর্তিতাঃ॥"

০১ তু° 'অনোচিত্যাং তু রসভদ্বতেতুত্বাৎ পরিহরণীয়ন্।…

তথা চাহঃ— 'ব্ননিচিত্যাদৃতে...' ইতি । যাবত। ব্নেচিত্যেন রস্থ পুষ্টিতাবত<sub>্</sub>ন বার্থতে, রস্প্রভিক্লত্যের তপ্ত নিবেধ্যহাং।"— রসগঙ্গাধর: প্রথমানন ।

৩২ 'আছৈরিতি ধ্বনিকারপ্রভৃতিতিঃ। তহুজম্— 'অনোচিত্যাদৃতে— ইত্যাদিন।।' — ক্লয়ক-কুত 'ব্যক্তিবিবেকব্যাখান'।

অপিচ— • "সৎকাব্যত্ত্বনয়বত্ম চিরপ্রস্থান কল্পং মনঃস্থ পরিপক্ষিয়াং যদাসীৎ। তদ্ ব্যাকরোৎ সহৃদয়োদয়শাভহেতেখ

ভরতম্নিপ্রতিপাদিত রসতত্তই সেই 'চিরপ্রস্থপ্তকন্ন সংকাব্যতত্ত', যাহা দীর্ঘকাল অবজ্ঞাত হইন্নাছিল। আচার্য আনন্দবর্ধন তাহাকেই যোগ্য মর্যাদা দান করিয়া কাব্য-বিচারের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। 'ব্যক্তিবিবেক'কার অবশ্য বলিয়াছেন—

রানন্দবর্ধন ইতি প্রথিতাভিধান:॥

"কাব্যস্থাত্মনি সংজ্ঞিনি রসাদিরূপে ন কম্মচিদ বিমতিঃ।"

—কিন্তু কবি ও সহদয়ের এই রুচিপরিবর্তন যে ধ্বনিকারের মনীষারই দান, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তৃতীয়োন্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে ধ্বনিকার যে কয়টি পরিকর শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

ম্থ্যা ব্যাপারবিষয়াঃ স্থকবীনাং রসাদয়ঃ।
তেষাং নিবন্ধনে ভাব্যং তৈঃ সদৈবাপ্রমাদিভিঃ॥
নীরসম্ভ প্রবন্ধো যঃ সোহপশব্দো মহান্ কবেঃ।
স তেনাকবিরের স্থাদন্তেনাস্মৃতলক্ষণঃ॥

—নীরস প্রবন্ধ কবির হুর্থশের হেতু। স্কৃতরাং ঐ জাতীয় কাব্যরচনায় কোনও প্রকৃত সংক্বির প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। রসম্পর্শ থাকিলে প্রাচীন প্রবন্ধের ইনানীস্তন সংস্কৃতরূপও র্যে অভিনব রমণীয়তা লাভ করিয়া থাকে, তাহা যে নীরস অমুক্রণমাত্রে পর্যবসিত হয় না, তাহাও আনন্দবর্ধনই বলিয়াছেন—

> দৃষ্টপূর্বা অপি হুর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ। সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব ক্রমাঃ॥

এই ভাবে যে দিক্ দিয়াই আলোচনা করা হউক না কেন, আমরা দেখিতে পাইব যে ধ্বনিকারের বৈপশ্চিতী দৃষ্টি কখনই কবিকর্মের কেন্দ্রীয় তব রস হইতে বিক্ষিপ্ত বা অহ্যত্র সঞ্চারিত হয় নাই। হ্রতরাং তিনি যে ভরতমুনি প্রবর্তিত হ্বপ্রাচীন রসপ্রস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিসংস্কারক, সে বিষয়ে কোনও বৈশত্যই থাকিতে পারে না এবং ধ্বহ্যালোক গ্রন্থ রচনার দারা তিনি সন্তদমন্তদেয়ে যে শাখত প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহাও এই কারণেই সম্ভব হইয়াছে যে তিনি কাব্যবিচারের এমন এক মানদণ্ড নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন যাহা সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বজনের সমান আদর্বীয়, যাহা অব্যভিচারী ও শাখত। আমরাও অভিনব-গ্রপ্রপাদাচার্যের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিব—

"আনন্দ ইতি চ গ্রন্থকতো নাম। তেন স আনন্দবর্ধনাচার্য এতচ্ছাম্মন্বারেণ সহদয়হৃদয়েষু প্রতিষ্ঠাং দেবতায়তনাদিবদনশ্বরীং স্থিতিং গচ্ছতিতি॥"

## কোম্পানির আমলে বাংলাভাষা

# শিশিরকুমার দাশ

আহার-কালে যাঁরা অন্থ্লিকে ঘুণা, স্নান-কালে তৈলকে ঘুণা এবং কথোপকথন-কালে মাতৃভাষাকে ঘুণা করতেন বিহ্নিন তাঁদের বাব্ আখ্যা দিয়েছিলেন। এই বাব্-সম্প্রদায়ের আগে এবং পরেও বাংলাভাষাকে তার যথোচিত মর্থাদার জন্ম সংগ্রাম করতে হয়েছে। যতদ্র মনে হয় পৃথিবীতে আর কোনো ভাষাকে নিজের দেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হবার জন্ম এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয় নি। ইংলণ্ডেও একদা ইংরেজিভাষা অবহেলিত ছিল, জার্মানীতেও জার্মানভাষা অসম্মানিত ছিল, রাশিয়াতে অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ফরাসীভাষায় বাক্যালাপ করতে অভ্যন্থ ছিলেন, সমগ্র ইউরোপেই ল্যাটিনের প্রভূত্ব ছিল; কিন্তু বাংলাভাষার মত স্থান্থিকাল কোনো ভাষাকেই অন্থভাষার প্রভূত্ব সহ্য করতে হয় নি, কোনো ভাষাই সেই দেশের লোকের কাছ থেকে এত উদাসীনতা পায় নি। এই প্রবন্ধে বাংলাভাষার মর্থাদার ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস -রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে পলাশীর মুদ্ধের সময় থেকে সিপাহী মুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই মর্থাদার সংগ্রামের পরিচয়্ন দেবার প্রয়াস পেয়েছি। এ সম্পর্কে ধারাবদ্ধভাবে কোনো রচনা এখনও রচিত হয় নি। প্রধানত এই আলোচনায় কলকাতা শহরের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে— কারণ অষ্টাদশ শতান্ধীর শেষ থেকে কলকাতা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠল, কলকাতা থেকেই চিন্তাধারা বাংলাদেশের সর্বত্ব সঞ্চারিত হয়েছে। যেখানেই সম্ভব কলকাতার বাইরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

3969 - 5600

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে, বিশেষ করে শহরগুলিতে, সংস্কৃত ও পারশীর চল ছিল। সংস্কৃত হিন্দুরা ব্যবহার করতেন ধর্মকার্যে ও অগ্নাগ্য সামাজিক অষ্ট্রানে। পারশী রাজভাষা, বিচারালয়ের ভাষা। শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই ভাষা শিখতেন। এই ভাষা না শিখলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকত। ভারতচন্দ্র পারশী না শিথে সংস্কৃত শিখছিলেন বলে তাঁর অগ্রজরা অসস্কৃত্ত হয়েছিলেন, কারণ পারশী না শিথলে উপার্জন করা যায় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যথন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেন তথনও পারশী প্রধান ভাষা। কোনো ইউরোপীয় ভাষার প্রাধান্য তথনও বাংলাদেশে হয় নি। পারশীর

১ শীৰ্ক্ত প্ৰবোধচন্দ্ৰ সেন আনন্দৰাজার পত্ৰিকায় (১০৬২ সাখ ১২) 'ভাষার মৃক্তি' নামে একটি প্ৰবন্ধে বাংলাভাষাকে কিভাবে সংস্কৃত পারনী ইংরেজি ও বর্তমান কালের অস্তান্থ ভাষার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে— লিপিবন্ধ করেছিলেন। অতঃগর প্রবন্ধতি 'রবীন্দ্রনাবের শিক্ষা চিস্তা' (১০৬৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও অসংখ্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন T. W. Clark. প্রবন্ধটিয় নাম The Languages of Calcutta (1760-1840), Bulletin of School of Oriental & African Studies, 1956, XVIII/3, pp. 453-474.

২ বঙ্গভাবার লেখক, পু. ২০৩

সক্ষে সারবীর চর্চাও অব্যাহত ছিল, তবে বলাই বাহুল্য পারণীর মত ব্যবহারিক মূল্য আরবীর না থাকায় তা পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যে ইউরোপীয় ভাষা প্রচলিত হয় তা পোতুর্গীজ। ইংরেজরা বাংলাদেশে ক্ষমতা পাবার বহু আগে থেকেই পোতুর্ গীজ ভাষা বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং দক্ষিণ-বঙ্গে এইটি ছিল তথন সাধারণ ভাষা বা Lingua Franca। সাধারণত এই ভাষাতেই ইউরোপীয়রা দেশীয় লোকদের সঙ্গে কথা বলতেন, এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির পরম্পরের সাধারণ ভাষা ছিল পোতুর্ গীজ। অপ্তাদশ শতকের গোড়ায় ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে চাটার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি নির্দেশ ছিল এক-একটি সৈত্যদলের প্রধানেরা ভারতবর্ষে পৌছবার বারো মাসের মধ্যে অবগ্রুই যেন পোতুর্ গীজ শেখে। লর্ড কাইভ কোনো ভারতীয় ভাষাতেই দক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি— কিন্তু তিনিও পোতুর্ গীজ ভাষা অনর্গল বলতে পারতেন। কিন্তু আশতর্বের বিষয়, যে ভাষা প্রায় এক শতান্ধী ধরে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল অন্তাদশ শতকের শেষ দিকে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হ্যালহেভের ব্যাকরণ। ১৭৭৮ খ্রীপ্রান্ধে হ্যালহেভ সাহেব তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন যে, 'গংক্বত ছেড়ে দিলে আরও তিনটি উপভাষা বাংলাদেশে বলা হয়, অবগ্র সব-ক'টি সমান ভাবে চলে না। পারশিক হিন্দুয়ানী আর থাটি বাংলা— এই তিনটি ভাষাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং কোনো একটিকে বাদ দেওয়া চলে না, কোনো একটিকেই গ্রহণ করা চলে না।" তা

হিন্দু হানী ভাষা যে অইনদশ শতকের শেষে বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলকাতা অঞ্লে, চলত তার নানা প্রমাণ পাওয়া যাতে । ইন্ট ইওয়া কোম্পানির কর্তারা হিন্দু ছানার উপর কিছুটা নজরও দিয়েছিলেন। শুরু হিন্দী নয়, উদ্ ও এ সময় কলকাতায় চলত । হ্যালহেড তার ব্যাকরণে হিন্দু ছানী ভাষার হাট রূপ লক্ষ্য করেছিলেন— যদিও তিনি 'হিন্দী' ও 'উদ্' এই শব্দ হাট ব্যবহার করেন নি তবু তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় আমরা আধুনিক কালে হিন্দু ছানীর সেই হাট রূপকে হিন্দী ও উদ্ নাম দিয়েছি। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে হিন্দুরা হিন্দী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রচুর ব্যবহার করে, মৃললমানরা করে পারশিক। কিন্তু ব্যাকরণের নিয়মগুলি মূলত এক এবং ভাষার গঠনপ্রকৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যাই হোক, মূল কথা হল এই সময় থেকেই কলকাতা বহু ভাষাময় অঞ্ল হয়ে উঠছিল। উইলসন তাঁর স্বর্হং আইন ও রাজস্ব সম্পর্কিত অভিবানের ভূমিকায় হিন্দু ছানী সম্পর্কে লিথেছেন, "যদিও বাংলাই বাংলাদেশের ভাষা এবং বিভিন্ন জেলাতেই তা প্রচলত তবু কলকাতায় এবং সদর বিচারালয়গুলিতে হিন্দু ছানী চলে, •

ত মাইবা The Life and Times of Carey, Marshman and Ward ইত্যাদি : John Clark Marshman, Vol. I (1859) pp. 21-22; বাংলাভাষায় পোতু গীজ ভাষার স্থান সম্পর্কে : শ্রীহনীভিকুষার চট্টোপাধ্যায় : The Origin and Development of the Bengali Language Vol. I— বাংলা শক্তাণ্ডার প্রণক্ষ মাইবা। এবং J. J. A. Campos: History of the Portuguese in Bengal, Calcutta, 1919, Chap. XVII, pp. 204-227, History of Bengal, Vol. 2 (Dacca University)র Dr. S. N. Sen লিখিত পোতু গীজ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক সম্পর্কিত অধ্যায়টিও মাইবা।

<sup>8</sup> Nathanial Brassey Halhed: A Grammar of the Bengali Language: Printed at Hooghly in Bengal, 1778, Introduction, page vii.

কাজেই হিন্দী বাংলাদেশের পক্ষেত্ত অপরিহার্য" তথন বলাই বাহুল্য Presidency of Bnegal বললে এক বৃহৎ ভৌগোলিক থগুকে বোঝাত— তার মধ্যে হিন্দীভাষী অঞ্চল্য ছিল। তবু বাংলাদেশের অনেক জেলাতেই যে হিন্দী বলা হত তার অভ্রান্ত প্রমাণ উইলসনের লেখা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আরো বলেছেন মুসলিম আমলে আইন ও রাজ্বস্কের ভাষা ছিল পারশী, আরবী ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ ঋণও করেছিল। কিন্তু বহু শত বংসরের বাবহারে পারশী দেশীয় ভাষাগুলির প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে নি। এবং হিন্দুস্থানীর এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি, সন্তবত এক-তৃতীয়াংশ শব্দান।

তা হলে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত, পারশী, আরবী, হিন্দী এবং উদ্ এই পাঁচটি ভাষা এই সময়ে বাংলাদেশে স্থ্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে বাংলার স্থান কোথায়। মর্যাদা কতটা। এর উত্তর, বাংলা ভাষার কোনো মর্যাদা ছিল না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা চিরকালই বাংলাকে ঘুণা করে এসেছেন এবং সংস্কৃত চর্চা করেছেন। ভারতচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন তাঁকে ধনক দিয়ে বলেছিলেন 'শুধু সংস্কৃত শিথিলেই কি দিন যাইবে ?… চারুরি করিতে হইলে পারশী না শিথিলেই চলিবে না'। অতএব বাংলা শিথে ও চর্চা করে পরমার্থও হয় না, অর্থও হয় না। কাজেই বাংলার সম্মান হবারও কোনো কারণ নেই। সংস্কৃত ও পারশী উভয়ের চাপে বাংলা অবনত হয়ে রইল। কার্ক ঠিকই লিখেছেন যে ১৭৬০এ কলকাতায় এবং তার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত বাংলাভাষার স্থান ছিল খুবই নিচুতে। শাসন বা বাণিজ্যিক পদের উচ্চ কর্মচারীর। ইংরেজি, পোর্তু গীজ বা পারশী শিথতেন। উচ্চাকাজ্জী হিন্দুরা অন্তত পারশী জানতেন। আর পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা চিরকাল বাংলাকে অসভ্য ভাষা বলে এসেছেন, এখনও বললেন। হিন্দু সমাজের প্রধানরাই যথন বাংলাকে অবছেল। করলেন তথন বাংলাভাষার দাবি বা তার যে কোনো সম্মান আছে সেটুকুও স্বীকার করার লোক ছিল না।

হ্যালহেডের সময় অনেকে (সম্ভবত ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা) জানত না যে বাংলা বলে একটা আলাদা তাষা আছে। এবং গিলক্রাইন্ট সাহেব এই ধারণা তৈরি হওয়ায় কিছুটা সাহায্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন উর্দূর ভক্ত। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উর্দু অভিধান প্রকাশ করেন এবং তার পরে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থও সম্পাদনা করেন। তিনি এই ভূল ধারণা কিছুটা স্বস্টি করেন যে বাংলা একটা 'patois' মাত্র এবং উর্দূ ই দেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কথাবার্তার একমাত্র ভাষা।

কোম্পানির রাজ্য যখন আরম্ভ হল তথন বাংলাদেশে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক তুর্যোগ চলছিল।" সেনব কথা বিস্তারিত লেখার দরকার নেই। কিন্তু এটুকু জানলেই হবে যে রাজনৈতিক অরাজকতা, সর্বনাশা তুর্ভিক্ষ, দেনী ও বিদেশী ক্ষমতাশালীর লালসা সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এক তুঃস্বপ্লের মধ্যে কাটাচ্ছিল। তথন শিক্ষাব্যবস্থা-ভাষাব্যবস্থায় কেউ মনোযোগী হয় নি। ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের কথা কলকাতার শিক্ষিত লোকেরা ভূলে গেল। পুথিগুলি গ্রামে আবদ্ধ রইল। নবীন

e & A Glossary of judicial and revenue terms- H. H. Wilson (1855) Introduction, page xx.

<sup>9</sup> Clark: পূর্বে উরিপিত। 🕨 Calcutta Review (1850), p. 143.

<sup>• &</sup>quot;Over a Society divorced from the State hung the whim of gods and local lords which confined thought by fatalism and action within the simple need of the day."

<sup>-</sup>Trade and Finance in Bengal Presidency: A. Tripathi (Orient Longmans) 1956, pp. 256-9.

মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল। এই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা বুঝলেন যে দেশের ভাষা শেখা দরকার। বিলাতে প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজে প্রাচ্যভাষা শেখানো শুরু হয়েছিল। কিন্তু আইনের ক্ষেত্রে জটিলতা এড়াবার জন্ম ভাষা শেখা যে কত জরুরি তা তাঁরা বুঝতে পারলেন। হিন্দু এবং মৃসলমান এই তুই ধর্মীয় মামুষদের মধ্যে বহুকাল থেকে অজন্ম আইন চলে আসছে, তার সঙ্গে রোমান আইনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের যোগ অল্ল ছিল। তাই অবিচার ও ভুল বিচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ম আইন অন্থবাদ আরম্ভ হল। ১৭৮১ খৃন্টাব্দে Judicial Code পারশী ও বাংলা ভাষায় অন্থবাদ হল। কা আইন না জানার জন্ম অন্থবাদ হিছেল। হ্যালহেড তার ইন্দিত দিয়েছেন। নন্দকুমারের বিচারের সময় বিচারপতিরা কোনো ভারতীয় ভাষা জানতেন না। তা ছাড়া ভাষা না জানার ফলে বিচার হতে অনেক বিলম্ব হত। ভুল বিচারের সম্ভাবনাও কম ছিল না! ক

আইন সংক্রান্ত গোলমাল থেকে মুক্তি পাবার জন্ম ১৭৯৩ সালে আইন সংস্কার হল— তাতে দেখা গেল বিচারালয়ে বাংলার স্থান কিছুটা বেড়েছে। এবার থেকে বিচারালয়ের নির্দেশ এবং বিবরণী পারশী কিংবা বাংলায় লেখাও হতে পারে, ছাপা হতে পারে। তা ছাড়া সদর দেওয়ানি আদালতে কিছু কিছু বাংলা-জানা লোকেরও আমদানী হল। ১২

হেন্দিংস সাহেব ভারতীয় সাহিত্যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৭৮১ সালে তিনি কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে অক্সফোর্ডে পারশী ভাষার একটি অধ্যপকপদ স্বাষ্ট হোক। এ নিয়ে তিনি কোম্পানিদের বড় কর্তাদের সঙ্গে লেখালেথিও করেছিলেন। ত কোম্পানির প্রথম আমলে পারশী-জানা লোক খুবই দরকার। রামমোহন রায়ও কিছুদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করেছেন। ও প্রচুর মৌলবী ও পণ্ডিত তখন কলকাতায় অর্থোপার্জনের জন্ম এসে জমায়েত হয়েছিলেন। ত হেন্টিংস সংস্কৃত সম্পর্কেও উৎসাহী ছিলেন কারণ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সম্পর্ক তাতে হল্লতর হবে। ত সাহেবরা সংস্কৃতচর্চাতেও মনোযোগী হলেন। সংস্কৃত ভাষা শিথে মৃগ্ধ হলেন। বিদেশে তার মহিমাকীর্ভন করলেন। এ দেশে সংস্কৃতচর্চার আরেক নতুন ধারা স্বাষ্ট হল। সংস্কৃত শিখতে অবশ্ম সাহেবদের কন্ত পেতে হয়েছিল কারণ ব্রাহ্মণরা বড় সহজে শেখাতে রাজী হন নি। হ্যালহেড লিখেছেন, হিন্দুদের এইসব শাল্প শুরুই উচ্চবর্ণে সীমাবদ্ধ ছিল, তাদের ধর্মগ্রন্থকে তারা নিজেদের মধ্যে গোপন করে রাখতে চাইত। বিদেশীর কাছে ভাষা বা ধর্ম শেখালে সমাজেও অপ্রিয় হতে হত। ত শিবনাথ শাল্পী লিখেছেন, "আমার পিতা হরানন্দ ভট্টার্য বিভাসাগর মহাশয় স্বাত্রে ইংরাজ গ্রন্মেনেটের অধীনে পণ্ডিতী কর্ম লইয়া সকলের

<sup>&</sup>gt;• The Central Administration of the East India Company, 1772-1834, B. B. Misra, Manchester, 1959, page 25.

১১ The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, 1765-1782, B. B. Misra, pp. 519-20. (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞপ্রকাশিত পিসিস ১৯৫৭)

১২ Misra: Central Administration: পূর্বে উল্লিখিত পূ. ২৪৮, ২৪৮এর পাদটীকা

১৩ Misra: Central Administration: পু. ৩৬৮

১৪ সাহিত্যসাধকচরিতমালা ১, ব্রজেক্রনাথ বন্দ্যোপাধাায়, পৃ. ২১

১৫ সাহিত্যসাধকচরিতমালা ১, পৃ. ৪৯ ১৬ Misra: Central Administration. পৃ. ১৯৩

১৭ Halhed: পূর্বে উল্লিখিভ x-xi.

অপ্রিয় হইয়াছিলেন।" শ অর্থাৎ পণ্ডিতের। তখন সংস্কৃত ভাষার পবিত্রতা রক্ষার জ্ঞা খুব ব্যগ্র ছিলেন বোঝা যায়।

এহেন সময়ে হালহেডই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা ভাষার পক্ষে ওকালতী করতে এলেন। ইনি প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা ভাষার সন্তাবনা আবিদ্ধার করেছিলেন। ইনি সিভিলিয়ানদের বাংলা শিখতে অন্তরোধ করলেন। সরকারকে বললেন, পারণী পরিত্যাগ করে বাংলা গ্রহণ করো। অগ্রসব বৈষয়িক কারণ ছেড়ে দিয়েও যে কারণের উপর হালহেড জাের দিলেন তা হল বাংলা ভাষার ধর্মের উপর। বললেন, পারণীর অভিপল্লবিত বাক্য ও অভিদীর্ঘায়ত জটিল পদবদ্ধের চেয়ে বাংলার সরলতা সংক্ষিপ্ত এবং নিয়মিত পদগঠনের ক্ষমতা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও কর্মক্ষেত্রের উপযোগী। ১০ ১৭৭৮ খ্রীষ্টান্ধ বাংলা দেশের ইতিহাসে এই কারণেই শ্বরণীয়। আরাে শ্বরণীয় যে এই বছর যে ব্যাকরণ ছাপা হল তাতে বাংলা অক্ষরও ছাপা হল। উইলকিন্স অক্ষরগুলি তৈরি করেছিলেন। হ্যালহেড উচ্ছুসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁকে। হালহেডের ব্যাকরণে সব উদাহরণ কবিতা। গত উদাহরণ আছে— একটিমাত্র চিঠি। এই অবহেলিত ভাষাকে হ্যালহেড প্রথম রাজস্মান দিলেন সন্দেহ নেই।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নর্থহ্যামটনের এক গ্রামের মৃচির পুত্র উইলিয়াম কেরী বাংলাদেশে বেআইনী ভাবে গিয়ে হাজির হলেন। এই অসামান্ত মনীধীর কাছে বাঙালি সংস্কৃতি নানাভাবে ঋণী। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্ত নিয়ে এই বহুভাষাবিদ্ উদ্ভিদতত্ববিদ্ খ্রীষ্টান মিশনারী বাংলাদেশে উপস্থিত হলেন। হ্যালহেডের বক্তব্যকে ইনি শুধু মানলেন তাই নয়, ইনি এক ভবিশ্বদাণী করলেন:

"যদি বাংলাভাষা যথার্থভাবে চর্চা করা হয় তবে যে সমস্ত ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও ভাবব্যঞ্জক তাদেরই পাশে তার স্থান হবে"। ২ •

26-2-26-26

লর্ড ওয়েলেগলি ১৮০০ থ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮০১ ৪ঠা মে তারিখে উইলিয়াম কেরী এই কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। এই তারিখ নানা কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয়। ওয়েলেগলির উদ্দেশ্য ছিল সাধু। বাংলাদেশের স্থা আগত সিভিলিয়ানরা যাতে এই দেশ সম্পর্কে জানে সেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন তিনি। দেশের ভাষা সাহিত্য ইতিহাস স্বকিছুর সঙ্গে তাদের যোগ হোক, সেইসঙ্গে সাধারণ ভাবে অ্যান্থ নানা বিষয়েও তাদের বৃদ্ধি নিয়োজিত হোক এই ছিল তাঁর আশা। কিছু কালের জন্ম ওয়েলেগলির এই ইচ্ছা

১৮ আজাচরিভ (সিগনেট সংস্করণ) ১৩৫৯; পৃ. ১২

১৯ Halhed: পূর্বে উলিখিত —xvii.. "it is much better calculated both for public and private affairs by its plainesss, its precision and regularity of construction; than the flowery sentences and modulated periods of the Persian."

**Q.** W. Carey: A Grammar of the Bengali Language (Serampore, 1801) preface, p. iv. "Were it properly cultivated, would be deserving place among those which are accounted the most elegant and expressive."

পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বড় কর্ডারা কোনোদিনই এই মহৎ উদ্দেশ্য বোঝেন নি, হয়তো বুঝতে চান নি। তাঁর। বাধা দিয়েছেন, অঞ্চান্ত উল্লেখ ওয়েলেসলি এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেম্বেছিলেন— তাঁর একটি চিঠিতে তিনি ব্যাকুল হয়ে লিখেছেন "এই কলেজকে রাখতেই হবে, তা না হলে আমাদের সাম্রাজ্যও থাকবে না" ; কেরীও তাঁর সংস্কৃত-ভাষণে বলেছিলেন এই প্রতিষ্ঠান ইংরেজ শাসনের সহায়ক, দেশীয় মাত্মবের সঙ্গে শাসকদের বিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলবে এই প্রতিষ্ঠান। যাই হোক এইখানে বাংলাভাষা-শিক্ষার প্রথম স্কচাক ব্যবস্থা হল। দেশের সেরা পণ্ডিতরা এসে বসলেন। বাংলাভাষায় গভারীতির পরীক্ষা শুরু হল। প্রায় বছর-বারোর মধ্যে বাংলা গভারীতির একটা আদর্শ কাঠামো তৈরি করলেন রামরাম বস্তু, চণ্ডীচরণ, রাজীবলোচন ও মৃত্যুঞ্জয় মিলে। রামরামের ছর্বল গ্রহ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকায় অসাধারণ সবলত। অর্জন করল। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিভিন্ন চরিত্রের মুথের ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করলেন মৃত্যুঞ্জয়। কলেজের মধ্যে যখন কেরী আর তাঁর সহকর্মীরা বাংলাভাষার গভারীতি গড়ছেন তথনও বাংলার সম্মান কতটা, মুর্যাদা কতটা ? কলেজের মধ্যেও ছাত্রমহলে তার বিশেষ সম্মান ছিল না, "কেরীর পক্ষে ক্লাস করাও কঠিন হত" । এবং বলাই বাহুল্য সাধারণ বাঙালিরা বাংলা শিক্ষা বা বাংলা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করার কথাই ভাবত না। আসলে বাংলা সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। রামমোহন তাঁর বাংলা ব্যাকরণে বাংলা কবিতা সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা বিশেষ উৎসাহজনক নয়। যদিও এই ব্যাকরণ ১৮৩৩এ প্রকাশিত তবুও এই সময়কার বাঙালির মনোভাব যে এর থেকে কিছু আলাদা ছিল তা মনে করার কোনো কারণ নেই। ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে পারশী এবং উদূর প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাইরে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বাংলাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল। প্রথমেই স্মরণীয় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস (১৮০০), পরে ষার নাম হয়েছে ব্যাপটিট মিশন প্রেস। কোনো সন্দেহ নেই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যই ছিল মুখ্য, কিন্তু এ কথা বলেই এই প্রেদের মূল্য ছোট করা যায় না, এখান থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থগুলিও প্রকাশিত হচ্ছিল। এস. পিয়ার্স কেরী তাঁর গ্রন্থে লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন যে কেরী বাংলা-ভাষায় উৎসাহ জাগাবার কাজে প্রধান পথিক। ত এ কথা পুরোপুরি সত্য।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বাইবেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং ১৮১৭ খ্রুটাব্দে স্থলবুক সোসাইটি। এই সব প্রতিষ্ঠানই বাংলাভাষাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন। মিশনারীরা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশীয় খ্রীষ্টান শিশুদের বিভালয় খোলার প্রস্তাব করলেন এবং সেখানে বাংলাভাষাকে একটি অন্ততম বিষয় বলে মনে করা হল। বিভিন্ন মিশনারী সম্প্রদায় এই সময়ে কলকাতা ও তার আশে পাশে স্থল খোলার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলকাতা অঞ্চলে প্রায় ছ্লোটি বিভালয় প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হল বাংলা। ব

১ Marshman : পূর্বে উলিথিত পৃ. ১৭•

२ Calcutta Review (1850), p. 132.

<sup>•</sup> S. Pearce Carey: William Carey (London, 1923) p. 204 "Rabindranath Tagore told the author in 1921".

<sup>8</sup> Clark : পূর্বে উলিখিত

অন্ত ভাষাগুলির অবস্থা দেখা যাক। পারনী এখনও অচল অটল অবস্থায় আছে। কোর্টে এখনও তার প্রতিষ্ঠা। কলকাতায় বিভিন্ন মাদ্রাসায় এখনও তার শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট। বলাই বাহুল্য তখনও পারনী ভাষা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই শিখছে। কোর্ট উইলিয়াম কলেজে তার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে। আরবীর চর্চাও অব্যাহত আছে, যদিও পূর্ববং আর্থিক কারণেই কিছুটা সীমাবদ্ধ। উর্দ্ এবং হিন্দী উভয় ভাষাই কলকাতায় মোটাম্টি আগের মতই আছে। শুরু বাংলার মর্যাদা কিঞ্চিং বেড়েছে। এবং সব চেয়ে লক্ষণীয় যে, সংস্কৃত পণ্ডিতদের মনোভাব কিছুটা বদল হতে আরম্ভ করেছে। কারণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত পণ্ডিতরা যোগদান করেছেন এবং বাংলাভাষা-রচনাতে অগ্রণী হয়েছেন। পারশীর প্রভাব এখন বাংলা গত্যে যথেষ্ট পড়তে শুরু করেছে। রামরাম বস্তুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র থেকে একটু উদাহরণ দিই—

- পৃ. ৩-১২ সংস্কৃত শব্দসংখ্যা ২৭৩ পার্শী শব্দসংখ্যা ৪০
- পু. ২৮-৩৮ সংস্কৃত শব্দসংখ্যা ২১২ পার্নী শব্দসংখ্যা ৫১
- পু. १৪-৮৫ সংস্কৃত শব্দসংখ্যা ৩৩৩ পারণী শব্দসংখ্যা ২৭

অন্তপক্ষে সংস্কৃত পণ্ডিতরা এখন বাংলা লিখতে শুরু করেছেন, ফলে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য হতে আরম্ভ করেল। কারণ সংস্কৃত পণ্ডিতরা যে বাংলাকে শ্রদ্ধা করেন তা নয়, তাঁরা বাংলাকে সংস্কৃতজাত ভাষা হিসেবে, অর্থাৎ বংশগত থাতিরে, তাকে সম্মান দিতে চাইলেন, সেইসঙ্গে স্থির করলেন যে সংস্কৃত শব্দবাহুল্যই বাংলাভাষাকে মহিমা দিতে পারে। অতি শক্তির অধিকারী মৃত্যুঞ্জয়ও তাই মনে করতেন। গত শতকে পণ্ডিতেরা বাংলাকে অবহেলা করেছিলেন, এই শতকে তাঁরা বাংলাভাষাকে তাঁদের খুশিমত গড়ে নিতে চাইলেন। এবং এখনও সংস্কৃত ভাষাই তাঁদের চরম শ্রদ্ধা ও পরম গৌরবের বিষয়।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো কাশী হিন্দু কলেজ পুনর্গঠন করার বিষয় এক থসড়া তৈরি করলেন। এবং অক্সত্রও এই ধরণের কলেজ করতে চাইলেন। তাতে তিনি বললেন বা বে 'বৃটিশ সাথ্রাজ্য ধদি এই সাহিত্য বিষয়ে হিন্দুদের আগ্রহশীলতায় উৎসাহ দিতে না পারে এবং ইউরোপের জ্ঞানীগুণীর কাছে এই সাহিত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে না পারে তবে তা অত্যন্ত ছংখের বিষয়।" এই চিঠির পর সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ম প্রচুর অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছিল। অর্থাৎ কোম্পানি সংস্কৃত শিক্ষা ও পারশী শিক্ষার জন্ম অর্থসাহায্যে অর্থাী হয়েছিল, কিন্তু বাংলার শত শত গ্রাম যে তিমিরে সেই তিমিরে। কলকাতা শহর গড়ে উঠছিল। ইংরেজি ভাষা তথন সবে লোকের সামনে এসেছে। তথনও ইংরেজি-পাঠ চালু হয় নি। ইংরেজি শিক্ষার চিস্তাও কোম্পানি করছে না। তথন ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে কাজ চলে যাচ্ছে। রাজনারায়ণ বয়্ব এসময়্বকার ইংরেজির অবস্থা ভালো বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন "তথন পারশী পড়ার বড় ধূম… কেছ কেছ আরবী ব্যাকরণ একটু

e Minutes on Education from Indian Education in Parliamentary Papers, pt. I (A. N. Basu)
1952, p. 145. ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে India Act -এ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় শিকার বিভার ও পুনর্জাগরণের দায়িত গ্রহণ করল।
১৮১২তে কিছু টাকা ভারতীয় সমাজের ভদ্ম ব্যক্তিদের প্রতি ব্যয়িত হবার ইন্সিত দেওয়া হল। এইবা Intellectuals and Society in 19th Century India: S. S. Tangri (Comparative Studies in Society and History, Vol. III, No. 4, July, 1961, Holland), p. 369.

একটু পাঠ করিতেন।" • আর বিবাহসভায় ইংরেজি জ্ঞানের পরীক্ষা হত "কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন How do you spell Nebuchadnezzar? কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন How do you spell xerxes?" আর ইংরেজি জ্ঞানের যে অপূর্ব বহর তথনকার কেরানিকুল দেখাতেন তার রসোজ্জ্ঞল গলগুলি রাজনারায়ণ একালের পাঠককে শুনিয়েছেন। বাজনারায়ণের ছেলেবেলাতেই যথন সাধারণ মানুষের ইংরেজি জ্ঞান বেশিনুর এগোয় নি, তথন বলাই বাহুল্য আমাদের আলোচ্য সময়ে তা ছিল আরো অনেক কম। অর্থাৎ পারশী আর সংস্কৃতের দাপট চলছিল। তবে লোকে ব্রো ফেলেছিল যে ইংরেজি শিখলে পরসা হয়, কাজেই নিতান্ত আর্থিক কারণেই ইংরেজি শেখার আগ্রহ বাড়ছিল।

১৮১৬ মে মাসে কলকাতার ব্রাহ্মণর। স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড ইন্টএর সঙ্গে দেখা করে বলেন যে কলকাতার হিন্দুর। তাঁদের ছেলেদের জন্ম একটি প্রতিষ্ঠান চান, যেখানে ইউরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাঁদের সন্তানেরা শিখবেন এবং এই ব্যাপার নিম্নে একটি সভা করতে বলেন। ১৮১৬ ১৪ই মে সার্ হাইড কলকাতার প্রধান ব্যক্তিদের একটি সভা আহ্বান করেন। সেখানে তিনি বলেন যে "এই সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বিশেষভাবে বাংলা ও ইংরেজির চর্চা, তার পর হিন্দুস্থানী, তার পর পারশী…।" এই সময়ে কলকাতার হিন্দুদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছিল। তারই প্রকাশ হল হিন্দু কলেজ।

এই সময়ের আর ছটি ঘটনা উল্লেখ করলে বাংলা ভাষার অবস্থা আরো স্পান্ত হবে। রামনোহন রায় সর্বপ্রথম বাংলাভাষাকে তার হুর্বলতার অপবাদ থেকে মৃক্তি দিলেন বাংলাভাষায় বেদান্ত সম্পর্কে আলোচনা করে (১৮১৫-১৮১৬)। তিনি প্রমাণ করলেন অতি কঠিন ও জটিল বিষয় বাংলাভাষায় আলোচনা করা সম্ভব এবং যথেষ্ট ভালোভাবেই করা সম্ভব। শুরু তাই নয়, তিনি বাংলাভাষায় সংস্কৃত প্রস্তের অন্তবাদ করে পণ্ডিতদের রক্ষণশীলতায় আর-এক বার আঘাত করলেন। ঠিক এই সময়ই (১৮১৬) জশুয়া মার্শম্যান ঘোষণা করলেন যে মাত্ভাষায় শিক্ষা না দেওয়ার মত মৃচ্তা আর নেই। মার্শম্যান বাংলার মাধ্যমে শিক্ষানানের যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তার বিবরণ তাঁর বৃহৎ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে।

১৮০১ থেকে ১৮১৬ এই সময় পর্যন্ত দেখা গেল বাংলাভাষার যে সামান্ত উন্নতি হয়েছে ত। মূলত বিদেশীদের চেষ্টায়, এবং তার ফলে বাংলার সামান্ত সন্মানও বেড়েছে। এর পরবর্তী ইতিহাস আরো বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক।

### 3676 - 3406

এই আঠারে। বছর বাংলা দেশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এই কলেজ থেকে যে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় তৈরি হল তারা উনবিংশ শতাব্দীর এবং কিছু পরিমাণে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ আরপ্ত স্মরণীয়, কারণ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পরে পারশীভাষা কোর্ট থেকে উঠে গেল। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইতিমধ্যে

৬ সেকাল আর একাল ( ১৮৭৪ এ প্রকাশিত )— সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ, পৃ. ৪, ২৩, ২৬-২৭, ৫৩ বিশেষ ক্রষ্টব্য

१ R. C. Mazumdar: Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century (Calcutta, 1900). १, २०

৮ Marshman : পূর্বে উল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২, পৃ. ৫১-৫২

কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যারা এই সময়েই বাংলা সংস্কৃতিকে গড়ে 'তোলায় বিশেষ সাহায্য করেছে। ১৮১১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা বাইবেল সোসাইটি'কে কেউ কেউ উচ্ছুসিত হয়ে ওয়াইক্লিফের ইংরেজি ভাষার প্রতি বা লুথারের জার্মান ভাষার প্রতি দানের তুলনা করেছিলেন বিশেষ করে ভাষাগুলিকে মর্যাদা দানের দিক থেকে।' 'ক্যালকাটা বুক সোসাইটি' ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল।' 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' (১৮২২) ও 'ক্রিন্টিয়ান নলেজ সোসাইটি' (১৮২২) প্রতিষ্ঠিত হল।

এখন বাংলার স্থান অন্তান্ত ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে। সংস্কৃতভাষার সন্মান অক্ষ্রই ছিল এবং গত ছটি সময় -কালের মতই সংস্কৃত শিক্ষা মূলত অর্থাগমের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবে উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই বিভিন্ন বিদেশী মনীয়া সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে থাকেন। বিদেশে সংস্কৃতের কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল রত্নকোষের প্রতি যেমন বিদেশীরা আকৃষ্ট হতে থাকেন, তেমনই বিশেষ বিশেষ জ্ঞানশাথায় বিপ্লবের সঞ্চার হয়। ইতিহাস এবং তুলনামূলক ভাষাতবে এই বিপ্লবের টেউ সর্বপ্রথম অস্কৃত্ত হয়। ১৭৮৪ ১৫ই জান্ত্রয়ারি সার্ উইলিয়ম জ্ঞোন্স দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করেন। তার ফলে সংস্কৃতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি যেমন ছড়িয়ে পড়ে তেমনই সংস্কৃত পণ্ডিতের আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক পরিমাণে ভেঙে যেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই অনেক ব্রাহ্মণ সাহেবদের সংস্কৃত পাঠ দিতে স্বীকৃত হন ও প্রথম যুগের বাংলা গত্ম তারাই রচনা করতে এগিয়ে আসেন। ১৮১০ সালে ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টারে বিশেষভাবে সংস্কৃত ও আরবী ইত্যাদি ভাষার উপর জাের দেওয়া হয়েছিল। এই পর্বেও সংস্কৃত তার মর্যাদা অক্ষ্র রেথে চলেছে। এবং এর চরম বিকাশ হল ১৮২৪ ১লা জান্ত্রয়ারি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠায়।

পারশী এখনও রাজভাষা কিন্তু তার প্রতিপত্তি কমতে শুরু করেছে। বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজি শিখতে শুরু করেছেন। এবং ইংরেজি বেশ ভালোই লিখতে পারছেন। তার প্রমাণ রামমোহন। তারাপ্রাজিক সম্পর্ক জানা যাছে: ই

```
পার্নী জানা
                    43
                        বাংলা জানা লোকের অমুপাত
                                                      ১ : ১२३ वा ১२३
পারণী জানা মুসলমান ও বাংলা জানা হিন্দুর অমুপাত
                                                     ১ : ১৯ বা ১৯ই
বাংলা জানা মুসলমান
                        বাংলা জানা হিন্দুর অমুপাত
                    છ
                                                     ১ : ২৩<del></del> বা ২৪
                    ও পারশী জানা হিন্দুর অমুপাত
পারণী জানা মুসলমান
                                                     >3 : >
পারশী জানা মুসলমান
                        বাংলা জানা মুসলমানের অমুপাত ১১ : ১
                    19
পারশী জানা হিন্দু
                        বাংলা জানা হিন্দুর অমুপাত
                                              ১ : ৩১३ বা ৩২১
```

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে পারশী বিভার চর্চা কিছুটা কমেছে। যদিও এর থেকে পারশীচর্চা

<sup>3</sup> Calcutta review (1850), p. 139 . . . "in point of craning up their respective tongues to a certain status."

২ Calcutta Review (1850), p. 141 : লেখক লিখেছেন ১৮১৭য় ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি প্রভিষ্টিত হয় এবং সেই বছরেই 'উলাবিবি' নামে একটি দেবী হিন্দুদের দেবদেবীর ভালিকার প্রবেশ করেন।

o and The English Works of Raja Rammohan Ray, edited by J. C. Ghose, Calcutta 1901.

s Calcutta Review (1850), p. 140.

কেমন ছিল তা বোঝবার মত গাণিতিক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, তবু এ কথা স্পন্ত যে ইংরেজির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে পারশীর চর্চা কমছিল, এতেও কোনো সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিকেরা তথনকার বিভিন্ন পত্রিকাগুলি দেখলে হয়তো এর প্রমাণ পাবেন। টেকটাদের 'আলালের ঘরের ছলাল'-এর (১৮৫৮) মধ্যে বাবুরামবাবুর সস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার কথা যদি সহ্লম্য পাঠক দেখেন তা হলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন রাজনারায়ণ বস্থর কাহিনীগুলির সঙ্গে তাঁর আন্তরিক মিল আছে। সাহিত্যপরিষদ সংস্করণে (পৃ. ১১) ইংরাজি শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থার ছবি যেমন আছে— তেমনই (পৃ. ৪) একটি ছত্র আছে যে বাবুরামবাবু তাঁর ছলালটির জন্য ফারসী-শিক্ষার ব্যবস্থা করে "পরে ভাবিলেন যে ফার্সির চলন উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইংরাজী পড়ান ভাল"।

কিন্তু "উঠিয়া যাইতেছে" এ কথা সত্য হলেও তথনও তার শেষ রেশ মিলায় নি। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা স্থলবৃক সোসাইটির বার্ষিক সভার বিবরণী ইংরেজি এবং পারশী উভয় ভাষাতেই পঠিত হয়েছিল। ১৮৬৮এর তৃতীয় রিপোর্টে অ্যাডাম বাংলাদেশের যে বিভালয়ের তালিকা দিয়েছিলেন তা স্বভাবতই পরবর্তী পর্ব সম্পর্কে সভ্য তবু তার থেকে পারশীর স্থান কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। "—

| কেলা      | থানা সংখ্যা | বাংলা স্কুল | ওড়িয়া স্কুল | পারশী স্কুল | <b>टे</b> श्टब्र <b>ब्ब</b> | <b>श्मि</b> | <b>সং</b> স্কৃত | আরবী |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------|
| মেদিনীপুর | ٥٩          | ¢85         | 7.45          | 84-         | >                           | -           | -               | -    |
| মূৰিদাবাদ | २०          | ७२          | -             | 39          | ર                           | ¢           | 28              | ર    |
| বীরভূম    | 29          | 8 • 9       | -             | 95          | ર                           | •           | 69              | ર    |
| বর্ধমান   | ১৩          | ৬২৯         | -             | ಶಿ          | ৩                           | -           | 220             | 22   |

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা বাংলা সামাজিক আন্দোলনের স্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টান্দে প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় দিগ্দর্শন। এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষাকেই চরমভাবে সংবাদপত্র-বাহন করা হয় নি। এই পত্রিকাটি দ্বিভাষিক— ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত। এই সময় থেকে বাংলাদেশে দ্বিভাষিকতার উৎপত্তি। শুধু পত্রপত্রিকার মধ্যেই নয় হিন্দু কলেজ থেকে যে নতুন ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণী জয় নিল তারাই বাংলাদেশে প্রায় এক শত বছরেরও বেশি এই দ্বিভাষিকতার ধারক ও বাহক। বাংলাদেশে প্রায় একশত বছরেরও বেশি এই দ্বিভাষিকতা চলেছিল, এবং এখনও তা সম্পূর্ণ বিল্পু হয় নি। এই পত্রিকাগুলি বাংলাভাষার বিকাশকে যেমন স্বরান্বিত করল তেমনই বাংলার জনমতগঠনে সাহায্য করল। ১৮১৮ থেকে ১৮০৫ এর মধ্যে বাংলা পত্রিকা চারটি এবং পারণী পত্রিকা ছটি প্রকাশিত হল। এই ঘটি কাগজের প্রত্যেকটির প্রায় ১০০ জন গ্রাহক ছিল এবং স্বভাবতই পাঠকসংখ্যা আরও বেশি ছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ট্র্যাক্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হল। তারা ১৮২০

<sup>•</sup> Calcutta Review (1850), p. 144-45.

<sup>•</sup> Third Report on the State of Education in Bengal etc. By William Adam, Calcutta (1838), pp. 37-38.

<sup>9</sup> Calcutta Review (1850), p. 153.

থেকে ১৯৩৫এর মধ্যে নিম্নলিধিত ভাষায় বই প্রকাশিত করলেন। তার বিবর্গণ এই "টেবল" থেকে পাওয়া যাবে: দ

| ভাষা             | ট্ৰাক্ট সংখ্যা | পৃষ্ঠা সংখ্যা | কপির সংখ্যা                             | সমূহ পত্ৰ সংখ্যা |
|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|------------------|
| বাংলা            | 96             | ७,२२२         | ৩৩১,৭০০                                 | 9,620600         |
| <b>हि</b> न्छानी | ೨೦             | ٥,٠٠٥         | >00,000                                 | ৩,০৪৩০০০         |
| <b>हिन्मी</b>    | >•             | ২৬৫           | 82,500                                  | ۰۰۰,ده           |
| ওড়িয়া          | <b>ર</b> .     | ۶۶            | *************************************** | \$68000          |

১৮২২ ঐটাব্দের মধ্যে বাংলাভাষায় মোট ৩০টি বই প্রকাশিত হয়েছিল, প্রত্যেকটি সংখ্যা ১০০০ ক'রে। ৩০,০০০ কপি এক বছরেই বিক্রি হয়েছিল। অর্থাৎ পত্রিকা বই বিক্রি এবং মিশনারীদের ট্র্যাক্ট ছাপা থেকে বোঝা যায় যে তখন ক্রমশই বাংলা পাঠক বাড়ছিল। কিন্তু সম্ভবত তারা শিক্ষিত বাঙালি ( অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিত ) পাঠক নয়।

সব চেয়ে বড় ঘটনা হল ইংরেজি শিক্ষা ও প্রাচ্যশিক্ষার দ্বন্ধ। এর উপরেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভাগ যেমন নির্ভর করছিল তেমনই বাংলাভাষার মর্যাদাও নির্ভর করছিল। লর্ড বেণ্টিক্ক পাশ্চাত্তা শিক্ষার পক্ষে ছিলেন এবং মেকলে ও রামমোহন রায় হুইজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন পাশ্চান্তা শিক্ষার পক্ষে; অন্ত দিকে প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে এক বিরাট দল। আজ এই ঘটনাটির তাৎপর্য যতথানি— সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এর দাম আরো বেশি ছিল। ১৮৩৩ পর্যন্ত বোঝাই যাচ্ছিল না কে এই ছন্দ্রে জয়লাভ করবে। ইংরেজি ক্রমশই জনচিত্তে রেখাপাত করেছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়াবার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তা ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। অন্ত দিকে সরকার চাইছিল ইংরেজিকে ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশে শিক্ষা ও শাসনের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ স্পষ্টই তথন তিনটি স্রোত দেখা দিয়েছিল: একটি সরকারের ইচ্ছা; অক্তদিকের জনগণের ইচ্ছা হুটি স্রোতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল— একদল চেয়েছিল প্রাচ্য শিক্ষা— অন্তদল পাশ্চান্তা শিক্ষা। উইলসন বা প্রিমেপ একদলের মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বেণ্টিক্ষের দৃঢ় ইচ্ছা এবং কোর্ট অব্ ডিরেকটারদের সংকল্প এবং মেকলের ও রামনোছনের চেষ্টা সফল হল। ১৮৩৫ মার্চ মাসে ঘোষণা করা হল যে ইংরেজিরই মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং পাশ্চাত্তা শিক্ষাই দেওয়া হবে। অর্থাৎ কোম্পানি সংস্কৃত ও পারশীর যে পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে শেষ হল। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশ এই ব্যবস্থাকে খুশিমনে গ্রহণ করতে পারলেন না। ১৮৩৫ সালে সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসাবিভার এক শাখা খোলা হয় এবং তাতে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, তাকে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে

v Calcutta Review (1850), p. 153.

<sup>&</sup>gt; Clark : পূর্বে উলিখিত

পারেন নি। ইংরেঞ্জি ভাষার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিপ্রয়োজন। ১৮৩৫এর এই চরম সংকল্পে বাংলাভাষার বিকাশের ইতিহাসের আর-একটি জটিল পর্ব শুরু হল।

পূর্বেই বলেছি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই ইংরেজি-জানার ঝোঁক বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছিল। এই পর্বে তা আরও বাড়ে। ভয়াবহ রূপেই বাড়ে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল একটি কাগজে সর্বপ্রথম একদল বাঙালি চেয়েছিলেন যে একটি ইংরেজি ব্যাকরণ ও অভিধান লেখা হোক। ১০০ এই পর্বে বাঙালির ইংরেজি শেখার ঝোঁক চরমে উঠেছে। তার ভালোও মন্দ তুইই ছিল। সে সব কথা পরে হবে।

সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানো নিয়ে সমাচার দর্পণ বিশেষভাবে আপত্তি করেছিল কারণ "সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি পড়িলে উভয়ন্রপ্ত হইয়া একেবারে নষ্ট হইবেক"''। অফু দিকে হিন্দু কলেজে ইংরেজি ভাষার প্রতি অতি তীব্র আস্তিত দেখা দিয়েছে। স্মাচার দর্পণ ইতিমধ্যে ইংরেজিকে আদালতের ভাষা করার জন্ম মতামত দিয়েছে। > ২ হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে মন্ত্রপ্রাণ নিবেদন করেছে তারও নানা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ইংরেজি স্থল খোলারও সাড়া পড়ে গেল। অ্যাডামএর রিপোর্ট থেকে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। এবং এখনকার ইংরেজি শেখা আর শুধুই "কেরানির পদপ্রাপনার্থে" নয়; "ইংগ্রন্তীয় অতিশয় কঠিন পুস্তকও গৃঢ় বিছা আক্রমণ করিতে সাহসীক হইয়াছে"। ১৩ সার মহুনাথ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একজন বিদেশী মোটরলঞ্চে করে যাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল একটি ইংরেজি বই। একদল ছাত্র সেই বইটি দেখে সেটি তাঁর কাছে চাইল। অগত্যা তিনি একটি মাসিক পত্রের একটি একটি প্রবন্ধ খুলে সকলের হাতে দিলেন। তারাও খুশি হয়ে সেই ইংরেজি লিখিত প্রবন্ধ পড়তে লাগল।<sup>১৪</sup> সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে এইবার বাংলাদেশে ছই ভাষার লড়াই— ইংরেজি ও বাংলা। ইংরেজিভাষা প্রধানভাষা হিসেবে আইনত স্বীকৃত শুধু নয়, জনচিত্তের স্বীকৃতিও পেল। আর বাংলাভাষার ধীরে ধীরে মর্যাদা বাড়ছিল। এই পর্বে বাংলা সম্পর্কে শিক্ষিত চিত্তের কিছুটা কৌতৃহল বাড়ল। তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে সমাচার দর্পণে বহুলোক বাংলাভাষা সম্পর্কে নানা চিন্তার প্রকাশ করেছেন। 'সংবাদপতে সেকালের ক্থা'র ১ম খণ্ডে "সাহিত্য ও ভাষা" অধ্যামে তার স্থবিস্থত পরিচয় আছে। অন্ত দিকে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর প্রবোধচন্দ্রিকা লিখে বাংলাভাষার বিভিন্ন ভাষারীতির পরিচম দিলেন; শুধু তাই নয়, বাংলাগছের একটি বড় সড়ক তৈরি করে দিলেন। আর খ্রীষ্ট্রধর্ম-ব্রাহ্মধর্ম-ছিন্দুধর্ম- এই তিন ধর্মের লড়াই শুরু হল বাংলা পত্রিকাগুলির মধ্যে, সৌভাগ্যক্রমে বাংলাভাষাই হল সেই লড়াইএর ভাষা। ফলে ১৮৩৫এর মধ্যেই বাংলা গছের অভাবনীয় উন্নতি হল— রীতির দিক থেকে পাঠযোগ্য উৎকৃষ্ট বই অবশ্র খুব বেরোয় নি, কিন্তু ছাপাখানার দৌলতে নানাধরণের বই ছাপা হতে শুক

<sup>&</sup>gt; Selections from the Calcutta Gazette, Sec. 11. 497.

সার্ যতুনাধ সরকার তাঁর Indian Renaissance আছে উদ্যুদ্ধি দিয়েছেন। "We humbly beseach any gentleman will be so good as to take the trouble of making a Bengali Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the common Bengali country words made into English."

১১, ১২ ও ১৩ সংবাদপত্ত্রে সেকালের কথা ১--- ব্রজেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, বলীর-সাহিত্য-পরিবদ ১৩৫৬,

<sup>38</sup> Sir Charles Trevelyn: On the Education of the People of India 1836, p. 82.

করল। ফলে বাংলা গ্রন্থের কিছুটা প্রসার হল। তবে বাবু-সপ্রাদায়ের কাছে বাংলা এখন সংস্কৃত পণ্ডিতনের চেয়েও বেশি ঘণিত হল। সংস্কৃত-ওয়ালাদের ঘণা ছিল অনেকটা নীচভাষা বলে, আর ইংরেজি-ওয়ালাদের ঘণা হল 'কটিমাত্র বস্নাবৃত' নেটিভ বাঙালির ভাষা বলে। এদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। এদেরই দেখা পেলাম আমরা পরবর্তী পর্বে আরও স্পষ্ট করে। এ বুগের বাবুদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি— সে উত্তর দেয় ডাটারেম গোষ অর্থাং দাতারাম ঘোষ।' এর পরবর্তী-কালে বাংলার সংগ্রাম যতটা না ইংরেজির সঙ্গে তার চেয়ে বেশি এই "ডাটারেম গোষ"এর দলের সঙ্গে।

2006 - 2009

১৮৩৫এর মধ্যেই বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষা সম্মানিত, কিন্তু শুরু বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। পারশী পড়া প্রায় উঠে যেতে লাগল। আরবী এবং হিন্দী বা উনুত্র আর বিশেষ ভাবে চর্চা করা হল না। এখন বাংলাদেশের প্রধান ভাষা ইংরেজি ও বাংলা। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সংবাদপত্র-সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। বাংলাভাষার চর্চা তার ফলে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই মর্যাদা পেল। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় তার প্রতি অনুকৃল নন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে এক লেখক আবেগের সঙ্গে লিখেছেন যে "লর্ড ওয়েলেগলির রাজ্যকালে প্রাচ্য সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে, বেণ্টিঞ্বে রাজ্যকালে ইংরেজির উথান স্থচিত হয়েছে, এইবার আমরা বিখাস করি লর্ড ড্যালহৌসির সময় দেশীয় ভাষ। চর্চায় চিহ্নিত হবে"। ১ একই লেখক বলছেন যে "আমাদের দেশীয়দের ইংরেজি স্কুলগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ইংরেজি শিক্ষার জন্মও বাংলাভাষা ভালো করে শেখা বিশেষ উপযোগী"। তিনি আরও বলছেন যে "গবিত ব্রাহ্মণদের মতই 'নব্যবাংলা' যধন এই 'ইতর ভাষা'কে ঘুণ। করে তথন আমাদের লকের সমকালীন ইংরেজ বাবুদের কথা মনে পড়ে, যারা লাতিন কবিতা রচনা করতে পারতেন, যদিও শুদ্ধ ইংরেজি লিখতে পারতেন না। সাধারণত এই ঘুণাকে সমর্থন করার জন্ম যুক্তি দেখানো হয় যে বাংলার পাঠযোগ্য গ্রন্থ কিছুই নেই। এ কথা যদি স্বীকারও করা যায়, তা হলেও মনে রাখতে হবে যে দান গ্রহণ করার চেয়ে দান করার মধ্যেই অধিকতর মর্যাদার প্রকাশ, এবং সে কারণেই যারা অক্তভাষার ঐশ্বর্য লাভ করেছে তাদের উচিত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করা। জ্যান্টে বা চদার কি তাঁদের মাতৃভাষাকে দরিদ্র বলে ঘুণা করতেন? না, বরং সে কারণেই তাঁরা মাতৃভাষার দারিদ্র্য মোচনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।" এই তীক্ষ মর্মভেদী বাক্য যিনি লিখেছিলেন তিনি প্রাতঃশারণীয়। এ বাক্যের প্রয়োজন আজও ফুরোয় নি। যাই হোক, হিন্দু কলেজ তথা অক্যান্য ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের বাংলা সম্পর্কে এই যে ধারণা তা वर्ष्कान धरत्रहे ठरन এम्पर्छ, এथन्छ भ्य इम्र नि। मधुरुम्तन्त 'একেই कि वर्षम সভ্যতা'त मरधा এই সমাজের ছাপ আছে। এই ঘুণার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত (ইংরেজি শিক্ষিত নয় যারা, তারাও এর

১৫ সংবাদপত্তে সেকালের কথা ১, পু. ১১৪

S Calcutta Review: Vol. XXII, 1854, p. 293.

Calcutta Review, Vol. XXII, 1854, p. 295.

মধ্যে ) এক ব্যবধান রচিত হল। বৃদ্ধিন বহুদিন পরে 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে ফটিকটাদ এক্ষোয়ারদের এ কথা শোনাবার চেষ্টা করেছিলেন, আরও এক্যুগ পরে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিত্যালয়' প্রবন্ধেও প্রাম ও শহরের শিক্ষার ব্যবধানের কথা বলেছিলেন। এই যুগ থেকে সেই চরম ব্যবধানের হুচনা হল; আধুনিক কালের ইংরেজিশিক্ষিত বাব্-সম্প্রদায় তৈরি হলেন। এদেরই একদল ত্রৈলোক্যনাথের 'মিঃ গোমেশে'র দল; আর একদল অতটা উগ্রমূর্থ না হলেও বাংলাভাষা সম্পর্কে উদাসীন, তার গঠন সম্পর্কে চিন্তাহীন। ক্যালকাটা রিভিউএর লেখক সেই সময়ে বসেই বলেছেন, "ইংরেজি ভাষাজ্ঞান কয়েকটি শহরে এবং কয়েকটি ইংরেজিভাবাপন্ন বাব্র মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সমস্ত দেশ থেকে মাতৃভাষার অন্তির কি তাতে মুছে যাবে ?" তাই তিনি প্রস্তাব করেছেন ইংরেজি হোক "বাণিজ্যিক ভাষা" আর বাংলা হোক "হৃদয়ের ভাষা"। ত

বেন্টিকের আদেশে অ্যাডাম মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে তিনবার বিবরণী পেশ করেন— ১৮০৫, ১৮০৬, ১৮০৬। কিন্তু ১৮৫৪ পর্যন্ত আাডামের কোনো নির্দেশই সরকার গ্রহণ করেন নি। অ্যাডামের নির্দেশের সঙ্গে মার্শম্যান এবং পরবর্তীকালে বন্ধিচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতের মূল ঐক্য আছে। ইংরেজি ভাষা যেমন চলছে চলুক, তাতে সমাজের উপরতলা যেমন লাভবান হচ্ছে হোক; কিন্তু বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রামের ছেলে বা যে সব লোক ইংরেজি ভাষা শিখতে পারল না তারা কেন শুধু সেই ভাগ্যদোষে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের জন্ম থাক বাংলা ইন্ধুল। সরকার এ নির্দেশে খুব কান দেন নি—কারণ তাঁদের দরকার ছিল না। আর বাবুরা খুশি হয়েছিলেন, তাঁদের এখন অত কথা ভাবার সময় ছিল না। তাই ইংরেজি-জানা ছেলেরা যখন নোটা নোটা চাকরি পাচ্ছিল তখন বাংলা শেখা ছেলেরা দেখছিল তাদের সামনে 'cul-de-sae.'।

১৮৩৮ খ্রীষ্টান্দে হিন্দু কলেজের কর্তারা বাংলা স্থল খোলার কথা ভাবলেন— বাংলার মাধ্যমে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানো হবে। ১৮৪২ সালে বেন্ধল কাউন্সিল অফ এডুকেশনএর মিটিংএ বাংলা ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থের জন্ম একদফা আলোচনা হল। ১৮৪৫ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলাদেশের ৩৭টি জেলায় ১০১টি স্থল বসানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই হল না। ১৮৫৩ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরা বাংলা জানা ছাত্রকে ১০০ টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে, বাংলা গভর্গমেন্টের সেক্রেটারি বীভন সাহেব জানালেন। এই সময়ে মিশনারীদের বাংলা স্থলে প্রায় সাত হাজার ছাত্র হয়েছে। লর্ড ড্যালহৌস সংস্কৃত কলেজের মেডিকাল স্থলে বাংলায় বক্তৃতা দেবার আয়োজন করেন। এজন্ম সরকার ৫০টা স্থলারশিপ দেন। বিখ্যাত মধুস্থদন গুপ্ত 'অ্যানটিমি' সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন।

১৮৫৪ থেকেই ইণ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষার উপর নজর একটু ফিরল। ইতিমধ্যে অ্যাডামের রিপোর্টগুলি বেরিয়েছে, দেশে কিছু কিছু লোকের চোথ খুলেছে। তা ছাড়া ১৮৫৪ সালে সার্ চার্লস উড

Calcutta Review, p. 298, 300.

<sup>8 &</sup>quot;The Council of Education gives 8,000 rupees annually for his (বাংলাগেশের সাধারণ মাতুষের) education, while the wealthy merchants and zamindars have four lakks spent on theirs— not that we grudge the latter, no, we would it were doubled, but why leave the peasant without the bread of elementary education, while the rich have the luxuries of Bacon and Milton."—Calcutta Review, Vol. XXII, p. 310.

"অল্পসংখ্যক লোকের জন্ম শিক্ষা"র আদর্শের বিশ্বদ্ধে অভিমত জ্ঞানালেন এবং ব্যক্তিগত মিশনারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলা ইস্কুল ও প্রাথমিক বিভালয়গুলিকে সাহায্য করার কথা উঠল।

অন্ত দিকে ইংরেজি শিথলেই চাকরী মেলে তাই বাঙালি ছেলে সাহেবের পান্ধীর পিছনে পিছনে ছুটত যদি সাহেব দয়। করে ইংরেজি স্কলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। শিবনাথ শাস্থীর 'রামতন্ত লাহিড়ি ও তংকালীন বঙ্গস্মাজে' এর ছবি আছে। আলেকজাণ্ডার ডাফ্ লিখেছেন, "পাশ্চান্ত্য শিক্ষার প্রতি তীব্র আকর্ষণ এখনও অব্যাহত। তারা রাস্তায় আমাদের অন্তরোধ করে, তারা পান্ধীর দরজা খুলে ফেলে, তারা সকরুণ আগ্রহে প্রার্থনা করে, সেই বেদনার্দ্র মুথ দেখলে পাষাণের হৃদয়ও গলে যায়।" গ

এখন বাংলার মর্যাদা দিতে পারতেন শুধু সংবাদপত্র আর বাংলা-সাহিত্যিক। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সত্যিকারের বাংলাসাহিত্য রচিত হয় নি— সবই মোটামুটি সংবাদ-সাহিত্য। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্ চার্লস মেটকাফ সংবাদপত্রের স্বাধীনত। দিলেন প্রচুর। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন। এই সময়ের মধ্যে সংবাদপত্রই বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। অন্ত দিকে সংবাদপত্র এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে আশ্রয় করে বাংলাভাষা ও মাতৃভাষা সম্পর্কে জনমত তৈরি হচ্ছিল। এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর ও ব্রাহ্মসমাজের তরবোধিনী পত্রিক। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সর্বোপার ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর এই চারজন প্রধান ব্যক্তিই এই যুগে মাতৃভাষার সন্মান ও মর্থাদা যেমন বুঝতেন, তেমনই চেষ্টা করেছেন তার গৌরব বাড়াতে, পুনরুদ্ধার করতে। ঈশরচন্দ্র গুপ্তের কাগজেই বৃদ্ধি ও দীনবন্ধুর হাতে-খড়ি হল। বিভাগাগর এক আশ্চর্য ভাষায় বাংলা কথাসাহিত্যের স্ত্রপাত করলেন। পণ্ডিতের সংস্কৃত্যুচার অহংকার বিভাসাগর ভেঙে দিলেন, তাঁর বাংলার সারলা পণ্ডিতদের পছন্দ হয় নি— তাঁরা বিভাসাগরী বাংলাকে তাই ঠাট্রা করতেন। কিন্তু বিজাসাগর যে পাকা সূড়ক তৈরি করলেন তার উপরেই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক অস্বারোহী পুরুষ ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন। কিন্তু সে পরের কথা। এই পর্ব হল প্রস্তুতির পর্ব। এখন বাংলাভাষার প্রতি নব্যবাংলার দৃষ্টি আকর্ষণের কাতর মিনতি চলছে। পরবর্তী পঞ্চাশ বছর তার ক্রমিকউন্নতি ও মর্যাদা-वृद्धि इरम्राष्ट्र प्रतान मान्नरवत काष्ट्र। मत्न ताथरण इरव प्रतान मान्नमहे এই অবছেলার জন্ম नाम्नी। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উনবিংশ শতান্ধীর শেষ দিকে যথন বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ শুরু করেন তথনও "বাঙ্গালাভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না। বালালাদেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেই বিশাস করিত না"।" দীনেশচন্দ্র সেনও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন "প্রাচীন বঙ্গদাহিত্য সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রাদায় একরপ উদাসীন আছেন"। এই উদাসীনতা এই পর্বে আরো অনেক বেশি ছিল। ১৮৫৭ সালের পর থেকে এই উনাসীনতা ক্রমশই ক্মতে থাকে। বাংলাভাষার মর্যাদার আর-একটি ক্ষেত্র প্রশারিত হল ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। এথানে বাংলার মর্গাদার জন্ম প্রায় আরও ষাট-স্তুর

e Mazumdar : পূর্বে উল্লিখিত : পু. ৩৯

হরপ্রসাদ শান্ত্রী, বেদ্ধিগান ও দোহা, সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলী ৫৫। মৃথবন্ধ, পৃ. ১। ১৩২৩

৭ দীনেশচক্র দেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৮৯৬, ভূমিকা

বছর ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও সার্ আশুতোষের কথা পরবর্তী সময়-পর্বের। তাই এথানে শুধু তার উল্লেখ করেই ক্ষাস্ত হলাম।

এক শতাবাীর ইতিহাসের একটি থসড়া এথানে প্রস্তুত করা হল। এর পরবর্তী ইতিহাসও ঘটনাবহল; কিন্তু তথন মোটাম্ট বাংলার ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং বাঙালী শিক্ষিত সমাজ সচেতন হচ্ছিল। লাসত্ব আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুলিনের। ভাষার দাসত্বও নৃতন নয়। তবে নিজের ভাষাকে নিজের হাতে অপমানের ইতিহাস আমাদের দেশে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। যে বিভিন্ন ভাষা বাংলাকে অবনত করে রেখেছিল তার প্রত্যেকটির কাছেই বাংলা নানাভাবে ঝণী— তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু ক্ষতির পরিমাণও বড় কম নয়। উনবিংশ শতাবাীর গৌরবোজ্জল অভ্যুদয়কে যথন আমরা বারবার সবিস্ময়ে অভিনন্দন জানাই তথন মনে রাখি না যে মৃঢ়য়ান মৃক মুখের ভাষা যতটা শক্তিহীন তার চেয়েও বেশি সত্য যে তার শক্তি ক্লম, আর লক্ষা এই যে তার জন্ম আমাদের নিজেদের দায়িষ্ব বিদেশী শাসকদের চেয়ে কম ছিল না।

বুল অব ওরিএন্টাল অ্যাণ্ড অ্যাফ্রিক্যান স্টাডিঙ্গ লণ্ডন বিশ্ববিস্থালয় ভারতব্যীয় সভা প্রকণা: প্রভিগ

## গ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবর্ষীয় সভা বলিতে বর্তমানে আমরা ব্রিটশ ইণ্ডিয়ান আাসোসিয়েশনকে ব্ঝি। এই সভাটির পূর্বে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে আর-একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ পুস্তকে শেষোক্ত সভাকেই 'ভারতবর্ষীয় সভা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কালে এই সভা বিলুপ্ত হয়। আমরা ব্রিটশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকেই পরে ভারতবর্ষীয় সভা নামে আখ্যাত করি। বর্তমান আলোচনায় বাংলা নামটিই গৃহীত হইবে।

ভারতবর্ষীয় সভা সে যুগের একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। 'রাজনৈতিক' হইলেও দীর্ঘকাল যাবং এই সভা ফলেশের সামগ্রিক কল্যাণচিস্তায় নিয়োজিত ছিল। এ জন্ম ইহার গুরুত্ব সমধিক। গত শতান্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পঁচিশ বংসরকাল ইহা একক ভাবে কি রাষ্ট্রয় কি অন্মবিধ সকল বিষয়েই চিম্তা ও কর্মে লিপ্ত থাকে। শতান্দীর চতুর্থ পাদে বঙ্গদেশে ভারতসভা এবং সর্বভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ায় ইহার কর্মপ্রণালী ক্রমণ সীমিত হইয়। যায়। তথাপি ভারতের জাতীয়-আন্দোলন তথা স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারতবর্ষীয় সভার প্রথম দিককার রুতিহের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। এখানে এই সময়ের কথা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিব। তবে সভাপ্রতিষ্ঠাকালীন এবং ইহার পূর্ববর্তী ঘটনা সমূহের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। এই কথাই আগে বলি।

ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হয় ইংরেজি ১৮৫১ সালের শেষ দিকে। ইহার প্রায় তিরিশ বংসর পূর্ব হইতেই আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক বিষয়ে ভাবিতে শুরু করেন। আর প্রায় আরম্ভ হইতেই এই ভাবনা তাঁহাদিগকে কর্মেও উদ্বুদ্ধ করে। এখানে কর্ম বলিতে আমরা সংবাদপত্রে লেখালেথি ও সরকারের নিকট আবেদনপত্রাদি পেশ, কচিং কথনও সভা-সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা বৃঝিব। এই ধরণের ভাবনা বা চিস্তা ও কর্মের পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন রায়। বাদশাহের নিকট হইতে তিনি 'রাজা' উপাধি পান বহু বংসর পরে। ভারতবর্ষে মরাঠাদের পতনের পর (১৮১৮) হইতেই কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের নিরঙ্কুশ মনে করিতে থাকেন। তাঁহারা দেশশাসনকরে বহু নৃতন নৃতন নিয়ম অবলম্বন করেন। বঙ্গদেশে তাঁহাদের শাসনকন্দ্র স্থাপিত— কাজেই এখানেই এই-সকল বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হয়। তাঁহারা দেখিলেন, বাংলা দেশে যে পরিমাণ ভূমি রহিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক নিন্ধর। দেবোন্তর রক্ষোত্তর জাইগীর পূর্ব হইতেই এই-সকল নামে বহু লোকে নিন্ধর সম্পত্তি ভোগ করিত। কর্তৃপক্ষের নঙ্গর ইহার উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। এই ধরণের নিন্ধর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অভিপ্রায়ে তাঁহারা প্রথমে ১৮১৯ সালে এবং পরে ১৮২৮ সালে আইন বিধিবদ্ধ করেন। তবে ইহা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হয় কয়েক বংসর পরে। এ বিষয়টি পরে বলিতেছি।

কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতীয়দের বিরোধ বাধে অপর একটি ব্যাপার লইয়া। তখন কোনো

ভারতব্যায় সভা ৮৭

আইন-পরিষদ বা সভা ছিল না। সরকারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা বা সমালোচনার একমাত্র ক্ষেত্র ছিল সংবাদপত্র। কর্তৃপক্ষ এই-সকল সমালোচনা প্রায়ই বরদান্ত করিতে পারিতেন, না। সংবাদপত্রের অধিকার সংকোচনের নিমিত্ত তাঁহারা মধ্যে মধ্যে 'রূল' বা নিয়ম জারি করিতেন। ইহাতেও কিন্তু আর কুলাইল না! ইংরেজি-বাংলা-ফারদী দংবাদপত্তের কঠরোধ করিবার উদ্দেশ্য 'রেগুলেশন' জারি করেন। আইনকে তথন ইংরেজিতে এই নামেই বুঝানে। হইত। তথনকার দিনে বড়লাট আইন জারি করিলেই ইহা চালু হইত না, স্থ্রীম কোর্টের অন্নমতির জন্ম এক মাস অপেক্ষা করিতে হইত। বলা বাহুলা কোট প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁহাদের অন্ন্যোদন প্রধান করিতেন। এই আইন লইয়াই আমাদের দেশে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের স্ত্রপাত হয় বলিতে পারি। রামমোহন রায় কয়েকজন অমুবতী বন্ধু সহ প্রথমে বড়লাটকে এই আইন বাতিল করিয়া দিবার জন্ম আবেদন করেন। এই আবেদনে ফল না হইলে তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজাকে এ উদ্দেশ্যে একখানি লিপি পাঠান। আবেদনে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে রামমোহন-পন্থী দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্বদেশের হিতকর রাজনৈতিক ও অমুরূপ আন্দোলন সমূহে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। বস্ততঃ সংবাদপতের স্বাধীনত। হস্তারক উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় (১৮২০) হইতেই এ দেশে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। অস্বায়ী বড়লাট চার্লস্ থিয়োফিলাস মেটকাফ ১৮৩৬ সালে এই আইন তুলিয়া দেন। ইহাতে বিগত দশ বার বংসর পূর্বে আরব্ধ প্রয়ম্ভের স্থাকল ফলিল, এরপ আন্দোলনের সার্থকতাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপর হইল।

এই সময়ে আর-একটি বিষয় লইয়াও ভারতীয় সমাজে কিঞ্চিং চাঞ্চন্য উপস্থিত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৮২৬ খ্রীয়ানের ৫ই মে জুরি আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনে 'গ্রাণ্ড' জুরি মাত্রেই খ্রীয়ান হইবেন এবং সাধারণ জুররগণের মধ্যে শুধু খ্রীয়ানেরাই খ্রীয়াধর্মীবলম্বীদের বিচারের ক্ষমতা পাইবেন বলিয়া স্থির হয়। এইরপে হিন্দু ও মুসলমান মাত্রই খ্রীয়ানদের বিচার-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হন। রামমোহন রায় এই বৈষম্যমূলক আইনের ঘোর প্রতিবাদ করেন। হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের পক্ষে ইহার প্রতিবাদে একখানি আবেদন পত্র পাঠানো হয় বিলাতের পার্লামেনেট। ভারতীয়দের এক্ষেট জন ক্রফোর্ড এই আবেদন পত্রথানি পার্লামেনেট পেশ করেন। কিছুকাল পরে হইলেও আন্দোলনে ফল হইয়াছিল। ১৮৩২ সালের ১লা জুলাই জুরি আইন রদ হইয়া যায়।

কিন্তু ১৮০৬ সালের পর হইতেই একটি কারণে নেতৃরুদ্দ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়ত। অন্থতন করিতে আরম্ভ করেন। নিজর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ ক্রমান্বয়ে ত্ইটি আইন বিধিবদ্ধ করেন বটে, কিন্তু এতদিন তাহা কার্যকর করার চেষ্টা হর নাই। এই বংসরেই এ আইন চালু করার জন্ত সরকার কতকগুলি নিম্ন. প্রচার করেন। ভূম্যধিকারীগণ স্বতঃই ইহাতে চঞ্চল হইয়া উঠেন। প্রাথমিক উল্ফোগ-আয়োজনের পর তাঁহারা একটি সভা স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন (১৯ মার্চ ১৮০৮)। ইহার নাম দেওয়া হইল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি বা জমিদার-সভা। এই সভার একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। শুর্ব হিন্দু-মুসলমান সমাজের নেতৃরুদ্দই ইহাতে যোগ দেন নাই, বিশিষ্ট ইউরোপীয়গণও ইহাতে যোগ দেন। ইহার কারণও ছিল। ভারতবর্ষের কাজ-কারবার, নীলচাষ প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিলেও শ্বেতাকেরা ভূমি ক্রয় করিয়া এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে পারিত না।

তাহাদিগকে এই অধিকার দেওয়। হয় ১৮৩৩ সালের চার্টার বা সনন্দর দ্বারা। এই সময় হইতে তাহারা শহরে ও মফস্বলে বিস্তর ভূসপ্পত্তিরও মালিক হইতে থাকে। জমিদার-সভার সভাপতি হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক প্রসরক্ষার ঠাকুর এবং 'ইংলিশম্যান'-সম্পাদক জনকব হারি। কার্যনির্বাহক সভা ভারতীয় ও ইউরোপীয় নেতৃর্দ্দ লইয়া গঠিত হয়। নিজর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রতিবাদে এই সভার জন্ম। প্রথম হইতেই সভা এ নিমিত্ত নানা ভাবে আন্দোলন উপস্থিত করে।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। ভূষামীগণ টোল চতুপাঠী এবং মক্তব মাদ্রাসা যাহাতে স্থায়ী ভাবে চলে তাহার নিমিত্ত পণ্ডিত ও মৌলবীগণকে আবশ্যক পরিমাণ নিম্বর ভূমি প্রদান করিতেন। বাজেয়াপ্তির ফলে স্বদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল— এরপ সম্ভাবনার কথাও জমিদারগণ বলিতে ভূলেন নাই। সরকার কিন্তু ইহাতে নিরন্ত হইলেন না। তাঁহারা জ্বত কার্য হাসিল করিয়া লইলেন। রাজনারায়ণ বস্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতা রামমোহন-শিশু নন্দকিশোর বস্থ ছিলেন বাজেয়াপ্তি আপিসের বড়বাবু; অসাধুতার প্রশ্রম দিলে তিনি একজন বড়লোক হইতে পারিতেন। সভার আন্দোলনের ফলে কিছু স্থবিধা অবশ্য হয়। লোকে দশ-বারো বিঘা পরিমিত নিম্বর ভূমির অধিকারী হইতে পারিতেন।

প্রধানতঃ জমিদারদের সভা হইলেও ইহা তৎকালে জমিদার-প্রজা উভয়েরই হিতকারক বহু বিষয়ের আলোচনায় লিপ্ত হয়। রাজ্বস্ব পুলিস প্রভৃতি এই-সকল আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার ইহাকে একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দান করেন। বিবিধ আইন সম্পর্কে সভার মতামত তাঁহারা প্রাত্তে জানিয়া লইতেন। জমিদার-সভা আর-একটি বিষয়েও খুব উৎসাহী হইয়া উঠে। রামমোহন-বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম বিলাতে পৌছিয়া ১৮৩৯ সালের মাঝামাঝি কয়েকজন ভারতহিতিয়ী ইংরেজের সঙ্গে একযোগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্ঠিক তথা ও থবরাদি ব্রিটশ জনসাধারণের নিকট প্রচার করা। শাসন-সংক্রান্ত অনাচার ও ত্র্নীতি বিদূরিত করিয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের উপায় করাও ছিল ইহার অগ্রতম লক্ষ। জমিদার-সভা একটি বিশেষ অধিবেশনে বিলাতের এই নৃতন সভাটিকে অভিনন্দিত ক'রে ভারত-সংক্রাস্ত যথায়থ তথ্য পরিবেশনে প্রতিশ্রুতি দেন। বিলাতের সভাকে অর্থসাহায্য করা হইবে বলিয়াও অঙ্গীকার করা হয়। ভারতবর্ষীয় বিষয়াদি রীতিমত ব্রিটিশ জনসাধারণের গোচরীভূত করার জন্ম 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাড ভোকেট' নামে একথানি মাসিক পত্রিকা উক্ত সোসাইটি ১৮৪১ সনের প্রথম হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সম্পাদনার ভারও পড়ে উইলিয়ম আডামের উপর। মানব-হিতৈষী বাগ্মীবর জীতদাস প্রথা উচ্ছেদ কল্পে উৎস্গীকৃত-প্রাণ জর্জ টমসন বিলাতম্ব সভার সঙ্গে অবিলয়ে যোগ দিলেন। তিনি মফস্বলে ঘুরিয়া ভারতবাসীর হীনাবস্থা সম্পর্কে ইংরেজ জনসাধারণের নিকট বক্ততা দিতে লাগিয়া যান।

জনিদার-সভার প্রতিষ্ঠার মূলে থাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দেখি পুরোভাগে। ধনে-মানে-প্রতিপত্তিতে তাঁহার জুড়ি তথন বড় কেহ ছিলেন না। প্রতিনিয়ত ব্যবসায়-কর্মে লিপ্ত থাকিলেও স্বদেশের হিতচিস্তা তাঁহার মনের একটি বিশেষ স্থান জুড়িয়া ছিল, এবং বিবিধ ব্যাপারে তাঁহার দানও ছিল প্রচুর। কলিকাতায় তথন ছিলু কলেজে এবং অক্সান্ত বিভালয়ে -পড়া একদল

ভারতবর্ষীয় সভা

প্রগতিকামী যুবকের উদ্ভব হয়। স্বদেশের ও সমাজের সকল রকম হিতসাধনই ছিল এই-সকল যুবকের ক্রকান্তিক লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় উন্নতির মূলে যে-সব কার্য রসদ যোগায় তাহাতেও এই যুবকালে অগ্রনী হইয়াছিলেন। তাঁহারা তথনই 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্যবন্ধ নামে অভিহিত হন। দ্বারকানাথ নব্যবদ্ধের হালচালের উপর প্রথম দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহাদের দ্বারা স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধন যে সম্ভব এ বিশ্বাসও ক্রমে তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়। তিনি ১৮৪২ সালের প্রথমে বিলাত যান। সে সময়ও স্বদেশ এবং এই নব্যবন্ধের কথা তাঁহার মনে জাগরুক ছিল।

ঐ সনের শেষে ঘারকানাথ স্বদেশে ফিরিলেন। সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন জর্জ টমসনকে। 
ঘারকানাথ অবিলয়ে ভারত-হিতৈষী টমসনকে নব্যবদের নেতৃবুন্দের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। নব্যদলের এই নেতাদের অগ্রণী ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি। তাঁহারা কয়েক বংসর পূর্ব হইতেই একটি সভা স্থাপন করিয়া শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে স্বদেশের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারে উল্লোগী হইয়াছিলেন। ১৮৪২ সালের মাঝামাঝি
'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামে ইংরেজি বাংলা দিভাষী পত্রিকাও এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।
কি উক্ত সভা কি পত্রিকা কোনোটিই মুখ্যত রাজনীতি বিষয়ে আলোচনায় তথন পর্যন্ত রম্ভ হয় নাই।
তবে অন্যান্ত বিষয়ের মতো এটির আলোচনাও উহা হইতে বাদ যাইত না। জর্জ টমসনের আগমনের পর
হইতেই তাঁহারা একটি রাষ্ট্রীয় সভা স্থাপনে উল্লোগী হইলেন। টমসনের সঙ্গে এই মিলনে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল।

নব্যবঙ্গের নেইবৃন্দ টমসনকে দিয়া প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে মানিকতলান্থিত প্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাটীতে এবং পরে চিংপুরে ফৌজদারী বালাখানায় সাধারণ সভার আয়োজন করিতে লাগিলেন। টমসন বিভিন্ন বক্তৃতায় ভারতবর্ধ সম্বদ্ধে ইংরেজ জাতির মনোভাব, স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত যথাযথ তথ্য ইংলণ্ডে পরিবেশন, নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের পক্ষে রাষ্ট্রনীতি চর্চার প্রয়েজনীয়তা, বিগত সনন্দের (১৮৩৩) মূল বিষয়গুলি কতটুকু কার্যে পরিণত করা হইয়াছে সে বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই নেহবৃন্দ টমসনের সভাপতিত্বে একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনে ক্রতসংকর হন। ১৮৪৩, ২০ এপ্রিল পূর্ব নির্ধারিত পাচটি প্রস্তাব লইয়া একটি প্রকাশ্য অধিবেশনে এই সভা স্থাপিত হয়। বিলাতের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে স্থাপিত হয় বলিয়া সভ্যগণ ইহার নাম দিলেন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। বাংলা দেশের কলিকাতা ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসন-কেন্দ্র। এইজন্তেই হয়তো উক্ত বেঙ্গল কথাটি সংযোজিত হয়া থাকিবে। তবে উক্ত প্রস্তাবসমূহে উদ্দেশ্য যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহাতে নব-প্রতিষ্ঠিত এই সভাটিকে সর্বভারতীয় প্রথম রাজনৈতিক সভা বলিয়া গ্রায়তই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ যাবৎ টমসন বিবিধ বক্তৃতায় যে-সকল বিষয়ের অবতারণা করেন সভার উদ্দেশ্য মধ্যে তৎসমূদ্ম বিশ্বত হয়। সভার মুখপত্র হইল 'বেঙ্গল স্পেকটের'। পূর্বেই বিলয়াছি ভূদেববাবৃ সভাটির বাংলা নামকরণ করেন 'ভারতবর্ষীয় সভা'। ভারতবর্ষীয় কথাটি তথনই সার্থক হয়াছিল।

এটি মৃথ্যত রাজনৈতিক সভা ছিল বটে, তথাপি স্বদেশের কল্যাণকর অক্তান্ত বিষয়েরও আলোচনা হইত এথানে। কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য পৌরসভা প্রভৃতি বহু বিষয় সভার আলোচনার অঙ্গীভৃত ছিল। এক কথায় বলা যায় রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির সক্ষে গঠনমূলক কার্যের প্রতি গোড়া হইতেই নেতৃবৃন্দ মনোযোগী হইয়াছিলেন। শুধু আলোচনায়ই পর্যবিত না হইয়া কাহারও কাহারও (যেমন রামগোপাল ঘোষের) অর্থনানে এ ধরণের কার্য ধরান্বিত হইতেছিল। পূর্বেকার জমিদার-সভার মতো এই হিতকারক 'জাতীয়' সভাটিও হই-তিন বংসর মাত্র চলিয়া একরপ উঠিয়া যায়। ইহারই মধ্যে কিন্তু একটি বিষয় ধ্বই প্রকট হইয়া পড়িল। জমিদার-সভায় ইউরোপীয়েরা গোংসাহে যোগ দিয়াছিলেন। এবারে কিন্তু সেরপ উংসাহ আর দেখা গেল না। বরং তাঁহারা ভারতবাসীদের প্রতি বিদিষ্ট ভাবই পোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখপত্রগুলিও নব্যবঙ্গের নৃতন প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বিদ্যোগাণ বর্ষণ করিতে নিরস্ত হইল না।

জর্জ টমসন যথন সাধারণ সভায় জোরালে। বক্তা দিয়া সমাজকে খুব উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন তথন 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' একটি সংখ্যায় এরূপও লিখিলেন যে, ভারতবর্ধের ত্ই দিকে কামানের গর্জন শোনা যাইতেছে—পশ্চিমে বালাহিসারে এবং কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানায়! নব্যবঙ্গের নেতা রামমোহন-শিশ্ব তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং তাঁহার বন্ধ্বর্গকে লক্ষ্য করিয়া আর-একটি পত্রিকা ইংার নাম দিল 'চক্রবর্তী ফ্যাকশন' বা চক্রবর্তী-পরিচালিত উপদল।

এরপ হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। এথানে ত্-একটি দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করি। ১৮০০ খ্রীষ্টান্ধের সনন্দের পর হইতে ইউরোপীয়েরা এ দেশে ভূমিতে স্বত্থনা হইবার অধিকার লাভ করে। পূর্বে তাহারা নীল চাষে রত থাকিলেও ভূমির মালিক হইতে পারিত না, এখন অর্থ মূল্যে ইহার মালিক হইয়া বদে। তাহাদের অত্যাচার-উৎপীড়নও ক্রমশ বাড়িয়৷ যায়। ইহার একটি কারণ— মফস্বল আদালত ফৌজদারি মোকর্দমায় ইউরোপীয়দের বিচার করিতে আইনত অক্ষম ছিল। খুন-খারাপির দায়ে পড়িয়াও ইউরোপীয়েরা অনায়াসে নিক্ষতি পাইত, কারণ তাহাদের বিচার হইত কলিকাতাস্থ স্থ্রীম কোটেঁ। দরিদ্র ফরিয়াদি অতন্ত্রে গিয়া মোকর্দমা করিবার কথা অনেক সময় ভাবিতেও পারিত না। ভারতবাসীদের মধ্যে অসস্তোষ ধুমায়িত হইতে লাগিল। আবার শিক্ষিত ভারতবাসীরা শাসন-সংক্রান্ত বিষয়াদি পরথ করিয়া দেখিতে থাকায় সরকারপক্ষও তাঁহাদের এড়াইয়া চলিতে ব্যগ্র হন। ক্রমে সরকারি ও বেসরকারি ইউরোপীয় সমাজ সাধারণের অলক্ষিতেই যেন ভারতবর্ষের জনস্বার্থের বিরোধী হইয়া উঠিল।

পাঁচ-ছয় বংসরের মধ্যে, ১৮৪৯-৫০ সালে এখন কোনো কোনো ব্যাপার ঘটে যাহাতে এতাদৃশ বিরোধী মনোভাব প্রকট হইয়া পড়িল। ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যেকার বিচার-বৈষম্য রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তংকালীন ব্যবস্থাসচিব বেখন সাহেব কয়েকটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া বিজ্ঞাপিত করেন। খসড়াগুলি প্রকাশ হইবামাত্রই ইহার বিক্লদ্ধে ইউরোপীয়ের। ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করে। সরকারপক্ষ বেগতিক দেখিয়া এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইলেন না। ও দিকে আবার তাঁহারা এমন-একটি আইন করিয়া বসিলেন যাহাতে হিন্দু সমাজে ভীষণ বিক্লোভ উপস্থিত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টানদের পিতৃপ্রক্ষমের ক্ষমি-ক্ষমায় উত্তরাধিকার দান ছিল একটি আইনের উদ্দেশ্য। নব্যবঙ্গের অগ্রতম নেতা রামগোপাল ঘোষ ১৮৫০ সালে নীলকরদের অত্যাচার -সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্ধিবেশিত করিয়া একথানি পুন্তিকা প্রচার করেন। ইহাতে ইউরোপীয়দের কি ক্রোধ! রামগোপাল কৃষি-সমাজের (এগ্রিকালচারাল আণ্ড হার্টিকালচারাল সোসাইটি) সহকারী সভাপতি ছিলেন। কৃষি সমাজের অধিকাংশ সদস্তই ইউরোপীয়। তাঁহারা একদিনের সভায় ভোটের জোরে রামগোপালকে সহকারী সভাপতির পদ হইতে বর্ষান্ত করিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা ৯১

এই সময় হইতেই সমাজের প্রবীণ ও নবীন হিতেষীরন্দ একটি স্থগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবিতে বিশেষ করিয়া উদ্বৃদ্ধ হইলেন। সরকারি এবং বেসরকারি ইউরোপীয়েরা নানাভাবে জাতীয় সংহতির পথে বিল্ল ঘটাইতে থাকে, এই মাত্র তাহা আমরা জানিয়াছি। এ দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেক্সনাথ ঠাকুর তরবোধিনী সভা ও ইহার মুখপত্র 'তরবোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে ধর্ম সমাজ শিক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনা শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে বন্ধুবর্গের সহযোগে সার্থকভাবে প্রায় এক যুগ ধরিষা প্রযন্ন করিতেছিলেন। রাজনৈতিক না হইয়াও ঐ সভাটি ছিল সর্বপ্রকারে জাতীয় প্রতিষ্ঠান। রাজনীতি-বহিভূতি বিষয়ে যখন সম্ভব,— রাজনৈতিক বিষয়ে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা मख्य इटेरव ना रून? धे मगरा यथन मत्रकात विविध आहेन वर्ल जात्रजीप्रस्तत अधिकात मः रकाहरन উনগ্রীব এবং রাঙ্গনীতি-বহির্ভূত অস্থান্ত বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে ব্যস্ত তথন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অমুভূত হইতে লাগিল। প্রতি কুড়ি বংসর অস্তর বিলাতের পার্লামেন্ট কোম্পানিকে ভারত-সম্পর্কে একটি সনন্দ প্রদান করিতেন। এই সময় উহার শাসন ও বাণিজ্ঞ্য-সংক্রান্ত কার্যসমূহ লইয়া বিচার-আলোচনা চলিত। ১৮৫৩ সনে এইরূপ নৃতন সনন্দ পাইবার কথা। এ সময়েও পূর্ববং বিচার আলোচনা চলিবে। ভারতীয় নেতৃরুন্দ দেখিলেন, এ সময়ে যদি তাঁহারা সঙ্গবদ্ধভাবে পার্লামেন্টে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ এবং ভারতবর্ষ স্থশাসন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন তাহা হইলে স্বদেশের কল্যাণ সাধন সম্ভব। এই-সকল বিবেচনা করিয়াই দেখিতেছি ১৮৫১ সনের ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁছারা কলিকাতা-পাইকপাড়াস্থ প্রতাপচন্দ্র সিংহের ভবনে ঐ উদ্দেশ্যে সন্মিলিত হইয়াছেন। ঐ সভায় জমিদারগণই বেশি সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন এ কারণ সংবাদপত্রে এটিকে পূর্বেকার জমিদার-সভার পুনরুজ্জীবন বলিয়া উল্লিখিত হয়।

পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি তদমুসারেই সভার উদ্দেশ্য স্থিরীক্বত হইল। ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজশাসন বিলুপ্ত হয় এরূপ সন্থাবনার কথা ভারতীয় শিক্ষিত সাধারণ তথন কল্পনাও করিতে পারিতেন না। এ জন্ম ভারতশাসন স্থসংস্কৃত হইলে ইউরোপীয়-ভারতীয় উভয়েরই যথার্থ কল্যাণ হইবে, উদ্দেশ্য-মধ্যে এই কথাই তাঁহারা বিবৃত্ত করিলেন। আপাতত জিন বংসরের জন্মই তাঁহারা এই সভার কার্য পরিচালনা করিতে মনস্থ করেন। সভার নাম দেওয়া হয়, য়্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন বা জাতীয় সভা। উদ্দেশ্য যেরূপ তাহাতে ইহা বান্তবিকই 'ফ্যাশনাল' বা জাতীয়। 'সমাচার দর্পণে' (তথন পুন:প্রকাশিত) ইহার বাংলা নাম দেওয়া হইল 'দেশহিতার্থী সভা'। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ম্যাশনাল কথাটির যোগ যতদ্র জানিতে পারি, এই আমরা প্রথম পাই। তথনই নেতৃর্লের মনে বিটিশ অধিক্বত ভারতবর্ষের সকল অংশকে লইয়াই ফ্যাশনাল বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা জাগরুক হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এবারকার এই রাষ্ট্রিয় সভাটির স্থায়ির সম্পর্কে লোকের মনে সন্দেহ আর রহিল না। 'বেঙ্গল হরকরা' এমনও লিখিলেন, যে উত্যোগের ভিতরে প্রস্কর্মার ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রহিয়াছেন তাহার স্থায়ির স্বম্বেজ্ব আমাদের কোনো সন্দেহই নাই।

এই সভা প্রতিষ্ঠার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হয়। আগেকার ফাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের যে ইহা পরিণতি তাহা ব্ঝিতে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। পূর্বেকার সভার কর্মকর্তারাই যতদ্র মনে হয় নিয়মপত্র রচনার পর এইরপ নামকরণ করা স্থির করেন। কেননা এই নামটির মধ্যে 'ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত' এইরপ নাম রাখাই অধিকতর সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। আর এ জন্ম তাঁহারা নৃতন করিয়া একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করেন ১৮৫১ সনের

২৯ অক্টোবর তারিথে। এই সভায় প্রকাশ্যভাবে পূর্ব রচিত নিয়মপত্র উপস্থাপিত ও গৃহীত হইল। সভার নাম যে উক্তরপ করা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাও এবারে বুঝা গেল। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তৃসভা গঠিত হয় এই-সকল অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের লইয়া:

(রাজা) প্রতাপচন্দ্র সিংহ, (রাজা) সভ্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, তুর্গাচরণ দত্ত, জয়রুষ্ণ মুথোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দেব, রামগোপাল ঘোষ। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক হন যথাক্রমে মহর্ষি দেবেক্রনাথ ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্র (পরে, রাজা)।

এইবারে দেখা গেল, জাতীর কল্যাণকল্পে একই স্থলে প্রাচীনপন্থী প্রবীণদের সঙ্গে নব্যপন্থী নবীনেরা হাত মিলাইয়া একযোগে কার্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন। সভাপতি এবং সহকারী সভাপতির পদ প্রথম সভায় শৃত্য রাখা হয়। স্থির হয় যে, উক্ত পদ তুইটি গ্রহণের জন্ম যথাক্রমে রাজা রাধাকাস্ত দেব এবং রাজা কালীকৃষ্ণকে অন্পরোধ করা হইবে।

সভায় গৃহীত নিয়মপত্র সম্বন্ধে এথানে কিছু বলা দরকার। নিয়ম ছিল সর্বসাকুল্যে ৪৭টি। চারটি ধারার মধ্যে সভার উদ্দেশ্য স্বস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়। গুরুত্ববিধায় এই ধারা ক'টি উদ্ধৃত হইল:

- "2. The great aim and object of this Association shall be to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interest of Great Britain and India, and ameliorate the condition of the native inhabitants or the subject country.
- "3. As an object of Primary importance the Association shall make such respectful but earnest representations to the Imperial Parliament of Great Britain, on the occasion of the ensuing discussion of the East India Company's Charter, as may be calculated to remove the existing defects in the laws and civil administration of this country, and to promote the general welfare and interest of its people.
- "4. This Association shall also from time to time memorialize the authorities here or in England, for the removal of existing and prevention of proposed injurious measures, or for the introduction of enactments which may tend to promote the general interests of all connected with this country.
- "5. This Association shall be at liberty to render assistance to the individuals labouring under grievances which involve a general principle, in order that appeals may be made to the proper authorities and redress obtained."

এথানে চারিটি কার্যের কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কোনো কোনোটির মর্ম আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। সভা নৃতনবিধি প্রণয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবেন, এবং কোনো ব্যক্তি অস্তায়ভাবে

১ The Citizen, November 18, 1851 "British Indian Association". এই সংখ্যার প্রথম সভার কার্ব বিবরণের সঙ্গে সাতচলিশট নিয়মও মুদ্রিত ইইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় সভা ৯৩

নির্থাতিত হইলে তাহার সপক্ষে ইহা দাঁড়াইবে যদি ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষ্প হইবার সভাবনা থাকে—
এইরূপ কথাও আমরা প্রথম পাইলাম। নিয়মপত্রে সভার সভ্য গ্রহণ, পরিচালনার রীতি-পদ্ধতি, আর্থিক
সংস্থান প্রভৃতির বিষয় স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হয়। এথানে বলিয়া রাখা দরকার যে, প্রত্যেক সাধারণ
সভ্যকেই পঞ্চাশ টাকা হারে বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবে বলিয়া ধার্য হয়। এই বিষয়টি লইয়া প্রায় বিশ
বংসর পরে বেশ একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রাজা কালীকৃষ্ণ সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্ররারা তাঁহাদের নিজ নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবেন্দ্রনাথকে সভার কার্যক্রম সম্পর্কে কয়েকথানি পত্র লেখেন। এ পত্রগুলি বহু বংসর পূর্বে আমি অন্তত্র প্রকাশিত করি। সভাপতি পদ গ্রহণে সম্মতি জানাইয়া তিনি সম্পাদককে যে পত্রপানি লেখেন তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ব। এথানি নিমে দিলাম।

"I beg to acknowledge the receipt of your letters of the 31st ultimo, and the 6th instant, and to state in reply, that, although my age will not permit me to take an active part in the proceedings of the Society, yet as I cannot forego the pleasure of participating in an undertaking so laudable and conducive to the future interest and prosperity of the country, I request you to inform the Society that I shall feel myself honoured by their proposing me as Honorary member and President of the Institution.

The necessity of the formation of a well-organised Society, to represent the wants and grievances of our country before the British Parliament, has too long been felt; but it grows imperative on so momentous an occasion as the termination of the East India Company's Charter. The noble objects, therefore, contemplated by the Society cannot but receive my hearty concurrence.

As the attempts which have hitherto been made by one countrymen in furtherance of the above views, have proved abortive, I trust the Society will be guided by such sound principles as to secure its permanent existence and give efficacy to all its proceedings.

Calcutta
The 7th November, 1851

I have etc. Sd/. Radhakant''

পত্রথানিতে ভারতবর্ষের কল্যাণমূলক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে রাধাকান্ত দেবের আকৃতি লক্ষণীয়। প্রতিষ্ঠার পর হইতেই সভা প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য অন্থয়ায়ী কার্যে লিপ্ত হইল। ভারতবাসী তথা বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার এই যে স্কুচনা হইল তাহা ক্রমে মহামহীক্ষহে পরিণত হইয়া আমাদিগকে ব্রিটিশ পাশমুক্ত স্থাধীনতা দান করিয়াছে। সভার কার্যকলাপ পরে আলোচ্য।

# শতবার্ষিক শ্রেদ্ধাঞ্জলি রবীক্রপ্রদক্ষ-প্রস্থপঞ্জী

রবীন্দ্রশতবর্ধপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে ১৩৯৮-৬৯ বঙ্গান্ধে (১৯৬১-৬২) বাংলা ভাষায় যে-সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এথানে তার বিবরণ প্রকাশ করা হল। নৃতন গ্রন্থ এবং পুরাতন গ্রন্থের নৃতন সংশ্বরণ এই বিবরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থপঞ্জী সম্পূর্ণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু বই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে, সে-সব বই সম্বন্ধে সংবাদ পেলে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় ভার উল্লেখ করা হবে। এই বিবরণ সংকলন করেছেন শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত।

সাময়িক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ এখানে করা হল না।

### অজয়কুমার রায়

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৩৬৮। ১২+১৮৭ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৪'০০।

### অনিলকুমার সিংহ, সম্পাঃ

স্থাবর্ত। কলিকাতা, নতুন সাহিত্য ভবন, ১৯৬১। ৮+১৯৯ পৃ। ২৪ সে. মি.। ৬'০০। অনিলচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ। শতবার্ষিকী সং। কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইবেরী, ১৯৬১। ২+১৮ পৃ। ২৭ সে. মি.। ১'০০।

## অনিলচন্দ্র ঘোষ ও অনিল দাস

রবীন্দ্রনাথ। ৩য় পরিবর্ধিত সং। কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৬১। ১০৩ পৃ। ১৮ সে. মি.। ১'২৫।

## অপর্ণা সেন

নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ। ভবেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত। কলিকাতা, বিচিত্রা, ১৯৬১। ১৭পু। ২২ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

#### অমল হোম

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। ৩য় সং। কলিকাতা, এম. সি. সরকার, ১৩৬৮। ২১৯ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৩'৫০।

### অনিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীশ্রনাথ। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ৮+২৪৮ পৃ। ২২ সে. মি.। ৫°০০। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'। কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৬১। ৮+৯৭ পৃ। ২১°৫ সে. মি.। ৩°০০।

শতবার্ষিক প্রাঞ্জলি ৯৫

### অরবিন্দ পোদ্দার '

রবীক্রনাথ। শতবর্ষ পরে। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ানা, ১৩৬৮: ৯৫ পৃ। ২২ সে. মি.। ২'৫০।

## অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-বিতান। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৩৬৮। ৬+২৫+২৩২ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ৫'০০। রবীন্দ্র-মনীষা। কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৩৬৮। ১০+১৬৪ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ৫'০০। রবীন্দ্র-সমীক্ষা। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৩৬৮। ৮+১৪৮ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ৩'০০।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাঃ

রবীন্দ্র-ম্মারক গ্রন্থ। হাওড়া, রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি, জেলা শাসক ভবন, ১৯৬১। ১০৪ পৃ। ২৪°৫ সে. মি.। ১°০০।

#### আদিত্য ওহদেদার

স্মালোচক রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, এভারেন্ট বুক হাউস, ১৩৬৮। ১০+২০২ পৃ। ২২ সে. মি.। ৭'০০।

### रेन्पित्रा (पवी

আবিভাব। কলিকাতা, শরং পুত্তকালয়, ১৩৬৮। ৪+১১৬ পৃ। ২১°৫ সে. মি.। ৩°০০। উপেক্রনাথ ভটাচার্য

মানসী-পরিক্রমা। কলিকাতা, দি বৃক এক্সচেঞ্চ, তারিখ নেই। ১০৯ পৃ। ১৮ সে. মি.। ২°৫০। উমা রায় ও স্কলাতা চৌধুরী, সম্পাঃ

রবীন্দ্র-শতায়ন : বেথুন বিভায়তন স্মারক গ্রন্থ। কলিকাতা, বেথুন কলেজ, ১৯৬১। ৪ + ১৩৬ পৃ। মূল্যের উল্লেখ নাই।

# কমলাপতি দে ও বাসব সরকার, সম্পাঃ

দেশবিদেশে রবীন্দ্রনাথ: সংকলন। কলিকাতা, বস্থ প্রকাশনী, ১৩৬৮। ১৮+৪২+১১৮ পৃ। ২১'৫ সে.মি.। ৩'৫০।

### কানাই সামস্ত

রবীন্দ্রপ্রতিভা: কবি শিল্পী স্থরকার রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১০৬৮। ১২ + ৪১৬ পু। ১২ সে. মি.। ১০ ০০।

## ক্ষিতিমোহন সেন

বলাকাকাব্য-পরিক্রমা। এর সং। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৬২। ২১৮ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৫:০০।

# कृतित्राय मान

রবীজ্রপ্রতিভার পরিচয়। ২য় প্রকাশ। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬১। ১৪+৩৫৪ পৃ। ২১ সে. মি.। ১০°০০।

#### থগেন্দ্রনাথ মিত্র

রবীন্দ্র-শিশুসাহিত্য-পরিক্রমা। কলিকাতা, নবারুণ প্রকাশনী, ১৯৬১; ১২+২১৬ পৃ। ২১'৫ সে.মি.। ৫'০০।

### গীতা মুখোপাধ্যায়

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। পুন্রমু দ্রিত। কলিকাতা, নবারুণ প্রকাশনী, ১৯৬১। ৪+৬৯ পৃ। ১৮ সে মি.। ১'০০।

#### গোবিন্দমোহন গুপ্ত

একশো রবির ছড়া ছবি। কলিকাতা, কে. এন. পাবলিশিং, ১৯৬১। ১৬ পৃ। ২৩ সে মি.। ১'০০।

#### - চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনমৃত্যুর ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মুখার্জী বৃক হাউস, ১৯৬১। ৪+ ৭৬ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ১'৫০।

#### চারুচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিরশ্মি: পশ্চিমভাগে (ক্ষণিকা হইতে তাসের দেশ পর্যন্ত)। কলিকাতা, এ. মুখার্জি, ১৯৬২। ১২ + ৪০২ পু। ২১'৫ সে. মি.। ৭'৫০।

### চারুচন্দ্র ভটাচার্য

কবি-শারণে। কলিকাতা, বহুধারা প্রকাশনী, ১৯৬১। ৬+৮৪ পৃ। ২১°৫ সে. মি.। ২°০০। রবি-প্রদক্ষিণ। কলিকাতা, বহুধারা প্রকাশনী, ১৯৬১। ১০+৬৬৬ পৃ। ২১°৫ সে. মি.। ৭°৫০। শতব'র্ষিক জয়স্তী-উৎসর্গ। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রশতাকীজয়ন্তী সমিতির পক্ষে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা, ১৯৬১। ৮+৩৯৩ পৃ। ২১°৫ সে. মি.। ৫°০০।

## চিত্তজিং দে ও খ্রামাপ্রসাদ সরকার

প্রণাম নাও। কলিকাতা, শ্রীপ্রকাশ ভবন, ১৯৬১। ২২২ পু। ২১'৫ সে. মি.। ৪'০০।

# চিত্তরঞ্জন দেব ও বাস্থদেব মাইতি

রবীক্স-রচনা-কোষ, ১ম থগু, ১ম পর্ব। কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্গ, ১৯৬১। ২৪ + ২৩৯ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৬ ৫০।

# জগদীশ ভট্টাচার্য

কবিমানসী। ১ম খণ্ড: জীবনভাষ্য। কলিকাতা, ডি. এম. লাইবেরী, ১৯৬২। ১৭+৫১১ পু। ২১'৫ সে. মি.। ১২'৫০।

#### জনমেজয় দাস

রবীক্রনাথ ও বিবেকানন্দ। চন্দননগর, দেবকুমার সরকার, ১৯৬১। ২৮ পৃ। ১৮'৫ সে. মি.।
•'৫০।

শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ৯৭

## জিসমুদ্দিন

ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়। কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬১। ২+১৮২ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৩'৭৫।

#### জ্যোতিপ্রসাদ দাস

রবিপ্রভা। তমলুক, টাউন প্রেস, ১৩৬৮। ১৫+১৫৯+৪৭ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৪'০০। রবিপ্রভা: ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট। তমলুক, বীণা প্রেস, ১৬৬৮। ১৩+৯৬ পৃ। ১৮ সে. মি.। ২'০০।

### জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাঃ

মহামানবের সাগরতীরে। কলিকাতা, নিথিলভারত বঙ্গভাষা-প্রসার সমিতি, ১৯৬১। ১৬+১৮০ পু। ২২ সে. মি.। ৪°০০।

### ডীজ, জে. এল.

রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা। কলিকাতা, ইউনাইটেড স্টেট্স্ ইন্ফর্মেশন সার্ভিস্, ১৯৬১। ৪৬ পৃ। ২০ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

## তারিণীশম্ব চক্রবর্তী, সম্পাঃ

রবীক্সপ্রবাহ। এলাহাবাদ, টেগোর সেণ্টিনরি সেলিবেশনস্ কমিটি, ১৯৬১। ২৬৪ পু। ২২ সে. মি.। ২০৫০।

১-৯৬ পু বাংলায় লেখা। বাকী অংশ ইংরেজী ও হিন্দী।

# ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীক্রশতবার্ষিকী সমিতি, আগরতলা

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা: রবীক্সজন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। আগরতলা, ১৯৬১। ২৪ + ৪৮৪ + ২ পৃ। ২৪ সে. মি.। ১৫°০০।

# দক্ষিণ-কলিকাতা রবীক্রশতবার্ষিকী ছাত্রকমিটি

রবীন্দ্রশতজন্মজয়স্তী-উৎসব। কলিকাতা, ১৯৬১। ৪০ পৃ। ২৪ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই। দক্ষিণারঞ্জন বস্থ

শতাব্দীর সূর্য: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনী, ধর্ম ও কর্মের আলোচনা। ৪র্থ সংশোধিত সং। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৬১। ১২ + ২২৭ পু। ২১ সে. মি.। ৫০০।

# দেবীপদ ভট্টাচার্য

রবীক্রনাথ। কলিকাতা, ইণ্টলাইট বুক হাউস, ১৯৬১। ৬+৩৩৫ পৃ। ২২ সে. মি.। ১০°০০। রবীক্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিভালয় অধ্যাপক -সমিতির শ্রদ্ধাঞ্জলি।

# ধীরানন্দ ঠাকুর

রবীক্রনাথের গছকবিতা। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬২। ৮+৩৩৮+১৫৫ পৃ। ২১ সে. মি.। ১২'০০।

রাবীন্দ্রিকী। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৩৬৮। ৬+১৯৫ পৃ। ২১ সে. মি.। ৪'৫০।

#### ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

'রক্তকরবী'র তত্ত্ব ও তাৎপর্য। ২য় সং। কলিকাতা, মডার্ন ব্ক এজেন্সী, ১৯৬২। ১০+৮৬ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ২'০০।

### धीरतसनान धत

আমাদের রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৬১। १+৩২০+১৬০ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৮'০০।

#### নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মালবিকা দেবী, ১৯৬১। ১৩৬ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৩°০০। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রবীক্রচর্চার ভূমিকা। কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৬১। ২+৪+১৭৮ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৪'০০।

## নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তরুণ রবি। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং ছাউস, ১৯৬১। ૧+২৬০ পৃ। ১৯ সে. মি.। ৪০০।

#### নরেশচন্দ্র ঘোষ

ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, সাধনা প্রকাশনী, ১৯৬২। [৬] + ১১৩ পৃ। ২১°৫ সে. মি.। ৩°০০।

#### নলিনীকান্ত গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ। পরিবর্ধিত সং। ক**লি**কাতা শ্রীষ্মরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৩৬৮। ৮+১৬২ পৃ। ১৮ সে.মি.। ৩<sup>°</sup>৫০।

# নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র-নির্দেশিক। কলিকাতা, ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস্, ১৯৬২। ১৪+২৯৬ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ১০'০০।

## नीरतन खरा

রবি-কাহিনী। কলিকাতা, কল্পনা রায়চৌধুরী, ১৯৬১। ২+ ৭৯ পৃ। ১৮ সে. মি.। ১'৫০।

# নীলরতন সেন, সম্পাঃ

রবীন্দ্র-বীক্ষা। কলিকাতা, এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৯৬২। ৪+৯+১৩১+২৩২ পু। ২১ সে. মি.। ১২°০০।

# নেপাল মজুমদার

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। ১ম খণ্ড। কলিকাতা, বিছ্যোদয়, ১৯৬১। ১১ + ৪৫৩ পু। ২২ সে. মি.। ১০ ০০।

শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ১৯

## নুপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

রবীন্দ্রকাব্যের নতুন কথা। ১ম খণ্ড: রবীন্দ্রকাব্যে মীন্টিসিজ্রম্। কাঁচরাপাড়া, শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, তারিখ নেই। ১৬+৫৩ পু। ১৮৫ সে. মি.। ১৭৫।

#### পশ্চিমবন্ধ প্রদেশ কংগ্রেস

রবীন্দ্র-শতবাষিকী: শ্রদ্ধাঞ্জলি। কলিকাতা, কংগ্রেস-ভবন, ১৯৬১। [১৬]+৯—৪৬ পূ। ২৪°৫ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

## পুলকেশ দে সরকার

রবীন্দ্রনাথের উপক্রাস। কলিকাতা, সাহিত্য, ১৯৬১। ১২২ পূ। ২২ সে. মি.। ৩৫০। পুলিনবিহারী সেন, সম্পাঃ

রবীন্দ্রায়ণ। কলিকাতা, বাক্ সাহিত্য, ১৬৬৮। তুই খণ্ড। ২৪°৫ সে. মি.। প্রতি খণ্ড ১০°০০। প্রতিভা গুপ্তা

শিক্ষাগুরু রবীক্রনাথ। কলিকাতা, ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ১৯৬১। ৪+২৭২ পৃ। ২২ সে. মি.। ৬০০।

### প্রত্যোতকুমার ঘোষ, সম্পাঃ

কবিগুরু-স্মরণে। কলিকাতা, শিল্লায়ন, ১৯৬১। ৮+৪২ পৃ। ২২ সে. মি.। ১'০০। কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় ও রাষ্ট্রায় চারু ও কারুকলা মহাবিত্যালয় কলিকাতার কতিপয় ছাত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

## প্রফুলকুমার দাস

রবীক্রসংগীত-প্রসঙ্গ। ১ম খণ্ড। কলিকাতা, কালিকলম, ১৯৬১। ৮+১৫০ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩'৫০।

# প্রফুলচন্দ্র দাস, সংকলক

আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ। অন্তবাদক পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কটক ও কলিকাতা, মনমোহন বুক শপ্ ১৯৬১। [৬] + ১৭৬ পু। ১৮ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

## প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তা। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১২ + ১৮৮ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৫°০০।

# প্রভাতকুমার বন্যোপাধ্যায়

ক্লাসিক-আলোকে রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, সাম্মাল আণ্ড কোং, ১৯৬১। ১৬+১৯৩ পৃ। ২২ সে. মি.। ৬°০০।

# প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনকথা। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ৮+৩২৩ পৃ। ২২ সে মি.। ৮০০। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। ২য় খণ্ড, পরিবর্ধিত ৩য় সং। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ১৬+৫৬৮ পৃ। ২৪'৫ সে. মি.। ১৫'০০।

## প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক। ৩য় খণ্ড, ২য় সং। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ১৬ + ৫৪৫ পৃ। ২৪° েনে. মি.। ১৫°০০।

রবিকথা। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৬১। ৬+১২৫ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩'৫০।

#### প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

রবিচ্ছবি। কলিকাতা, গীতবিতান, ১৯৬১। ৬+২১০ পৃ। ২২ সে. মি.। ৬°০০। প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ। রণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত। কলিকাতা, বর্তিক, ১৩৬৮। ৭৪ পৃ। ১৮ সে. মি.। ২'০০।

#### প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ। নতুন সং। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ছুই খণ্ড। ২২ সে. মি.। ১০°০০।

রবীন্দ্র-বিচিত্রা। **এয় প্রকাশ। কলিকা**তা, ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ১৯৬১। ৮+২৪২ পৃ। ২২ সে.মি.। ৫ ৫০।

রবীক্রসরণী। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ৬+৪১০ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ১০০০। বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলন

রবীক্রস্মারক গ্রন্থ ১৯৬১। কলিকাতা, ১৯৬১। ১৯৮+১০ পৃ। ২৪ সে. মি.। ম্ল্যের উল্লেখ নাই। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা

রবীন্দ্রনাথের উপর রচিত পুস্তকের তালিকা: ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। কলিকাতা, ১৯৬২। ১২ পু । ২১'৫ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

# বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

নবীন রবির আলো। কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ্, ১৯৬১। ৬৩ পৃ। ২৪ সে. মি.। ১'৭৫। প্রভাত রবি। ২য় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং। কলিকাতা, গুপ্ত প্রকাশিকা, ১৯৬১। ৮+২০৮ পৃ। ২২ সে. মি.। ৪'৫০।

রবীন্দ্র-চরিত। কলিকাতা, বন্ধীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা, ১৯৬১। ৬+১১০ পৃ। ২২ সে.মি.। ১'৫০।

# বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রিয়ালিন্ট রবীন্দ্রনাথ। আ সং। কলিকাতা, বাণী নিকেতন, ১৯৬১। ১০ + ৬৮ পূ। ২২ সে. মি.। ৩০০।

# বিবেক ভট্টাচার্য

বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ। জিতেন্দ্রক্মার গুপ্ত কর্তৃক ইংরেজী হইতে অনুদিত। দিল্লী, মেট্রোপলিটান, ১৯৬১। ১০৭ পু। ১৮ ৫ সে. মি.। ৪ ০০।

শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ১০১

#### বিভা সরকার

**नर** প্রণাম। কলিকাতা, এম. সি. সরকার, ১৯৬১। ২+৪১ পৃ। ২২ সে. মি.। ১'২৫।

#### বিমলকুমার দত্ত

রবীন্দ্রনাহিত্যে গ্রন্থার। কলিকাতা, বন্ধীয় গ্রন্থার পরিষদ্, ১৯৬২। ১৪+৮৪+৫ পৃ। ১৮ সে. মি.। ২'০০।

## विभनाञ्जनाम मृत्थाशाधाय

রবীন্দ্রকথা। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৬২। [৮] + ৭৯ পৃ। ২০'৫ সে. মি.। ২'০০।

# বিমানবিহারী মজুমদার

রবীক্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৩৬৮। ১০ + ২১১ পৃ। ২১ সে. মি.। ৬০০।

#### বিশু মুখোপাধ্যায়

কবিপ্রণাম। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৬১। ১৬ + ১৮১ পৃ। ২২ সে. মি.। ৫°০০।

#### বিশ্বনাথ দে, সম্পা:

রবীন্দ্রন্থতি। কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬১। ১২ + ৩৫২ পৃ। ২১'৫ দে মি.। ৩'৫०। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ: উত্তরপক্ষ। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ানা, ১৯৬১। ১৪৬ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৪'০০। ব্রজেন মন্ত্র্মদার

অতলাস্ত। কলিকাতা, পি. এল. মজুমদার ১৯৬১। ৪+৪৭ পৃ। ২২ সে. মি.। ১'৫০। ভবেশ দাশগুপু, সম্পাঃ

রবীন্দ্রজীবনপঞ্জী ১৮৬১-১৯৪১। কশিকাতা, বিচিত্রা, ১৯৬১। ১৬ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ম্ল্যের উল্লেখ নাই।

# ভারতীয় তথ্যকেন্দ্র, ঢাকা

রবীক্স শতবর্গ : রবীক্সনাথকে নিবেদিত কবিতা। ঢাকা, ভারতীয় তথ্যসরবরাহ কেন্দ্র, ১৯৬১। ৬+৫২ পু। ২০'৫ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

# ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রমানদে নারী। কলিকাতা, ১৯৬১। ৬+৬৮ পৃ। ২১ দে মি.। ০'৫০।

# মদনমোহন গোস্বামী

রবীক্রবচনসমূচ্য। কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীডম, ১৯৬২। ১০ + ৬৯ পু। ২১ ৫ সে. মি.। বিনামূল্যে।

#### মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মানসী। কলিকাতা, লিপিবন্ধন, ১৯৬১। ৮+৮৪ পু। २১'৫ সে. মি.। २:००।

#### যনোরঞ্জন জানা

রবীন্দ্রনাথ : কবি ও দার্শনিক। কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৬২। ৪+৬৫৩ পৃ। ১৯ সে. মি.। ১২°৫০।

#### মীরা ভটাচার্ঘ

বালক। কলিকাতা, অশোক বুক সেণ্টার, ১৯৬১। ৬+৫৬ পৃ। ১৮৫ সে. মি.। ১'৫০। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৯৬১। ১০০ পৃ। ১৮ সে. মি.। ১'৫০।

# রণজিৎকুমার সেন

ভারতভাস্কর রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, এ মুখার্জী, ১৯৬১। ১০ + ২৪২ পূ। ১৯৫ সে. মি.। ৪০০। রমেন দাস

অনেক মান্ত্র একটি মন (রবীন্দ্রনাথ)। কলিকাতা, এশিয়া, ১৯৬২। ৯৫ পৃ। ২২ সে. মি.। ২০০।

#### র্মেন দাস, সম্পাঃ

রবীন্দ্রপ্রণাম। কলিকাতা, এশিয়া, ১৯৬১। ৬+১৩০ পৃ। ২০°৫ সে. মি.। ৩°০০। রবীন মুখোপাধ্যায়

ছোট রবি। কলিকাতা, বস্থ প্রকাশনী, ১৯৬১। ৮+৪৮পৃ। ১৮ সে মি.। ১'০০। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন সমিতি, করিমগঞ

রবিপ্রকাশ: রবীক্রজন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ। স্থথময় বস্তু ও স্থারি সেন সম্পাদিত। ১৩৬৮। ৬+১২৮ পুন ২৪°৫ সে. মি.। ২°০০।

# রবীক্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি, শান্তিপুর

রবীন্দ্রশারকগ্রন্থ। শান্তিপুর, ১৯৬১। ৬+১১১ পৃ। ২৪ সে. মি.। মৃল্যের উল্লেখ নাই। রাণাঘাট রবীন্দ্রশতবার্ষিকী কমিটি

রবিতর্পণ। রাণাঘাট, ১৯৬১। ৫৮ পু। ২৭ সে. মি.। ১ ০০।

# नौना यज्यमात

এই যা দেখা। কলিকাতা, ত্রিবেণী প্রকাশন, ১৯৬১। ৪+১১৯ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩'০০। কবিকথা। ন্তন দিল্লী, সাহিত্য আকাদমি, ১৯৬১। ১৪ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ০'৫০। শক্তিরত ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙ্এর দিনগুলি। কলিকাতা, ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস্, ১৯৬১। ১২ +৮০ পৃ। ২১'৫ সে. মি.! ৩<sup>°</sup>০০।

# শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

সহজ্জ মান্ত্র রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬১। ৬+১২০ পৃ। ১৯ লে. মি.। ৩°০০।

শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ১০৩

# শশিভূষণ দাশগুপ্ত •

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীক্রমানস। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৬১। ৮+২৬৮ পূ। ২১৫ সে.মি.। ৭'৫০।

টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ৬ + ১৯৪ পৃ। ২২ সে. মি.।
৫০০।

# শিশির সেনগুপ্ত ও জয়স্তকুমার ভাতৃড়ী

বাহিরবিখে রবীন্দ্রনাথ। ২য় সং, পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত। কলিকাতা, রীডার্স কর্নার, ১৯৬১। ৮+১২৯ পু। ২২ সে. মি.। ৩ ৭৫।

# শিশিরকুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৬১। ৬+৩০০ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ৮০০।

#### শুলাংশু মুখোপাধ্যায়

রবীক্সকাব্যের পুনর্বিচার। কলিকাতা, মিজ ও ঘোষ, ১৯৬২। ৭+২৮৫ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ৬৫০।

#### খামল দাশগুপ্ত

বালক রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মাতৃপ্রকাশনী, ১৯৬১। ৪+৫৫ পৃ। ২১৫ সে. মি। ১'৫০।

# শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রায়ণ: লোকপ্রিয় পয়ার ছন্দে রবীন্দ্র-জীবন-গাথা। তমলুক, লেখক, ১৯৬১। ৮৮ পু। ১৮'৫ সে. মি.।

# সতীকুমার নাগ

হাজার বছর পরে আমাদের কবি। কলিকাতা, টি. এস. বি. প্রকাশন, ১৯৬১। ১৬ পৃ। ২২ সে. মি.। ॰'৫০।

# সত্যেন্দ্রনাথ জানা

রবিতর্পণ। পরিবর্ধিত শতবার্ষিকী সং। কলিকাতা, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১২ + ১২২ পৃ। ২০'৫ সে. মি.। ৩'০০।

# সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার। কলিকাতা, র্যাডিকাল বুক ক্লাব, ১৯৬১। ৬ + ১২৮ পৃ। ২২ লে মি.। ৩ ০০।

# সস্তোষকুমার দে

রবিবাসরে রবীজনাথ। কলিকাতা, বিচিত্রা, ১৯৬১। ৪+৬০ পু। ১৮ লে. মি.। ১'০০।

# সবুজ সাথী (রমেন দাস)

রবির আলো। কলিকাতা, এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৯৬১। ৬+৩৪ পৃ। ২২ সে.মি.। ১০০।

#### সমীরণ চটোপাধ্যায়

গুরুদর্শন। কলিকাতা, পুরিয়েণ্ট বুক কোং, ১৯৬১। ৪+১৩৭ পৃ। ১৮৫ সে. মি.। ২'৫০।

#### স্থকুমার সেন

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড [রবীন্দ্রনাথ]। ৩য় সং। কলিকাতা, ইন্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১০+৫২৬ পু। ২১'৫ সে. মি.। ১৫'০০।

রবীন্ত্ররচনা: ভূনির্দেশিকা। বর্ধমান, সাহিত্যসভা, ১৯৬২। ১৮ পৃ। ২১°৫ সে মি.। ১°০০। স্থথময় মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রশাহিত্যের নবরাগ। কলিকাতা, ভারতী বুক ফল, ১৯৬১। ১২ + ১৫৯ পৃ। ১৯ সে. মি.। ৫০০।

#### স্থরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গভাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, স্থপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২। ৬+১৬২ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৪'৫০।

# স্থধীর চক্রবর্তী, সম্পাঃ

রবীজনাথ: মনন ও শিল্প। কলিকাতা, অচলায়তন প্রকাশনী, ১৩৬৮। ১৩+২০৮ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৫'০০।

# স্থীরচন্দ্র কর

রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়। কলিকাতা, ভারতী লাইত্রেরী, ১৯৬১। ১৬৭ পৃ। ২২ দে. মি.। ৬৫০।

# ञ्चनना पख

রবীক্সকাব্য-ভাষা। কলিকাতা, ইন্টান পাবলিশার্গ, ১৯৬১। ১০+৩০৫ পৃ। ২১'৫ সে. মি.।

# স্থবোধচন্দ্ৰ প্ৰামাণিক

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিস্কা। কলিকাতা, শতান্ধী গ্রন্থভবন, ১৯৬২। ১২ + ১৬১ + ২ পু। ২১'৫ সে. মি.। ৪ ৫০।

# স্শীলকুমার গুপ্ত

রবীন্দ্র-নাট্য-প্রসঙ্গ : কাব্যনাটক। কলিকাতা, ফ্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্গ, ১৩৬৮। ১৮৪ পৃ। ২১'৫ সে. সি.। ৪'০০। শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ১০৫

# স্থংকুমার মুখোপাধ্যায়

পঁচিশে বৈশাথ: রবীক্রজীবনকথা। শাস্তিনিকেতন, শাস্তিনিকেতন পুন্তকপ্রকাশ সমিতি, ১৯৬১। ২ + ৬৮ পু। ১৮ সে. মি.। ১ °০০।

স্জনী। কলিকাতা, রবীক্রশতবার্ষিকী উৎসব সমিতি, নতুন মহাকরণ ভবন, ১৯৬১। ২১৮ পৃ। ২৪ সে. মি.। ৮০০।

রবীক্রশতবর্ধপূতি স্মারক সংকলন।

#### সোমেন্দ্রনাথ বস্থ

রবীন্দ্র-অভিধান। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬১-৬২। তুই থণ্ড। ২১ সে. মি.। ১২°০০। সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীক্রাথের গান। কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৬১। ১৬+১৭৭ পৃ। ২১ সে. মি.। ৩ ০০। হরপ্রসাদ মিত্র, সম্পাঃ

রবীক্রচর্চা। কলিকাতা, হুরভি প্রকাশনী, ১৯৬১। ৪+২২৭ পু। ২১৫ সে. মি.। ৫০০। ছিজ মাস্টারস ভয়েস এবং কলম্বিয়া

রবীন্দ্রসংগীত। কলিকাতা গ্রামোফোন কোং, ১৯৬১। ১৮+১৬ পৃ। ১৮৫ সে. মি.। হিরণম বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রদর্শন। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ্, ১৯৬২। ১১৫ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ২৫০। হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

রবীন্দ্রসাহিত্যের অভিধান। কলিকাতা, লেখক, ১৯৬১। ২৬৪ পু। ১৮ সে. মি.। ৪'৫০।

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র: প্রথম খণ্ড। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। রয়্যাল ৫৪৮ পু। সাড়ে বারো টাকা।

আধুনিক বাংলাদেশ ও বাঙালীর স্থি ও গড়ন উনবিংশ শতকে। মোটাম্টিভাবে এ কথা বললে খ্ব অন্তায় বলা হয় না। কাজেই উনবিংশ শতক সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর ইতিহাস-জিজ্ঞাসার ক্রমবর্ধমান প্রসার খ্ব সহজবোধ্য। এই জিজ্ঞাসার স্থ্রপাত দেখা দিয়েছিল গত শতান্দীর তৃতীয়-চতুর্থ পাদেই; কিন্তু বর্তমান শতান্দীর দিতীয় দশক পর্যস্ত এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ব্রিটিশ শাসকদের ক্রিয়াকলাপ, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রশাসন-সংক্রান্ত বিধিবিধান, সংস্থা-সংগঠন এবং কতিপয় বাঙালী মনীমীর ব্যক্তিগত জীবন, চিন্তা ও কর্ম, কিছু শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত গোটাপ্রচেষ্টা, কলকাতা শহরের কিছু কিছু টুকরোটাকরা তথ্য ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই আমাদের জানা ছিল না। তথ্যসংগ্রহের কোনো চেন্তাও বিশেষ-কিছু হয় নি। একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্য -সংগ্রহ ও -ব্যাখ্যার সার্থক ও ব্যাপক প্রচেন্তা আর কেউই করেন নি বললেই চলে। এদিকটাতে আমাদের দৃষ্টিপাত ঘটতে শুরু হয়েছে বর্তমান শতান্দীর তৃতীয় দশক থেকে। ব্রিটিশ এম্পায়ারের ইতিহাসের সীমার বাইরেও যে বাংলাদেশ ও বাঙালীর একটা ইতিহাস গড়ে উঠেছে, ধর্মার্থকামনোক্ষ এই চতুবর্গ নিয়ে একটা সমগ্র নৃতন জীবন জন্মলাভ করেছে এবং লালিতপালিত হয়েছে; এক কথায় সংকীণ রাজকীয় এবং প্রশাসনিক ইতিহাস ঘড়া বৃহত্তর অর্থে বাঙালীর একটি সামাজিক (সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক এই সামাজিকের অন্তর্গত ) ইতিহাস যে আছে, এই সচেতনভার বয়স মাত্র ত্রিশ-চন্ত্রিশ বংসর।

যাই হোক, এই চেতনার স্ত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ধরা পড়ল যে, শুধু সরকারি দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে এই সামাজিক ইতিহাস রচনা সন্তব নয়। নানা ধরণের বেসরকারি ও ব্যক্তিগত কাগজপত্র, বিচিত্র মামলামোকদ্মার নথিপত্র, সমসাময়িক সংবাদ ও সাময়িক পত্র, ব্যবসায়ীদের ও মঠ-মন্দির-আখড়ার পুঁথিপত্র ইত্যাদির মধ্যেও যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ লুকিয়ে আছে, ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই চেতনা দেখা দিল। এবং সঙ্গে এইসব উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ ও সংকলনের চেষ্টাও শুরু হল। সে চেষ্টা আজও চলছে এবং বহুকাল চলবে, তবে ছংথের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, চেষ্টাটার গতি মন্থর এবং প্রকৃতি খুব ব্যাপক ও সামগ্রিক নয়।

বাংলাদেশে এ-ধরণের কাজের হত্তপাত করেছিলেন স্বর্গত বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এবং তা শ্রন্ধেয় আচার্য যত্নাথ সরকার মহাশয়ের নির্দেশে। তাঁর কাজের পরিধি গীমিত ছিল সংবাদপত্রের মধ্যে; শ্রীরামপুর মিশনারীদের পরিচালিত 'সনাচার দর্পণে'র ফাইল থেটে প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামে তুই খণ্ডে একখানা মূল্যবান রচনা-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। ব্যক্তি ও পরিবার -গত পত্র-সংকলনের কাজ এখানে-সেখানে একটু-আধটু আগেই আরম্ভ হয়েছিল; দৃষ্টাস্তম্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় -প্রকাশিত স্বর্গত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের একটি মূল্যবান সংকলনগ্রন্থের উল্লেখ করা থেতে পারে। শ্রন্ধেয় অধ্যাপক স্থরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও কোচবিহার-রাজবংশের একটি মূল্যবান প্রদলিল-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের আহ্বল্যে। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন

গ্রন্থপরিচয় ১০৭

মন্তল মহাশয়ও এ-ধরণের পত্রসংকলনের কাজ কিছু করেছেন 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' নামে প্রকাশিত গ্রন্থে। কিন্তু তার পর অনেকদিন এ-ধরণের কাজ আর হয় নি। সম্প্রতি আমার সতীর্থ বন্ধু স্থপরিচিত লেথক ও উনবিংশ শতাকীর বাঙালী ও বাংলাদেশ সম্বন্ধে উৎসাহী অনুসন্ধানী শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় বজেন্দ্রনাথ-স্থচিত কর্মক্রিয়াটি নিজের স্বন্ধে তুলে নিয়েছেন, এবং 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গাঁচটি রৃহৎ থতেও বাঙালী-পরিচালিত বাংলা প্রধান প্রধান পরিকাগুলির রচনা-সংকলন প্রকাশন করেছেন। সম্প্রতি প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে ঈশরচন্দ্র গুপ্ত -সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর'এর রচনা-সংকলন নিয়ে। বাকি চার খণ্ডে থাকবে 'তর্বোধিনী পত্রিকা' 'বেঙ্গল ম্পেক্টের' 'বিছাদর্শন' 'সম্বাদ ভাস্কর' 'সর্বস্তন্তকরী' ও 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার রচনা-সংকলন। পরিকল্পনাটি রৃহৎ এবং স্থকটিন। এই সংকলন-সমষ্টিতে উনবিংশ শতাকীর শেষ পাঁচ-ছয়্ম দশকের বাংলাদেশের যে ছবি ধরা পড়বে তা কোনো সরকারি কাগজপত্রে মিলবে না। প্রথম খণ্ডটি দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, এ-ধরণের কাজে যে শ্রম ও নির্চা, যে বিশ্লেষণ-নিপুণ্য, বিচারবৃদ্ধি ও সমাজদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, বিনয়বাবুর তা আছে, এবং পরিকল্পনাটি তিনি সার্থক করে তুলতে পারবেন।

বিনয়বাব্র সংকলনের পিছনে তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক মন সক্রিয়। 'সংবাদ-প্রভাকর'এর রচনাগুলি তিনি বিষয়ভেদে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: প্রথম, আর্থিক; দ্বিতীয়, সামাজিক; তৃতীয়, শিক্ষাসংক্রান্ত; ও চতুর্থ, বিবিধ। প্রত্যেকটি শ্রেণীর গোড়ায় বিষয়ের একটি বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে; এই পরিচয়টি মূল্যবান। সাম্য়িকপত্রের বিজ্ঞাপনেও সমসাময়িক সমাজের কিছু কিছু নক্শা ধরা পড়ে; সেজ্ফ্র 'সংবাদ-প্রভাকর'এরই কিছু কিছু অর্থবহ বিজ্ঞাপনও একটি অধ্যায়ে সংকলন করা হয়েছে। তা ছাড়া, শেষ অধ্যায়ে পঞ্চাশ পূচা জুড়ে নানা প্রাসন্ধিক তথ্যেরও একটি মূল্যবান সংকলন করা হয়েছে। গ্রন্থের গোড়ায় ভূমিকাস্থরূপ বিনয়বার্ 'সংবাদ-প্রভাকর ও সেকালের বাঙালী সমাজ' নামে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছেন। উনবিংশ শতাকীর চতুর্থ-পঞ্চম দশকে কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি কৃঞ্বিকা এই নিবন্ধটি।

বিগত শতান্দীর বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের যাঁর। অন্তুসদ্ধিংস্থ পাঠক ও গবেষক তাঁদের পক্ষে বইটি অপরিহার্য। এই গ্রন্থটির প্রতি সবিনয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নীহাররঞ্জন রায়

বাংলা সাহিত্যে হাস্তরস। শ্রীঅজিত দত্ত। জিজ্ঞাসা। বারো টাকা। বাংলা সাহিত্যে হাস্তরসের ধারা। শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ। ভারতী লাইত্রেরী। চৌদ্দ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগে 'হাশ্ররস' নিয়ে একই সঙ্গে তথানির্বিহৎ আকারের গ্রন্থের আবির্ভাব পাঠক-সাধারণের কাছে বিশ্বয়কর হলেও তৃত্তিকর সংবাদ। শ্রীজজিত দন্ত তাঁর গ্রন্থের প্রথমে একটি অধ্যায়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিভিন্ন মনীষী প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল অবধি হাশ্ররসের বিভিন্ন দিক, বিশেষতঃ হিউমার ও স্থাটায়ার, সম্পর্কে যেসব মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাদের একটি যুক্তিপূর্ণ তুলনামূলক বিচার ছারা শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'উচ্দরের সাহিত্যস্থাতে হাশ্ররস ও করুণ রসকে সম্পূর্ণরূপে

পৃথক করে রাখা প্রকৃতই শক্ত'। বলা বাহুল্যা, এ সিদ্ধান্ত হিউমার সম্বন্ধে সত্যা, স্যাটায়ার সম্পর্কে নয়। কেননা স্যাটায়ারের মধ্যে একটি আঘাতদান-প্রবৃত্তি যে-কোনো ভাবেই বিজ্ঞমান থাকে। সংস্কৃত অলংকারশাম্বে হাস্তরসের যে-নির্দেশ আছে শ্রীদত্ত তারও আলোচনা করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নিতে পারি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'হাস্তরস' নিমে যে-ধরণের কৃষ্ম ও মনস্তান্ত্বিক আলোচনা হয়েছে, হাস্ত ও কঙ্গণের যে মিশ্রণ-তত্ত্বের সন্ধান মিলেছে আমাদের দেশের আলংকারিকেরা তত্ত্বর যেতে পারেন নি। এই সংজ্ঞাগত আলোচনার পর শ্রীদত্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্তরস সম্পর্কে একটি অধ্যায় বিক্তাস করেছেন। তার পরিধি অনধিক কুড়ি পৃষ্ঠা।

অন্তদিকে শ্রীঅজিত ঘোষ পরিকল্পনার দিক থেকে একটু ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি এই গ্রন্থের প্রথম অংশের নামকরণ করেছেন 'হাস্ততম্ব'। এই পর্যায়ে তিনি হাসির শারীরতম্ব, ইতর প্রাণী, অসভা জাতি, শিশু ও বয়দ্দরে হাসির আলোচনার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের হাসির কারণ নির্দেশ করেছেন। হাশ্ররস আলোচনায় তিনি প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকে আণবিক যুগের প্রান্ত অবধি উল্লেখ করেছেন অথচ তাঁর সিদ্ধান্ত 'কিন্তু সভ্যতার সহিত মানুষের অন্তর-প্রকৃতি বিশেষভাবে বদলাইয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না'— রুচিমান পাঠকের কাছে অস্বীকৃত হবে। গ্রীঘোষ তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের নাম দিয়েছেন 'হাশুরুস' এবং Wit, Humour, Satire, Fun এর প্রতিশব্দ বসিয়েছেন যথাক্রমে করুণ হাস্তরস, বৈদয়াপুর্ণ ছাস্তরস, ব্যঙ্গরস ও কৌতুকরস। তিনি এখানে প্রধানত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামতগুলি উপস্থিত করেছেন, তাদের বিস্তৃত বিচার করেন নি এবং 'ব্যঙ্গর্ম' সম্পর্কে আলোচনাকালে ব্যঞ্গকার ব। স্থাটায়ারিন্টকে 'পৈশাচিক উল্লাসে মন্ত' হতে দেখেছেন! অথচ ভলতেয়র, আনাতোল ফ্রাঁস, বার্নাড্শ' বা গোগল সম্পর্কে তুনিয়ার কেউই 'পৈশাচিক উল্লাসের' অভিযোগ আনেন নি। এবং আঘাতদান-প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও বিদ্রপাত্মক রচনার লেখকদের 'Sadist' বলে অভিহিত করা অন্তায়। শ্রীঘোষ তাঁর এন্থের তৃতীয় অংশকে 'বাংলা সাহিত্যে হাশ্যরস' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি এই অধ্যায়ে বাঙালীর জাতিগত ভাবপ্রবণতাকে হান্তের স্বল্পতার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তার জন্ম এ কী ভাষা। 'সে স্বদেশ-অনুরাগে উত্তেজিত হইয়া উঠে, রুদ্র অত্যাচারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দেয়, পরের বেদনায় काँ निया अञ्चत हम, आवात প্রেমে বার্থ हहेमा लिटकत अल पुविष्ठ। মরে এবং গোঁপের কালো রেখা দেখা যাইবার পূর্বেই অদ্বিতীয় প্রেমের কবি হইয়া পড়ে।'— পু ৪৮। বিশ্ববিভালয়ের গ্রেষণা-ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রন্থে **এই** ভাষা সুমর্থনযোগ্য नয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হাস্তরদ সম্পর্কিত আলোচনায় শ্রীদত্ত লিখেছেন মাত্র কুড়ি পৃষ্ঠা এবং শ্রীঘোষ ব্যয় করেছেন ত্ব শো পৃষ্ঠা। শ্রীদত্ত সঙ্গত ভাবেই চর্যাগীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্জন করেছেন। আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে নারীগণের পতিনিন্দা, বাসরঘরের কৌতৃক, অতিভোজনের বৃহৎ তালিকা, অঙ্গ-বিকৃতি, ভাষা-বিকৃতি প্রভৃতি নিয়ে হাস্তরদ স্প্রির পরিচয় আছে, সেগুলির মধ্যে স্ক্রভার পরিচয় নেই। শ্রীদত্ত সেজগু উক্ত প্রসঙ্গগুলির গতান্থগতিক বর্ণনার পৌনঃ-পুনিক ব্যবহার অন্তরেথিত রেখে পাঠকদের খুলিই করেছেন। তিনি যোগ্য বিচারের দ্বারা মৃকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের রচনায় গতান্থগতিকতার গতি-ভাঙা নৃতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

এ কেত্রে তাঁর দকে আমার মতের মিল। মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যে সতেজ জীবনবোধ, জীবস্ত

চরিত্র স্ঠি, শিল্পীর কাম্য নির্লিপ্তি এঁদের রচনাতেই ধরা পড়েছে। মুরারি শীল, ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, ছর্বলা, লহনা প্রভৃতি পূর্ব-প্রচলিত চরিত্রগুলিতে মৃক্দরাম প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন। ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্যের মধ্য দিয়ে যে-বিদ্রপফন্ত বহে চলেছে তার সদৃশ রূপ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। তিনি স্বয়ং তাঁর কাব্যোগানের 'বিস্তর ঠাটের' হীরামালিনী— তাঁর বাক্শৈলী সম্বন্ধে আমরা স্বতঃই বলতে পারি 'কথায় হীরার ধার' এবং তিনি তাঁর সমকালীন অরসিক শ্রোতৃর্নের কাছে তাঁর রচনার উপযুক্ত সমাদর হয় নি বলেই বোধ করি লিখেছিলেন 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার'। ভারতচক্রের রচনাম আমরা থাঁটি 'wit' বা বৃদ্ধি-উজ্জল বাক্চাতুর্বের সন্ধান পাই। কিন্তু এীঘোষ চর্যাগীতি প্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, রামায়ণ-মহাভারত, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদ, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, হেঁয়ালী, কবিগান, যাত্রা, মায় গোপাল ভাঁড় কিছুই বর্জন করেন নি। ফলে এই অংশটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাথার কৌতুক অংশগুলির এক দীর্ঘ ক্লান্তিকর সংকলনে পর্যবৃসিত হয়েছে। এবং কোনো পাঠকই এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে বিরক্তি বোধ না করে পারেন না। মনে হয়, চর্যাপদে হাস্তরস অনাবিষ্কৃত থাকলে ক্ষতি ছিল না। অগুদিকে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ভাঁড়ু ও মুরারি শীলের চরিত্রে মুকুন্দরাম 'বিদ্রপ্রাণ বিদ্ধ' করেছেন বলে শ্রীঘোষের মন্তব্য 'সহন্য-শামাজিকে'রা স্বীকার করেন না। ভারতচন্দ্রের হাস্তরসম্পষ্টর বৈশিষ্ট্যও শ্রীঘোষের গ্রন্থে ভালোভাবে ধরা পড়ে নি, শ্রীদত্তের গ্রন্থে এই ক্রটি নেই। শ্রীঘোষ তাঁর 'অবতরণিকা'য় লিখেছেন, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হাস্তরদের উদ্দীপনাতে একছেয়েমি ও গতামুগতিকত। আমরা লক্ষ্য করি। যে হাস্তরস আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রহিয়াছে তাহা স্থল, গ্রাম্য ও অন্ত্রীল' অথচ আশ্চর্যের বিষয় কার্যকালে তিনিই ত্রশো পূর্চা ধরে তারই দুষ্টান্তপুঞ্জ উৎকলন করে চলেছেন: যার মধ্যে বিশ্বাকরণীর সন্ধান মেলে ন।।

আধুনিক যুগের সাহিত্যে হান্তরসের আলোচনা -অংশে শ্রীদন্তের অধ্যায়-বিভাজন-কৌশল শ্রীঘোষের গ্রহের তুলনায় প্রশংসনীয়। কেননা শ্রীদন্ত যথাক্রমে কবিতা নাটক ও গল সাহিত্যকে পৃথকভাবে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন এবং তারপর এনেছেন রবীন্দ্রপরবর্তী লেখক গোটাকে। কলে গ্রহের বর্ণিত ও আলোচিত প্রসম্বন্তালি ধারাবাহিকভাবে জানবার ও বুঝবার স্থবিধা আছে; অন্তদিকে শ্রীঘোষের সাধু প্রচেষ্টা সন্ত্বেও কিন্তু তাঁর অধ্যায়-বিভাজন স্থনর হতে পারে নি। যেমন তিনি স্থার গুণ্ডের পর এনেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কালান্থক্রম মানলে স্থারচন্দ্র গুণ্ডের পূর্বে তাঁর স্থান হওয়া উচিত ছিল। এবং তার পর উপস্থিত করেছেন প্যারীচাদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহকে। ধরে নেওয়া গেল নক্শাধর্মী কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এদের আলোচনা পর-পর হওয়া ভালো। কিন্তু নাটকে অক্যাং মধুস্থদনকে অনালোচিত রেখে দীনবন্ধতে এসে পৌছান অনৈতিহাসিক। অবশ্র শেষের দিকে 'হাশ্তরসাত্মক নাটক ও প্রহসন' অধ্যায়ে তিনি রামনারায়ণ তর্করত্ন সম্পর্কে তুটি অন্থছেদে এবং মর্স্বনন দত্তের প্রহসন ত্থানি সম্পর্কে মাত্র পাঁচিশ পংক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। মধুস্থদনের প্রহসন আরও বেশি স্থান পাবার অধিকারী বলে আমার মনে হয়। কেননা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'সধ্বার একাদনী' উভয় নাটকের উপরই মধুস্থদনের প্রহসনের প্রভাব আছে। শ্রীঘোষের তুলনায় শ্রীদত্ত মধুস্থদনের প্রতি স্থবিচার করেছেন মানতে হবে। দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে আমার মনে হয় বিশ্বিমক করেছের প্রবদ্ধ অলাবিধি শ্রেষ্ঠ আলোচনা। উভয় গ্রহের লেখকই উাদের সম্পর্কে বৃদ্ধিমচন্দ্রের

চেয়ে নতুন কিছু বলেন নি। বিষ্ণিচন্দ্রের কমলাকাস্তের দপ্তর সম্পর্কে শ্রীদন্ত বিশ্বুত মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, কমলাকাস্তের চরিত্রটিকে তার প্রাপ্য মর্থালা দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীঘোষ কমলাকাস্তকে শেক্সপীয়র-স্বস্ত Fool ও Touchstone -এর সঙ্গে তুলনা করে অযৌক্তিক প্রসঙ্গ করেছেন, তিনি কমলাকাস্তের ট্রাজিক রূপ ধরতে পারেন নি। গভাসাহিত্যের অভ্যান্ত রচিয়তাদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় শ্রীদন্ত 'নববাব্বিলাস' বইথানিকে 'বর্ণনার গুণে অত্যন্ত সরস ও কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে' বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তিনি 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থকে ভবানীচরণের রচনা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অপর পক্ষে শ্রীঘোষ 'নববিবিবিলাস'কে ভবানীচরণের রচনা বলে নির্বিচারে স্বীকার করেছেন। তাতে ছঃথ ছিল না, কিন্তু 'দৃতী বিলাসের' মত অশ্লীল রচনায়ও ভবানীচরণের কৌতুকবিলাসী 'বিদগ্ধমনের চমংকার স্বাক্ষর' পেয়েছেন দেখে আশ্চর্য হতে হয়। হুতোম পেঁচার নকশায় উভয় লেখকের মোটামুটি মতৈক্য আছে এবং বন্ধিমচন্দ্রের হুতোম-বিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে উভয়েই ভালো কাজ করেছেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গেও শ্রীদত্ত বিদ্বিমচন্দ্রের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। 'বঙ্গবাসী'গোষ্ঠার ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র তীব্র ব্রান্ধবিদ্বেয়ী ছিলেন ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পক্ষভুক্ত বলে তাঁদের রচনায় প্রকৃত শিল্পৃষ্টি অপেক্ষা ব্রান্ধসমাজ তথা সমাজের প্রগতিশীল অংশকে ব্যঙ্গ-বিদ্রাপ কটাক্ষ করাটা তাঁদের কাছে 'মিশন' (mission) বলে গণ্য হয়েছিল। এই ধরণের উগ্রতা থাকলে শিল্লুম্টি ক্ষচিত্ত্ব ও ভ্রষ্ট হতে বাধ্য। ব্যঙ্গরচনায় ইন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল এবং তিনি তাঁর যুগের গোঁড়া সমাজের (কখনও বিদ্যাচন্দ্র বা এমন-কি বিভাসাগরের) কাছ থেকে হাততালি পেলেও স্বীকার অবশ্রুই করতে হবে আজ তাঁর রচনাবলী আমাদের আকর্ষণ করে না। শ্রীঘোষ ঠিকই লিথেছেন, 'ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরস তংকালীন স্বাধীন ভাববিরোধী প্রাচীন আদর্শনিষ্ঠ সমাজের কাছে যতই প্রীতিকর হউক না কেন, চিরকালীন বিচিত্র ক্ষচি ও ভাববিশিষ্ট লোকের কাছে কখনও আদরণীয় হইতে পারে না।'— প্ ৩০৭। যোগেন্দ্রচন্দ্র বহু সম্পর্কেও তাঁর মত সমর্থনযোগ্য—'লেথকের মাত্রাতিরিক্ত গোঁড়ামি এবং বিপক্ষ মতের প্রতি অসংবৃত বিদ্বেষের ফলে তাঁহার ব্যঙ্গোংসারিত হাসি অনেকস্থানেই শুকাইয়া নিছক গালাগালি অথবা নীরস তত্ত্বথায় পর্যবসিত হইয়াছে।'— প্ ৩৪৮। এই লেথকন্বযের দৃষ্টি ও স্বষ্টি সম্পর্কে শ্রীঘোষের সঙ্গে শ্রীদত্তের মতের মিল লক্ষিত হয়।

বৈলোক্যনাথ ম্থোপাধ্যায় সর্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র, এমন বিশ্বয়কর জীবন আর কেউ যাপন করেন নি, এমন অপূর্ব রচনাও সেকালে বা একালে কেউ লেখেন নি; fact ও fantasyর অপরূপ মিশ্রণ যেমন তাঁর রচনায় কৌতুকহাস্তচ্ছটা বিকিরণ করেছে তেমনি তীক্ষ সমাজচেতনা, নিপুণ বাস্তবাভিজ্ঞতা ও সর্বপ্রকার ভণ্ডামির বিরোধিতা তাঁর রচনাবলীতে স্থাপ্ত। 'নব্যহিল্ডে'র আলোলন এবং 'স্বদেশী' আলোলনের নামে ভণ্ডামি ত্ই-ই তাঁর হাতে হাসির ক্ষাঘাত লাভ করেছে। তিনি আমাদের তথাক্থিত শিক্ষিত শ্রেণীর, ধর্মের পাণ্ডার, স্বদেশী-ধ্বজাধারীদের অস্তঃসারশূত্যতা ও নীচতায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর সাধারণ মাহুষের প্রতি গভীর সহাহুভূতি, সংস্কারমূক্ত মন। গড়গড়ি মহাশ্যের জ্বানীতে ত্রৈলোক্যনাথ নিজের মনের ক্থাটি ব্যক্ত করেছেন, ভালোরূপ লেখাপড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে— সত্য ও পরোপকার— ইহাই ধর্ম, ইহাই কর্ম?— একদিকে অত্যায়ের প্রতি ক্ষমাহীন ব্যক্ষ

গ্রন্থপরিচয় ১১১

অক্তাদিকে উৎপীড়িতের প্রতি সীমাহীন সহাত্মভূতি এই ছুইয়ের সম্মিলনে ত্রৈলোক্যনাথ আমাদের সাহিত্যের অক্তম শ্রেষ্ঠ হিউমারিন্ট ও স্থাটায়ারিন্ট। এই আলোচনায় শ্রীদত্ত অধিকতর ক্রতিত্ব দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথকে উভয়েই স্বতম্বভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রীঘোষ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের আলোচনায় বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করায় স্বভাবতঃই আধুনিক কালের আলোচনায় তাঁর ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সীমিত হয়েছে। অন্তাদিকে শ্রীদত্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকে সংক্ষেপে আলোচনা করায় আধুনিক কালের বেলায় প্রসৃষ্ণগুলিকে স্থযোগ মত বাড়িয়ে লিখতে পেরেছেন।

প্রীঘোষ ও প্রীপত্ত তৃন্ধনেই রবীন্দ্রগাহিত্যের নানা দিকে হাস্তর্গের উৎস আমাদের দেখিয়েছেন। তবে প্রীঘোষ লিখেছেন যে 'গোনারতরী' কাব্যের 'হিং টিং ছট' কবিতাটি 'গামান্ত বিষয় লইয়া যাহারা গুরুগণ্ডীর শদাভ্যর স্বষ্ট করে এবং নানা জটিল দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইতে যায়' তাদের বিদ্রুপ করে লেখা। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে নব্যহিন্দুত্বের ও 'আর্গার্মি'র আন্দোলনকে তথা তার নেতা শশবর তর্কচ্ডামণিকে বিদ্রুপ করে এই কবিতা রচিত হয়েছে ( কুশাত্রে প্রবহ্মান জীবান্মবিত্যুৎ/ধারণা পরমা শক্তি সেধার উত্তুত)। তিনি 'লিপিকা'র রচনাগুলিতে বিদ্রুপাত্মক রচনার ক্ষেত্রে 'কর্তার ভূত' ও 'তোতাকাহিনী'র উল্লেখ করেছেন কিন্ত অবিশ্বরণীয় রচনা 'ঘোড়া' উপেক্ষিত হল কেন ? 'গে' গ্রন্থখানির আলোচনায় প্রান্ধত্ব আমাদের পরম তৃপ্ত করেছেন। তিনি আর-একটি বিষয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছেন—এই আলোচনায় অনুনাবিত্মত হরিদাস হালদার ও উপেক্রকিশোর রায়চৌবুরীকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রীঘোষ এদের নামোলেখও করেন নি। অজিত দত্ত মহাশয় আর-একটি ভালো কান্ধ করেছেন স্কুমার রায় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে। অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় যেখানে সন্ধনীকান্ত দাস এবং প্রীযুক্ত কালিদাস রায় সম্পর্কে বথাক্রনে আট ও তিন পৃষ্ঠা লিখেছেন সেখানে স্কুমার রায়ের নামটি শুরু আছে। এই স্থ্রে বলা দরকার যে, বাংলা ছোটগাল্ল একদা যার হাতে অতুলনীয় কৌতুক্হান্তে মণ্ডিত হয়েছিল সেই প্রভাতকুমারের নামটি মাত্র আছে স্কুমার রায়ের সঙ্গে উপসংহার অংশে, অথচ শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের রায়ের রায়ের সঙ্গে উপসংহার অংশে, অথচ শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের রায়ের রায়ের সঙ্গে উপসংহার অংশে, অথচ শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের রাস্তর্গ্রন্তি হয়েছেন।

এই হারে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে যাবার দরকার নেই। শ্রীদন্তের গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো সমালোচক অভিযোগ করতে পারেন যে, লেখক হাস্তরসের আলোচনায় আলোচিত সাহিত্যিকদের জীবন ও অন্তান্ত শিল্পকর্মের প্রসঙ্গ কেন এনেছেন। এ সমালোচনার জবাবে বলা যায়, কোনো কোনো স্থলে ঈষং বাহল্য বোধ হলেও এ ধরণের আলোচনা অযৌক্তিক বলা যায় না। যেমন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বহু বা দীনবন্ধু মিত্র কিংবা কালীপ্রসন্ধ সিংহ প্রভৃতি লেখকদের বহুমুখী পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। হাস্তরসম্পষ্ট একজন লেখকের ব্যক্তিত্বেরই অন্তর্গত। শুরু হাস্তরসের অংশটুকু বর্ণনা বা বিচার করলে লেখকের প্রকৃত পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বোধ করি তিনি সেজন্মই এই রীতি গ্রহণ করেছেন।

আলোচ্য বই ত্থানি বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত হাশুরস সম্পর্কে পাঠকদের বহু অপরিচিত তথ্যের সঙ্গে পরিচয়সাধন করাবে। এবং উভয়ের ত্রুহ শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার জন্ম সকলেই তাঁদের সাধুবাদ জানাবেন। তবে পড়বার দিক থেকে অজিত দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থ যে অধিকতর উপাদেয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি জাত-লিখিয়ে এবং গবেষণা-উপাধির দিকে চোখ নারেখে লিখেছেন বলেই বোধ করি রচনা এত স্থপাঠ্য হয়েছে। কিন্তু অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় যদিচ

- I र्जा  $= \frac{1}{2}$  र्जा  $= \frac{1}{2}$  र्जा  $= \frac{1}{2}$  ला  $= \frac{1}{2}$
- I ना  $^-$  ना  $^2$  ना  $^2$  -পা । পা ধা ना नर्भा I ना  $^-$  ধা  $^-$  भा  $^-$  । भा भा I । भा  $^-$  भा भा I । भा  $^-$  भा भा I । भा I
- I {পা -1 পা -মা। <sup>প</sup>মা-জ্ঞা-1 মা I পা-নানানা। সা -1 -1 I বৈ ॰ শা ॰ খে ॰ গ শী ব্ণন দী ॰ ॰ ॰

- I স্কা:-স্: সাস্কানা স্ণানা না না আ জ্ঞাজনা মা । মাপাপাপা I কী ০ ০ গ ধা০০ রা০০ ০ ছা প লাত ক প র শ ধা

- I পা -ধা ণা ধা । ণদণা 1 4পা I পা ধা ণা । <sup>প</sup>ণা । ণা দা<sup>र</sup> I নি ॰ দি য়ে যা॰॰ ॰ ॰ ৽ ম্ পি য়া সি ॰ ল য়ু তা হা
- I পা -ধা ণা<sup>ৰ</sup>দা। পা -۱ পা মা I জ্ঞা-মা-পা-ধা। -ণা-ধা-ণা-<sup>ৰ</sup>দা<sup>২</sup> I ভা গ্গ মা নি ॰ য দি হা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰
- [ফজা-মামা-পা]
  I -পা -া -া -া না সা সা I {সা-পাপা-1 । পাপাপদা<sup>2</sup> পা I

   ৽ ৽ ৽ ৽ য় ম ম ভী ৽ ফ বাস না৽ র
- I মা-পমাজন জীরা। সা-া-া-া I (সাসিসিসি)। সা-াসা-রা I অ ৽ন জ লি তে • ৽ ৽ য ত টুকু পাই র যু
- $I^{-\eta}$ র্সা:  $\alpha$ : লা নধা ।  $^{\eta}$ লা  $\pi ^{-1}$   $^{-\eta}$  পাপাপ) $\}I$  পাপাপাপমা । মা -জ্ঞাজ্ঞামা I উ চ্ছ লি॰ তে ॰ ম॰ ম দি ব সে র॰ দৈ ন্নে র
- I পা -না না না । না -সা সা -। I সা -না সা ভতা। ভতা খা খা -সা I স্ন্চ য় য ত য ত্নে ধ রে •
- I र्भा-नार्मा-।-।-।(-1-1)} I र्मार्मना I र्मार्मक्की छ्वी छुर्देशी। \*\* अर्था-मीर्मार्मा I जा ० थि ० ० ० ० ० लाख व क नी ज व प्रताज
- I <sup>न</sup>र्जा-न ना-न<sup>2</sup>। <sup>4</sup>न्दे-भाभाधा I ना-र्जार्जा मा । ना -ा<sup>ध</sup>नधाना I च्या • स्वा • इक न्य कि उपे • द्रा • द्रा •

- I মা -জ্ঞা -1 -1 -1 -1 জ্ঞাজ্ঞা I জ্ঞা-মা-পা-ধা। -ণা-ধা-ণা-দা<sup>ৰ</sup> I রে ০ ০ ০ ০ ব দি হা ০ ০ ০ ০ ০
- I -পা -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 II II

# সম্পাদকের নিবেদন

বিশ্বভারতী পত্রিকা উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করল।

এই বর্ষের এই প্রথম সংখ্যাটি আমরা রবীক্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনার দ্বারা আরম্ভ করলাম। ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার সময়ে বিভিন্ন ছন্দের দৃষ্টাস্ত হিসাবে রবীক্রনাথ ষেসব কবিতাকণা রচনা করেন 'ছন্দ-কণিকা' নামে সেগুলি মুদ্রিত হল। এ বিষয়ে আমরা আমাদের মস্তব্য ঐ রচনাগুলির শেষে নিবেদন করেছি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে, এই সংখ্যায় একটি গ্রন্থনির্ঘন্ট মৃদ্রিত হল। রবীন্দ্রশতপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে নানা ভাবে রবীন্দ্রচর্চার উৎসাহ নানা দিকে নৃতন উদ্যমে দেখা গিয়েছে। সভাসমিতি ও আনন্দাইটানের সঙ্গে গ্রন্থরচনার উৎসাহও লক্ষ করা যায়। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রস্কার অহুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থও বেরিয়েছে; ভারতবর্ধের বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষাতেও রবীন্দ্রস্কানা-অহুবাদ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেসবের সংখ্যা নিরপণ করা এখনই সম্ভব নয়। আমরা যে নির্ঘন্ট প্রকাশ করলাম সে কেবল বাংলা বইয়ের। অনেক পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, কিছুটা সময়ের ও কিছুটা হানের অভাবে আমরা সেসবের বিষয় এখানে উল্লেখ করতে পারি নি। আমরা আশা করি, রবীন্দ্রসাহিত্যাহুরাগী উৎসাহী কর্মীরা তার পূর্ণবিবরণ কোনো সময়ে প্রস্তুত করতে পারবেন। যে বইগুলির উল্লেখ আমরা করেছি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মতই তা বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত; বিষয় অহুসারে না সাজিয়ে গ্রন্থস্কাটি লেখকের নামের বর্ণাহুসারে সজ্জিত হয়েছে। কোনো বই এর থেকে বাদ গিয়ে থাকলে এবং সেসব বই আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে ভবিন্ততে আমরা সেগুলির উল্লেখ করব।

বিষয় অন্থসারে আমরা সজ্জিত করি নি, কিন্তু আমাদের আশা আছে আমরা সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে একটি আলোচনা শীন্ত্রই যখন প্রকাশ করতে পারব তথন তা বিষয়ান্ত্রসারেই করা হবে। প্রত্যেক বই সম্বন্ধে পুথকভাবে আলোচনা সম্ভব নয় বলে আমরা এইরূপ আলোচনার কথা ভেবেছি।

# স্বী কু তি

রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকণা 'ছন্দ-কণিকা' সংগ্রহ করেছেন শ্রীক্ষমিয়কুমার সেন।

শীনন্দাশ বস্থ -অভিত 'ভাবিনী' চিত্র শীবিশ্বরূপ বস্থার সৌজক্ত মৃক্তিত।

অষ্টাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত 'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপির আলোকচিত্র শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন -কর্তৃক গৃহীত।

বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রচ্ছদপট অন্ধন করেছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়।



নটার পূজা শ্রীনন্দলাল বত্ন



# বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২ - কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯ - ১৮৮৪ শক

# ছন্দ-ধাঁধা

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পর্যায়

# কবি-কাহিনী

When the evening steals on western waters,

Thrills the air with wings of homeless shadows;

When the sky is crowned with star-gemmed silence,
And the dreams dance on the deep of slumber;

When the lilies lose their faith in morning
And in panic close their hopeless petals,

There's a bird which leaves its nest in secret,
Seeks its song in trackless path of heaven.

কি ছন্দ বল্ দেখি? একটা বাংলা ছন্দে লিখেছিলুম কিন্ধ ইংরেজি ছন্দেও পড়া যায়।

#### দ্বিতীয় পর্বায়

ক

- ১ ভোর হোলো কুসুমগুলি তোলো। আনো ফুলের ডালা গাঁথো মালা।
- ২ আকাশ ঢেকেছে মেঘে বাভাস বহিতেছে বেগে।
- মুথে কিছু নাহি বলে
   নয়ন ছটি ভরিল জলে।
- ৪ শোনো না তবুও আপনার মনে কথা বলে যাই কত,

বধির তীরের নিকটে রাত্রিদিবস নদীর ধ্বনির মত।

- শের রাত তারা যতই জ্বলে
   রেথা না রাথে আকাশের তলে ॥২৪•
- ভ চাষের সময় কিছু করি নাই হেল।
   ভুলে ছিলাম ফসল কাটিবার বেলা।
- \* রাতের বাদল মাতে তমালের শাথে
   পাথিদের বাসায় আসিয়া জাগো জাগো ডাকে ॥২১৯

থ

- সকালে অধীর বাতাস এল বৃথাই শুধু বনেরে বকালে। চেয়ে দেখি দিনশেষে মাটি ঝরা ফুলে ছেয়ে লতারে ঠকালে কাঙাল করে। আদর্শ তৃতীয়বার চাঁদখানি বাঁকা সে আপনারে চেয়ে দেখে ফাঁকা সে। তারাদের পানে চায় বিদেশী জনের প্রায়
- ●৩ যে হুর্ভাগার মাটিতে বাসা ভেঙেছে, উচ্চ করি সে আকাশে আশা গাঁথিছে ॥১৮৭

#### আদৰ্শ

- #বর্ষণগৌরব তার গিয়েছে চুকি, রিক্ত মেঘ দিক্প্রান্তে মারিছে উকি ॥১৫৬
- শ্বর অপরাজিতা ফুটিল লতিকার গর্ব নাহি ধরে
   যেন আকাশের আপন অক্ষরে লিপিকা পেয়েছে ॥১•
   আ দ শ
  - #যথন গগনতলে আঁধারের দ্বার গেল খুলি সোনার সংগীতে উষা চয়ন করিল ফুলগুলি॥ ১৯৯
  - রংমশালীর দলে ভিড় করেছে
     তারা কেউ বা জলে, কেউ বা স্থলে।
     অজানা দেশ, রাত্রিদিনে ।
     পায়ের কাছের পথটি চিনে ।
     তারা ত্বঃসাহসে এগিয়ে চলে।

SÌ

- চাক বাজনা গোড়াতেই, তার কাজ না কাজ করা। আদর্শ শকতিহীনের দাপনি আপনারে মারে আপনি।
- ২ তোমার হাসিতে আমারে আপনমাঝে জাগালো, মোর স্বপনের স্থারতে পায়ের নূপুর বাজে।
- যাহা কিছু কাঙালের মতো পাস
  তাহারে পেয়ে হারাস।

  যাহা সব চেয়ে চাবার তাহারে

  চেয়ে চেয়ে ফিরিস না।
- ৪ যে কথা কোনোদিন আর আমার বলা হয় নি
  ভাই কারে বলিবারে নাহি জানে
  উত্তলা করে।

শের কুঞ্জতলে অনেক মালা গেঁথেছি,
 সকাল বেলার অতিথিরা গলে পরল।
 কে আজ ঐ সন্ধ্যেবেলায় ডালা আনলো গো
 হায় জীর্ণ পাতায় কি শুকনো মালা গাঁথব॥৬

ঘ

- ১ কুসুম ফুটেছে নিশীথে শেফালি-বনে, গন্ধে কখন ভরিল বাতাদের ঘুম।
- ২ উন্মত্ত প্লাবনে ছুটিয়া চলে তাটনী।
  বারে অজস্র বর্ষণ অপ্রাস্ত প্রাবণে॥
  আদর্শ
  তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন
  সকল ক্ষীণতা মোর করহ ছেদন।
- ছটি কিশোরী বালিকা ফুল নিয়ে
   স্থাথ বকুলতলে মালা গাঁথে।
   আদর্শ
   অপরাপ এক কুমারীরতন
   খেলা করে নীল নলিনীদলে।
- ৪ আকাশতলে চলে ভাসিয়া তপন তারকা শশী। আদর্শ নীরবে কেন আঁচলে হেন
- শতদল তুলিছে স্থনীল সরোবরে
  নিষেধে পলে পলে মধুকরে ক্ষোভিছে।
  আদর্শ
  হাদয় আজি মম কেমনে গেল খুলি
  জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

নয়ন আছে আবরি।

১ নৈবেন্স, ৯১-সংখ্যক কবিতা।

२ विद्यादीमानः वक्रक्सदी ७१२।

প্রভাতসংগীত : প্রভাত-উৎসব ।

- ৬ মোর জীবন-অঙ্গনে একা
  একদা দাঁড়াইল অতিথি।
  আমার বাতায়নে চাহিয়া
  বাহু শৃশু পানে বাড়াইল।
  আদর্শ
  তুমি মোর জীবনের মাঝে
  মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
- গ্রহয়েছে মোদের ঘরে দীপজ্বালা জনয়ে বাঁশির ধ্বনি এসে লাগে। আদর্শ বিদায়পথে কে দেয় মোরে বাধা পিছন হতে করুণ অম্পুনয়ে।
- দ মুখের পানে যেমনি তার চাওয়া উত্তলা হাওয়া প্রদীপ নিবাইল। আদর্শ বলিতে গিয়ে কথা নীরবে কাঁদে চলিতে পায়ে পায়ে চরণ বাধে।
- নবীন ফুলে আজি ঐ কে

   সাজি সকালবেলা সাজায়

  পেতে আঁচলখানি বনের ছায়ে।

   আদর্শ

  গাছের পাতা যেমন কাঁপে

  দখিন বায়ে মধুর তাপে

  তেমনি মম কাঁপিছে সারা প্রাণ।
- ১০ তুমি আঁধারে প্রদীপ জ্বেলে আজি দেখিতে এলে কাহারে, সে তার ভাবনা মেলে আছে স্থানুর গগনে।

শ্বরণ: ১৩-সংখ্যক কবিস্তা।

আ দৰ্শ

বিহানবেলা আঙিনাতলে এসেছ তুমি কি খেলা-ছলে, চরণ-ত্নটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া ।?

ঙ. সহজ

- জলে নয়ন ভাসিয়া যায় পলে পলে ফিরিয়া তাকায়। আদর্শ কাননপথের পাশে পাশে শিশির ঝলিছে ঘাসে ঘাসে।
- দেবালয়ে সাঁঝবেলা

  সে ভয়ে ভয়ে চলিছে।

  আদর্শ

  মেয়েয়া নাহিছে ঘাটে

  ছেলেয়া সাঁতার কাটে।

'চন্দ-ধাধা'-পরিচয় এই সংখ্যার অক্তত্র স্তষ্ট্রবা।

<sup>&</sup>gt; निक: (थन)।

२ निक: शुकांत्र मात्र।

# চিঠিপত্র বিধানচক্র রায়কে লিখিত

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাস্তিনিকেতন

বহুৰর,

আমি বিপন্ন, আমাকে দয়। করবেন। সম্প্রতি কয়েকবার পরবর্ষ ভয়াবহ আমাকে আক্রমণ করেছিল। হার মানতে হয়েছিল, পাব্লিক সভার মঞ্চে চড়েছি, সেই কর্মফলের বোঝা কাঁধ থেকে নামতে চায় না, কিন্তু আমার কাঁধ সে জন্ম তৈরী হয় নি। এতে আমার স্বভাবকে পীড়িত করে, দেহমন দ্লিষ্ট হয়, নিজের কাজের ক্ষতি ঘটে। হাতে সময় আর অধিক নেই, অথচ একদা যে কর্ত্বের দায় গ্রহণ করেছি — শক্তি যত কমছে তার ভার তত বেড়ে উঠছে। • ত্রহ কর্ত্ব্য তুর্গম পথ বেয়েই বহন করে চলতে হচ্ছে— সম্প্রতি • নি:সহায়তা বিপুল প্রবল হয়ে আমার পথরোধ করেছে। অন্য কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব — দিলেও তার ক্লান্তি ও ক্ষতি দূর করতে সময় লাগে। তাই সবিনয়ে ক্ষমা চাচিচ। স্বদেশের কাছে • শুরু বিশ্রাম চাই। মাঝে মাঝে আপনাদের আমন্ত্রণ অস্বীকার করতে যদি বাধ্য হই সেটাকে আমার অসৌজন্য বলে গণ্য করবেন না— তাতে আমার নিরতিশয় অক্ষমতারই প্রমাণ হয়, দেই অস্বীকৃতিকে আপনারা কর্মণার সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। ইতি ৮ মার্চ্চ, ১৯৩৪

আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিধানচন্দ্র রায়ের পত্র

36, Wellington Street
Calcutta
ত মার্চ্চ, ১৯৩৪

শ্ৰদ্ধাম্পদেয়ু---

আগামী ২০ মার্চ্চ All Bengal Tuberculosis Association -এর বার্ষিক অধিবেশন হইবেক, আমি উক্ত কমিটীর চেয়ারম্যান, এ যাবত এইরপ বার্ষিক অধিবেশনে গবর্ণরগণই সভানেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান বংসরে আমার একান্ত ইচ্ছা এই প্রথার পরিবর্ত্তন হয়। কেননা এই নিদারুণ রোগ দিনং যেরপ প্রবশভাবে বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে ইহার প্রতিরোধকল্পে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আরুষ্ট হওয়া অতীব প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। টাউন হলে আপনার নেতৃত্বে উক্ত সভা হইলে বহু লোক সভায় যোগদান করিবেক এবং সভার কার্যা ও উদ্দেশ্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি ও সহাম্ভৃতির উত্তেক হইবেক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তজ্জ্য আমার সনির্বন্ধ অমুরোধ যভাপি বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে আপনি উক্ত দিবসে রূপা করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া আমার মনস্কামনা পূর্ব করিবেন। নিবেদন ইতি

Dr. Rabindra Nath Tagore Bolpore

ভবদীয় শ্রীবিধানচক্র রায়

#### শুভযাত্রা

# ক্ষিতিমোহন সেন

ভারতীয় চিত্রকরেরা পদ্মপত্রমধ্যের মধ্যস্থিত একটি পদ্মকোরক অন্ধিত করিয়া জীবনের পরিচয় দিয়া থাকেন। অসীম সমুদ্র ভেদ করিয়া সীমা একটি জলবিম্বস্তরপ উত্থিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের পরিকল্পনা। অনস্ত বারিধি-বক্ষে জলবিম্ব যেমন কোনো অতল হাদয় হইতে ভাসিয়া আবার কোনো নিভৃততম প্রদেশে নিমজ্জিত হয়, মানুষের জীবনও তেমনই কোনো অজ্ঞাত রাজ্য হইতে এই দুখ্যমান জগতে স্বপ্রকাশ হইয়া ভাবার কোনো রহস্তময় জগৎ-মন্দিরে বিলুপ্ত হুইয়। যায়। প্রাচ্য শিল্পীদের এই মহতী কল্পনা, তাঁহাদের এই অন্তত উদ্ভাবন। সকল জাতি, সকল সাম্প্রদায়িকেরাই গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ সাধনপরাম্বণ শিল্পীদিগের যশোলক হন্ত যত মঠে মন্দিরে কীর্তি ও গৌরবের রেখ। রাথিয়া গিয়াছে তংগমুদম ক্ষেত্রেই তাঁহার। মন্দিরচূড়ায় একটি লৌহদণ্ডে বুদ্ধু দাক্তি গোলক নির্মাণ করিয়াছেন। মুসলমানদিণের মদ্জিদে, এটানদিণের গির্জাতেও তদ্রূপ বুহদাকৃতি গম্বুজ বিগুমান দেখিতে পাই। ইহারা যেন বৈরাগ্যের ধ্বজ। উড়াইয়। আমাদিগকে বলিতেতে 'হে জীব, তোমাদের এ জগতের অস্তিম সমুদ্রকক্ষের বুরুদেরই মত क्रमश्रामी। अभीम इंटेंटि आमिम्राइ, आवात अभीत्मरे विनीन इटेम्रा माटेट्य। तथा आत कानटक्रम করিও না, এই অনিত্য সংসারের মায়া-মোহে আর জড়িত হইও না। যাহা নিত্য যাহা চিরন্তন তাহার मित्क धाविक इख।' এই জीवत्मत्र अञ्चर्धादम मकन त्मर्गत लाक्ति। এकरे ভाবে कत्रिशाह्म । आमत्र। সকলে এইটুকুই মাত্র পরিজ্ঞাত আছি— এক রহশুময় জগং হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আবার এক রহস্তময় জগতে প্রবেশ করিব। 'ক্রম দি গ্রেট ডীপ টু দি গ্রেট ডীপ হি গোজ্।' মান্নবের সমস্ত জ্ঞান সমস্ত বৃদ্ধি ইহার অধিক অন্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, 'দি টুপু ইজ টু মি অ্যাণ্ড ছাট টু ইউ'।

> বা ঘরকী স্থধ কোঈন বতারে জা ঘরসে জীব আয়া গো।

যে ঘর হইতে জীব আসিয়াছে সে ঘরের সন্ধান কেহই বলে না। আমরা শুধু এইটুকুই জানি, অসীম হইতে উঠিয়াছি আবার অসীমেই মিলিব। আমরা তাহারই এক-একটি থণ্ড। অসীম পয়োধি-রাশিরই বুদ্ব একটা ক্ষুদ্রাংশ

> দরিয়া কি লহর দরিয়ার হৈ জী দরিয়া ঔর লহর মে ভিন্ন কোয়ম।

ननी এবং ननीत जतक এकहे; ननी এবং जतकत मध्य পार्थका काथात्र ?

জলতরঙ্গ জিয়ি জলতে উপতে।

ফিরজল মাঁহি রহাঈ

জ্বলের তরঙ্গ জ্বলেই উৎপন্ন হইয়া জ্বলেই থাকিয়া যায়।

সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের উত্থান ও পতন তাহার নর্তনকে যেমন অবিচ্ছিন্ন রাধিয়াছে জন্ম ও মৃত্যু তেমনই পরস্পর বিশ্বতিস্থে এথিত হইয়া বন্ধের এই অনস্ক খেলাকে অনাদি স্টিকে পরিপূর্ণ করিয়া রাধিয়াছে।

# জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা।

বৈদিক প্রথায় নানা বেদী রচনায় কয়েকটি মাত্র রেগাঙ্কনে জন্ম ও মৃত্যু চিহ্নিত হইয়া থাকে। পরম্পর পরস্পরকে দ্বিধাবিভক্ত তুইটি সরল রেথা তাহাদের তীরফলকের অথবা বৃক্ষপত্রের সমগ্র উপরিভাগের গ্রায় অগ্রভাগ যেন বুঝাইয়া দিতেছে, নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু তালে তালে।

শ্রীক্তফের স্থদর্শন-চক্রেও আমরা দেখিতেছি স্বয়ং তিনি এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র চালনা করিতেছেন।

বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্বের এই অপূর্ব নৃত্য চলিতেছে। মহাদেবের ত্রিশ্লেও আমরা রাগ ও বৈরাগ্যের জন্ম ও মৃত্যুর ভৈরব সংগীত শুনিতে পাই। যিশুপ্রীষ্টের ক্রুশেও এই জন্ম-মৃত্যুর তাল বাজিতেছে। থিয়োসফিন্টরা একটি ব্রত্তের অভ্যন্তরে একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত করিয়া জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্র এই সংসারের প্রতিরূপ দিয়া থাকেন।

বিশ্বে বিরাট আরতি চলিতেছে— জগতের সিংহাসনে জগতের স্বামী বিরাজ করিতেছেন, ক্ষণ ও পলকের আরতি চলিতেছে, অনন্তের ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে, প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যে তাল বাজিতেছে, জন্ম ও মৃত্যুর তাল পড়িতেছে। জন্ম ও মৃত্যুর এখানে ভেদ নাই— জনম মরণ জ্বংঁ। তারী পরত হৈ— যেখানে শেষ সেইখানেই আরম্ভ। শেষ না হইলে উদয় হইবে না, উদয় না হইলে শেষ হইবে না।

জন্ম মরণ বীচ দেখ অন্তর নহীঁ ওর বাম যুঁ এক আহী।

জন্ম ও মৃত্যুর নধ্যে চাহিয়া দেখ, কোনো অন্তর নাই। দখিন ও বাম সে তো একই কথা।

ওগো মৃত্যু তুমি যদি হতে শৃহ্যময়
মূহুর্তে নিখিল তব হয়ে যেত লয়
তুমি পরিপূর্ণ রূপ,— তব বক্ষ কোলে
জগৎ শিশুর মতো নিত্যকাল দোলে।

আমাদের জন্মও এক বিরাট তীর্থবাতা। বিশ্বপিতার চরণতল হইতে আমাদের এই পুণ্যবাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত জীবন প্রদক্ষিণ করিয়া সংসারতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্বদেবতার পূজার আয়োজন-উপচার সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছি। প্রতিদিনের কর্ম প্রতিদিনের সাধনা আমাদিগকে এই অনন্ত পথের পাথেয় জোগাইবে। নৈবেল, অর্ঘ্য তীর্থসলিল পূজার উপকরণাদি সক্ষয় করিয়াই তাঁহার কাছে প্রভৃছিব। আমাদের বিলম্ব করিলে চলিবে না। তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করিবার জন্ম অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। প্রতিদিনের কর্মে ও সাধনায় দেহ মন ও আত্মাকে নির্মল করিয়া তুলিতে হইবে। এই দেহকেই নৈবেলস্বরূপ তাঁহাকে অর্পন করিব, আত্মাতে তাহার অধিষ্ঠান হইবে, সমস্ত দেহমন ও ইন্দ্রিয়াদি দারা তাঁহাকে বরণ করিয়া লইব। আমারই হদয়সলিলে তিনি অবগাহন করিবেন— তাঁহার অভিবেষ হইবে আমার অন্তরের পূণ্য প্রেমে।

তাঁহার স্পষ্ট অনাদি— আমাদের যাত্রাও অনাদি অনস্ক। এই যাত্রা জগতের পর জগতে চলিয়াছে। ব্রন্ধের দেহে জীবনের পর জীবন দিয়া আমরা স্পষ্টির মালা রচনা করিয়া চলিয়াছি। জন্ম ও মৃত্যু আমাদের গ্রন্থি। মহাতাপসদিগের মত জীবন-তপস্থাস্ত্রে আমরা লোকলোকাস্তরকে গ্রথিত করিয়া চলিয়াছি। আমাদের এক-একটি জীবন তপস্থামালার এক-একটি গুটিকা— জীবনসাধনার এই অক্ষপ্তটিকা দিয়া মালা এথিত করিয়া আমর। আমাদের আরাধ্য দেবতার গলায় পরাইয়া পূর্য প্রণতি করিয়া যাঁতা শেষ করিব। কবীর কহিয়াছেন

# যাক্ত হী ফের সব ব্যক্ত পর ব্রহ্ম মেঁ জ্ঞান কর দেখ মাল গোয়ম্।

জগতের মালাই ফিরাইতেছ, পরত্রধোর মধ্যে জগতের পর জগৎ মালার মত ফিরাইয়া চলিয়াছ, জ্ঞানচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ দেখ।

জন্মজনাস্তর-পরিগ্রহ পাপের শান্তি নহে। সে যে তাঁহারই পূজার উপচার সংগ্রহের পূণ্যদাত্রা। জীবনের কর্মে সাধনায় তপস্থায় আমার হনরকৈ শতদলে প্রস্কৃতিত করিয়া, সেই আদি সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে মৃথ্য উদ্দেশ্থ ভূলিয়া ল্রান্ত পথে বিচরণ করিয়া ঘূরিয়া মরিতেছি। সংসার ও কর্ম ভূল করিয়া চলিয়াছি। পরমপুরুষকে জানি না, জানিবার চেষ্টাও করি না, কর্ম কি গম্য কি জানি না। তাই তো আমাদের পথে বিন্ন ও বিলম্ব ঘটিতেছে অনেক। আমরা অন্তরের মন্দির হইতে সকল জালজঞ্জাল ধূল। মলিনত। মায়া মোহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার অধিষ্ঠানের উপযোগী করিয়া পূর্ণ করিয়া রাথিব। তবেই তো তিনি আমার হৃদয়মন্দিরে আসিবেন। এই ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে পাইব। গলা ও যম্নার সংগ্রেম সরম্বতী অদৃশ্য হইয়া আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। আমাদের হৃদয়েও যথন রাগ ও বৈরাগ্যের ধারার পূর্ণসংগ্রম হইবে তথনই বিশ্বপতি আসিয়া আমাদের হৃদয়ে অমৃতপ্লাবনে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তথন রাগ ও বৈরাগ্যের দ্বিধা ঘূচিয়া য়াইবে, জ্বন্ম ও মৃত্যুর পার্থক্যের অস্বত্পাবনে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তথন রাগ ও বৈরাগ্যের দ্বিধা ঘূচিয়া য়াইবে, জ্বন্ম ও মৃত্যুর পার্থক্যের অস্বত্পাবনে। কবীর গাহিয়াছেন

অধর আসন কিয়া অগম ডেরা কংই কবীর তইা ভর্ম ভাসে নহী জন্ম উর মরণকো মিটা ফেরা।

অসীমে করিয়াছি আসন, অগম্যে করিয়াছি ডেরা, সেথানে ভ্রম দেথাইয়া দিতে পারে না, জন্ম ও মৃত্যুর বিপর্যয় আজ মিটিয়াছে।

মান্থ্য ত্র্বল, আনন্দের প্রাচ্থ কিন্তা তৃঃথের আতিশ্যা সহিয়া উঠিবার শক্তি তাহার নাই। তাহার। অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে, ভয় ও আশকায় উৎপীড়িত ভবিগ্র স্থেরে আশায় উদ্বিগ্ধ হইয়া উঠিবে ইহাই তো স্বাভাবিক। লোকলোকান্তরে গমন তাঁহাদের কাছে একটা অজানার ঘরে অনিশ্চয় ভবনে পদার্পণ করা, তাহাদিগকে অনিশ্চিতের ভাবনা পীড়ন করিবে— হজ্জের ভাবী অবস্থার বৈচিত্রো তাহারাআকুল হইয়া উঠিবেই। শর-সংযোজিত ধন্থ লক্ষ্যভেদের পর জ্ঞামুক্ত হইয়া যেন ভিন্নহ্রদয় ছিন্নতন্ত্রী হইয়া পড়ে। একাগ্র তন্মমে ধন্থকটি বেদনার ভিতর দিয়া তীর নির্গমন সহ্ব করিতে পারিল না— বিদীর্গহ্বদয় হইয়া পড়িয়া রহিল। মাহ্যবেরও ত্র্বল হিয়া এই জন্মজনান্তর পরিগ্রহের বেদনা কিন্তা আনন্দের আঘাত সহিয়া উঠিতে পারিবে কি ? এই আশকায়ই তো আমরা মৃত্যু হইতে জন্মে, জন্ম হইতে মৃত্যুতে আদিয়া থাকি— অচেতনার ভিতর দিয়া। আমরা যথন এই ইহলোকে আসিলাম তথন আমরা নির্বোধ অক্তান শিশু। আমাদের এই জীবনের প্রচ্ব আনন্দ ও পূর্ণ সৌন্দর্বের দিন ও সেই খেলাধুলার চেতনাবিহীন শৈশবকাল, আমাদের বৃদ্ধি ও চেতনা বিকাশের সঙ্গেক, আমরা গেই আনন্দ ও সৌন্দর্বের শ্বতি ভূলিতে থাকি। আবার যথন আমরা

ধীরে ধীরে জীবনের সন্ধ্যায় মৃত্যুর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হই, তথনও আবার আমাদের জ্ঞান ও বৃদ্ধি, চেতনা ও স্থৃতি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। সর্বশেষ আমরা যখন এই লোক হইতে পরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়া থাকি, তখনও আমরা সম্পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান -বিল্পুঃ। আমরা এক চিরাভ্যন্ত গৃহ হইতে কোন্ এক বিচিত্র গৃহে গমন করিব, তাহার ন্তনত্বের বৈচিত্র্য আমাদিগকে বিশ্বয়ে ও আশ্চর্যে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে। আমাদের এই জ্ঞান ও বোধের পূর্ণবিকাশের সময় হয়তো আমরা অবস্থাবিনিময়ের বেদনা বা আনন্দের সংঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া এ ধহকেটির মত ছিল্ল-গুণ ভিল্ল-হিয়া মৃষ্ঠিত-চেতন হইয়া পড়িব।

আমরা যাত্রা করিয়াছি। জীবনের পর জীবন অতিক্রম করিয়া জগতের পর জগতে চলিয়াছি। আমাদের এই মহাযাত্রার এক-একটি অধ্যায়ের আরম্ভে ও শেষে তাই চেতনাবিলুপ্তি। এই যে তৃণ, তাহারও ইতিহাস কি বিচিত্র। সেও কোন্ অনাদিকাল হইতে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে কে বলিবে ? সেও জীবনের পর জীবনে চলিয়া, অবস্থার পর অবস্থান্তরে গমন করিয়া আনাদি অনস্তের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। এখানে ক্ষুত্র বৃহৎ যাহা কিছু আছে সকলেই আমরা একই পথের যাত্রী— সকলেই অনাদি স্থান্তর গান গাহিতে চলিয়াছি। তিনি সিংহাসনে বসিয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা না যাইলে তো তাহার চলিবে না— তিনি পূর্ণ হইবেন না। এখানে যাহা, ওথানেও তাহাই, যাহা ওথানে তাহাই এখানে। এই উভয়ের মিলন হইবে তবেই তো সকল পূর্ণ হইয়া উঠিবে। মূর্তি তোমার যুগল স্মিলনে পূর্ণ প্রকাশিছে।

আমরা জীবনের নৌকাটিকে দাঁড় টানিয়া সমূদ্রের দিকে বাহিয়া চলিয়াছি। আমাদের এই স্থদীর্ঘ যাত্রার পথে বাধা বিপত্তি অনেক। কত ঘূর্ণাবর্ত, কত বিরুদ্ধ বায়ুস্রোত, প্রতিকূল তরঙ্গাভিঘাত আমাদের পথে বিশ্ন হইয়া দাঁড়াইবে। কত ক্ষুদ্র স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় কত প্রলোভনে ঘূরিয়া বেড়াইব। এই সকল প্রতিরোধিতার হাত হইতে একাগ্র সাধনায়, একনিষ্ঠ মনের তন্ময় চিত্তের দ্বারাই আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। শরবং তন্ময় ভবেং— এই শরের ক্যায়ই তন্ময় হইতে হইবে।

নদী তাহার হুই তটকে সেবা করিয়া হিন্ধ সজল রাথিয়া, পূর্ণ প্রণতি দিয়া সাগরের পানে ছুটিয়াছে। তাহার এই সেবাপরায়ণতা, তাহার এই পূর্ণ প্রেমের প্রণতি, তাহার এই পরিপূর্ণ প্রেমের দান অসীমের বক্ষে অধিষ্ঠানের পাথেয়, অর্ঘ্য, দাবি। যে স্রোতস্থিনী পথের মধ্যে নানা বিক্ষিপ্ততায় নিজেকে নিমজ্জিত করে, অসংযত উচ্ছাসে চঞ্চল, অধীরতায় কৃল ছাপাইয়া তীর্ভুমিকে জলপ্লাবিত করে তাহার সাগরে পৌছানো হয় বিলম্বে। আমাদিগকে নিয়মের বাঁধনে সংযমের শাসনে প্রতিদিনের কর্ম করিয়া দাড় টানিয়া চলিতে হইবে। প্রতিদিন কর্ম-অবসানে দৈনিক কাজের হিসাবনিকাশের। সময় যতশেচাদেতি ক্রোহস্থং যত্র চ গক্ততি— যাহা হইতে সূর্য উদিত হন ও যাহাতে অন্ত যান, তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া বলিব হং হি নং পিতা— তুমি আমাদের পিতা— যো হস্মাকম্ অবিভায়াং পরং পারং তার্য্বসীতি। তুমি আমাদিগকে অবিভার পরপার উত্তীর্ণ করাইয়া দিতেছ। আবার যথন সূর্য, তাহার ভয়ে তাপ প্রদান করিবেন— 'ভয়াং তপতি সূর্যং' তথন প্রভো,তুমি প্রকাশ পাইতেছ বলিয়া সমন্ত প্রকাশ পাইতেছে—তমেব ভাস্তমন্থভাতি সংম্।

তোমাকে শ্বরণ করিয়াই অন্সকার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। তাঁহাকে এই নিবেদন করিয়া পরিপূর্ণ একটি নমস্কার করিয়া তরণী বাহিয়া চলিব।

আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু এথন ওগো কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার। এথন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরব না গো আর ভোমারে করি নমস্কার।

তবেই আমাদের যাত্রা সফল হইয়া উঠিবে, সার্থক হইবে, সত্য হইবে। তাঁহার এই ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে, অগ্নিতে যেমন তৃণ ভশ্মীভূত হইয়া যায়, তেমনই ভয় বিল্ল বাধাবিপত্তি সকলই বিনষ্ট হইবে। আমাদের পথ সহজ্ঞ সরল হইয়া উঠিবে।

সমুদ্রগামিনী নদী তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের ধারা বহিতে বহিতে সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। তথন তাহার নাম ও রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র বিলিয়াই অভিহিত হইতে থাকে। আমরা ও তেমনি প্রেমে ও নিষ্ঠায়, সাধনা ও সংযমে সেই শুক্রম্ অকায়ম্ অপ্রণম্ অপ্রাবিরম্, শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্কে জানিয়া সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইব— সীমা অসীমের ভিতর পরিপূর্ণরূপে গিয়া লাগিবে, তথন আমাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া সেই পুরুষ নামেই অভিহিত হইবে।

যথা নতঃ স্থাননাদাঃ সমুদ্রে অন্তং গচ্ছন্তি নামরূপ বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদি বিমূক্তঃ পরাৎপ্রম্, পুক্ষমুপেতি দিব্যম্॥

প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমূদ্রে অন্তগত হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষের নিকট গমন করেন।

আমি যাত্রা করিয়াছি— আমার দেবতা আমার জন্ম সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রিয়তমের দঙ্গে আমার মিলন চাই। পিতার ঘর আর ভালো লাগে না, তাঁহার সহিত হোরি থেলিতে হইবে। আমি ক্ষুদ্র কিন্তু

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর

তোমার প্রেম হত যে মিছে। আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা।

এই রসের থেলায়, এই প্রেমের লীলাক্ষেত্রে আমার মূল্য তো সামান্ত নহে। তিনি যে আমার স্বামী, আমি যে তার একমাত্র পত্নী— আমা-বিহনে তাঁহার প্রেমের থেলা চলিবে না। আমি তাঁহার একমাত্র নিমন্ত্রিত, একমাত্র উপাস্ত। তিনি যে আমাতে 'বান্ধা' আমাকেই ভোগ করিবেন, আমার হালয়রস পান করিয়াই তাঁহার প্রেমের ত্যা মিটিবে। তিনি আমারই হাল্কমলের লোভী ভ্রমর। আমাকে লইয়াই তাহার লীলা পূর্ণ, স্বাষ্টি পূর্ণ, তিনি পূর্ণ। যদি তিনি তাহাতেই পূর্ণ থাকিতেন, তবে আমার প্রয়োজন ছিল না—স্বান্ধীর প্রয়োজন ছিল না।

আমার যে এত বড় স্বামী— তিনিও আমারই জন্ম বাসরঘরে উন্বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, দিবারাত্রি জাগিয়া রহিয়াছেন। আমি কি আর স্থির থাকিতে পারি। আমাকে ত্রা করিতে হইবে। উংকঠা ও আবেগে তাড়িত হইয়া তিনি যে আমার অধ্বেষণে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

# তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে তব্ আমার হৃদয় লাগি ফিরছ কত মনোহরণ বেশে।

তাঁহার অনস্তম্বরূপে তিনি তো আমার নিকট আসিতে পারেন না। তাই তিনি বিশেষরূপে আমার নিকট প্রকাশিত হইতেছেন। তাঁহার নানা লীশায় নানারূপে আমি তাহাকে পাইয়া ধন্য হইতেছি। সংসারের অস্ত প্রেমে, অস্ত ফেহে, তিনি তাঁহার অপার কফণা অনন্ত প্রেম প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছেন। তিনিই পিতামাতার ফ্লেহে, ভ্রাতা ভয়ীর ভালোবাসায়, পত্নীর প্রেমে, বর্দ্ধর সৌহার্দে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িতেছেন।

আমরা লোকে লোকে তাঁহাকে প্রদক্ষণ করিয়া তাঁহার দিকে যাত্রা করিতেছি। তিনিও আবার কালে কালে আমার হত্তে নব নব প্রসাদ বিতরণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। নব নব প্রত্তে সবৃদ্ধ প্রাণশক্তিতে নব নব পুশপত্ররাশির অর্ঘ্য সাক্ষাইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা জানাইতেছেন। এই যে বিশ্বে আনন্দের একটি অপূর্ব সংগীত শ্রুত হইতেছে, বিরাট আরতি চলিয়াছে, অযুত নক্ষত্রশোভিত আকাশ-চন্দ্রাতপ দীপ্তি পাইতেছে, প্রস্তন্ন পতাকা উপলব্ধ হইতেছে, প্রস্তন্ন ঘণ্টার নিনাদ আদিতেছে, সমস্ত ব্যোমমণ্ডল প্রনিত হইতেছে, সমস্ত জগং পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার জ্যোতি প্রেমের দীপক হইয়া জলিতেছে, বায়ুমণ্ডল ধূপ বিকিরণ করিতেছে, সমস্ত মহীতল গদ্ধ প্রদান করিতেছে, সমগ্র পথেবারি হইয়া রহিয়াছে, সমগ্র পৃথিবী ভরিয়া নিরন্তর পুশকুল প্রস্কৃতিত হইয়া বরণের ভালা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—ইহাই আমারই স্বামীর মন্দিরে আমারই অভ্যর্থনার আয়োজন— আমাদেরই মিলনের অপূর্ব রাগিণী।

১৯১১ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের প্রথম অধিবেশনের উদবোধনী ভাষণ।

# আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সংগীত

#### শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

আইন-ই-আকবরীর সংগীতাধ্যায় পরিসরে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সংকলনটি মূল্যবান। বস্ততঃ সামান্ত কয়েকটি পৃষ্ঠায় উত্তর-ভারতীয় সংগীতের একটি গুরুষপূর্ণ মুগের পরিচয় বিশ্বত হয়েছে। আবুল ফজলের অসামান্ত সম্পাদনকৌশলে তথাগুলি ঐতিহাসিক বিন্তাসে রক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃত সংগীত -সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় ফার্সী সংগীত -সাহিত্যের প্রভেদ বিষয়বস্তর বিত্তাস এবং বির্তিতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক ক্রম সম্বন্ধে সচেতনতা স্বন্ধ, কিন্তু ফার্সী সাহিত্যে এই দিকে বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণনার বহুল্য থেকে মূল বস্তুটিকে উদ্ধার করতে অনেক সময় ক্লেশ পেতে হয়, ফার্সী সাহিত্যে বর্ণনা সহজ ও স্ববোধ্য। ফার্সী লেথকগণ প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় উক্তি করেছেন, কিন্তু বক্তব্য বিষয়টি যাতে স্পরিক্ট হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ রেখেছেন। ফার্সীতে রচিত সংগীতবিষয়ক গ্রন্থাদির আর-একটি বৈশিষ্টা হচ্ছে পরিমিতিবোধ। বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধে কত্টুকু বলা দরকার সেটি তাঁরা চমংকার বুঝতেন। এই কারণে ফার্সী গ্রন্থগুলি ইতিহাস ও তথ্যের দিক দিয়ে আমাদের বিশেষ সহায়তায় এসেছে।

আইন-ই-আকবরীর একাধিক ইংরেজী অন্থবাদ বর্তমান। এর মধ্যে H. S. Jarret এর মন্থবাদটি যহনাথ সরকার মহাশয় সম্পাদন করে গিয়েছেন। এই অন্থবাদ থেকে বিষয়বস্তু অনায়াসেই বোঝা যায়; তা ছাড়া পাদটীকার অনেক শব্দের স্পষ্টতর ব্যাখ্যাও সিন্নিবিষ্ট হয়েছে। তথাপি, তথাাথেষী ব্যক্তি এমন কতকগুলি অভাব বোধ করেন যা একমাত্র মূল গ্রন্থই পূরণ করতে পারে। এমন বহু শব্দ আছে যার যথাযথ ব্যাখ্যা সাংগীতিক দিক থেকে বিশেষ পর্যালোচনা না করলে দেওয়া সম্ভব নয়। এইগুলি নির্ধারণ করে পুনর্বার এই গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রয়োজন— এ কথা বোধ করি বলাই বাহুল্য।

আবুল ফজল সংগীত সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটি প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছ থেকে আহরণ করা হয়েছে। এতদ্বাতীত সমসাময়িক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাঁকে সাহায্য করেছেন। এই অধ্যায়ের তথ্যাদি তিনি সাজিয়েছেন এবং সম্পাদন তিনি করেছেন।

আবুল ফজল এই অধ্যায়ের নাম দিয়েছেম 'সংগীত'। সংগীত-শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণে তিনি বলেছেন—সংগীত হচ্ছে বিভিন্ন নাঘ্যা (গীত), সাজ্ (বাছা) ও রক্দ্ (নৃতা) এবং এতদ্বাতীত এই-জাতীয় অপরাপর বিষয় সম্পর্কীয় বিছা। আ্যাদের তৌর্যত্রিক শব্দকে ফার্সী ভাষায় এইভাবে বোঝানো হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেছেন যে এতত্দেশ্যে গাতটি অধ্যায় পরিকল্পিত হয়েছে। প্রথমে স্বর-অধ্যায়, অর্থাং 'আওয়াজ' সম্পর্কীয় তত্ত্ব; স্বর অর্থে 'আওয়াজ' শব্দটি যথাযথ এবং আজ পর্যন্ত গায়ন-সম্প্রদায়ে এই শব্দটিই প্রচলিত আছে। এটি তুই প্রকার: অনাহত— এমন-একটি আওয়াজ যা কারণ দ্বারা ঘটে না; এটি এক এবং শাশ্বত (কদীম্) বলে পরিজ্ঞাত। কোনও ব্যক্তি যথন আঙুল দিয়ে ছটি কান বন্ধ করে তথন ভিতরে একটি ধ্বনি শুনতে পায়। এই কারণেই এর অনাহত নাম দেওয়া হয়েছে। এটি ব্রহ্মাসন্তুত বলে ধারণা। এর পরিচয় যথন অভ্যাদের দ্বারা পাওয়া যায় এবং বিনা মধ্যস্থতায় এটি শ্রুত হয় তথন মুক্তি হয়ে থাকে। কোনও

قسم چهارم و شهدا - بغارسي سردا گريند و مشك - دو ني باره كه بقاعده سوراخها دارد بدو بدوندند و در نارسي زبان ني انبال كريند و مرلي ( بضم ميم و سكون را و كمر لام و سكون ياي تيماني ) ني اسا و مياند خي و سكون كاف ) نثم است مياند خالي بدرازاي يک گز و ميانگ آن بالا سوزاخ كفند و دران باريک نی برگدارند و

هفتم نوتياادهياي ( بكسر نون و سكون را د كسر تاي فوقاني و ياي تعتاني و الف ) در چندي و چكونكئ رفع ه

# ، شمارهٔ نغیمسرایان ،

چهون گفتر نفیه و ساز گذارش یافت اند که از گروه خواندگان می سراید و سرایندگان انقش تعدیم را که در هیچ بوص دگرگون نشود بیکار گویند ( بفتح با و سکون یای تحقانی و کاف و الف و را ) و آموزندگان این طرز را سیکار خوانند ( بفتح سین و سکون ها و کاف و الف و را ) و الف و را ) و کاآنت ( بفتم کاف و الف و الف و فتح همزه و نون خفی و تأی فوتانی ) - زبان در روزگار و بجای همزه و او پیشتر و در در بود سرایند و

قهاقهی (بعتم دال هندی و های خفی و الف و کسر دال هندی و های خفی و الف و کسر دال هندی و های خفی و سکون یای تعناتی ) نفعه ساول پنجاب و ساز دهده و کفاره را نوازند - بیشترے در رزماله ستایش راد سردان گریند و عرصهٔ بیکار را گرمئ دیگر بخشند و قوال ازین گرده اند لیکن بیشتر طرز 10 دهلی و جونیور سرایند و بدان روش نارسی شعر خوانند و

دف رس بیشتر زنان دهدهی دف و دهل توازند و دهر پد و سوهله که برای کدخدائی و نولد ننش یدند بآئین شایسته خوانند به بیشتر در محامل عورات حاضر شدے و امروز در مجالس مردان ننمهسرائی کنند .

سیوده تالی و مردان ایشان دنهای بزرگ با خود دارند و زنان سیزده تال بیمها زدن بآوا درآرند - دو بر بند هر دو دست و دو بر بند آرنج و دو بر بند کنف و دو بر بند هر دو شانه و یکی ۱۹۵ بر سیده و دو دو بانکشتان دو دست و بیشتر در دیار گجرات و مالوه باشند و

<sup>(</sup>۱) [ ت] چنگ ۱۱

কারণ সহযোগে একটি আওয়াজের উৎপত্তি হলে তাকে আছত বলে। বাক্যের মত এটিও বায়ুপ্রেরিত ঘটনা বলে অনুমান করা হয় এবং আঘাতজনিত কার্য থেকে এর অভ্যাদয়। এই রকম ধারণা আছে যে নিমুজঠর (শিকম্), গলা (গল্) এবং মন্তিজের শীর্ষ (তারক্)— এই অলগুলিতে ভগবংপ্রভাবে বাইশটি নাড়ি (রগ্) বিস্তৃত রয়েছে। নাভিদেশ থেকে মনোহর গতিতে বায়ুপ্রবাহ উথিত হয় এবং এর বিস্তারগত প্রকৃতির আধিক্য বা মন্থরতা অনুসারে এই আওয়াজ জাগ্রত হয়। কথিত আছে যে, পঞ্চম ষষ্ঠ অন্তাদশ ও উনবিংশ— এই চারিটি নাড়িতে বায়ুপ্রবাহ পৌছয় না। বাকি আঠারোটিতে যে আওয়াজ জাগ্রত হয় তাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভাগটি এইরূপ—

যড় জ — মন্ত্রের আওয়াজ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চতুর্থ নাড়ি থেকে এর অভ্যাদয়। ঝবভ (আবুল ফজল একে 'রিছ্বে' অর্থাং রেথাব বলেছেন) — পাপিয়ার আওয়াজে স্টিত হয়, সপ্তম থেকে দশম নাড়ি পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। গান্ধার — পূং-ছাগের আওয়াজ থেকে গৃহীত, নবম থেকে এয়োদশতম নাড়ি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। মধ্যম — সারসের (কুলংগ্) শব্দ থেকে এটি পরিচিত হয়েছে, অয়োদশতম থেকে বোড়শতম নাড়ি পর্যন্ত এর গতি। পর্ফম — কোয়েলের য়রেলা কণ্ঠ থেকে গৃহীত; এই কথাটি 'জম্জনা-ই-কোয়েল' এই ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, 'জম্জনা' শব্দটি আমাদের সংগীতে টপ্পার দানাদার তান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, আসলে জম্জনা (zamzama) শব্দের অর্থ য়র করে পড়া; ইংরেজিতে যাকে chant বলে সেই রকম। জম্জমা-পর্দাজ, জম্জমা-সন্জ, জম্জমা-গুইয়ান, জম্জমানাক — এইসব শব্দে গায়ক বোঝায়, এটি সপ্তদশ নাড়ি পর্যন্ত অধিকার করে আছে। ধৈবত — ভেকের আওয়াজ থেকে গৃহীত, মুন্তিত গ্রন্থে রয়েছে অইম (হশ্তম্) থেকে দ্বাবিংশতিত্য নাড়ি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বিংশ থেকে দ্বাবিংশ হলে হয়ত সংগত হত। নিষাদ (নিধাদ) — হাতির আওয়াজ থেকে পরিকল্লিত, দ্বাবিংশ থেকে পরবতী মওলীর তৃতীয় পর্যন্ত বিত্তত, প্রতিটি সপ্তক পর পর তিনটি পর্যায় পর্যন্ত অমৃত্রিত হবে। এবগা এই তিন সপ্তকের অবস্থিতির মধ্যে নিগাদ বাইশটির বেশি ব্যাপ্তি অধিকার করেবে না।

এই বর্গনায় শ্রুতির উল্লেখ নেই। অবশ্য বাইশটি নাজির শাস্ত্রীয় সমর্থন রয়েজে-

হৃত্যদ্ধনাড়িশংলগ্নানাড্যোদাবিংশতির্মতাঃ।
তিরশ্যস্তাস্থাস্থ তারত্যঃ শ্রুতিরো নারতাহতে॥
উচ্চোচ্চতরতাযুক্তা প্রভাবস্তান্তরেম্।
এবং কঠে তথা শীর্ষে শ্রুতির্দাবিংশতির্মতাঃ॥

---সংগীতরত্বাকর: স্বরাধাায়

বলা বাহুল্য সংক্ষেপ করবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতির মূল তত্ত্তুকুই দেওয়া হয়েছে।

আবুল ফজল সপ্তক এবং রাগ— ছই অর্থেই 'নাঘ্মা' শদটি প্রয়োগ করেছেন। বস্তত এই শদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নাঘ্মা বলতে মিষ্ট স্বর, স্বর-সহযোগে পাঠ, স্বরসহরী, গীত, গমক প্রভৃতি অনেক কিছু সাংগীতিক প্রক্রিয়া বোঝায়। একপ্রকার গীতকেও নাঘ্মা বলা হয়। অতঃপর বলা হয়েছে যে প্রত্যেক সপ্তকে সাতটির প্রত্যেক্টি স্বর থাকলে তাকে সম্পূর্ণ বলা হয়। যদি ছ'টি

থাকে তা হলে প্রধান স্বরটি অবশ্য প্রকাশিত থাকবে। একে থাড়ো (থাড়ব বা ষাড়ব) বলে। বিশেষজ্ঞেরা পাঁচটি স্বর থাকলে তাকে বলেন ঔড়ব (ঔড়ব), এতেও প্রধান স্বরটি অবশ্য প্রকাশিত থাকবে। কোনো রাগে এর চেয়ে কম ব্যবস্থা থাকবে না। কিন্তু, তানের বেলায় এটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হওয়াতে ছটি স্বরের সংযোগেও সম্পূর্ণ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

#### দ্বিতীয় রাগবিবেক অধাায়

রাগরাগিণী সম্বন্ধে আবুল ফজল বলছেন- দর্ রশ্বারশ্ মোকাম ও স্থ্বা; অর্থাৎ এরা নানাপ্রকার মোকাম ও স্থবার অন্তর্গত। সাধারণ অর্থে মোকাম বলতে অবস্থান ও স্থব। বলতে বিভাগ বোঝায়। এর অপর সাংগীতিক অর্থ আছে। পারসীক সংগীতে বারোটি মোকাম ও প্রত্যেকটি মোকামের ছুটি স্থবার অন্তিত্ব আছে। এই মোকাম আমাদের রাগ ও স্থবা আমাদের রাগিণীর অন্তর্রপ। পরবর্তীকালে তুহ্ফাতুল হিন্দ্ প্রন্থে (১৬৭৫) এটি স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। এই কারণেই আবুল ফজল রাগ ও রাগিণীর প্রসঙ্গে মোকাম ও স্থবার কথা বলেছেন। মহাদেব এবং পার্বতী থেকে এদের উৎপত্তি। মহাদেবের পঞ্চমুখ। প্রত্যেকটি থেকে একটি স্থর (নাঘুমা) আবিভূতি হয়েছে। এর ধারাটি এইরক্ম: শ্রীরাগ, বসস্ত, ভৈরোঁ।, পঞ্চম, মেঘ ও পার্বতী কর্তৃক গীত নটনারায়ণ। এই ছটির প্রত্যেকটিকে হিন্দী ভাষায় রাগ বল। হয়। Jarret এই অংশের তর্জমা করেছেন— Each of these modes is called in Sanskrit Raga । এशान हिन्ती ना वरन गःश्वृत वनवात कान कात्र एका यात्र ना । आवृन कजन वनष्ट्य- इत गण नाध्यात। व-हिमी जवान तांग श्रुष्यम् । वञ्च आकवरत्त मगरा हिमी जांचा স্ত্রতিষ্ঠিত ছিল এটা এই উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়। এই ছটি রাগই ঈশ্বরমত বলে পরিচিত। সংশ্বত সংগীতদর্পণ গ্রন্থে এই মতের উল্লেখ আছে। এই রাগগুলিকেই মূল বলে গণনা করা হয়। এর যে-কোনোটির অনেকগুলি শার্থা বর্তমান। গ্রীরাগকে সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়। এতে ব্যবস্থত রেখাব অষ্ট্রম নাড়িতে এবং পরবতী গান্ধার দশম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মধ্যম ত্রয়োদশ থেকে উংপন্ন হবে। ধৈবত একবিংশ শ্রুতি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। নিখাদ কেবল একটিতে ব্যাপ্ত থাকবে। এইরূপে সমুদয় প্রকারভেদেই নানারপ পরিবর্তন হয়ে থাকে।

প্রথম অর্থাং শ্রীরাগের প্রকারভেদ —

মালবী, ত্রবণী, গৌরী, কেদারী, মণুমাধবী ও বিহারী।

ঈশ্বর বা শিবমত অন্মারে মালবীর স্থানে মালশ্রী হবার কথা এবং বিহারী পাহাড়ী হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় বসস্তের প্রকারভেদ:--

দেশী, দেওগিরী, বরাটী, টোড়ী, ললিতা এবং হিন্দোলী।

তৃতীয় ভৈরোঁর প্রকারভেদ —

মধ্যমাদি, ভৈরবী, বঙ্গালী, বরাটিকা, দৈন্ধবী ও পুনজেয়া (পুনর্গেয়া)।

ঈশ্বরমতের পরিবর্তে এথানে হন্ত্যন্মত বর্ণনা করা হয়েছে। এই মত অন্ত্যারে প্রতি রাগের সঙ্গে পীচটি রাগিণী যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে পুনজেরা (বা পাঠভেদে পুনর্গেয়া) একটি ভিন্ন রাগ হতে পারে না। এইটি ভ্রমক্রমে যোজিত হয়েছে। ঈশ্বরমতে এই প্রকারভেদটি এই রকম হবে— ভৈরবী, গুর্জারী, রামকিরী, গুণকিরী, বলালী এবং সৈন্ধবী।

চতুর্থ রাগপঞ্চনের প্রকারভেদ —
বিভাস, ভূপালী, কানরা বড়হংসিকা, মালশ্রী এবং পটমঞ্চরী।
ঈশ্বরমত অন্থবায়ী মালশ্রীর স্থানে মালবী হওয়া উচিত ছিল।
পঞ্চম মেঘরাগের প্রকারভেদ —
মন্ত্রার, দৌরঠী, আসাওরী, কৈশিকী, গান্ধারী ও হরশৃন্ধারী।
ষষ্ঠ নটনারায়ণের প্রকারভেদ —
কামোদী, কল্যাণ, আহিরী, শুধ্-নাট, সালক, নট-হামীর।

যেহেতু এগুলি রাগিণী সেহেতু সংগীতদর্পণে কল্যাণী, নাটিকা (শুধ্-নাট), সারঙ্গী এবং নট্-হম্বীরা (নট-হামীর) বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে সারঙ্গকে দালক বলা হয়েছে। অনেক গ্রন্থে দালক বা সালেক রাগের উল্লেখ আছে। এটি সারঙ্গ ভিন্ন অপর রাগ নয়— এইটাই অন্নুমান করতে হয়।

অতঃপর আবৃল ফজল বলছেন— কোনো কোনো সম্প্রদায় প্রত্যেকটি রাগের পাঁচটি করে রাগিণী নির্দেশ করেন; এবং অন্ত নানারকম প্রকারভেদেও হয়ে থাকে। অনেকে বসন্ত পঞ্চম ও মেঘ— এই তিনটির স্থানে মালকোস্ক্ (মালকোশ), হিন্দোল (হিন্দোল-কোশ) ও দীপক— এই তিনটিকে স্থাপন করেন এবং এই ছটি রাগের প্রত্যেকটির জন্ম পাঁচটি প্রকারভেদের উল্লেখ করেন। কেহ কেহ এর মধ্যেও পরিবর্তন সাধন করে থাকেন। কোনো সম্প্রদায় দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম রাগের স্থানে শুধ্-ভৈরেণ হিন্দোল-দেশকার ও শুধ্-নাটের উল্লেখ করে থাকেন।

সংগীতপ্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেছেন যে গায়নশিল্পীরা (নাঘ্মা-স্থরাই) যে গান করেন তাকে তুই পর্যায়ে গণনা করা হয়। একটির নাম মার্গ। এই শ্রেণীর গীত দেবতা ও ঋষিদের স্বান্ধ রবলে গণ্য। দেশভেদে এই গীতের পরিবর্তন হয় না। এটি শ্রেষ্ঠ সংগীত বলে পরিগণিত। এই সংগীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দক্ষিণাংশে অধিকসংখ্যক বর্তমান (সনাসন্দেগান-ই-আন্ দর্ দিয়ার-ই-দকন্ ফরওয়ান্)। এই সংগীত ছয় প্রকার এবং এর আরও বেশি প্রকারভেদ হতে পারে। মার্গসংগীতের কয়েকটি আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। যথা —

স্থপ্রকাশ, পঞ্চতালেশ্বর, সর্বতোভন্ম, চন্দ্রপ্রকাশ, রাগকদম, ঝোমর। ও স্বর্বর্ভনী।

আইন-ই-আকবরীতে উপরোক্ত গীতগুলির বর্ন। দেওয়া হয় নি। স্থপ্রকাশ বারোটি থওে বিভক্ত ছিল। এটি স্থেরে স্বতিস্চক গীত। রাগ তাল প্রভৃতি সহকারে এটি গাওয়া হত। চন্দ্রপ্রকাশ এরই অমুরূপ। এটি চন্দ্রের স্বতিস্চক গীত। এটি বোল থওে বিভক্ত ছিল। পঞ্চতালেশ্বর রাগালাপ সহযোগে বিভিন্ন প্রাচীন তাল অবলম্বন করে গাওয়া হত। এই তালগুলির মধ্যে ছিল চচ্চংটপু, চাচপুট, ষট্পিতাপুত্রক সম্পেকেইক এবং উদ্ঘট়। পরবর্তীকালে অর্থাং মোগল আমলে এই সব তালের ব্যবহার ছিল না। তালগুলি সম্বতিত পালটে গিয়েছিল। এই গীতে পাঁচটি পদ বিভিন্নভাবে গাওয়া হত। স্বতাভদ্র নামক গীতটিতে আটটি অক্ষরে একটি পাদ রচিত হত, এর প্রথম চারটি অক্ষর উল্টোপান্টাভাবে আবর্তিত হত। এর একটি উদাহরণ সোমেশ্বর তাঁর মানসোল্লাস গ্রন্থের গীতবিনোদ অধ্যায়ে প্রদান করেছেন। ঝোমরা নামক গীত সম্বন্ধে রাগদর্পণ (১৬৬৬) নামক ফার্সী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এর চারটি কলি ছিল এবং দেবতাদের প্রশংসায় এই গীত রচিত হত। উক্ত গ্রন্থে স্বর্বর্তনী সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এটিও

প্রশংসাস্তচক গীত। রাগকদম্ব নামক গীতে বিভিন্ন ছন্দ ও তাল প্রযুক্ত হত। প্রসিদ্ধ গায়ক গোপাল নায়ক স্বরবর্তনী এবং রাগকদম্ব গাইতেন। সংগীত-রত্বাকরের টীকাকার কল্লিনাথ লিখেছেন যে গোপাল বিত্রশটি রাগ-তাল-যুক্ত ভ্রমর নামক একভ্রেণীর রাগকদম্বক গীতের অন্তর্গান করতেন। রাগদর্পণ রচয়িতা ফকীকল্লা জানিয়েছেন যে আমীর খুশ্ক-র সঙ্গে ধেশে গোপাল স্বরবর্তনী নামক গীতেরও অন্তর্গান করেছিলেন।

দিতীয় শ্রেণীর গীতকে দেশী বলা হয়। এটি একটি বিশিষ্ট স্থানের প্রচলিত গীত। যেমন—গ্রুপদ। এই গীত রাজধানী আগ্রা, গোয়ালীয়ার, বারী ও তংসন্থিতি অঞ্চলে প্রচলিত। পূর্বকালে এই অঞ্চলে বড় বড় গান গাওয়া হত। যথন গোয়ালীয়ারের রাজা মান সিং শাসনে নিযুক্ত ছিলেন তথন তিনি উত্তম কলাকার যারা ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে নায়ক বখ্ভু, মাছু ও ভাত্রর সহযোগিতায় এক বিশেষ সর্বস্থীকৃত রীতি (তর্জ্) নির্বাচনপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বখ্ভুও মাছু গুজরাটের ফলতান মাহ্ম্দের অধীনে অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁদের পদার ফিরে গেল এবং এই রীতিটি (রওইশ্) সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হল (বর্ফরাজ-ই-রওয়ায়ী বর্ আওর্দ্)।

ধ্রুপদ সংগঠনের তথ্যটি মূল 'মানকুত্হল' নামক গ্রন্থ থেকে আহরিত হয়েছে বলে মনে হয়। পরে এই গ্রন্থটি ১৬৬০ থেকে ১৬৬৬ সালের মধ্যে ফকীকলা নামক একজন সংগীতক্ত বিশেষ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী কর্তৃক ফার্সীতে অন্দিত হয়। এই অন্থবাদের নাম দেওয়। হয় 'রাগদর্পণ'। ধ্রুপদের বর্ণনা সম্পর্কে আইন-ই-আকবরী ও রাগদর্পণের ভাষাগত ঐক্যও লক্ষ্যগোচর হয়। ফকীকলা তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে রাজা মান নায়ক বথ্ত, নায়ক ভায়, মাহ্মুদ, করণ ও লোহকের সহায়ভায় ধ্রুপদ সংগঠিত করেন। আইন্-ই-আকবরীতে যাকে মাছু বলা হয়েছে তিনি সন্তবত মাহ্মুদ হবেন। আবুল ফজল অপর ছই গায়কের উল্লেখ করেন নি।

ধ্রুপদের আরুতি সম্পর্কে আবুল ফজল বলছেন যে ধ্রুপদ চারটি ছন্দোপবদ্ধ পংক্তির সমষ্টি এবং এর শব্দ ও বর্ণাদি যে সব সময়েই সমান হবে এমন নয়। এতে প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় এবং এর সৌন্দর্ষ চিত্তহারী।

অতঃপর অপরাপর সংগীত সম্পর্কে বলা হয়েছে। দক্ষিণ দেশে দ্রাবিড়ী ভাষায় প্রচলিত গীত চন্দ্ নামে পরিচিত। এই গীত তিনটি বা চারটি পংক্তির সমষ্টিতে রচিত হয়। এতে প্রশংসাস্চক ভাবই অধিক পরিমাণে থাকে। তিলক্ষ এবং কর্ণাটকের ভাষায় রচিত গীতকে ধক্ষ বলা হয়। এই গীতে প্রেমিকদের কোমল মিনতির বাণীই উচ্চারিত হয়। যে গীত বাংলায় প্রচলিত তাকে বঙ্গলা বলে। যে গীত জৌনপুরে প্রচলিত তাকে চুট্কলা বলে। দিল্লীতে যে গীত গাওয়া হয় তার নাম কওল্ ও তরানা। আমীর খুশ্রু দহ্লবী সমৃত ও তাতার নামক ত্তুন গায়কের মুখে শোনা তাঁদের ভাষার গীত ভেঙে এই ধরণ তৃটির প্রবর্তন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফার্সী, সাউৎ নক্শ্ এই সকল গীতপদ্ধতি এবং হিন্দী-গীতপদ্ধতি অবলম্বন করেন। এতে এই গীত তৃটি অধিকতর মনোহারিত্ব অর্জন করে।

চুট্কলা, কওল্ ও তরানা সম্বন্ধে ফকীরুলা তাঁর রাগদর্পণ গ্রন্থে আরও কিছু অধিক বিবরণ দিয়েছেন। চুট্কলা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এটি হুটি কলিতে গঠিত। এটি তালে গাওয়া হত না (বে-কাফিয়া) এর প্রথম কলিতে গীতাংশ এবং দ্বিতীয় কলিতে কাব্য আর্ত্তি করা হত। অবশ্য এই আর্ত্তিও স্থরেই করা হত। সংস্কৃত গ্রন্থে চুট্কলাকে কুদ্র গীতের পর্ণায়ে ফেলা হয়েছে। ঘনশ্যাম দাস -সংকলিত সংগীত-

সারসংগ্রহ' গ্রন্থে চুট্কলার (ছটিকিল) একটি উদাহরণও দেওয়া হয়েছে।। এই-জাতীয় গীতকে গ্রুবপদের একটি রূপ বলা হয়েছে।

আমীর খৃশ্ক সাউৎ ও নক্শ্ এই ছই পারসিক পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ কয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পরে অমল্, নক্শ্, সাউৎ প্রভৃতি গীত পারস্থা এবং তুর্কী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কওল, ঘজ্ল, তরানা এগুলিও পারসিক নওবা-র অন্তর্গত ছিল (History of Music, Oxford)। আমীর খৃশ্ক চাতুর্বের সঙ্গে এইগুলি ভারতীয় সংগীতে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। রাগদর্পণকার আমীর খৃশ্কর সঙ্গে নায়ক গোপালের যে দ্বন্ধ হয়েছিল সেই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে নায়কের গাওয়া গীতগুলির প্রত্যুত্তরে তিনি কওল্ রচনা করেছিলেন। গোপাল গেয়েছিলেন গীত, মান এবং স্বর্বর্তনী। আমীর শুনিয়েছিলেন কওল্ এবং বসিং। রাগদর্পণে বলা হয়েছে যে নক্শ্ নামক গীতে গছা (নস্র্) অংশ ছিল আর এর সঙ্গে তা তানি প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করা হত। ফার্সী-পদ্ধতি সহদ্ধে রাগদর্পণে বলা হয়েছে যে এতে কতিপয় বয়েং-এর সঙ্গে ঘজল্, কসিদা গাওয়া হত। মাঝে মাঝে তালসহযোগে গীতাংশ অমুষ্ঠিত হত।

এর পর আবৃল ফজল বলছেন যে মথ্রায় প্রচলিত যেসব গান আছে তাদের বলে বিষণপদ। এতে চার ছয় বা সাতটি লাইন থাকে। এর বিষয়বস্ত ক্ষেত্র স্তুতি। সিন্ধু দেশে প্রচলিত গানের নাম কানী বা কালী। রাগদর্পণ এটিকে কাবী (কাব্য ?) বলেছেন। এতে প্রেমভাবের বাছল্য দেখা যায়। তিরহুতের ভাষায় প্রচলিত গানকে লহুচারী বলে। এই গানগুলি বিভাপতির রচনা এবং উদ্বেলিত প্রেমসংগীত। লাহোর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের গানকে ছন্দ্ বলে। এ সম্পর্কে রাগদর্পণকার ফকীরুলা বলেছেন যে এটি কয়েকটি কলিতে নিবদ্ধ। শেখ্ বাহাউদীন জ্যাকেরিয়া মূলতানী ফার্সীতে এর নামকরণ করেন চন্দ্। এটিও প্রেম এবং তজ্জনিত হতাশাবাঞ্জক সংগীত। এতেও গানের মাঝে কাব্য আবৃত্তি করা হয়। গুজরাটে যে গান গাওয়া হয় তাকে জক্রী বলে। য়ুদ্ধন্থলে এবং বীরগণের প্রশংসায় আচরিত গানকে কর্কা বলে। এগুলিকে সাদ্রা-ও বলা হয়। এই গানগুলি চার বা ছটি (পাঠান্তর ছয় বা আট) ছত্রে গঠিত এবং বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে। রাগদর্পণ এগুলির সঙ্গে আর-এক প্রকার সাদ্রার (সাধ্রা) উল্লেখ করেছেন। এটি একপ্রকার চুট্কলা। এর আবিকর্তা জৌনপুরের স্থলতান হোসেন শর্কী।

এই গীতগুলি ব্যতীত অন্যান্ত বহু ধরণের (তর্জ) গীত শোনা যায়, যেমন— সারঙ্গ, পূর্বী, ধনাশ্রী, রামকলী, কুড়ায়ী— মহামান্ত সমাট একে স্কুদ্রায়ী বলে থাকেন। স্কুদ্রায়ী শক্টি ফার্সী নয়। বোধ করি স্কুদ্রাণ্যুক্ত এরপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে স্কুদ্রাই-কানাড়া নামে একটি রাগ প্রচলিত আছে। অপরাপর শ্রেণীর মধ্যে স্কুল, দেশকাল ও দেশাক্ এই তিনটির নাম করা হয়েছে। এগুলি সবই রাগ হিসাবে খ্যাত। কিন্তু আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে মনে হয় একদা এইগুলি একপ্রকার গীতগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এর পর তৃতীয় প্রকীর্ণ অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকীর্ণ নামটি সংগীতরত্নাকর থেকে

১ সংগীতসারসংগ্রহ- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত

সংগৃহীত। আব্ল ফজল বলছেন যে এতে 'আলাপ'-এর রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এটি বর্ণনা সম্পর্কীয় ব্যাপার (নাসের্থানী, অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ নয়)। এটি ত্ইপ্রকার— একটি রাগালাপ; এটিতে রাগের অন্ধর্চান হয়, প্রচলিত ভাষায় একে বলা হয়— আদা এবং তাসের্কফ; অপরটি রূপ-আলাপ—এটি কাব্যময় (মন্জুম্-manzum) রূপের অন্ধ্রান এবং কতকগুলি আবেগপূর্ণ উচ্চারণে এই অংশটি অন্ধ্রিত হয়। আদা এবং তাসের্রক এই ছটি শব্দ ব্যবহারের কারণ বোধ হয় এই যে আদা শব্দে সৌন্দর্য এবং তাসের্কক অর্থিকার অর্থাৎ রাগের মূল ভাবটিকে অধিকার করা বোঝায়।

তার পর চতুর্থ প্রবন্ধ অধ্যায়। এর বিষয়বস্ত গীতবন্ধনের প্রণালী। কাব্যরচিত এবং রাগে অনুষ্ঠিত একটি প্রবন্ধ ছটি অঙ্গে নিবন্ধ—সর; বিরুদ-প্রশংসা (সিতাইশ্); পদ-নাম অর্থাৎ বিষয়বস্তুর অনুষ্ঠান। আবুল ফজল একে বলেছন— নাম-ই-মাম্ত্হ্-এর অর্থ নামের স্তুতি। পদ বলতে এইরকম কিছু বোঝায় না। এই অংশটিকে ভ্রমাত্মক বলতে হবে। পদ বলতে গেয় বস্তু বোঝায়। তনা (সংস্কৃতে-তেনক) এতে তন্-তনা এইরকম উচ্চারণ করা হয় এবং এই উচ্চারণে স্কুলর কাব্যময় পংক্তি রচনা করা হয় (ফেক্রাৎ আদা কর্দন্)। পাট পূর্বোক্ত তন্ তনা জাতীয় উচ্চারণ। তিন থেকে বিশ হরফে এই উচ্চারণ করা হয়। এই উচ্চারণ বিশেষ চঙে বার বার কবিতার চরণের মত অধিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আসলে পাট-শব্দে বাত্মান্ধর অর্থাৎ মৃদঙ্গজাতীয় বাত্যের বোল বোঝায়। আবুল ফজলের পণ্ডিতগণ এইটিও ভালোভাবে ব্রিয়ে বলেন নি। তাল-একে জর্ব (zarb) বলা হয়। জর্ব্-ই-উল্লেশকে তাল দেওয়া বোঝায়। এই ছটি অঙ্গে নিবন্ধ হলে গেই গীতকে মেদিনী বলে। এই অঞ্চানির একটির অবর্তমানে তাকে বলে আনন্দিনী (আন্দ্নী); ছটি না থাকলে দীপনী; তিনটি না থাকলে ভাবনী; চারটি না থাকলে তারাবলী বলে। ছটি অঙ্গে নিবন্ধ হলে গীত উজ্জ্লরপে প্রকাশ পায় না।

উক্ত চারিটি অধ্যায়ে স্থরের নানারকম বৈচিত্র্য (নাইরঙ্গী) বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম-তাল-অধ্যায়। এতে ছন্দরক্ষার্থে আঘাতের প্রকৃতি এবং পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। আবুল ফজল তাল সম্বন্ধে কোনো বর্ণনা দেন নি।

এর পর ষষ্ঠ বাল্য অধ্যায়। এর বিষয়বস্তু বাল্যাদির প্রকারভেদ ও তৎসম্পর্কীয় আলোচনা। এটি চার প্রকার: তত— যেগুলি তারে বাজানো হয়; বিতত— যেগুলি চর্মে আঘাত করে বাজানো হয়; ঘন— ছটি কঠিন বস্তু যাদের সংঘাতে আওয়াজ উৎপন্ন হয়; স্থায়র ( স্থাথর )— যেগুলি ফুংকারযোগে বাজানো হয়। এই প্রত্যেকটির অনেকগুলি প্রকারভেদ আছে। আবুল ফজল এর কয়েকটির উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পর্যায়ের বাছা ।---

যস্তর— কাষ্ঠনির্মিত; লখায় এক গজ; ভিতরটা ফাঁপা। তুদিকে তুটি লাউ যুক্ত থাকে। যন্ত্রের উপরদিকে কাষ্ঠিখণ্ডের পর্দা সংযুক্ত থাকে এবং এর উপর দিয়ে পাঁচটি লোহার তার তুদিক থেকে দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকে।

'যন্ত্র' শব্দে একসময় ত্রিভন্ত্রী বীণা বোঝাত। সংগীত রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন— ত্রিভন্ত্রীকৈব লোকে জন্ত্রশব্দেনোচ্যতে।

বীণ- যন্তরের মত কিন্ধ এতে তিনটি তার বর্তমান।

আবৃদ ফজল এর বর্ণনায় বলছেন— সেহ্তার দারদ্। সম্ভবতঃ বীণ-সেহ্তার থেকে বর্তমান সেতার শব্দের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জনশ্রতি আছে যে আমীর খূশ্রু সেতারের প্রবর্তন করেন। আমীর খূশ্রু অবশ্য এ-জাতীয় বাহ্ম বাজাতেন কিন্তু তাকে বলা হত ভাগুী, অপর নাম— দম্ঘজ্যা বা কজ্কা। স্তর রাথবার জন্ম তিনি এই বাহ্মের সহায়তা গ্রহণ করতেন। এ সম্পর্কে রাগদর্পণের বিবরণ দ্রষ্ঠ্য। তবে উক্ত গ্রন্থে সেতার নামক যন্ত্রের উল্লেখ নেই।

কিঃর— বীণের মত, কিন্তু দণ্ডটি ঈষং বেশি লম্বা এবং তিনটি লাউ ও ছটি তার থাকবে। স্করবীণ— বীণের মত কিন্তু এতে পর্দা থাকে না।

অমৃতী ( অম্বরতী )— এর দণ্ডটি স্থরবীণের দণ্ড অপেক। ছোট। একটি ছোট লাউ উপরের দিকে একটু নিমভাগে সংলগ্ন থাকে। একটি লোহার তারে অপরিবর্তিতভাবে সব-ক'টি পর্দ। বাজানো যায়।

রবাব— এতে ছ'টি তাঁতের তার থাকে। কোনো কোনো যন্ত্রে বারোটি এবং কোনোটিতে আঠারোটি তারও থাকে।

স্বরমণ্ডল— 'কান্থন'-এর মত যন্ত্র। এতে একুশটি তার থাকে। অনেকে লোহার তার ব্যবহার করেন, কেহ কেহ তামার তার; কোনো সম্প্রদায় তাঁতের তার ব্যবহার করেন।

এটি পাশ্চাত্য dulcimer or psaltery-র অন্তর্মণ। আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকে এই বাজনাটি চলে এসেছে। সংস্কৃত শাস্থের এর অপর নাম—মত্তকোকিলা।

সারেক্সী— আরুতিতে রবাবের চেয়ে ছোট। ঘীচকের মত বাজান হয়।
ঘীচক বাহ্যটিও আকবরের সময় ভারতে দেখা যেত। এই বাহ্যটি পারক্রদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল।
এটি Viol জাতীয় বাহ্য, ছডি দিয়ে বাজানো হত।

পিনাক— একে স্থারবিতানও বলা হয়। কাষ্ঠনির্মিত। আয়তনে ধন্নকের মত এবং ঈষং বক্র। ধন্নকের ছিলের মত স্বায়নির্মিত একটি পাকানো তার এর উপরে বাঁধা থাকে। কাষ্ঠনির্মিত পেয়ালার মত একটি বস্তু এই বাছ্মের ছিলকে নিম্নস্তকে অর্থাৎ উলটোভাবে বসানো থাকে। এই যন্ত্রটিও ঘীচকের মত বাজানো হয় কিন্তু বাঁ হাতে একটি ছোট লাউ রাখা হয় এবং এটি বাজাবার কাজে লাগে। সংগীত রত্মাকরেও পিনাকী বীণার অন্তর্জন বর্ণনা দেওয়া আছে। বাম হন্তে একটি তুম্ব অর্থাৎ লাউ দিয়ে গুণ বা তন্ত্রীটিকে পীড়ন করা হত এবং ডান হাতে ছড়ি দিয়ে যন্ত্রটিকে বাজানো হত। বাম হন্তে তথের পরিবর্তে আর্দ্রচর্মকৃত শুদ্ধ পেশীও ভন্নীপীড়নের জন্ম ব্যবহৃত হত।

অধিটি-- এতে একটি লাউ এবং হুটি তার থাকে।

কিলিরা— বীণের মত, কিন্তু ছটি স্নায়নিমিত তন্ত্রী এবং ছোট ছোট কয়েকটি লাউ থাকে।

### ন্বিতীয় পর্যায়ের বাছা।—

পাথোয়াজ— মোটা কাঠ থেকে হরিতকীর মত আক্তিতে তৈরি করা হয়। এর মাঝথানটা কাঁপা থাকে।
লখায় এক গজের কিছু বেশি। যদি এর মধ্যভাগ বগলের ভিতর দিয়ে ধরা যায় তা হলে তুই
হাতের আঙুল একত্র মিলবে। এর মাথা ত্টি কলসীর ম্থের চেয়ে কিছু চওড়া হয়। এদের চামড়া
দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। এর চারি দিকে নাকাড়ার মত চামড়ার পাত টানা থাকে। চারটি কাঠের

টুকরো একহাতের কিছু কম দূরে গাঁদিকে পাথোয়াজের বৃত্তে লাগানো থাকে। এই কাঠের টুকরোগুলিকে মুচড়ে স্থর নামানো-চড়ানো হয়।

আওয়াজ— একটি ফাঁপা কঠি থেকে তৈরি হয়। ছটি ছোট চর্মবাত্তের মুখ একত্র করলে যেরকম হয় সেরকম।

ছুত্ল- এটি বিশেষ পরিচিত।

আমরা একেই 'ঢোল' বলি।

ঢাতা- এটি হুত্ল বা ঢোলের মত কিন্তু খুব ছোট।

অধাওয়াজ- আকৃতিতে আওয়াজ নামক যথের অর্ধেক।

দফ — এটি বিশেষ পরিচিত।

একটি গোল ফ্রেমের একদিকে চামড়া ছাওয়া থাকে। বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে বাজানো হয়। বর্তমানে 'ডফ্'বলে। অনেক যয়ে ধাতব চাক্তিও থাকে।

থন্জর— এটিকে চোট দফ্ বল। যায়। ভিতরে রণনাত্মক ঘটি থাকে। এর মূথ কলসীর মুথের মত চওডা।

তৃতীয় পর্যায়ের বাছা।--

ভাল — মুথ ছটি সমান করে গঠন করা হয়, বিস্তৃত ওঠযুক্ত পেয়ালার মত। অর্থাৎ এর কানাটি চওড়া ছবে। আমাদের বর্তমান করতাল।

কাঠতাল— আকৃতিতে ছোট মাছের মত। চারটি করে থাকে। কাঠের বা পাথরের তৈরি।

চতুর্থ পর্যায়ের বান্ত।--

শাহ্না— ফার্সীতে এটি 'স্ব্ণা' নামে পরিচিত। এটি আমাদের বর্তমান শানাই।

মশ্ক্— এতে ছটি ছোট বাঁশি থাকে এবং তাতে নিয়মান্ত্ৰদারে কয়েকটি ছিদ্র থাকে। এই বাঁশি ছটি মশ্ক্ অর্থাং চামড়ার থলিতে মিলিত হয়। ফার্সী ভাষায় একে নাইয়ে অপ্তন ( অর্থাং বাশরীযুক্ত ব্যাস ) বলে।

এটি ব্যাগ-পাইপ বলে পরিচিত।

मुत्रनी- नाहे-এর অন্তর্মপ।

নাই শব্দের অর্থ হচ্ছে বাঁশি।

উপাঙ্গ এক প্রকার নাই বা বাশি, ভিতরট। ফাঁপা, লমায় এক গজ। এর উপরের দিকে মধ্যস্থানে একটি ফুটো থাকে। এই ফুটোর ভিতরে একটি স্ক বাঁশি বসানো থাকে।

এই প্রকার বাশি এখনও কোথাও কোথাও বাজানো হয়। বীরভূমে জয়দেবের মেলায় এইরকম বাশি বাজাতে দেখেছি।

স্প্রম-নৃত্যাধ্যায়। এর বিষয়বস্ত বিভিন্নপ্রকার নৃত্য। আবুল ফজল এর বর্ণনা দেন নি।

### গীতশিল্পীদের সংখ্যা নিরূপণ

গীত এবং বাত সম্বন্ধে কিছু বলবার পর আবুল ফজল আর্ত্তিকার ও গীতশিল্পীদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেছেন। প্রাচীন গীতকলার (নক্শ্-ই কদীম্) শিল্পীদের ভিন্ন ভিন্ন দেশ অনুসারে সম্প্রায়গত প্রকারভেদ হয় না। এদের বলা হয় বৈকার (সং-বৈধরী)। এই গীতশিল্প যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁদের বলা হয় সহকার।

কলাবস্ত -- বর্তমানে স্থপরিচিত। এঁরা ধ্রুপদ গান করেন।

- ঢাডী— এই বাগুসহ গীতটি পঞ্জাবে প্রচলিত। এতে ঢাড়া এবং কিন্ধিরী বাজানো হয়। প্রধানতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুরুষদের প্রশংসায় এই সংগীত অনুষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধকালে উৎসাহ সঞ্চার করে। কাওয়াল এই শ্রেণীর অন্তর্গত, তবে এরা অধিকাংশ দিল্লী এবং জৌনপুরের চালে গান করেন। এর সঙ্গে ফার্সী ছন্দোবদ্ধ পদ (শায়ের) আবৃত্তি করা হয়।
- হুরকিয়া— পুরুষগণ হুরুক বা আওয়াজ নামে পরিচিত উক্ত বাছা বাজান, স্ত্রীলোকেরা তালের দিকে লক্ষ রাখেন এবং গায়নবৈশিষ্ট্যও প্রদর্শন করেন। পূর্বে এরা কর্কা নামক বাছের সঙ্গে গাইতেন। বর্তমানে এরা গ্রুপদ ও তজ্জাতীয় গান গেয়ে থাকেন। এই গোটার অধিকাংশ স্ত্রীলোক স্থন্দরী এবং কৌশলাভিজ্ঞা ও বিদ্যা (হুনর্-পরদাজী) হয়ে থাকেন।

- দফ্জন্— ঢাভীর অস্তর্ক্ত অধিকাংশ স্নীলোক এই শ্রেণীতেও আছেন। তাঁরা দফ্ ও ত্তল বাজান এবং ধ্রুপদ গান করেন। বিবাহ উপলক্ষে এরা 'সোহ্লা' গান করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপলক্ষে এরা বিচিত্র প্রশংসাস্থচক (নক্শ্) গীত রচনা করে কৃতিত্বের সঙ্গে গেয়ে থাকেন। পূর্বে কেবলমাত্র স্থীসমাজেই এরা গাইতেন, বর্তমানে পুক্ষদের মজলিশেও আসেন।
- সেজ্দা তালী— এই গোগীর পু্রুষের। বড় বড় দফ্ নিজেরা বাজান আর স্নীলোকগণ এক পায়ের আঘাতে সেজ্দা তাল-এর (অর্থাৎ তেরটি তাল যস্ত্রে) ঝকার তোলেন। এদের হুটি মণিবন্ধে হুটি তাল, হুই হাতের ক্ষুইয়ে হুটি, হুই কাঁধের সন্ধিতে হুটি, হুই কাঁধে হুটি, বক্ষদেশে একটি, প্রত্যেক হাতের হুটি আঙুলে হুটি করে তাল বাঁধা থাকে। এরা প্রধানত গুজুরাট ও মালব অঞ্চলের বাসিন্দা।
  - এই অন্প্রচানের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে মেয়েদের একটি পায়ের নিয়মিত আঘাতে একটা নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শিত হত। পূরুষেরা দাঁড়িয়ে থাকতেন আর মেয়েরা নিয়মিত পদক্ষেপে ধাতুনির্মিত করতালের ঝঞ্জনা উৎপন্ন করতেন।

- নটুয়া— এঁরা চমংকার নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং মূলরূপের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখিয়ে থাকেন। এঁরা গীতও সম্পাদন করেন। এঁদের অফুষ্ঠানের সঙ্গে পাথোয়াজ রবাব ও তাল বাজানো হয়।
- কীর্তনীয়া— এঁরা উপবীত ধারণ করেন। এঁদের বাজগুলি সাবেক ধরণের। এঁদের অষ্ট্র্যানে মন্থনম্থযুক্ত ব্যক্তিদের স্থীলোকদের পোশাক পরিয়ে ক্রফ্রের মাহাত্ম্য ও লীলা অভিনয় করানো হয়।
  এটি বাংলায় প্রচলিত কীর্তনের বর্ণনা বলে মনে হয় না। বৃন্দাবন অঞ্চলে এই ধরণের অষ্ট্র্যানের প্রচলন ছিল— এথনও আছে বলে শুনেছি।
- ভগ্তিয়া (ভক্তিয়া ?)— এঁদের গীতামুষ্ঠান পূর্বোক্ত অষ্কুষ্ঠানের অমুরূপ; তবে এঁরা নানারকম বেশ ধরে চমৎকার নকল করতে পারেন। এঁদের অভিনয় রাত্রিতে অমুষ্ঠিত হয়।
- ভাস্থইয়া— শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তরূপ; তবে এঁরা রাত্রিতে এবং দিবদে অন্তর্চান প্রদর্শন করেন। একটি চক্রাকার পাত্র ( তবক্ ) যাকে হিন্দীতে 'থালী' বলে তার পরিধির মধ্যে বগে দাঁড়িয়ে এঁরা নানারকম অন্তর্চানরীতি প্রদর্শন করেন এবং গান করেন আর চমংকার কৌশল দেখান।
- ভাঙ্ (ভাঁড়) এঁর। তুহুল ও তাল বাজিয়ে থাকেন এবং গানও করেন। এঁরা নামুষ ও জানোয়ারের নকল করেন। এঁরা নৃত্য করেন এবং নৃত্যের বিভিন্ন ভিশ্বর সময় শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করেন। রাস্তা থেকে জল নিয়ে এঁরা নাকে মুথে নিক্ষেপ করেন, একটি লোহার শিক মুথ থেকে পেট পর্যন্ত প্রবেশ করিয়ে দেন। কয়েকপ্রকার দানা একসঙ্গে গলাধঃকরণ করবার পর সেগুলি এঁরা আলাদা আলাদা করে বের করেন। এঁরা আরভ নানাপ্রকার চমকপ্রদ কার্যাদি সম্পাদন করেন।
- কন্জরী— এতে পুরুষেরা পাথোয়াজ, রবাব ও তাল বাজান এবং স্নীলোকগণ গাঁত নৃত্যাত্মষ্ঠান করেন। জগতের অধীশ্ব— সমাট আক্বর— এদের কাঞ্চনী বলে অভিহিত করেন।
- নট— এঁরা দড়ির থেলা দেখান এবং বিশায়করভাবে ঝুলস্ত অবস্থার কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। এঁরা তাল এবং ছহল বাজিয়ে থাকেন।
- বহুরূপী— এঁরা প্রতিদিন নানা বেশ ধারণ করে উপস্থিত হন। যেমন একজন যুবাপুরুষ স্থলরভাবে বৃদ্ধের রূপ ধারণ করেন। বৃদ্ধিমান পরীক্ষক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন ব্যক্তিকেও এঁরা ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন।
- বাজীগর— এর। হাতের কৌশলে প্রশংসার সহিত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। এদের বঞ্চনার প্রভাবে দৃষ্টিতে রপের বৈলক্ষণ্য প্রতিভাত হয়। যেমন— একটা ভারি পাথর কাঁধে বহন করতে দেখা যায় অথচ ধরে নেই এমন হালকা বলে মনে হয়। এদের একজন লোককে খণ্ড খণ্ড করে কেটে আবার যথাযথভাবে পঠিত করতে দেখা যায়। এদের কৌশলচমংকারিত্বের বর্গনা দেওয়া সাধ্যাতীত। এরা প্রত্যেক ব্যাপারেই বিশেষ রীতির গান গেয়ে থাকেন।
- আখারা— এটি একটি আমােদ পরিবেশক সমাজ। অভিজ্ঞাত গৃহের অন্ত:পুরের সীমানাতেই এদের অন্তর্গান সম্পাদিত হয়। কয়েকজন অন্ত:পুরের পরিচারক পরিচারিকাকে গান বাজনা শেখানাে হয়। এতে চারজন স্বন্ধা স্নীলােক নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন এবং চমংকারভাবে আসল নাচের ভিন্দি প্রদর্শন করেন; অপর চারজন সংগীতে নিযুক্ত হন ও সহযােগী চার জন গানের রীতি অন্থায়ী তাল বাজান। অন্তর্গানে ত্টি পাখাওয়াজ এবংত্টি উপাদ্ ব্যবহৃত হয়। এক একজন করে দক্ষিণী রবাব বীণ ও যন্ত্র বাজান। উংস্বে ব্যবহৃত প্রদীপ ব্যতীত ত্টি স্বীলােক হাতে প্রদীপ ধরে এই শিলীচক্ত্রের পরিধির নিকট দণ্ডায়্মান

থাকেন। এই সংখ্যার কিছু অধিকও এই অর্ম্নানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকক্ষেত্রে নটুয়া গোষ্ঠীর সহযোগিতায় এই সমাজের পরিচালন সম্পন্ন হয় এবং এর। তরুণী ক্রীতদাসীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কথনো কথনো নটুয়ার। তাঁদের স্থ্রীলোকদের শিক্ষা দিয়ে সন্ত্রান্ত পরিবারের নিকট নিয়ে যান এবং অভীষ্ট পুরস্কারলাভ করেন।

এই বর্গনায় 'রবাব-ই-দথন্' বা দক্ষিণের রবাব সম্বন্ধে আলোকপাত করা শক্ত, কেননা দক্ষিণদেশীয় রবাবের পরিচয় আমাদের জানা নেই। মূল মুদ্রিত গ্রন্থে দেখা যায় এই শব্দের পাঠ নিয়ে কিঞ্চিং সন্দেহ রয়েছে। ফুটনোটে 'রবাব ও ঘনু' বা 'রবাব ও ধোলক ( ঢোলক )' এই ছুটি পাঠান্তর দেওয়া আছে।

সংগীতাধ্যায়ের সমাপ্তিতে আবুল ফদ্ধল বলেছেন যে জগতের অধীশ্বর (সমার্ট আকবর) সংগীতের বর্ণিত বিষয় ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ। যে সংগীত পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের নিদ্রাকর্ষণের জন্ম নিয়োজিত হয় তা সমার্টের কাছে বিশেষ কৌতুহল উদ্রেক করে।

আইন-ই-আকবরীর যে অংশে রাজকীয় সম্ভ্রম -চিহ্নাদির বর্গনা করা হয়েছে সেখান থেকেও জানা যায় যে আকবর পারসিক সংগীতেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তুইশতাধিক সংগীত রচনা করেছিলেন খোরাসমীয় (Khwa razm) রীতিতে; এর মধ্যে জলালশাহী, মহামীরকরকং ও নওরোজী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। আকবরের দরবারে ভারতীয় শিল্পী ব্যতীত ইরান তুরান অঞ্চল থেকেও অনেক শিল্পী তাঁদের গুণপনার পরিচয় দিতেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের বহু অঞ্চল থেকেও এইভাবে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়েছিল আকবরের জীবিতকালে এবং প্রযুক্ত সংগীত নানাদিক থেকে সমৃদ্ধিলাত করেছিল।

# আমাদের জীবনীদাহিত্য

## সুনীলচন্দ্র সরকার

মামুষের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য মামুষেরই জীবন— এ কথা বলতে যাওয়াই অনেকটা বাহুলা বলে মনে হয়। পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির মধ্যেই স্থচিররক্ষিত হয়ে রয়েছে মান্তবের জীবনের বিস্তৃত বিচিত্র অমুধাবন বা স্টাভির দৃষ্টান্ত, যা দেখে আজও সেই আদি কবিদের লোকোত্তর মনীষার কথা ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত মান্ধবের জীবনকে একটা স্বতন্ত্র ও পূর্ণ মূল্য দেওয়ার সাধনা অনেক ঁ পরিমাণে আধুনিক। আর তা যথন আরম্ভ হল তথনও মত্যকার জীবন-উপাদানের সঙ্গে কল্পনা সংস্কার জনশ্রতি ব্যক্তিগত মতবাদ বা বিশ্বাস মিশিয়ে তৈরি হতে লাগল নানা ধরণের সাহিত্যশিল্প এবং আজ পর্যন্ত তাই চলে আসছে। আঠারো শতকের ইয়োরোপীয় উপক্যাস-শিল্পই বোধ হয় প্রথম আগেকার রোমান্স্এর ছায়ালোক থেকে উদ্ধার ক'রে মান্তবের জীবনসত্যকে লোকচক্ষুর সামনে স্পষ্টরেথায় ধরে দেবার চেষ্টা করল। যে সব লোকের জীবন তাঁদের কর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য বা প্রতিভার অনয়তার জয় লোকসাধারণের কৌতুহল জাগায়, তাঁদের—যেমন অভিনেতা দেশ-আবিষ্কতা বৈজ্ঞানিক সাধুসন্ত ইত্যাদির— জীবনী বা আত্মজীবনী লেখার একটা মরস্ক্রম এল। কিন্তু এই ধরণের রচনার উদ্দেশ্য থেকে গেল বহু বিচিত্র। অপরিচিত জীবন-পরিবেশ ও ঘটনা-প্রবাহ, অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও উত্তেজনাময় পরিস্থিতির নিপুণ বিবরণের যে একটা সার্থকতা আছে তাতে সন্দেহ নেই। আজও দেখি কোনো হিমালয়ষাত্রী ব। যুদ্ধ-বিপ্লবের শাক্ষী, কোনো গুপ্তচর বা আর্মি-নেভি-এয়ারফোর্প ইত্যাদির উচ্চপদস্থ কর্মচারী যদি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা লিখতে আরম্ভ করেন তৎক্ষণাং ত। বহু চিত্তকে আরুষ্ট করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে জীবনীর সত্যকার সাহিত্যমূল্য এই ধরণের প্রচেষ্টার মধ্যে তেমন আশা করা যায় না।

অন্তরঙ্গ কিন্তু অপক্ষপাত ভাবে ব্যক্তিজীবনকে লক্ষ্ক ক'রে তার একটি সাহিত্যিক প্রতিকৃতি তৈরি করা মোটেই সহজ্ব কাজ নয়। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনটিকে দেখা হচ্ছে, কি উদ্দেশ্যেই বা তার আলেখ্য তৈরি করা হচ্ছে— এর উপরই নির্ভর করবে ফলাফলের প্রকৃতি। উপস্তাস থেকে 'সত্য'কে স্বতন্ত্র করা— এইটে সব রকমের জীবনী ও আত্মজীবনীর সাধারণ উদ্দেশ্য স্বীকার করে নিলেও দেখা যায় কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের জন্ম জীবনী হয়ে উঠেছে শুরু বৈজ্ঞানিক তথ্য -আহরণ; তাতে প্রয়োজনায় অনেক কথা অবিসম্বাদিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু চরিত্র-প্রতিমাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি। কিংবা হয়তো চরিত্রটিকে এমনভাবে গ'ড়ে তোলা হয়েছে যাতে তা থেকে বিশেষ কতকগুলি নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়। এই রকম নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে যে-কোনো মান্থ্যের জীবনই যে আলোচনার যোগ্য— এই মত প্রকাশ করেন ডাঃ জন্সন্ তাঁর RAMBLER পত্রিকায়। তিনি চান, যেন খুঁটিনাটি তথ্য যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আহত হয় এবং তার পর সেই তথাগুলির উপর বৃদ্ধিবিচার (reason) প্রয়োগের ফলে চরিত্রটির ও সাধারণভাবে মানবচরিত্র ও প্রকৃতির গূঢ় সত্যগুলি আবিদ্ধার করা সম্ভব হয়। জন্সনের এই নীতিই পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ জীবনীসাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে দেখা যায়। কিন্তু এই নৈতিক আদর্শের চেয়েও স্ক্ষতর ও মহত্তর আদর্শও নিশ্চয় আছে। ওয়ার্ডসঙ্গার্থ যথন বললেন,

'the proper study of mankind is man'— মান্নবের সত্যকার জানবার বস্তু হচ্ছে মান্নবই—তথন তিনি এই জানাকে শুরু নৈতিক স্তরেই রাখলেন না। তিনি তাঁর লুসিকে, মাইকেলকে, জোঁক-সংগ্রাহককে (leech-gatherer) যে দৃষ্টিতে দেখলেন তা বাস্তবান্থগ হয়েও কাব্যচেতনায় উদ্বাসিত। রবীক্রনাথ বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য হিসাবে to study the mind of man -এর যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন তার অর্থ ব্যক্তি-মান্নবের মধ্য দিয়ে তার চারিত্রিক বিশেষর তো বটেই, তা ছাড়াও বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব এমন কি বিশ্বমানবের চিরন্তন সত্য সন্ধানেরও সন্থাবনা তিনি আশা করেন।

কবির চোথে যেমন ধরা পড়ে জীবনের গভীর সত্য, অনতিপ্রত্যক্ষ সৌন্দর্য ও মর্যাদা, জীবন-সমালোচক ও স্থাটায়ারিন্ট বা ব্যঙ্গরসিকের চোথে তেমনি ধরা পড়ে একই জীবনের মধ্যে ভালোমন্দের বৈষম্য আদর্শ ও আচরণের নানা অসক্ষতি, যুগজীবনের নানা প্রভাব ও প্রেরণার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এইভাবে দেখলে অনেক মহৎ জীবন তার মহর হারিয়ে জীবনের রহস্থ বা irony নির্দেশের উপযোগী প্রতীক মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক জীবনীকারদের মধ্যে লিটন স্ট্যাচির রচনা এই পর্যায়ে পড়ে।

এই হল ইংলণ্ডে সেই আঠারো শতকের স্টন। থেকে আজ পর্যন্ত নানা উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ম জীবনীরচনার একটা নোটাম্ট বিবরণ। সেধানে ও অন্যান্ত পাশ্চাতাদেশে জাতীয় প্রচেষ্টায় সমস্ত কৃতী ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মানুষদের জীবনবিবরণীর সংকলন তৈরি করা অনেকদিন হল শুক্ত হয়ে গেছে। আমাদের দেশে ব্যক্তিজীবনের এই মূল্যবোধ কথনো তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ভারত চিরকাল অনহংবাদী, ইতিহাস-চেতনার দিকে তুর্বল। তার শিল্পসাহিত্যের কত শ্রেষ্ঠ কীর্তি রচ্মিতার নামবহনের দামির স্বীকার করে নি। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম টেউ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি এসেছে ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন সম্বন্ধে একটা নৃতন আগ্রহ, ঘটনা ও চরিত্রকে দেখে চিনে ধরে রাখবার একটা চেষ্টা। বলা যেতে পারে প্রীচৈতন্তের জীবনকাব্যগুলিতেই বাংলার জীবনী-সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাগুয়া যায়। কথাটা স্বীকার করে নিলেও বলতে হবে ঐ-সব রচনার আদর্শকে আবুনিক যে আদর্শের বর্গনা দেওয়া হয়েছে তার অন্থ্যপ বলা চলে না।

জীবনীরচনার প্রধান সমস্থাই হল ছটি। এক দিকে জীবনকথাকে রূপকথা ও উপগ্রাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচিরে রাখা, অগুদিকে ইতিহাসের বর্গ বৈচিত্রাহীন সাধারণ দৃশু-পরপ্রার থেকে উদ্ধার ক'রে তার মধ্যে আনা ব্যক্তি-রূপের বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের বেগ, প্রত্যক্ষ অন্থভবের সরসতা। এই চেষ্টার প্রথম সার্থক রূপ দেখা যার আঠারো শতকের ইয়োরোপে নয়, প্রাচীন গ্রীসে— যার প্রেরণার আঠারো শতকের ক্লাসিক্যাল নবসাধনার শুক্র। এই কারণে গ্রীক ঐতিহাসিক প্র্টার্কের Lives একটি অন্থমকী তি হিসাবে স্মরণীয়—পরবর্তী বহু সাহিত্যিক কবি নাট্যকার এমনকি শেক্দ্পীয়রও— যার কাছে ঋণী। বাংলায় এই আদর্শের প্রথম রূপায়ণ দেখি বন্ধিমচন্দ্রের ক্রফচরিত্রে। প্র্টার্কের মতই এ গ্রন্থে বন্ধিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য একটি পূর্ণাক্র চরিত্রের আলেখ্য স্থাষ্ট। এই কান্ধ তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে করেছেন, তা ছাড়া এই কান্ধ করতে গিয়ে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেছেন প্র্টার্কের যুগে তার অন্তিম্ব ছিল না, বন্ধিমের সমকালীন ইয়োরোপেই গেই পদ্ধতির উংকর্ষ সাধনের চেষ্টা চলেছিল। কান্ধেই বন্ধিমের মধ্যে প্র্টার্কীয় কল্পনা-উজ্জীবন ও বিবেক-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে একেবারে আধুনিক তথ্যসংকলনরীতি ও পরীক্ষাপ্রমাণ -এর সমস্ত কৌশলের সমন্বয় দেখা যায়। তিনি নিজেই তাঁর ক্রফচরিত্র রচনার উদ্দেশ্য সমন্ধে বলেছেন:

"সমালোচকের [ এ ক্ষেত্রে জীবনীকারের ] কার্য প্রয়োজনাত্মসারে দ্বিবিধ : এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস, অপর সভ্যের সংগঠন।" এই প্রক্রিয়া প্রয়োগের দ্বারা যে শেষ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন তা তাঁরই ভাষায় : "কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বস্বাহ্য সর্বপ্রণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্ব; তিনি মাহ্নয়ী শক্তির দ্বারা কর্মনির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমাহ্নয়।" শুধু আমাদের বাংলার জীবনীসাহিত্যে নয়, পৃথিবীর জীবনীসাহিত্যে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র একটি সম্মানের স্থান পাবার যোগ্য।

জীবনীর এই বিশেষ ধারাটির অন্থবর্তন করবার মত লোক বাংলায় ছিলেন। যেনন ধরা যাক রমেশচন্দ্র দত্ত। কিন্তু শিবাজী, রাণা প্রতাপের সাহিত্য রসায়িত জীবনী না লিখে তিনি লিখলেন উপস্থাস। বিজেজ্ঞ-লালের ছিল চমংকার ঐতিহাসিক অন্তদ্পি, চরিত্রপুনক্ষজীবন ক্ষমতা; তিনিও জীবনীকার না হয়ে হলেন নাট্যকার। শুরু দেখি রবীক্রনাথের প্রভাবে চরিত্র-প্রতিলিপির কিছু শ্মরণীয় উদাহরণ উপস্থিত করলেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর রাশায়ণী কথায়।

শুর্ প্রাচীন নয়, সমকালীন জীবনচিত্র -রচনায়ও বিদ্মচন্দ্র আমাদের পথ-প্রদর্শক। তিনি এ কাজে হাত দেবার আগেই অবশু প্রকাশিত হয়েছিল ঈয়র গুপ্তের কবিজীবনী, কিন্তু এই গ্রন্থে ঈয়র গুপ্তের ভূমিকা সংগ্রাহকের— জীবনীকারের নয়। প্রতিটি জীবন সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাই সাজিয়ে দিয়েছেন, সেই তথ্যকে বৃদ্ধি-বিচারের দ্বারা অগ্লিশুদ্ধ করা বা সেইগুলির সংগ্রেষণে কোনো জীবস্ত রূপের স্কটি করা ছিল তাঁর ইচ্ছা ও সাধ্যের বাইরে। কবিলের য়ে-সব রচনা তিনি সংকলন করেছিলেন সেগুলি পরিবেশন করবার জন্ম উচ্ছাশ্যময় প্রশংসবচন ছাড়া আর কোনো তরালোচনা বা মূল্যায়ন তিনি দরকার মনে করেন নি। ডাঃ জন্সন্ তাঁর বিখ্যাত Lives of the Poets -এ সাহিত্যিক মূল্যবোধের সঙ্গে নিলিয়ে কবিচরিত্রের রেখাচিত্র অঙ্গনের যে আদর্শের স্বত্রপাত করেন তার কিছুটা সার্থক অন্থস্থতি দেখা যায় বিশ্বনে— দীনবন্ধু মিত্র, ঈয়র গুপ্ত, সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের যে ভূমিকা-লিপিগুলি তিনি লিখেছিলেন তার মধ্যে।

দীনবন্ধু সম্বন্ধে বিষ্ণমের এই উক্তি এই প্রসঙ্গে শারণ করা যেতে পারে: "তিনি নিজে স্থানিক্ষিত, এবং নির্মলচরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে কচির দোষ দেখিতে পাওয়া খায়, তাঁহার প্রবল তুর্লমনীয়া সহাত্মভৃতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহাত্মভৃতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সম্দায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত।"

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ সম্বন্ধে: "মেকির উপর রাগ আছে বটে। তা ছাড়া স্বটাই রশ্ব, স্বটা আনন্দ, কেবল ঘোর ইয়ারকি। কবির লড়াই ঐ রকম শক্রতাশ্রু গালাগালি। ঈশ্বর গুপু কবির লড়াই-এ শিক্ষিত— দে ধরণটা তাঁহার ছিল।"

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্বন্ধে বঙ্কিমের রচনা থেকে একটু বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এর থেকে জীবনীরচনার আর্ট সম্বন্ধে তাঁর ধারণারও থানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে:

"কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ইহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপান্থরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত ) তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। •

"জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষগুণ উভয়ই কীর্তন

না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না— জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মাস্ক্র্যেরই দোষগুণ তুইই থাকে, আমার অগ্রজেরও ছিল। কিন্তু তাঁহার দোষ কীর্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্তন করিলে লোকে বিশ্বান করিবে না, আত্মেহঙ্গনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি তিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না— স্বতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।"

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই এমন এক মহং ব্যক্তিত্বের শোভাষাত্রা বাংলার জীবন-অঙ্গনে দেখ। দিল যে জীবনীরচনার প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অক্তব করলেন অনেকেই। রামমোহন বিছাসাগর দেবেন্দ্রনাথ মর্মদন বিজ্নিচন্দ্র — এঁদের জীবনকথা লেথবার একটা প্রয়াস দেখা গেল। এবং এখনো এঁদের জীবনকথার প্রনিশ্ন-চেঠা দেখা যাতে। এই-সব জীবনীতে তথ্যসংকলনের, সত্যাসত্য নিরপণের কাজ অনেক পরিমাণে করা হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে সাহিত্যপদবাচ্য জীবনীর সংখ্যা খুবই কম। সে গৌরব দাবি করতে পারেন শিবনাথ শাল্পীর 'রামতক্ম লাহিড়ী ও তংকালীন বন্ধ সমাজ' যা কোনো একজনের জীবনী নয়, জীবনীমালা। শিবনাথের ছিল এক অপক্ষপাত দৃষ্টি, একই চরিত্রে আপাত-বিরোধী গুণ বা লক্ষণকে সমান উদারতার সঙ্গে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা, এমনকি মহং-জীবনের পরিবেশেও যে ছোটখাট খুঁটিনাটি ঘটনার বা তথ্যের একটা মূল্য আছে, রস আছে— সেই তুর্গভ জ্ঞান। আদর্শ জীবনী-রচয়িতার প্রতিভা ও প্রস্তুতি শিবনাথের ছিল। তুংথের বিষয়, তিনি কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন নি। এটা আমাদের সাহিত্যের একটা ক্ষতি।

১৮৮৫ সালে রামমোহনের স্থাতিসভা উপলকে লেখা ও চারিত্রপূজার সংকলিত রবীন্দ্রনাথের রামমোহন রায় প্রবন্ধ পড়লে জীবনীরচনায় এই তরুণ কবির অস্তুত প্রতিভা ও প্রতিশ্বতি সম্বন্ধে সংশ্ব থাকে না। অনেক পরে লেখা বিভাসাগর ও মহর্ষি সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধগুলিও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে অন্ততঃ একটিও পূর্ণাঙ্গ জীবনী তিনি লিখলে আমাদের জীবনীসাহিত্য সমুদ্ধতর হত। তবে তাঁর আদর্শ অন্সরণ করতে হলে যে অন্তর্গ ও কল্পনাশক্তির দরকার তা সব সময়েই ত্র্লভ। এর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য: "তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ব প্রকাশ পায়।" আর বিভাসাগরের সম্বন্ধে চণ্ডীচরণ ও শভূচন্দ্রের জীবনীর উপর নির্ভর করেই তিনি যেমনভাবে দেখিয়েছেন যে "দয়া নহে, বিভা নহে, ঈশরচন্দ্র বিভাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মন্ত্রগুড়"— তার থেকেও বোঝা যায় রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথে চলবার মত লোক পাওয়া কত শক্ত। পরবর্তী লেখকদের মধ্যে একজনের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি হলেন অজিত চক্রবর্তী। তাঁর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে তথা সংকলন ও বিশ্বেষণের আধুনিক গবেষণা-সম্মত অঞ্চান্ত প্রয়াসের সঙ্গে মিলেছে চরিত্রের মর্যোদ্যাটনের ক্ষমতা।

বিংশ শতান্দীতে জীবনীরচনায় হাত দিয়েছেন অনেকে। যোগীন্দ্রনাথ বহুর মাইকেল মধুস্বদন, প্রভাতকুমার ম্থোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী, গিরিজাপ্রগন্ধ চৌধুরীর শ্রীঅরবিন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিবেকানন্দচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ ধ্যাতিলাভ করেছে। নৃতন তথ্যসমন্ধ জীবনী প্রকাশে কৃতির দেখিয়েছেন বিনয় ঘোষ। এ ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুথ ব্যক্তিদের উৎসাহে প্রকাশিত

সাহিত্যসাধকচরিত্যাল। এই প্রসঙ্গে স্মরগীয়। এই-সব রচনার মূল আদর্শ মনে হয় বিলাতে Morleyর English Men of Letters পর্যায়ের রচনা। গবেষণার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে চরিত্ররপ গঠনের প্রশ্লাম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সত্যসন্ধানের পরিশ্রম ও প্রক্রিয়া জীবনরস্কে ব্যাহত করেছে। জীবনীসাহিত্য মূল্যবান্ কিন্তু নীরস গবেষণা গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

স্মৃতিকথা লেখারও একটা বহুল প্রচলন সম্প্রতি হয়েছে। এর অনেকগুলিই বেশ স্থপাঠ্য। স্থায়িস্কের দাবি করতে পারে এমন লেখা ঘরোয়া, জ্বোড়ানাকোর ধারে, ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর কিছু-কিছু লেখা, দিলীপকুমার রায়ের স্মৃতিসাহিত্যের কিছু কিছু অংশ।

জীবনীরচনার একটি বিশ্ববিণ্যাত আদর্শ হচ্ছে বস্ত্রেলের  $Dr.\ Johnson$ । বাংলা সাহিত্যের অশেষ সৌভাগ্যক্রমে কোনো সাহিত্যপ্রয়াসের অভিমান না রেথে সম্পূর্ণ নিজপ্র প্রেরণায় আ ম রামকৃষ্ণ কথায়ত রচনা করে ঐ আদর্শের একটি অমূল্য নিদর্শন বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। নিরপেক্ষ নিরভিমান অথচ মহরের সমস্ত ইপিতের প্রতি উন্মুক্ত যে সাক্ষীমানসের তিনি পরিচয় দিয়েছেন তা পৃথিবীর জীবনীসাহিত্যেও তুর্লভ। শ্রীরামক্তফের জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন পাঠক-প্রয়োজনের উপযোগী ও বিভিন্ন মূল্যস্তরের অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী মর্থাদার দিক থেকে রামকৃষ্ণকথায়তের সমান কোনোটিই নয়। এর থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়। নিপুণ শব্দালংকার ও ভাবোচ্ছ্রাসে জীবনী-রগকে ক্ষত বহু জনপ্রিয় ক'রে তোলা বেতে পারে, তার হয়তো দরকারও আছে। কিন্তু তাতে জীবনী-পাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী সাহিত্যিক সিদ্ধি লাভ করা সন্তব নয়। তার উদাহরণ হিসাবে সম্প্রতি প্রকাশিত কোনো কোনো বহু জনপ্রিয় জীবনীগ্রন্থের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

জীবনীর চেয়ে আয়জীবনীতেই মনে হয় বাংলা সাহিত্য আরও বেশি সমৃদ্ধ। হুংথের বিষয়, রামমোহন যে আয়্রকথাটুকু লিখেছিলেন তা ইংরেজিতে। ঈশ্বরচন্দ্রও লিখেছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত আয়্রচরিত যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখার ধরণটি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, উচ্ছাসহীন। কিন্তু এই আয়াভিমানলেশহীন রচনাটি শুধু একটি চরিত্র-সংস্পর্শ-রহিত ঘটনাপঞ্জী বলে মনে করলে ভূল হবে। এর মধ্যে সহজেই আবিষ্কার করা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের কঠোর সত্যান্থরাগ, নিরভিমান আয়্রপ্রত্যয়, উদার কৌতুকবোধ, সদয় অথচ খরধার তাঁর sense of irony বা ব্যঙ্গচেত্রনা। তিনি লিখেছেন: জন্মসময়, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে র্যরাশিতে আমার জন্ম হইরাছিল। আর সময়, সময়, কার্য ছারাও এঁড়ে গকর পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবিভূতি হইত।"

বিষিম আত্মজীবনী লেখেন নি। কিন্তু তাঁর কমলাকান্ত পর্যায়ের রচনা পড়লেই বোঝা যায় এ ক্ষেত্রে কি বিচিত্র ঐশ্বর্য তাঁর লেখনী থেকে আমাদের সাহিত্য লাভ করতে পারত। পরবর্তীকালে শরংচন্দ্রের শ্রীকান্তকেও বলা যায় প্রক্রন্ন জীবনী। উপত্যাস-সাহিত্যের লাভ এ-সব ক্ষেত্রে জীবনীসাহিত্যের প্রাপ্য হরণ করেছে। প্রমথ চৌধুরীর মত লেখক memoirs বা আত্মকথা লিখলে তা এক নতুন উংকর্ষের স্থচনা করত নিশ্চয়। তিনি এমনকি তাঁর পরিণত জীবনের দীর্ঘ অবকাশের মধ্যেও তা করলেন না কেন, যদিও অতীত শ্বতি ও আলোচনা তাঁর কথোপকথনের প্রধান উপাদান ছিল ?

এর পর আমর। পাই দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী। ধর্মজীবনের ব্যাকুল অনুসন্ধিংসার দিক থেকে

হয়তো এর সঙ্গে তুলনা করা যায় St. Augustineএর Confession এর। St. Augustineএর প্রথমজীবনের সমস্তা ছিল তাঁর থেলাধূলায় আসন্তি, ধর্মগ্রন্থের চেয়ে গ্রীকোরোম্যান্ সাহিত্যের জৌলুসের দিকে আকর্ষণ— এক কথায় অন্তর্জীবনের গভীর সম্পদের চেয়ে বাইরের জীবনের কৃতিত্ব ও যশের আকাজ্জা। মহর্ষিও বর্ণনা করেছেন তাঁর জীবনে বিলাস ও বৈরাগ্যের ছন্দ্র। এই প্রথমজীবনের পরিবর্তন বর্ণনায় তুই মহাত্মার আয়জীবনীতে একটা সাদৃশ্য দেখা যায় যদিও প্রত্যেকের মনোভঙ্গি ও প্রকাশরস আলাদা। কিন্তু তা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের ও শিরীমনের যে মৌলিক দিকগুলি তাঁর আয়জীবনীতে প্রকাশলাভ করেছে তার কোনো তুলনা Confessions এ নেই। সত্যুসদ্ধানে মহর্ষির ঋজুতা ও দার্চ্য, ভাবগ্রাহিতায় তাঁর অকপট উদারতা, অপক্ষপাত বিচারক্ষমতা, স্বাম্নভৃতির সাধনায় তাঁর উচ্ছ্যুসহীন সংহত আবেগনরতা তাঁর রচনায় এমন-একটি সাহিত্যশ্রী এনে দিয়েছে যা হুর্লভ। অথচ, মনে হয়, এই বই বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ স্বীকৃতি আজও লাভ করে নি। প্রকৃতিসন্তোগরস, আর মৌলিক আধাাত্মিক অভিঞ্জতার সম্প্রদামনিরপেক্ষ সার্বিক আবেদনের যে ঐশ্ব এই বইয়ে ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ যে তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু-কিছু উদ্ধৃতি থেকে এ কথা বোঝা যাবে।

"সন্ধ্যার সমধ্যে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদের সঙ্গে বসিতাম। বর্ষার ঘন মেঘ আমার মাথার উপেরে আকাশ দিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল নীরদ আমাকে তথন বড়ই স্থুখ দিত, বড়ই শাস্তি দিত, মনে করিতাম ইহারা কেমন কামচার, কেমন মুক্তভাবে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে গেখানে চলিয়া যাইতে পারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়।"

আবার আর একদিন হিমালয়ের পথে পথ-হারানোর অভিজ্ঞতার বর্ণনা: "সেই অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্গচন্দ্র আমার সঙ্গে চলেতে লাগিল। কোনো দিকে কোনো সাড়াশন্দ নাই, কেবল পায়ের শন্দ পথের শুন্ধ পত্রের উপর থড়্থড়্ করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গছীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষ্ দেখিলাম— আমার উপর তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে।"

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী লেখা শেষ হয় ১৮৯২ সালের মধ্যে। প্রকাশিত হয় অনেক পরে, তাঁর মৃত্যুর পর। রাজনারায়ণ বহুর আত্মচরিত লেখা হয় আরও আগে, হয়তো ১৮৭৪।৭৫ এর মধ্যে, প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে, এই বইটির মূল্য অনেক কারণে। তথনকার সেই ধর্ম ও সমাজ -সংস্থারের দিনে লেখক নিজের চিন্তা ও কর্মের একটা বিবরণী এতে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ নিম্পৃহভাবে নিজের মত ও দানের বিষয় যেটুকু জানানো দরকার জানিয়েছেন। এইটিই এই বইএর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে অকপটে নিজ চরিত্রের দোষগুণ প্রকাশ, সেই সময়কার নানা সামাজিক রীতির বর্ণনা ও নানা বিখ্যাত ব্যক্তির চরিত্রের সরস নিপুণ চিত্রণের সমন্বয়ে বইটির সাহিত্যমূল্য অনেক বেড়ে গেছে। এক দিকে যেখন আমরা জানতে পারি রাহ্মধর্মে প্রেমের প্রবর্তন রাজনারায়ণেরই ক্রতিষ, স্বদেশী মেলার প্রেরণাও প্রথম তিনিই দেন, অপর দিকে দেখি কেমনভাবে তাঁর পিতা তাঁর অপরিমিত স্থরাসক্তি দূর করবার চেন্তা করেছেন, ভীক বাঙালীপনার জন্মে বন্দুক ছুঁড়তে তাঁর কত ভয়, মাছের ঝোল-ভাত কয়েক দিন খেতে না পেয়ে তাঁর কি কষ্ট। তাঁর এই রচনায় দেবেক্রনাথের অনেক দিক থেকে চরিত্রচিত্র পাওয়া যায়। মধুস্বদন একবার

আমাদের জীবনীসাহিত্য ১৫১

নিমন্ত্রণ ক'রে সন্ত্রীক তাঁকে আপ্যায়িত ক'রে তার পর যা করলেন তা হচ্ছে এই—"মধু প্রচুর মগুপান করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পূর্ণ ছিল।"

Mill তাঁর Autobiographyতে যেমন তাঁর নিজস্ব চিস্তা ও জীবন-আদর্শের একটা সমর্থন দেবার চেষ্টা করেছেন, রাজনারায়ণও প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যের দারাই প্রভাবিত। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে আমরা পাই সত্যিকার আত্মজীবনীর রস। Samuel Pepysএর যে বিখ্যাত Diary তার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি, তার অপপট অথচ আতিশয়হীন আত্মপ্রকাশ -ক্ষমতার জন্ম এতদিন রসিকচিত্তের প্রশংসা পেয়ে এসেছে সেই আদর্শেরই একটি স্থনর নিদর্শন দেখি শিবনাথের আত্মচরিতে। সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূক্যভাবে, অথচ গভীর সহাম্বভৃতির সঙ্গে অন্ধ্রকথায় কেমন করে এক-একটি চরিত্রচিত্রকে জীবস্ত করে তোলা যায় তার অনেক দৃষ্টাস্থ তিনি দেখিয়েছেন। সত্য কথা বলতে কি, উনিশ শতকের বাংলার জীবন-চিত্রশালার প্রধান জানলাটিই আছে এই শিবনাথের রচনার মধ্যে। তাঁর রচনা না থাকলে তথনকার অনেক বিখ্যাত চরিত্রই— যেমন ধরা যাক কেশবচন্দ্র সেন— আমাদের কাছে অম্পন্ট থেকে যেত। তা ছাড়া শিবনাথের নিজের জীবনের সাধনাটিরও মূল্য কম নয়। তাঁর পরিজনের ছবি যেমন ফুটেছে তাঁর লেথায়, তেমনি তাঁর নিজের আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মদানের রূপটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যদিও তিনি বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি আত্মপ্রচারের।

নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' একটু স্বতন্ত্র ধরণের। অবজে ক্টিভ বা তথাকেন্দ্রিক না বলে একে বলা যায় গাবজে ক্টিভ বা আত্মকেন্দ্রিক, ক্লাসিকাল না বলে বলা উচিভ রোম্যান্টিক। এর মেজাজ অনেকটা কশোর বিখ্যাত Confessions এর মত। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা তথনকার দিনের রাজকর্মচারীদের জীবনের সমস্থা, বাঙলার পথঘাট প্রান্তর ও লোকজীবন, বাঙালী পরিবারের নানা বৃত্তান্তের অতি সরস বর্গনা পাই। তা ছাড়া পাই নবীনচন্দ্র সেনের নিজের হৃদয়-মনের পরিচয়। তাঁর কাব্য যুগপরিবর্তনের ফলে তার আবেদন হয়তো অনেক পরিমাণে হারিয়েছে। কিন্তু তাঁর এই জীবনী এখনো সাক্ষ্য বহন করছে উদার কবিহৃদয়ের, তাঁর মন্ত্রগ্রের, তাঁর প্রতিভার।

আরো যে হুখানি সেরা আত্মজীবনী পেয়েছি আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্যে তা হল রাসস্থন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' ও রবীন্দ্রনাথের 'জীবনশ্বতি'। দেখা যাবে, শুধু একটা তথ্যচেতন নিরপেকতা নয়, একটা আধ্যাত্মিক নিরাসক্তিই এই হুটি রচনাকে আত্মপক্ষপাত থেকে মৃক্ত করেছে। শুধু বৃদ্ধিময়তা হৃদয়কে অনেকটা আচ্ছন করতে ও কঠোর সংযমে বাঁধতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই হুই গ্রন্থে দেখি গভীর ভাবান্থভৃতিও আছে, আবেগও আছে— কিন্তু একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনাসক্তিই কোথাও আতিশয়কে প্রশ্রম দেয় নি। তাই রাসস্থন্দরীর পারিবারিক জীবনের বর্ণনা এত স্থন্দর হয়ে ফুটেছে। "রাত্রে পাকসাক করাতেই ভারি রাত্রি হইয়া পড়ে। তথন ঐ সকল কান্ধ মিটিতে না মিটিতেই ছেলেপিলেগুলি জাগিয়া উঠিয়া বসে। তথন লেখাপড়া করিবার আর সময় থাকে না। স্বতরাং ঐ লেখা পাতাটি আমি কেমন করিয়া পড়িব ?" আবার লিখছেন রাসস্থন্দরী— "ঐ ১২৭৫ সালে কর্ডাটির মৃত্যু হয়। আমার শিরে ম্বর্ণমৃক্ট ছিল, কিন্তু এতকাল পরে সেই মৃক্টটি থসিয়া পড়িল।" এরই সঙ্গে মাঝে-মাঝেই লেখিকার এই ধরণের উক্তি আছে: "১২১৬ সালে আমার জয় হইয়াছে, এইক্টণে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বংসর। ভারতবর্ষে আমি

অনেক দিবস আসিয়াছি। এত দিবস এথানে বসিয়া কি করিয়াছি?" এর উত্তর এই যে, লেখিকা নিজের চেষ্টায় তথনকার দিনে লেথাপড়া শিখেছেন এবং তাঁর সময়কার বাঙালী পরিবারের স্থখড়ংখের এমন-একটি বিবরণ রচনা করে সিয়েছেন যা আমাদের সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে শুধু কিছু ইঞ্চিতই এথানে দেওয়া ষেতে পারে। সাবজে কিন্ত অবজে কিন্ত রোম্যান্টিক ও ক্লাসিকাল আদর্শের যে মিলনের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যার প্রথম নিদর্শন দেখি দেবেন্দ্রনাথে, তারই পূর্ণ প্রস্কৃতন রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। ব্যক্তিজীবন অন্তর্জীবনের মধ্য দিয়ে বিশের মানবজীবনের রহস্থ উদ্ঘাটনের চেটা আছে রবীন্দ্রনাথেরও। কিন্তু তা একটি সহজ্ব নিরাস্কির পরিমিতির মধ্যে বাঁধা। লেখক আবার যথনই নিজের অন্তর্লোক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন বাইরের জগতে, বাইরের লোকের দিকে, তথন এমন দৃশ্য এমন চরিত্র অন্তক্ষেকটি রেখা ও রঙের টানে মূর্তিলাভ করেছে যা অবিস্মরণীয়। আর নিজের ব্যক্তিত্বকে কোথাও সরাসরি সামনে উপস্থিত করবার চেটা না করা সবেও জীবনস্মৃতির প্রতি ছত্র রবীক্ষচরিত্ররসে পূর্ণ। পড়তে আরম্ভ করলেই পৌছাতে হয়্ম একেবারে তাঁর চৈত্যলোকে।

এ ছাড়া স্বগতচিস্তা বা চৈতন্ত-প্রবাহের অনুলিপি লেখাও একধরণের আত্মজীবনী, যার একটি চমংকার নিদর্শন পাই আঁদ্রে জিন -এর জার্নালে। এ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন বৃজাটপ্রসাদ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র এই ধরণের আত্মজীবনীরচনায় তাঁর যে ক্বভিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে এক গোঠের আত্মজীবনী ছাড়া আর কোথাও নেই!

# ভারতব্যীয় সভা জাতিসংগঠনে ও বাধিকারপ্রতিষ্ঠার

## শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ভারতবর্ষীয় সভা স্বীয় উদ্দেশ্য সমূবে রাখিয়া কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ষীয়ান্ রাজা রাধাকাস্ত দেব সভার সভাপতি এবং কর্মকুশল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক। অধ্যক্ষ-সভায় সে যুগের গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ সদস্য। কাজেই সভার কার্য যে অতিশয় তৎপরতার সহিত অফুটিত হইতে থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। রাজা রাধাকাস্ত দেব বার্ধক্যহেতু অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিলেও পত্রম্বারা পরামর্শ প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ১৩ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁহার পত্রের কিয়দংশ এই—

As the main object of the Association is to remove the existing defects in the laws and civil administration of the country by representing them to Parliament on the occasion of the ensuing discussion on the East India Company's charter I beg to suggest that it would be advisable to procure a copy of the present charter with the view of examining how far the local Government have acted up to those of its articles which have any relation with the welfare of this country and which of them have proved beneficial and which injurious.

I beg further to suggest that a person thoroughly acquainted with the manners and customs of our country, well-versed in jurisprudence and the Enactments of our Legislative Council, possessing powers of eloquence and mastery in the English language and bearing a respectable and an unimpeachable character should be qualified for the post of an agent who may be appointed for the object stated in Rule 44th. He should be furnished with full informations of the existing grievances of our country which it ought to be the duty of the Managing Committee first of all to collect. §

অধ্যক্ষ-সভা সভাপতির উপদেশমত অবিলয়ে কার্যে অগ্রসর হইলেন। তথন সরকার আমাদের জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পক্ষপুট বিস্তার করিতেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় সামাজিক অর্থ নৈতিক এমন কোনো বিষয় ছিল না যাহাতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইতেন। নব্যশিক্ষা ভারত-সন্তানদের

১ সমগ্র পত্রথানি, এবং বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আঘিন ১৩৬৯ সংখ্যার মৃদ্রিত প্রবন্ধে প্রদান তারের পত্র এবং আরও একথানি পত্রসমেত ১১ জুলাই ১৯৪২ তারিখের The Calcutta Municipal Gazette সাপ্তাহিকে Pre-Mutiny Political Institutions of Calcutta: Early History of The British Indian Association প্রবন্ধে সন্ধ্রিবেশিত করি। সম্পাদক দেবেক্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত এই জমুলা পত্র তিনথানি রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে তাঁহার চিটিপত্রের পাণ্ডিলিপির মধ্যে পাই।—দেখক

তথন নৃতন আশায় উদ্দীপিত করে। এই সময়ে ভারতীয় জীবনে অভ্তপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। তংকালীন শাসনপদ্ধতি নৃতন আশা-আকাজ্ঞার পথে বিদ্ন ঘটাইতেছিল। শাসনে ভারতীয়দের কোনো কথা থাটিত না। প্রতি কুড়ি বংসর অন্তর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট হইতে কোপ্পানি সনন্দ লাভ করিত। ইহার নৃতন সনন্দ পাইবার সময় আসন্ন। এ কারণ ভারতীয় শাসনব্যবস্থার দোষক্রটি দেখাইয়া তাহার সংস্কার ও উন্নতি -সাধনে যতটা সন্তব প্রয়াসী হইতে হইবে। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই তিন বংসরের জন্ম ভারতবর্ষীয় সভার প্রতিষ্ঠা। অবশ্য ইহার অন্যন্ম উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুত জাতিগঠনমূলক বিবিধ বিষয়ে সভা কার্য করিতে অগ্রসর হইলেন। যেসব আইনকাহন ও বিধিব্যবস্থা ইহার পথে অন্তর্যায় তাহার বিদ্রণে এবং যেসব ব্যবস্থা কল্যাণকর তাহার সমর্থনে সভা রত হন। বহ বিষয়েই এই সময় সভা মন, সংযোগ করিনাছিলেন। সব কথা বলিবার অবকাশ নাই। মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধেই এথানে কিছু বলিব।

প্রথমেই একটি কথা বলা দরকার। সে যুগে ভারতবর্ষীয় সভা যেসব গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এতদিন বড়ই ভাসা-ভাসা ছিল। প্রধান প্রধান সদস্যের জীবনীগ্রন্থ হইতে আমরা কোনো কোনো বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। বারো-তেরো বংসর পূর্বে ভারতবর্ষীয় সভার প্রথম পাঁচিশ বংসরের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে গিয়া একটি অমূল্য আকরের সন্ধান পাই। সভার প্রথম সাত-আট বংসরের সাধারণ মাসিক অধিবেশনের বিস্তারিত কার্যবিবরণ সংবাদপত্তের স্বস্তে স্থান পাইত। এই সকল কার্যবিবরণ হইতে ঐ সময়কার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন করিতে তথন সমর্থ হই। তাহারই ভিত্তিতে এখানে সভার মূল কার্যবিলীর কথা বলিতে প্রয়াস পাইব।

অধ্যক্ষ-সভা প্রথমাবিদি কোনো কোনো প্রভাবিত ও বিধিবদ্ধ সরকারি আইনের — যেমন চৌকিদারি ও প্রশিস আইনের — প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু আসল কার্যের দিকেও তাঁহারা সমান অবহিত থাকেন। প্রথমেই সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ কোম্পানির আসর সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তির কালে ভারতবাসীদের ইতিকর্তবা নির্ধারণকরে মাদ্রান্ধ বোম্বাই ও আগ্রার নেহর্দ্দকে ১০ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিথে একথানি পত্রই লেখেন। পত্রে বলা হয় যে ঐ ঐ প্রদেশে যাহাতে অবিলম্বে রাজনৈতিক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্ভব হইলে ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে এক্যোগে ভারতশাসনের সংশ্বার ও উরতি সম্পর্কে তাঁহার। পার্লামেন্টে অচিরে আবেদন প্রেরণ করেন সেইজ্ল্য যেন বিশেষভাবে উত্যোগী হন। ঐকমত্য প্রকাশের নিমিত্ত সকলের একযোগে একথানি লিপি প্রেরণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়াও দেবেন্দ্রনাথ জানাইলেন। তিনি আরও লেখেন যে, এরপ কার্যে ধরুরের দিক হইতেও তাহাদের বিশেষ লাভ হইবে, কেননা বিলাতে তাহাদের পক্ষে এক্সন এজেট বা উকিল রাধিলেই চলিবে। এই পত্রে বিশেষ কান্ত হইল। পুণা হইতে বিঞ্ মোরেশ্বর বিনায়ক এইরূপ সভা স্থাপনে তাঁহাদের ঐ অঞ্চলবাদীর সংকল্পের কথা ভারতবর্ষীয় সভাকে জানাইলেন। ১৮৫২ সালের এপ্রিল মাদের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভার আদর্শে পুণায় 'ডেকান আাসোসিয়েশান', বোম্বাইএ 'বোম্বাই আ্যাসোসিয়েশান' প্রতিষ্ঠিত হইল। মাদ্রান্ধবাসীরা ভারতবর্ষীয় সভার শাখা-স্বরূপ সেখানে একটি রান্ধনৈতিক সভা স্থাপন করিলেন। স্মিলিতভাবে আবেদনপত্র প্রেরণের

২ দেবেলুনাণের এই প্রথানি Rise and Growth of the Congress in India: Andrews and Mukherjee এছে উক্ত হইনাছে।

ভারতবর্যীয় সভা ১৫৫

প্রস্তাবে কিন্তু তাঁহার। রাজী হইতে পারিলেন না। তবে স্থানীয় সমস্যাগুলি সমিবেশিত করিলেও তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সভার আবেদনপত্রের আদর্শেই নিজ নিজ পত্র রচনা করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা কালবিলম্ব না করিয়। বিলাতে ১৮৫২ জানুয়ারি নাগাদ জি. জে. গর্ডনকে নিজম্ব এজেন্ট বা উকিল নিযুক্ত করিলেন। গর্ডন ছিলেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞা, ভারতহিতিষী বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার বার্ষিক বেতন হইল এক হাজার পাউও এবং আপিস-খরচার জন্ম বার্ষিক আড়াই শত পাউও দেওয়া স্থির হইল। সভার সদস্যগণ বর্ষিতহারে চাঁদা দিয়। এই থরচ মিটাইবেন ইহাও ধার্য হয়। সক্ষে সক্ষে আবেদনপত্র রচনারও ভোড়জোড় পড়িয়া গেল। সভার বিশিষ্ট সদস্যগণ ইহা রচনায় ব্যাপৃত হইলেন। যতদূর জানা যায়, সম্পাদক বাদে রামগোপাল ঘোষ, প্রসমর্ক্রনার ঠাকুর, সহকারী সম্পাদক দিগস্বর মিত্র প্রন্থুই শ্রমস্বীকার করেন। এপ্রিল মাসের মধ্যেই আবেদনপত্রের থসড়া প্রস্তুত্ত হইল। ভারতবর্ষের শাসনবাবস্থার বিভিন্ন দিকের উপর ইহাতে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। শুধু দোষক্রটি দেখাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে ভারতীয় প্রজাগাধারণের হিতকল্পে যথোপ্যুক্ত সংস্কার ও সংশোধন হইতে পারে তাহারও উপায়নির্দেশ দেওয়া হয় ইহার মধ্যে। আবেদনপত্রথানি সদক্ষে বিস্কল হরকরা ৮ মে ১৮৫২ তারিথে লেখেন—

We understand that the Calcutta British Indian Association have drawn up a bulky and voluminous Code of suggestions relative to the future Government of India to be presented at the ensuing Parliamentary discussion on the subject of the expiration of the East India Company's current charter. The document is going round of the members for their consideraion and approval. The alterations that it suggests are nearly similar in design to those recommended in the pamphlet by "A Friend of India" who was lately noticed in this Journal. The Association also urged the justice and the expediency of the total abolition of the Board of Control, which so much clog the wheels of the improvement of this country. We have heard of the proceeding, on the part of the Association long since . . . .

সদস্যদের নির্দেশত সংশোধনান্তে আবেদনপত্রের একটি খগড়। প্রস্তুত করা হইল এবং শহরে ও মফস্বলের অধিবাসীদের স্বাক্ষরের নিমিন্ত প্রেরিত হইতে লাগিল। যাহাতে অধিকতর বিলন্ত না হয়, সেজস্তুত্ব সভা ইহার একথানি প্রতিলিপি ১৮৫২ সালের ৮ আগন্ট হিন্দুম্বান জাহাজ্যোগে বিলাতে গর্ডনের নিক্ট পাঠাইলেন। উহ। প্রাপ্তিমাত্র গর্ডন পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্যগণকে, পার্লামেন্ট-নিযুক্ত কমিটিগুলিকে এবং ভারতহিতিবী বন্ধবর্গের গোচরে ইহা পেশ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বড়ই তঃথের বিষয়, ইহার পরে

২ বামগোপাল সাজাল Bengal Celebrities পুস্তকে আবেদনপত্রথানি রচনায় একমাত্র হরিণ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কৃতিছের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা দিগধর মিত্রের ইংরেজি জীবনীগ্রন্থে লেখক ভোলানাথ চক্র ইংরে দৃঢ় প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, এই বিখ্যাত আবেদনপত্রের রচনায় বহু সদস্ত মনীধীরই হাত ছিল। কোনো একক ব্যক্তিকে এই সন্মান দেওয়া মোটেই সমীচান নয়। সভার কার্ববিবরণে দেখিতেছি হরিণ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫২ খ্রীস্টান্দের জুলাই মাসে ভারতবর্ষীয় সভার সাধারণ সদস্ত হন। স্থতরাং তাহার সন্ত হইবার তুই-তিন মাস পূর্বেই এই আবেদনপত্র প্রস্তুত্তর ইইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। আমি রামগোপাল সাম্ভালের উক্তির উপর নির্ভর করি এবং হরিশুক্ত আবেদনপত্র রচনায় একাস্তভাবে ব্রতী ইইয়াছিলেন ব্লিয়া কোনো কোনো পুস্তকেইতিপূর্বে ক্রমক্রমে উল্লেখ করিয়াছি।—লেখক

তিনি মারা যান। তবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মি ম্যাকফারসনও সভার সপক্ষে আস্তরিকভাবে কার্য করিতে থাকেন। অন্তান্ত প্রদেশ হইতেও এই বংসরের সেপ্টেম্বর নাগাদ আবেদনলিপি বিলাতে ম্থাস্থানে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষীয় সভার সংশোধিত মূল আবেদনপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া পাঠাইতে তের বিলম্ব হুইয়া যায়। সভার সভাপতি সম্পাদক সদস্তবৃদ্দ এবং বহু সহস্র অধিবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত হইয়া এথানি বিলাতে পৌছিল এবং উভয় পার্লামেণ্টে পেশ করা হইল ১৯ এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখে। তবে আগেশুর পাঠানো আবেদনপত্রেই তের কাজ হইয়াছিল।

জাতীয় সংগঠনে, তথা জাতির সর্ববিধ উরতিকরে, শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক এই ভাবনার ঘারা প্রণাদিত হইয়াই ভারতবর্ষীয় সভা আবেদনপত্রথানি-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ কারণ ইহা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াকার দিকের একথানি প্রকৃষ্ট দলিল। এই আবেদনপত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয় তাহার কয়েকটি সম্বন্ধে এথানে কিছু বলা আবশ্যক। এতদিন ভারতবর্ষের শাসক ও ব্যবস্থাপক বা আইনপ্রণেতা ছিলেন স-কৌন্সিল বড়লাট। সভা আবেদনপত্রে ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করেন। তাঁহারা প্রস্তাব করেন, শাসন-পরিষদ্ এবং সভা সম্পূর্ণ আলাদা হইবে। শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় আইন-প্রণয়নের ভার থাকিবে আইনসভার উপর। বিটিশ গায়াজ্যের অপরাপর ক্রান্তন কলোনির মত এখানেও আইনসভাকে প্রতিনিধিয়লক করিতে হইবে আইন-সভা প্রস্তাব করেন, মোট সতেরো জন সদস্থ লইয়া আইনসভা বা পরিষদ্ গঠিত হইবে এবং এই সদস্যদের নয় জন হইবেন ভারতীয়। বাংলা বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রত্যেকটি প্রদেশ হইতে তিন জন করিয়া সদস্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বড়লাট প্রথমে মনোনয়ন এবং পরে নির্বাচনের উপায় নির্বারণপূর্বক সদস্যদের ঠিক করিয়া লইবেন। আইনসভায় গৃহীত কোনো বিধি সম্পর্কে বড়লাটের সম্বতি পাইলেই তবে উহা আইনে পরিণত হইতে পারিবে।

শতবর্গ পূর্বে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ভারতবর্ষীয় সভার কর্তৃপক্ষ কিরপ গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন এই প্রস্তাবটি হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। শাসনসংস্কারবিষয়ক অ্যায় প্রস্তাবের মধ্যে কোপ্পানির সনন্দের মেয়াদ কুড়ি বংসর হইতে অন্তত দশ বংসরে কমানো, বিলাতের বোর্ড অব কণ্ট্রোলের বিলুপ্তি, কোম্পানির ডিরেক্টর-সভার সম্প্রসারণ, বাংলাদেশকে বড়লাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না রাথিয়া ইহাকে একজন লেফটেয়াণ্ট গবর্নরের শাসনাধীন করা, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, উচ্চতন কর্মচারীদের বেতন হাস করিয়া নিম্নতন কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি, বিচার-বিভাগের সংস্কার, স্থপ্রীম কোর্ট ও সদর আদালতগুলি একীভূত করিয়া হাইকোর্ট গঠন, সমাজস্থিতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ফৌজনারী ও দেওয়ানী আইনবিধি প্রণয়ন, লবণ ও অহিফেনের একচেটিয়া ব্যাবসার বিলোপসাধন, শিক্ষাবিন্তার সম্পর্কে ব্যাপক ব্যবস্থা— এই বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত জ্ঞাশনাস লাইব্রেরিতে এই আবেদনপত্রথানি ১৮৫২-৫০ খ্রীস্টান্সের Parliamentary Papersএর মধ্যে পাওরা গিরাছে। ইহার কিয়দংশ শ্রীষ্ট্র বিমানবিহারী মজুমদার Ilistory of Political Thought from Rammohan to Dayananda (1934) গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্যুক্ত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় সভা ১৫৭

আবেদনপত্রখানি বিলাতে পাঠাইয়াই সভা ক্ষান্ত হুইলেন না, ইহার বাংলা ও উর্হ অন্তবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচারেরও ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার। ১৮৫৩ সালের ২৯ জুলাই ইহার সমর্থনে কলিকাতা টাউন হলে একটি জনসভারও অফুষ্ঠান করেন। এই বংসরের গোড়ার দিকে ভারতহিতৈষী কয়েকজন পার্লামেণ্ট-সদস্ত এবং গণ্যমান্ত ব্যক্তি মিলিয়া লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটি' স্থাপন করেন। ইহারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আসন সনন্দকে যথোপযুক্তভাবে ভারতবাসীর অমুকূল করিয়া তোল।। ভারতবর্ষীয় সভা এই নবগঠিত গোসাইটিকে শুধু অভিনন্দন করিয়াই বিরত হইলেন না। প্রচারকার্য পরিচালনার নিমিত্ত ইহাকে অর্থ-সাহায্যও মঞ্চুর করিলেন। অধিকতর অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্যে সভা কলিকাতায় ২৬ জুন ১৮৫৩ তারিথে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে একটি জনসভাও আহ্বান করেন। লণ্ডনস্থ সভার পার্লামেণ্ট-সদত্ম ত্যান্বি সিমূর এই বংসরের প্রথমে স্বচক্ষে ভারতবর্ধের অবস্থা দেখিবার জন্ম ভারতপর্যটন করিলেন। পার্লামেট-নিযুক্ত কমিটিগুলিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে -সব সদস্য সাক্ষ্য দেন ভাঁহারা সকলেই খেতান্ত। ভারতহিতৈষী ইংরেজগণ ভারতবর্ষীয় সভার আবেদনপত্তে প্রদত্ত তথ্য ও যুক্তির উপর বেশি করিয়া নির্ভর করিয়াছিলেন উহাদের সন্মুথে সাক্ষ্য প্রদানের সময়ে, ভারতব্যীয় সভার অগ্রতম অধ্যক্ষ প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত ভারতবর্ষের পক্ষাপক্ষ সকল সাক্ষ্যের মংক্ষিপ্তসার মন্তব্যস্থ ইংরেজিতে একখানি পুস্তকে প্রকাশিত করেন, Notes on the Evidence on Indian Affairs ৷ ৩১ জুলাই ১০৫৩ উভয় পার্লামেণ্টে নৃতন সনন্দ পাস হইয়। পরবর্তী ২৭ আগস্ট রাজকীয় সম্মতি লাভ করে এবং যথাবিধি আইনে পরিণত হয়।

নৃতন সনদ্দ আইন এ দেশে পৌছিলে ভারতবর্ষীয় সভ। তাঁহাদের আবেদনপত্রের নিরিখে ইহাকে যাচাই করিয়া লইতেও কালবিলম্ব করিলেন না। তাঁহাদের প্রস্তাবগুলি কোনোটি অংশত এবং কোনোটি সম্পূর্ণ গৃহীত হয়। আবার কোনো কোনো বিষয় তাহাদের প্রস্তাব আদৌ টিকে নাই। বড়লাটের শাসনপরিষদ্ হইতে আইনসভা পৃথক করা হইল বটে, কিন্তু ইহাতে একজনও ভারতীয় গ্রহণের ব্যবস্থা হইল না। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সনদ্দ আইন চালু হইবার পর বড়লাটের বিবেচনার উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বোর্ড অব কন্টোল (পরবর্তীকালের 'ইন্ডিয়া কাউন্সিল') উঠিয়া গোল না বটে, তবে ডিরেক্টর-সভার থানিকটা সংস্কারের ব্যবস্থা হইল। বাংলাদেশ একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তার অধীনে আনিবার প্রস্তাবিও পুরাপুরি গৃহীত হয়। সভা সনন্দ আইনের একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া খুবই সম্ভোষ প্রকাশ করেন। ইহাতে স্থির হয় যে, ব্রিটশ গবর্নমেন্ট কোনো সময় নির্দিষ্ট না করিয়া প্রয়েজন হইলেই যে কোনো সময়ে কোম্পানির সনন্দ তথা কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবেন। একটু আগেই বলিয়াছি সভার মূল প্রস্তাব ছিল, কোম্পানির সনন্দপ্রাপ্তির কাল কুড়ি বংসর হইতে কমাইয়া দশ বংসর করা। ইহার পর প্রতি বংসরই ভারতশাসন সম্পর্কে পার্লামেণ্ট আলোচনা ইনতে গুরু হয়।

পৃথকীক্বত আইনসভা বা পরিষদ্ মোট এই বারোজন সদস্য লইয়া গঠনের কথা হইল— সপরিষদ্ বড়লাট লইয়া পাঁচজন (ইহার মধ্যে জঙ্গীলাটও একজন), বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর, বাংলা মাদ্রাজ বোষাই ও আগ্রা হইতে একজন করিয়া সিবিলিয়ান ( অন্যূন দশ বংসরকাল কার্যে লিপ্ত ), এবং কলিকাতা স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অপর একজন বিচারপতি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লইয়া ভারতব্যীয় সভা কিছুকাল পরেই পুনরায় আন্দোলন শুরু করিয়া দেন। এ কথা একটু পরে বলিতেছি। ভারতীয় সিবিল

সার্ভিসের দার এতদিন সাধারণের নিকট রুদ্ধ ছিল, কোম্পানির ডিরেক্টরদের স্থপারিশেই সিবিলিয়ান কর্মচারিগণ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিতেন। নৃতন সনন্দে ইহার দ্বার সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু ইহা কার্যকর করার যে রকম ব্যবস্থা হয় তাহাতে শুধু ইংরেজ সন্তানদেরই স্থবিধা ইইল। ভারতবাসীরা যথাপূর্ব ইহার স্থযোগ-স্থবিধা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ভারতবর্ষীয় সভা এতাদৃশ ব্যবস্থায় বিশেষ জ্বেপ প্রকাশ করেন, আর এ বিষয়ে আন্দোলন করিতেও তাঁহার। অবিলম্বে অগ্রসর হন। দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস প্রায়্ম পর্যায়িশ বংসর পরে শাসনে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে যেসকল আন্দোলন পরিচালনায় মনঃসংযোগ করেন, এই সময়ে ভারতব্রীয় সভার কার্যের মধ্যেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় সভা প্রথমে মাত্র তিন বংসরের জন্ম স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ছই বংসরের মধ্যেই ইহার কাষকলাপ এতই হুফলপ্রদ হইয়া উঠে যে সদস্যগণ সভাটিকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে কত-সংকল্প হন। দ্বিতীয় সাম্বংসরিক সভায় (১৩ জান্মারি ১৮৫৪) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবৈতনিক সম্পাদক-পদে ইন্তফা দেন এবং তাঁহার স্থলে পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। ভারতব্যীয় সভা একান্তভাবে ভারতবাসীর একটি জাতীয়-প্রতিষ্ঠান। এই সময় ইহার প্রতি আক্বন্ত হইয়া কলিকাতাস্থ আরমেনিয়ান এবং আংলে। ইণ্ডিয়ানরা সভাশ্রেণী হুক্ত হইতে চাহিলেও ঐ কারণে তাঁহার। উহা হুইতে পারেন নাই।

ন্তন সনন্দ আইন প্রবর্তিত হয় ১৮৫৪ সালের ১ মে হইতে। ভারতীয় আইন পরিষদও য়থারীতি গঠিত হইল। ভারতবর্ষীয় সভা আইন পরিষদের স্চনায়ই এইরূপ প্রপ্রাব করিয়। পাঠাইলেন—১. পরিষদের অধিবেশনগুলিতে আবশ্যক নিয়মাদিসাপেক্ষে দর্শক এবং প্রেস তথা সংবাদপত্র -প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত হইতে অর্মতি দিতে হইবে, ২. সংবাদপত্রে প্রতিটি অধিবেশনের কার্যবিবরণ প্রকাশ করিতে হইবে, এবং ৩. নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণকে প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে মতামত এবং সমাজকল্যাণকর বিষয়সমূহ পরিষদের সম্মুথে উপস্থিত হইয়া পেশ করিবার অর্মাতি দিতে হইবে। সভার প্রস্তাবের প্রথম ও তৃতীয় অংশ গৃহীত হয় নাই, দ্বিতীয়টি অরুমোদন লাভ করে এবং প্রতিটি অধিবেশনের কার্যবিবরণ য়থানিয়মে অতঃপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আইন-পরিষদের আইনকাল্পনের থসড়া তৈরির নিমিত্ত সরকার একজন ক্লার্ক ও একজন ক্লার্ক আাগিস্টান্ট নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় পদটি পাইলেন ভারতবর্ষীয় সভার স্বনামখ্যাত সদস্য প্রসয়রুমার ঠাকুর। সভা এই উপলক্ষে তাহার গুণপনার উল্লেথ করিয়। ১৪ জুলাই ১৮৫৪ তারিধে সাধারণ মাসিক অধিবেশনে এই প্রস্তাবাট গ্রহণ করেন:

That this Association, having been informed of the retirement of Baboo Prosunno Coomer Tagore, beg to record their deep sense of the loss of the assistance he has hitherto rendered to the Association. The members of the Association wish to record unanimously their appreciation of his extensive experience, ardent zeal and uncommon ability which were so cheerfully used for the interests of the Association.

বাংলার মনীষী ও গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ— যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শভুনাথ পণ্ডিত,

ভারতবর্ষীয় সভা ১৫৯

রাজেন্দ্রশাল মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি— একে একে ইহার অধ্যক্ষ-সভার সদস্য নিযুক্ত হইলেন। কাশীপ্রসাদের 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সা' এবং কিছু পরে হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেটিুয়ট' সভার ম্থপত্তরূপে সবকিছু প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষীয় সভার মর্যাদা বাংলায় এবং বঙ্গেতর প্রদেশসমূহে দিন দিন বাড়িয়া চলিল। গ্রন্মেন্টও ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

গণতান্ত্রিক নিয়মে গঠিত পার্লামেণ্ট বা আইন-পরিষদে একটি 'অপোজিশন' বা বিরোধী দল থাকেন। ভারতবর্ধের আইনসভা গণতান্ত্রিক নিয়মে গঠিত হয় নাই, ভারতবাসী জনসাধারণের হইয়া হুটা কথা বলিতে পারে এমন কোনে। ভারতীয় সদস্যের স্থান ইহাতে ছিল না। অথচ আইনসভা চালু হইবার পর ইহা চার-পাঁচ বংসরের মধ্যে এমন-সব আইনপ্রণয়নে বা প্রস্তাবগ্রহণে রত হইলেন যাহা ভারতীয় জনস্বার্থের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। ভারতবর্ষীয় সভা বাছির হইতে যতটা সম্ভব এইসব আইন বা প্রস্তাবের আলোচনা-পর্বালোচনায় রত হইলেন। অবশ্য আইন-পরিষদের পক্ষে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁহাদের মতামতও যাক্র। কর। হইত। এথানে বলা যায় ভারতবর্ষীয় সভা স্বেক্রায় বেসরকারিভাবে উক্ত 'অপোজিশন' দলের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভারত সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট বা পি. ডব্লিউ. ডি. থোলা হইল। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করা, নদী জলাশয় প্রভৃতির সংস্কার ও পুনকন্ধার, বাঁধ তৈরি— এই ধরণের বিবিধ কার্যের ভার এই বিভাগের উপরে পড়ে। কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভার মতামত চাহিলে তাঁহারা একটি বিশেষ সভায় বিষয়টির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। তাঁহার। বলেন, এই বিভাগ কি কি কার্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, পূর্বাত্নে তাহ। জানাইয়া দিলে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। এই বিভাগ পরিচালনার ভার একটি বোর্ডের উপরে অপিত হউক, সভা এরকমও মস্তব্য প্রকাশ করেন। অভিযোগকারী এবং বিচারক ম্যাজিস্টেট, এ কারণ তথাকথিত অপরাধী ব্যক্তিদের পক্ষে ঐ একই লোকের নিকট হইতে স্থবিচার পাওয়া প্রায়ই সম্ভবপরও ছিল না। বহুস্তলে বিচারের নামে অবিচার এবং অনাচার সংঘটিত হইত। সভার গোচরে যখনই এরপ কোনে। ঘটনা আসিত তথনই তাঁহারা সরকারের নিকট প্রতিবাদপত্র পাঠাইতেন। নদীর তীরে বাঁধনির্মাণে প্রজা-সাধারণের অনেক সময় অশেষ লাঞ্চনা ভোগ করিতে হইত। হুগলি হাওড়া বর্ধমান এবং ২৪-প্রগনার অধিবাসীরা সভার নিকটে ইহার প্রতিকার চাহিলে সরকারকে এই মর্মে লেখেন যে, এ ক্ষেত্রেও যাহার উপর বাঁধনির্মাণকার্যের ভার তিনিই আবার বিচারক হওয়ায় বিস্তর অনর্থের স্বাষ্ট হইতেছে। শাসক এবং বিচারক একজন হওয়া কোনো মতেই বাঞ্চনীয় নয়।

সকল সরকারি আইন প্রস্তাব বা কার্য সহদ্ধে ভারতবর্ষীয় সভার মতামত এখানে উল্লেখ কর। সম্ভব নয়, মাত্র ছইটি বিষয়ের কথা বলি। ১৮৫৬ সন নাগাদ চৌকিদারি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহার প্রস্তাবেই ভারতবর্ষীয় সভা চৌকিদারি প্রথার আহুপূর্বিক ইতিহাস এবং ইহার কার্যকারিত। বিবৃত করিয়া সরকারকে একখানি লিপি প্রেরণ করেন। চৌকিদার এঘাবং স্থানীয় ভূষামী বা মোড়ল কর্তৃক গ্রামবাসীদের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইত। শুধু রাত্রে পাহারা দেওয়া নয়, গো-মহিষাদির উংপাত হইতে শুস্তাদি রক্ষা, গৃহস্থের বিপদ-আপদের সময় সাহায্য দান— এইরূপ নানা কাজই তাহাকে করিতে হইত। এ কাজে পরিবারের স্বী পুরুষ সকলেই তাহার সহায় হইত। চৌকিদারের বেতন গ্রামবাসীদের পক্ষে ভূষামী দিয়া দিতেন। গ্রামবাসীরাও তাহাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দরকার্মত যোগান দিত। স্রকারি

ব্যবস্থায় এই প্রথার মৃলে কুঠারাঘাত করা হইল। জেলা-ম্যাজিশ্রেট হইলেন চৌকিদারের নিয়োগকর্তা। গ্রামবাসীদের চেয়ে ম্যাজিশ্রেটকে সম্ভষ্ট করিতে পারিলেই তাহার চাকুরী বজার থাকিবে। যে এতদিন ছিল গ্রামের সেবক, এখন হইতে সে হইবে সরকারের আজ্ঞাবহ ভূত্য। ভারতবর্ষীয় সভার ঘোরতর প্রতিবাদ সত্তেও আইন-পরিষদে চৌকিদারি আইন পাস হইয়া যায়।

দ্বিতীয়টি হইল কলিকাতায় গ্যাদের আলোর প্রবর্তনকল্পে ট্যান্ম ধার্য করা সম্বন্ধে। ভারতবর্ষীয় সভার মতামত চাওয়া হইল। তাঁহারা লিখিলেন যে, কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, এজন্ম ইহার গুরুত্ব সমধিক। কিন্তু এরপ একটি শহরের অবস্থা নিতান্তই তুঃগজনক। খুচরা সংশ্বার বা কোনো স্থবিধার ব্যবস্থা দ্বারা ইহার উন্নতি সাধিত হইবে না। একটি স্থগঠিত পৌরসভার উপর পুরাতন রাস্তা সংশ্বার, নৃতন পথ নির্মাণ, নর্দমা পরিন্ধার, জলনিকাশের ব্যবস্থা, ময়লা ও আবর্জনা দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ—এই রকম বিবিধ কার্যের ভার দিলেই কলিকাতার আগল উন্নতি করা সাধ্যায়ত্ত। ইহাতে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে—সরকার তাহা ঋণ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা কলন। প্রয়োজনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিতহারে কর দিতে কলিকাতাবাসীরা রাজি হইবেন এবং এই ঋণ কিন্তিমত শোধ করিতে মোটেই কট হইবে না। সভার প্রস্থাব সরকার তথনই গ্রহণ করেন নাই বটে, তবে পরবর্তী উন্নয়নকার্যে ইহা সার্থকতা লাভ করে।

জাতির সংগঠনকার্যের মূলে শিক্ষার বিস্তৃতি বা প্রসার। ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষেরা অধিকাংশই নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে ইতিপূর্বেই উত্যোগ-আয়োজন করিতে-ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই বিলাত হইতে ডিরেক্টর-সভা এ দেশে একটি শিক্ষা-ভেদ্প্যাচ বা বিধানপত্র পাঠাইলেন— ইহাতে প্রদত্ত নির্দেশ-অন্নুগারে ব্রিটিশ-অধিকৃত বিভিন্ন প্রদেশে যাহাতে আশু কার্য আরম্ভ হয় তাহার নিমিত্ত। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্বে শিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করিয়া সরকার পক্ষে ইংরেজি ও এদেশীয় ভাষাগুলি শিক্ষার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। নবাগত নির্দেশপত্রে ভারতবর্ষে প্রথমে কলিকাতায় ও বোধাইয়ে এবং পরে মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিভালয় সহর স্থাপনের কথা ছিল। বিলম্বিত হইলেও সভা এজতা সভোষ প্রকাশ করেন। ভার্নাকুলার বা এদেশীয় ভাষাসমূহের পাঠশালা অধিক সংখ্যায় স্থাপনের প্রস্তাব ছিল এই বিধানপত্তে। ইহাও সভা সানন্দে সমর্থন করিলেন। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাঁহার। বিরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হন। বিভিন্ন প্রদেশে ডিরেক্টর (বা আধুনিক পরিভাষায় শিক্ষা-অধিকর্তা) এবং ইনস্পেক্টর -সমূহ নিয়োগে বিস্তর অর্থব্যয় হইবে। এরপ বিপুল আয়োজনের আবশ্যকতা নাই। এইসব কমাইয়া যে অর্থ বাঁচিবে তাহা দারা অধিক সংখ্যায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে তাহাতে দেশবাসীর বিশুর উপকার হইবে। বিভালয়ে সরকারি সাহায্য দান সম্বন্ধে যেরপে নির্দেশ দেওয়। হইয়াছে তাহা নূতন নূতন বিভালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে না বলিয়াও সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে একজন সিবিলিয়ান ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সভা এই কারণেই বোধ হয় বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তাপদে কোনো সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত করিলে ফল ভালো হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। ইহা যে কতথানি সত্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর এবং বাংলাদেশের প্রথম সিবিলিয়ান শিক্ষা-অধিকর্তার মধ্যে অবাঞ্চিত বিরোধেই তাহা অল্লকাল পরে প্রমাণিত ছইয়াছিল। সভার মতে কোনো প্রধান শিক্ষাবিদ্ বা অভিজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষাব্রতীকে এই পদে নিযুক্ত

ভারতবর্ষীয় সভা ১৬১

করা সরকারের কর্তব্য। সভার সহকারী সম্পাদক চন্দ্রশেষর দেব বিধানপত্রের একটি গুরুতর ক্রটির কথা উল্লেখ করেন। ইহাতে সংস্কৃত শিক্ষার কথা আদৌ ছিল না। অথচ ইহা একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিহা বিলয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে তথনই স্বীকৃত হইয়াছিল। চন্দ্রশেষর বলেন—ইউরোপের জার্মানি ফ্রান্স এবং অক্যান্ত দেশের বিশ্ববিহ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ইতিমধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি অবশ্য ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিহ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি আরও বলেন, বিলাতে ভারতীয় সিবিল সার্ভিস পরীক্ষান্ত সংস্কৃতকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষ সংস্কৃতকে জন্মভূমি,— এখানে ইহা শিক্ষাদানের সরকারি ব্যবস্থা থাকিবে না— ইহা কল্পনা করাও হংসাধ্য। তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে প্রস্থাবিত বিশ্ববিহ্যালয়সমূহে অন্যান্থ বিহার নতো সংস্কৃতকেও অবশুশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধার্য করিতে হইবে। পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্দে শিপাহী যুদ্ধ -জনিত অর্থক্স্কৃতা হেতু সরকার সংস্কৃত কলেজ তুলিয়া দিবার প্রস্থাব করিলে ভারতবর্ষীয় সভা তথনও ইহার তীর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

আর-একটি বিষয়েও গভার স্থচিন্তিত অভিমতের আভাগ আমরা পূর্বে পাইয়াছি। ইহা হইল সিবিল সার্ভিস সম্পর্কে। নৃতন সনন্দ-আইন বলে বিলাতে একটি বোর্ড গঠিত হইল। ইহার পুরা নাম Board of Commissioners for the Affairs of India ইহার প্রথম সভাপতি ছিলেন স্থবিখ্যাত টমাস বেরিংটন মেকলে (এই সময়ে লর্ড)। বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল সিবিল সার্ভিস এবং অন্তর্কপ পদস্থ কর্মপ্রার্থীদের পরীক্ষার নিয়মপ্রবর্তন, পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি। সিবিল সার্ভিসকে 'Covenanted' বা চুক্তিবদ্ধ সার্ভিসও বলা হইত। এ দেশে আগত চুক্তিবদ্ধ সিবিলিয়ানদের নিমপদস্থ কর্মচারীগণকে 'uncovenanted' বা অচুক্তিবদ্ধ সার্ভিসের পর্যায়ে ফেলা হইত। বিলাতে বিস্থাই শাসনসম্পর্কিত সিবিলিয়ান বাদে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, যেমন— চিকিৎসাবিত্যা ভূতব নৃত্ব প্রভৃতির কর্মচারিও নির্দিষ্ট পরীক্ষা-অন্তে ভারতবর্ষের জন্ম নিয়্ক করা হইত। ভারতবর্ষীয় সভা ১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দের নবেম্বর মাসে এইরকম চুক্তিবদ্ধ সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে বিলাতে উক্ত বোর্ডের নিক্ট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন।

আবেদনপত্তে এই মর্মে লেখা হয় যে, সিবিল সার্ভিস এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক সার্ভিস জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বলিতে গেলে শুধু ব্রিটিশ জনসাধারণেরই জন্ম। কেননা কালাপানির পারে এ দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান সন্তানেরা যাইতে নানা কারণে সক্ষম হইবেন না। তাহাদের অভিভাবকগণও সংস্কারের অধীন হইয়া তাঁহাদিগকে যাইতে দিতে নারাজ। উপরস্ক বিদেশ-বিভূঁয়ে অল্পরয়স্ক ব্যক্তিদের পাঠাইতে তাঁহারা আরপ্ত নানা কারণে সম্মত হইবেন না। জন্মগত সংস্কার, শিক্ষা, সামাজিক আচার—আচরণ সবই ইংরেজ হইতে তাঁহাদের আলাদা। হ্যালিবারি ও এডিসক্ষের স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া তবে এইসব পরীক্ষা দিতে হয়। ভারতবাসীর পক্ষে সেথানে যাইয়া শিক্ষালাভ করা হয়তো মোটেই সম্ভব হইবে না। এইসকল কারণ দেখাইয়া সভা বলেন যে, সত্য সত্যই যদি ঐসব পদ ইংরেজ ও ভারতবাসীর নিকট সমভাবে উন্মুক্ত রাখিতে হয় তাহা হইলে এ দেশে বসিয়াই ভারতসন্তানদের উক্ত পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক। সভা প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে উপযুক্ত তত্বাবধানে এইরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় সভার এইরূপ যুক্তিপূর্ণ আবেদনলিপি কিন্তু কমিশনারগণ গ্রহণ করেন নাই। উত্তরে তাঁহাদের অসম্মতিই জ্ঞাপন করিলেন। ভারতবর্ষীয় সভার এই প্রস্তাব বহু পরে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসও গ্রহণ করিয়া প্রতি বংসর এই উদ্দেশ্যে একটি করিয়া প্রস্তাব স্বর্সম্বিতক্রনে পাস করাইয়া লইতেন। সেযুগ্র

নেতৃবৃদ্দের এই বিশ্বাস ছিল যে, সিবিল সাভিসে প্রবেশ করিতে পারিলে ভারত-শাসনে ভারতীয়েরা যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবেন এবং ইহার ফলে শাসনযহকে ভারতবাসীর কল্যাণমুখী করিয়া তোলা যাইবে। এই জ্ল্ছাই তাঁহারা এই ব্যাপারটিকে অতথানি গুরুত্ব দেন।

উক্ত আবেদনপত্র প্রেরণের কয়েক মাস পূর্বে ৮ এপ্রিল ১৮৫৬ তারিখে ভারতবর্ষীয় সভা আইন-পরিষদ্ পুনর্গঠন করা যে আশু আবশ্রুক তাহা প্রতিবাদন করিয়া একখানি নৃতন আবেদনপত্র উভয় পার্লামেণ্টে পেশ করিবার জন্ম পাঠাইলেন। হাউস অব লর্ডসে ইহা পেশ করিবার ভার দেওয়া হয় লর্ড মন্টেগ্রীলের উপর; হাউস অব কমন্সএ ইহা পেশ করিলেন বোদ্বাইয়ের প্রাক্তন গ্রন্থর তৎকালীন পার্লামেণ্ট-সদস্থ ভারতবন্ধু সার্ এর্দ্ধিন পেরী। এই আবেদনপত্রখানি যে কত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী হইয়াছিল পূর্বাপর ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিলে আজিকার দিনে তাহা সম্যুক হৃদয়েশ্বম হইবে।

নিখিল ভারতীয় প্রতিটি ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় সভা অস্তান্ত প্রদেশের সভাসমিতি ও নেতৃর্দের সঙ্গে একযোগে কার্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বরাবর। কিছুকাল পূর্বে সভা পূন্রায় তাঁহাদিগকে এই মর্মে লেখেন যে এইসকল উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে একযোগে কার্য করিতে হইবে। তাঁহারা যে, একতাবদ্ধ তাহা কর্তৃপক্ষকে ব্যাইয়া দিতে হইবে, তবেই তাঁহাদের প্রযন্ত সার্থক ও সাফল্যমন্তিত হইতে পারিবে। এবারেও কিন্ত দেখিতেছি সভা ভারতীয় আইন পরিষদ পূন্যঠিন বিষয়ে এককভাবেই ব্রিটশ পার্লামেন্টকে আবেদন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আবেদনপত্রে প্রথমেই সভা আইন-পরিষদের চারিটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রটির কথা উল্লেখ করেন—১. পরিষদে কোনে। ভারতীয় প্রতিনিধি নাই, ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ, মাশা-আকাজ্ঞা এক কথায় তাহাদের মনোভাব প্রকাশের বা সরকারপক্ষে ইহা জানিবার উপায় নাই, ২. আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ হইবার মধ্যে এরূপ যথেষ্ঠ সময় দেওয়া হয় না যাহাতে এ সম্বন্ধ স্বষ্ঠভাবে বিচার আলোচন। চলিতে পারে, ৩. পরিষদসদস্তোগণ সংখ্যাল্লতাহেতু বিভিন্ন বিষয়ে বিচার-আলোচনায় খুব কমই সময় দিতে পারেন, ৪. পরিষদ সম্পূর্ণভাবেই সরকারি কর্মচারীদের লইয়া গঠিত। হয় তাহারা ব্রিটশরাজ কর্তৃক নিযুক্ত অথবা তাহার প্রতিভূম্বরূপ কোম্পানি তাহাদের নিয়োগ করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষীয় সভা আবেদনপত্রের প্রথমেই এইসকল ফ্রাটির কথা উল্লেখ করিয়। কি উপায়ে ইহার আন্ত সংশোধন করা যায় সে সর্বন্ধেও লিখিলেন। তাঁহারা ভারতবাসীনের বিরুদ্ধে উক্ততন ইংরেজ কর্মচারিদের কোনো কোনো উক্তির তীব্র প্রতিবাদও করেন। ভারতবাসীরা 'political freedom' বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সহন্ধে আদৌ আগ্রহশীল নন, তাহাদের ভিতরে আগ্রাঘাতী হন্দ্র ও সর্বা বিভ্যমান এইরূপ উক্তিগুলির অসারতা সহন্ধেও সভা নিজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। আবেদনপত্রের উপসংহারে তাঁহারা লেখেন—

It is perhaps unnecessary but scarcely irrelevant for your petitioners here to contend before your Lordships that the natives of India, although slow to agitate or to make any organised resistance, are deeply sensible of the value of political freedom, even new approach to which they have ever baited with gratitude, as deeply do they feel degraded by any badge (real or apparent) of political servitude, especially when they contrast it, as they cannot but do, with the happier lot of their fellow subjects, natives of the soil of Britain.

What your petitioners at present earnestly desire and ask for, is, that some provisions be made with no avoidable delay for duly representing whether by

ভারতবর্ষীয় সভা ১৬৩

appointment of the Governor General, by nomination of the Legislative Council itself, or by some carefully graded electoral scheme the various classes and interests which, although they are the special care and concern of the legislature, are now wholly unrepresented; it is needless to particularise the landed, the commercial, and the industrial interests, throughout the vast regions and among the numerous races of India.

ভারতবর্ষীয় সভা এথানে এই স্থৃচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, ভারতবাসীরা আন্দোলন-পরিচালনায় বা প্রতিরোধব্যবস্থা-অবলগনে তেমন অগ্রসর না হইলেও তাহারা যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আওতায় থাকিয়া ব্রিটেনের অধিবাসীরা যেসব স্থাস্থবিধা সন্তোগ করিতে পারিতেছেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া ভারতবাসীরা তাহাদের লাসবঙ্গনিতহীনতা দ্রীকরণে একান্ত উন্গ্রীব। ভারতব্যীয় সভা এই মর্মে লেখেন যে, আইন-পরিষদে যেন অবিলম্বে ভারতীয়দের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। তিনটি উপায়ে এখনই ইহা করা যাইতে পারে— বড়লাট তাহাদের নিয়োগ করিবেন, আইন-পরিষদ্ স্বয়ং মনোনীত করিতে পারেন অথবা এমন কোনো নির্বাচনী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা দ্বারা প্রতিনিধিগণ পরিষদে নির্বাচিত হইয়া আসিতে পারিবেন। যাহাদের জন্ম আইন প্রণয়ন হইতেছে সেইসকল ভারতীয় শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পরিষদে প্রতিনিধি না থাকা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। সভার সময়োচিত আবেদনে বিলাতের কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করিলেন না। ইহা যে কতথানি মারাত্মক হইয়াছিল তাহা অল্প পরেই প্রমাণিত হয়।

এই প্রসঙ্গে পাদ্রী লঙের একটি অভিজ্ঞতার কথাও এথানে উল্লেখ করি। তিনি ১৮৫০ খ্রীষ্টান্দে উর্ত্ বই-পুঁথির অন্বেষণে দিল্লীর অলিগলিতে ঘুরিয়াছিলেন! তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হন যে, তথাকার মুসলমানেরা ব্রিটিশের প্রতি শুধু বিদ্বেভাবই পোষণ করেন না, তাহাদের সাহিত্যেও ইহা অন্প্রবেশ করিতেছে। ভারতবাসীর মনোভাব ব্রিবার জন্ম যেসব উপায় বর্তমান স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহার কোনোটিই এই সময় অন্ধাবন করেন নাই।

ভারতবর্ষীয় সভা রায়ত তথা প্রজাসাধারণের অবস্থা সমাক্রপে অন্তসন্ধানের নিমিত্ত একটি কমিশন গঠনের কথাও কর্তৃপক্ষকে একথানি আবেদনপত্রে জানান। প্রীয়ান মিশনরীরা গ্রামে গ্রামে থামে যাইতেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারাও প্রজাকুলের হুংগহর্দশা-মোচনের নিমিত্ত বিলাতের কর্তৃপক্ষকে আবেদন করিয়াছিলেন। কয়েক বংসর পরে গঠিত নীল কমিশন কালে প্রজাদের হুর্গতির কথা বিশেষ করিয়া সাধারণের গোচরীভূত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে এই সময়ে সরকারের মতিগতি সম্পূর্ণ ভিন্ন থাতে চলিয়াছিল। তাঁহাদের শাসনপ্রশালী বিদি-ব্যবস্থা জনসাধারণের মনে কিরপে প্রতিক্রিয়ার উত্তেক করিতেছিল তাহা জানিবার প্রয়োজনই তাঁহারা মনে করিতেন না। ভারতবর্ষীয় সভা যথাসময়ে তাঁহাদের এ বিষয়ে অবহিত করিয়া দেন। সভা-কর্তৃপক্ষের দ্রদৃষ্টি অতীব প্রশংসার্হ। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষীয় সভার অবলম্বিত কর্মপদ্ধতি যে আমাদের জাতীয়-সংগঠনে এবং স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল তাহা অবশ্রেই বলা চলে। অন্ততঃ তাঁহাদের আরম্ব কার্য এ ছুইটি বিষয়ের গোড়াপত্তনে তথন বিশেষ সহায় হইয়াছিল।

### রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৫-১৯৩٠

## শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

আমাদের ইতিহাসে দৈন্তের অবধি নেই। পুরাণ-ইতিহাস যমজ ভাইয়ের মর্যাদা পেয়েছে। জনশ্রুতি, গালগল্পপ্রালি তথ্যের অভাবে 'অথরিটি'র মূল্য লাভ করেছে। অক্ষর্মার মৈত্রের রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি মনীধীবৃদ্দ অতথ্যকে দ্র করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেবল খনন-আবিদ্ধারেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হয় নি বলেই, কুলজী সাহিত্যের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি বৈজ্ঞানিক গবেষণালক ইতিহাস। ম্সলমান আমলের ইতিহাস মোটাম্টিভাবে ম্সলমান ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু যুগের ঐতিহাসিক উপাদানের নিতান্ত অভাব ছিল। ভারতবাসীর কাছে কিছু কাল আগেও হিন্দুগ্ ছিল কল্পনার বন্তু ধ্যানগম্য আদর্শ। এ বন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে নিন্দিত। অতএব তাম্রণাসন, শিলালিপির উপর নির্ভর করতে হল। খননকার্য চলতে লাগল সর্বত্র। রাধালদাসের এ বিভায় আগেই হাতে-থড়ি হয়েছিল। তিনি সে শিক্ষা এবং অদম্য তৃষ্ণা নিয়ে আবিদ্ধার করলেন মহেঞ্জোদরোর পুরাকীর্তি। এ আবিন্ধারে তাঁর আত্মপ্রসাদ নিন্দয়ই ছিল। তিনি বলেছেন, It comes once in an age— এ উক্তি অহমিকার নয় , সত্যের।

তথাপি ইতিহাস রচনা করবার সময় উপাদানের অভাব রাখালদাস নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করার পক্ষে উপাদানের অভাব লেখককে পীড়িত করেছিল। তিনি বলেছেন, "যে দেশে শিলালিপি, তামশাসন প্রাচীন মূদা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অন্ত কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কন্ধাল ব্যতীত অন্ত কি হূ আশা করা যাইতে পারে না।" উপন্তাস রচনা করে তিনি এ অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন। রাখালদাসের রুতির এখানে যে তিনি তাঁর উপন্তাসে ইতিহাসের কন্ধালে মেদ মাংস যোজনা করেছেন। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বর্তমান কালে অর্থাৎ রাথালদাসের মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পরে এই ক্বতিত্বের উপলব্ধি সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। কেননা নৃতন গবেষণার আলোকে আমর। আদ্ধ বিশ্বত্যুগকে মোটাম্টিভাবে জ্বানতে পেরেছি। কিন্তু রাথালদাসের পথ ছিল ছ্রছ এবং ছুর্গমন্ত বটে। ইতিহাসকে তিনি পলিটিক্সের সেবাদাসী ফরেন নি। ইংরেজ উপভ্যাসিকদের সঙ্গে রাথালদাসের পার্থকাটি লক্ষ্য করবার মতো। পাশ্চাত্যজগতে ইতিহাসচর্চার অপ্রতুলতা নেই। এমন-কি এক-এক যুগের অস্ত্রশস্ত্রের আকার প্রকার নিয়ে পর্যন্ত স্ক্র গবেষণা হয়েছে। স্কটের উপভ্যাসে তীরের মাপ নিয়ে পর্যন্ত আলোচনার বিরাম নেই। স্ক্তরাং ইতিহাসের এই দৈল্য যথন আমাদের দেশে আকাশপ্রমাণ সেথানে কল্পনার আশ্রমে একটি যুগকে জীবন্ত করে তুলতে হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র ইতিহাসকে প্রাণবস্তু করবেন এই আকজ্জাটুকুই যথেষ্ট নয়। রাখালদাসের জীবনী

১. বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ) ভূমিকা

২ নরেশচন্ত্র সেনগুপু, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যয়', শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৬৬৪

থেকে জানতে পারি উপতাস রচনার সময়ে তিনি তাঁর বন্ধুবর্গ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। এ তিরস্কার লেখক নীরবে হজম করেন নি। রাখালদাসের মনে ছিল ম্যাসপেরোর (G. Maspero) আদর্শ। ম্যাসপেরো যেমন এক দিকে প্রাচীন মিশরের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমন অন্ত দিকে সেই সমস্ত উপাদানের সাহায্যে প্রাচীন মিশরকে উপত্যাসাকারে উপস্থাপিত করেছেন। রাখালদাস এই পথের পথিক।

রাখালদাসের আগে বিশেষভাবে মোগল-রাজপুত হন্দ্ব নিয়েই উপন্থাস রচিত হয়েছিল। রাখালদাস হিন্দুগুগকে আশ্রয় করে সে যুগের পরিবেশ রচনা করলেন। সে যুগের রাজনীতি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয়ের স্থতে তিনি স্পৃষ্টি করলেন তাঁর প্রথম তিনধানি ঐতিহাসিক উপন্থাস।

এথানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই। রাখালদাস যে প্রবল স্বদেশপ্রেরণ। থেকে তাঁর উপন্যাস-গুলি রচন। করেন— সে প্রেরণা উদ্দীপনা প্রাচীন কালে প্রসারিত হ্যেছে। কেউ কেউ এ বিষয়ে আপত্তি উথাপন করতে পারেন। কেননা পারসিকরা যথন গ্রীস দেশ আক্রমণ করে তথন প্রবল স্বদেশী উদ্দীপনাই দেশকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। ওই স্বদেশী প্রেরণাই হেরেডোটসের মতো ঐতিহাসিকের জন্ম দিয়েছিল। গুপ্তযুগে হুন আক্রমণ এ রক্ষা একটি ঘটনা। রাখালদাস হুনদের বিরুদ্ধে স্বন্দগুপ্তের অভিযানকে বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। দেশের সত্তা হুন আক্রমণে আলোড়িত, দেশবাসী স্বদেশ রক্ষার জন্তে উদ্দীপিত। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বন্দগুপ্তের অভিযান মহং গৌরবে চিত্রিত। প্রশ্ন হল সে যুগে এরক্ম কোনো স্বদেশপ্রেরণা ছিল কি? এর উত্তরে বলা যায় নিশ্চয়ই ছিল। তবে সেইটি গ্রীসবাসীর অন্তর্জপ কি না তা বলা হুরহ। রাখালদাস উপন্যাসে সে যুগের ইতিহাসকে সমসামন্থিক দৃষ্টিতে বৃহত্তর করে দেখেছেন। তিনি বাংলার হেরেডোটস।

রাখালদাসের ইতিহাসগ্রন্থভিলিতে অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় আছে, কিন্তু সেইসব গ্রন্থে তিনি দেশের সামাজিক অবস্থা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করেন নি। উপত্যাসগুলিতে তিনি সে অভাব পূরণ করেছেন। সেকালের কেবল যুদ্ধবর্গনা নয়— মান্তবের স্থুপ ত্ঃপ ভালোবাসার ছবিও এঁকেছেন। এই ছিসেবে তাঁর উপত্যাসগুলি ইতিহাসের পরিপ্রক।

রাখালদাসের উপন্তাসেও দৈবজের গণনা, অতিপ্রাক্ততে বিশ্বাস দেখি। এগুলি পূর্ববর্তী উপন্তাসিকদের প্রভাব।

আরও একটি কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্থানি উপগ্রাস এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম তিনথানি উপগ্রাস মিলিয়ে নিলে আমরা বৌদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা থেকে পতনের একটা পূর্ণ পরিচয় পেতে পারি। অর্থাৎ অশোকের সময় থেকে মুসলমান আক্রমণ-পূর্ব পর্যস্ত ভারতবর্ষের একটি পূর্ণরূপ এই উপগ্রাসগুলিতে পাওয়া যাবে। গুরু হরপ্রসাদের সঙ্গে রাখালদাসের এই আর-এক যোগ।

<sup>.</sup> A. B Keith: History ol Sanskrit Literature.

तमाध्यमान हन्न, 'त्राशानामाम वत्न्माभाषाय'— ध्वतामी, >००१

e. कांकनमाना, व्यत्न स्मरम

७. ममाइ. धर्मभाग कक्ना

### পাষাণের কথা

রাখালদাসের পাষাণের কথা প্রথম 'হেমকণা' নামে প্রবাসীতে বার হয় ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে। পরে মানসীতে রচনাটি ছাপা হয়। পুত্তক প্রকাশের কাল ২১ বৈশাখ ১০২১। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে লেখক বলেছেন, "পাষাণের কথা "আর্যবর্ডে" প্রকাশের জন্ম প্রেসিডেনসি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত থগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশরের অন্থরোধে লিখিত হইয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে পত্রিকার নামের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা একটি দীর্ঘ ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছিল।" লেখবার সময় জগদীশচন্দ্র বন্ধ রামেন্দ্রন্থনর ত্রিবেদী এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্য নিয়েছিলেন লেখক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উৎসাহ ও প্রেরণা তো ছিলই। পাষাণের কথা আর্যাবর্ডের ইতিহাস। প্রাঠিতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান বিজ্বের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাস। মুসলমান আক্রমণের কথাও একেবারে বাদ যায় নি।

পাষাণের কথা উপত্যাস নয়। গল্লাকারে ইতিহাস। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপত্যাস আলোচনায় এ বইটির মূল্য অপরিসীম। কেন তার কারণ বলছি।

শশাক্ষ ধর্মপাল করুণ। এই তিনটি উপস্থাসের অন্তর্নিহিত ঐক্য কারও দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। গুপ্ত সামাজ্যের অবক্ষয় থেকে ধর্মপালের সামাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে নান। উথান পতন লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বই তিনটিতে হিন্দুবৌদ্ধ ছল্ম বিশ্লেষণ। ছল্মের স্বরূপ নিয়ে যথাস্থানে আলোচন। করেছি। পাষাণের কথাকে যদি লেখকের ভাষণ বলে ধরে নিই তবে উপস্থাসগুলিকে তার ভাষ্য বলব। আসলে রাখালদাসের প্রথম তিনটি উপস্থাসের ভূমিক। হচ্ছে পাষাণের কথা। রাখালদাসের হিন্দুবৌদ্ধ যুগের উপস্থাসগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পতনের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে আরও একটু অগ্রসর হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেণের মেয়েকে এ পর্যায়ের গ্রন্থ ধরে নিলে লেখকন্বয়ের ইতিহাসের সম্বন্ধে মৌলিক ধারণাটি স্পত্ত হবে। বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না থাকলেও চরিত্রগুলির আলোচনা করলে দেখা যাবে গুরু শিল্প বৌদ্ধদের পতনের চিহ্নটিই বৃহত্তর করে দেখেছেন। বৌদ্ধদের অধঃপতনের জ্বন্তেই যে রাজনৈতিক কলহ, অশান্তি, বিবাদ এ কথা এরা মানতেন। যা তাঁরা মানতেন তারই পরিচয় পাষাণের কথায় আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও নানা প্রবন্ধে সে কথা বলেছেন।

কুমারগুপ্তের অবস্থা বিশ্লেষণ পাষাণের কথায় আছে—"বৃদ্ধ কুমারগুপ্ত তরুণীর রূপজনোহে আবদ্ধ হইয়াছেন, পঞাশংবর্ষীয় বৃদ্ধ চতুর্দ্ধশবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া উন্মন্ত হইয়াছেন, এবং স্কলগুপ্তের মাতা ক্রোধে ও ক্ষোভে উদ্ধানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" রাখালদাস হুন অভিযানের কথাও বলেছেন পাষাণের কথায়। সেই সময়ের বৌদ্ধপ্রসন্ধ এ রকম "ইহারা সকলেই নিরক্ষর, বৃদ্ধ অপেক্ষা উদরের প্রতি অধিক ভক্তিপরায়ণ, নির্বাণ লাভাপেক্ষা তরুণী লাভের জ্বল্য অধিক লোল্প।" এরই উদাহরণ ছিসেবে করুণাতে পাই হরিবল, ইন্দ্রলেখা, মদনিকা। পাষাণের কথাতে এর পর লেখক বৌদ্ধর্মের পতনে দেশের অবস্থা কি রকম দাঁড়িয়েছিল তার এক চিত্র একেছেন। আন্ধাণের অত্যাচারের কথাও তিনি বলতে ভূলেন নি। বৌদ্ধ পতনের পর স্বন্ধগুপ্তেরই এক অমুচর যশোধর্ম আবার বৌদ্ধর্মরের পুনক্ষজ্ঞীবন ঘটান। কিন্তু সে অবস্থাও বেশি দিন চলে নি। ছাদশ পরিছেচেদে লেখক পাষাণের



মৃথ দিয়ে বলেছেন— "তাহার পরদিন মন্থ্যজাতির প্রতি ও সদ্ধর্মের প্রতি আমার ঘণা জনিয়াছিল।" তান্ত্রিকতার যথেক্ছ উচ্ছুখলত। সমস্ত বৌদ্ধর্মাবলম্বীদের গ্রাস করেছিল। "শ্রুত হইল, জনৈক বৃদ্ধ কোন তরুণী নাগরিকার অঙ্গে হস্তক্ষেপণের জ্বয় তাহার স্বামী কর্তৃক আহত হইয়াছেন, একজন বোধিসত্র জনৈক নাগরিকের ক্যাকে প্রব্রজ্ঞা গ্রহণ করাইয়া রক্ষনীর অন্ধকারে প্রস্থান করিতেছেন, রক্ষিণণ তাঁহাদিগের অন্থসদানে নির্গত হইয়াছে, কয়েকজন ভিক্ষু বেইনীর মধ্যে অর্থপিহরণ করায় মহাপ্রতীহার কর্তৃক শৃখ্যলাবদ্ধ হইয়াছে, কয়েকজন ভিক্ষু, শক্তি ও শিয়্মবিপণী হইতে বিনাম্ল্যে দ্রব্য গ্রহণ করায় মহাপ্রতীহার কর্তৃক বৌদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে।" আধুনিক কালে আমরা এ ব্যাখ্যা হয়তো মানতে পারি না। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ব্যাখ্যাও নিছ্ক কাল্পনিক নয়। এ ব্যাখ্যায় কল্পনা আছে কিন্তু একে কল্পনা-স্বস্থ রচনা কোনও রকমেই বলা যায় না।

ইতিহাসের এ ব্যাগ্যার ফলে উপন্যাসগুলিতে এক দিকে ক্রেটিবিচ্যুতি যেমন দেখি অন্ত দিকে পরিবেশ রচনার একটি নবতর দিকের সাক্ষাৎ পাই। ক্রটির কথা বলি: ছিন্দুবৌদ্ধ বিরোপটি উপন্যাসে আত্যন্তিক হওয়াতে অনেক সময়েই লেখক তার উদ্দেশ্যের কথা বিশ্বত হয়েছেন। এ ক্রটি সর্বাপেক্ষা বেশি পাই শশান্ধ উপন্যাসে। শশান্ধকে লেখক বাংলার ইতিহাসের আদি শাসনকর্তার মূল্য দিয়েছেন। গুপ্ত সামাজ্যের পরিকল্পনাম শশান্ধ বাংলাদেশের অধীনে সমগ্র উত্তরাপথকে করতলগত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ বিরোধের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শশান্ধ উপন্যাসের নিহিতার্থটি অপ্পন্ত থেকে গেছে। গ্রন্থের পটভূমিকা শশান্ধের শৌর্থবীর্থকে গ্রাস করে ফেলেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিক থেকে লেখক যদি তদানীন্তন জনসাধারণের অন্তত্তর বৃত্তিগুলির উপরত্ত নজর দিতেন তবে সে যুগের পরিবেশটি আরও উজ্জল হতে পারত। কিন্তু অপর দিকে আংশিক হলেও ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থাটিও রাখালদাস হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধকে কেন্দ্র করে রূপায়িত করেছেন। উপন্যাসগুলির অন্তত্ম বৈশিষ্ট্য এই। বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাখালদাসের কোনো বিরূপ মনোভাব ছিল না। তার অন্তত্ম প্রমাণ পাষাণের কথার প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ বিশ্বেষণে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধ। নিবেদনে।

শশান্ধ রাথালদাসের প্রথম উপক্যাস। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে। উপক্যাসটি রাথালদাসের শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ধীকে উৎসর্গীরত। 'পাষাণের কথা' থেকেই বৃথতে পারি লেখক ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। ভূমিকাতে লেখক লিখেছেন, 'পাযাণের কথা' মনীষিগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। উদ্দেশ ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া তুই বংসর পরে 'শশান্ধ' আরক্ষ হইয়াছিল।' এবারে আর গল্পাকারে ইতিহাস নয় থাটি ঐতিহাসিক উপক্যাস রচনা করলেন রাথালদাস।

প্রত্বত্তবের বন্ধুর পথ পরিত্যাগ করে কথাসাহিত্যের 'প্রশন্ত সমতল বর্ম্ম' আশ্রয় করার কারণ হিসেবে লেখক বন্ধিমচন্দ্রের উপস্থাসগুলির নজির দেখিয়েছেন। মৃণালিনী ছাড়া বন্ধিমচন্দ্রের উপস্থাসগুলির ঘটনাসংস্থান মৃসলমান বিজয়ের পরবর্তীকাল। 'মৃসলমান কর্তৃক বিজিত হইয়া আমরা মরিয়াছি। ভারতবাসীর জীবনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে উপস্থাস রচনা হইতে পারে, ইহারই নিদর্শন স্বরূপ শশান্ধ রচিত হইল।' শশান্ধ সম্বন্ধে রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম মৌলিক অনুমানগুলি করেন। কিন্তু বাঞ্চালার ইতিহাসে (১ম ভাগ) তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন তাঁর আলোচনা সিদ্ধান্তের স্তরে পড়ে না। অতএব কল্পনার একান্ত প্রয়োজন। নিছক কল্পনা ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে অশ্রন্ধেয় এবং বর্জনীয়। সম্প্রত এই কারণেও লেথক উপস্থাসের আশ্রা নিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, লেথক উৎসর্গপত্রে লিখেছেন, 'গাহার অসূর্ধ শিক্ষা ব্যতীত হিন্দুবৌদ্ধ দ্বযুগের ইতিহাস অবলম্বনে উপাধ্যান রচিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ'— এই থেকে বোঝা যায় শশান্ধকে লেথক এই ধর্মকলহের একজন নেতারূপে দেখেছেন। অর্থাৎ উপস্থাসের মধ্যে তিনি হিন্দুবৌদ্ধ যুগকে ফুটিয়ে তোলার আকাজ্ফাও পোষণ করেছিলেন।

শশাস্কের একস্থানে লেখক বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে'র উলেখ করেছেন°, আবার হিউরেন সাঙ্এর অপব্যাখ্যাকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্তর। তথাপি মনে হয় লেখক তাঁর উপন্যাগ রচনায় এ তুইটি বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। শশাস্ক সম্বন্ধে রাখালদাসের উল্লেখযোগ্য গবেষণা অবশ্য বাঙ্গালার ইতিহাসে (১ম ভাগ) আগেই পেয়েছি। শশাস্ক উপন্যাগ রচনায় প্রধানত শিলালিপি তান্ত্রশাসনগুলিই রাখালদাসের অবলম্বন ছিল।

রাখালদাস বলেছেন, 'শশাক্ষ কে? তিনি কোন্ বংশজাত, তাহা নির্ণন্ন করিবার উপায় অতাপি আবিদ্ধত হয় নাই। বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিত, চৈনিক পরিবাজক ইউয়ান চোয়াঙের ভ্রমণরত্তান্ত ও তুইখানি খোদিতলিপি হইতে আমর। শশাক্ষ নামক গৌড়েগ্রের অন্তিয় ও স্থানীখররাজের সহিত তাহার বিবাদের বুজান্ত অবগত হইয়াছি। এতদ্বাতীত বন্ধ ও মগধের নানা স্থানে শশাক্ষ ও নরেন্দ্রাদিত্য নামান্ধিত স্থবর্ণমূদ্রা আবিদ্ধত হইয়াছে। শ একটি তামশাসনে সৈত্যভীতি মাধববর্মা নামে সামস্ত নরপতির উল্লেখ আছে। এইটি শশাক্ষের কালের ইতিহাস। এই সূত্র ধরেই লেখক মাধববর্মার সঙ্গে শশাক্ষের সদক্ষ আবিদ্ধার করেছেন। শিলালিপিটি রোহিতাথ তুর্গের গায়ে পাওয়া যায়। উপত্যাসে ঘশোধবলের বিস্তৃত পরিচয় এবং তার কাহিনী এই ইন্ধিত খেকেই রাখালদাস গ্রহণ করেছেন। ম্পোধবল রোহিতাথ তুর্গের অধিপতি। রাখালদাস বলেছেন, 'যখন ইহা খোদিত হইরাছিল, তখন শশাক্ষ স্বাধীন রাজ। নহেন।' 'কেননা এতে লেখ। আছে "খ্রী মহাসামন্ত শশাক্ষদেবস্ত"। উপত্যাসেও মহাসেনগুপ্তের সম্বে যশোধ্যল শশাক্ষকে যুবরাজ রূপেই দেখেছেন।

শশান্ধের বংশপরিচয় উপয়ুক্ত তথ্যের অভাবে নির্নি করা ছঃসাধ্য। তবে রাখালদাস মনে করেন শশান্ধ ও নরেন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি। আবার গুপ্ত সাদৃশ্যে নরেন্দ্রগুপ্তকে গুপ্তবংশীয় বলেই সাব্যস্ত করতে হয়। শশান্ধের নামে যে সমস্ত মুদ্রা আবিদ্ধৃত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে গুপ্ত সমাটিদের মুদ্রার প্রায় মিল দেখা যায়। এই থেকেও লেখক অহ্নান করেছেন শশান্ধ গুপ্তসমাটিদেরই বংশধর। এর পর লেখক শশান্ধকে মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুপুত্র বলেছেন। উপগ্রাসে শশান্ধ মহাসেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র। উপগ্রাসে শশান্ধের কনিষ্ঠ মাধবগুপ্তের উল্লেখ আছে। মাধবগুপ্ত হর্ষবর্ধনের মুদ্ধদ্বয়ে সহায়তা করেন।

<sup>9 &</sup>quot;Historically we may say that the work is of minimal value, though in our paucity of actual records it is something even to have this!"—A. B. Keith: History of Sanskrit Literature.

৮ রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার, ইতিহাস ১ম ভাগ।

শশান্ধের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ তিনিই। ইতিহাসে কিন্তু এর অন্ত পরিচয় পাই। কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্তকে মালবদেশ থেকে প্রভাকরবর্ধন নিয়ে আসেন এবং হর্ষবর্ধনের সঙ্গী করে দেন। উপভাসে পাই প্রভাকরবর্ধনের মাতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁকে রাজ্যের অধিনায়করা প্রভাকরবর্ধনের নিকট প্রেরণ করেন। মাধবগুপ্ত মহাসেনগুপ্তের পুত্র কিনা এই সদ্দদ্ধে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। গ্রহ্মা-নিহস্তা দেবগুপ্ত প্রতিহাসিক ব্যক্তি। দেবগুপ্ত গুপ্তবংশজাত। শশাঙ্ক গুপ্তবংশজাত বলেই দেবগুপ্তের সহায়তা করেছিলেন এইটি রাথালদাসের অহুমান।

শশাঙ্কে মৌখরি রাজবংশের কথা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থনিও রয়েছে। ঈশানবর্মা থেকেই এই বংশের বিজয়যাত্রা শুক্ত। মহাসেনগুপ্তের পিতা দামোদরগুপ্ত মৌথরিদের পরাজিত করেন। এই মৌথরি বংশেরই কোনো এক শাথার যজ্ঞবর্মার পৌত্র, শার্দূলবর্মার পুত্র অনস্তবর্মার পরিচয় আছে। উপত্যাসে শশাঙ্ক এবং অনস্তবর্মা স্থাস্ত্রে আবদ্ধ। অনস্তবর্মা নানা সংকার্য করেছিলেন। শশাঙ্কের সঙ্গে অনস্তবর্মার কোনো যোগস্ত রাথালদাস তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে দেন নি। দামোদরের কতা মহাসেনগুপ্তা আদিত্যবর্মার পত্নী। আদিত্যবর্মার পুত্র প্রভাকরবর্ধন। এই স্থ্রে শশাঙ্ক এবং প্রভাকরবর্ধন মামাতো পিসতুতো ভাই। উপত্যাসে এই তথ্যটি লেখক অবিক্বত রেথেছেন।

এবারে রাথালদাসের অমুসরণে শশাঙ্কের কথা বলি। শশান্ধ রাজাবর্ধনকে নিষ্ঠরভাবে হত্যা করেছিলেন, এইটি হিউয়েন সাঙ্গের অভিমত। হিউয়েন সাঙ্গ শশান্ধকে ছুপ্তাত্মা বলেছেন। শশান্ধ যে বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছিলেন এ কথাও হিউয়েন সাঙ বলেছেন। এ ছাড়াও চীনীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্ধের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণস্কবর্ণের রাজা বলেছেন। বাণভট্ট বলেছেন গৌড়াধিপ। হর্ষচরিতে শশাঙ্ক 'গুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গ।' হর্ষচরিতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুপ্রসঙ্গ আছে। রাথালদাস উভয়মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। রাজ্যবর্ধন ছদীস্ত হ্নদের পরাজিত করেছেন, মালবাধিপকেও পরাজিত করেন। স্থতরাং এই প্রবল নরপতিকে শশাঙ্ক অসহায় অবস্থায় নিহত করেছিলেন এইটি বিশ্বাস্যোগ্য নয়। লেথক শেষে বলেছেন দেবগুপ্তের পরাজয়ের পর শশান্ধ সসৈত্যে রাজ্যবর্ধনকে আক্রমণ করে নিহত করেন। শশান্ধ-রাজ্যবর্ধন ঘটনা নিয়ে এথনও কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি। কিন্তু রাখালদাদের উপত্যাদে এই ঘটনাটি তাঁর নিজের মত অন্ম্যায়ীই বর্ণিত এবং ঘটনাটি স্থন্দরভাবে চিত্রিত। হিউয়েন সাঙ্ক এবং বাণভট্ট ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 'মগধ, গৌড়, ও রাঢ়দেশ শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।' ভাস্করবর্মার সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধের ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ নেই। বস্তুত রাখালদাস পান নি। লুহিবর্মার পুত্র ভাস্করবর্মা। তিনি কামরূপ অধিপতি। ভাস্করবর্মা কিছুদিনের জন্মে কর্ণস্থবর্ণ অধিকার করেছিলেন। শশাস্ক এঁকে যুদ্ধে পরাজ্ঞিতও করেছিলেন। ভাদ্মরবর্মার সঙ্গে যে শশাঙ্কের যোগস্ত ছিল এ কথাও রাখালদাস বলেছেন। হর্ষের সঙ্গে যুদ্ধেই যে শশান্ধ নিহত হন সে কথা ইতিহাসে জানা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী মৌখরিরাজ গ্রহ্বর্মার পত্নী ছিলেন। রাজ্যশ্রী সম্বন্ধে শশাঙ্কের নামে যে কলক আরোপ করা হয়েছে রাথালদাস তা বিশ্বাস করেন না।

শশান্ধকে নিয়ে এখন পর্যন্ত গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত অনেক সমস্থারই সমাধান হয় নি। নৃতন তথ্যের
> R. C. Majumdar: History of Bengal, Vol. I (Appendix).

অভাবে শশান্ধ সমস্থা এথন পর্যন্ত অন্থমানের শুরে। অতএব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে কল্পনা ও অন্থমান যথেষ্ট আছে। তথ্যবিরলত। শশান্ধের পূর্বজীবনী রচনার প্রতিবন্ধক। কিন্তু রাখলদাস তথ্যের দৈশু সত্ত্বেও শশান্ধকে অবলগন করে একটি মৌলিক ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করেছেন। সেইটি হচ্ছে শশান্ধকে নিয়ে যে ঐতিহাসিক ঘটনার নৃতন অধ্যায় শুরু তার যাথার্থ্য নিরূপণে। ১০ ডক্টর রমেশচন্দ্র এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর ইতিহাস প্রশ্নে।

তবে রাখালদাসের একটি গুরুতর ভান্তির দিকে ঐতিহাসিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গৌড়াধিপ শশান্ধ রোটাসগড়ের শিলালিপির সাক্ষ্যে গুপ্তসমাটদের সামন্ত হতে পারেন স্বচ্ছন্দে কিন্তু নরেন্দ্রগুপ্ত এবং শশান্ধ এক ব্যক্তি নন। আর যদি এঁরা একও হন তথাপি গুপ্তসমাটদের সঙ্গে শশান্ধের বংশগত আত্মীয়তা আবিদার করা ছুরুহ। Mr. R. D Banerji's view that Sasanka was the son or nephew of Mahasengupta has hardly any basis to stand upon. আসলে গুপ্ত স্মাটদের পতনের সগ্রে শশান্ধের অভ্যুদ্য ঘটে। এবং গুপ্ত স্মাটরা যে ভাবে রাজনীতি পরিচালিত করতেন শশান্ধও সেইভাবে নিজের সামান্ধ্য বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। ' '

আর-একটি কথা। শশান্ধের বিক্লন্ধে বৌদ্ধসংঘের সমিলিত অভিযানকে ভুল বোঝবার সন্তাবনা। চানীয় পরিব্রান্ধক হিউয়েন সাঙ এবং বাণভট্টের কথা আগে বলেছি। শশান্ধের বিক্লন্ধে এঁদের অপব্যাখ্যাকে দ্ব করবার দায়িত্বও লেখক গ্রহণ করেছিলেন। বাণভট্ট আপন প্রভুকে সন্তুই করেছেন। হিউয়েন সাঙ সন্তবত ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিই দেখিয়েছেন। রাখালদাস এই কারণে বৌদ্ধযুদ্ধের কাহিনী বলেছেন। হর্ষ সম্বন্ধেও এক জায়গায় কটাক্ষ করেছেন। যেহেতু এ সম্বন্ধে নিশ্চম করে কিছু বলা সন্তব নয়<sup>১৯</sup> সেই কারণে রাখালদাসের ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে বিধা নেই। কিন্তু একটি কথা আছে। উপত্যাসে হিন্দু বৌদ্ধ সংঘটের কাহিনীটি আত্যন্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে শশান্ধের বীরম্ব কাহিনী নেপথ্যে থেকে গেছে। রাখালদাস বাণভট্টকে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কিছু পরিমাণে নির্মম হয়েছেন। এ নির্মিতা আবেগগঞ্জাত। এ কারণে তিনিও কতকটা পক্ষপাত্রইতার পরিচয় দিয়েছেন। শশান্ধ স্বদেশপ্রেমিক। হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ প্রাধাত্য পাওয়াতে গ্রন্থের এই নিহিতার্থটি লক্ষ্যচ্যুত। বৌদ্ধজিক্ষ্ দেশানন্দ কিংব। বস্তুপ্ত -চরিত্র অন্ধনে রাখালদাস মাত্রা অতিক্রম করেছেন। হরপ্রসাদ শান্ধীর মতো রাখালদাসও বৌদ্ধবিহারের ধন্যম্পত্তি লাভের কথাটি বলেছেন। রাখালদাস বস্থ্যিত্রকে ভিন্দু করার যে কারণ দেখিয়েছেন বেণের মেয়েতে মায়ায় ক্ষেত্রে অন্তর্গ ঘটনা সম্ভাবিত ছিল। তরলা যুথিকাকে

<sup>3. &</sup>quot;Beginning his life as a vassal chief, he made himself master of Gauda, Magadha, Utkala and Kongada, and consolidated his position by defeating the powerful Moukharis": History of Bengal, ed. R. C. Majumdar.

So "He was the first historical ruler of Bengal who not only dreamt imperial dreams, but also succeeded in realising them. He laid the foundations of the imperial fabric in the shape of realised hopes and ideals on which the Pālas built at on later age.—History of Bengal, Vol. I, ed. R. C. Majumdar.

১২ রমাপ্রসাদ চন্দ, গোডরাজমালা

বস্থমিত্রের ভিক্ষ্ হবার কারণ বলেছে এইভাবে, 'ভিক্ষ্ ছইলে বৌদ্ধগণের বিষয়ে অধিকার থাকে না, তাহাদিগের সম্পত্তি বৌদ্ধদংঘের হস্তে পতিত হয়। এই জন্মই চাক্ষমিত্র একমাত্র পুত্রকে বৌদ্ধদংঘের নিকট বলি দিতেছে।' বৃদ্ধঘোষ, বন্ধুগুপ্ত এবং বজ্ঞাচার্য (শক্রসেন) যে ভাবে হিন্দুদের বিক্তমে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে তাতে ইতিহাসের যুক্তিনির্ভর তথ্যের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় পীড়ন কর। হয়েছে বলে মনে করি।

প্রভাকরবর্ধনের সঙ্গে মহাসেনগুপ্তের বিরোধের ইঙ্গিতটি অনৈতিহাসিক। উপস্থাসে দেখি প্রভাকরবর্ধন পাটলিপুত্রে মহাসেনগুপ্তের কাছে এলে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের সঙ্গে থানেশ্বরের সৈন্থের বিরোধ দেখা দেয়। মহাসেনগুপ্ত প্রভাকরবর্ধনের সঙ্গে একজন অধীন প্রজার স্থায় ব্যবহার করেছেন। নিঃসন্দেহে প্রভাকরবর্ধন তথন একজন প্রভাবশালী নরপতি। কিন্তু কলচুরি রাজ্বের আক্রমণের ভয়ে মহাসেনগুপ্তই প্রভাকরের রাজ্যভায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রভাকর পাটলিপুত্রে আসেন নি— আশ্রয় নেওয়াতে মনে হয় প্রভাকরের সঙ্গে মহাসেনগুপ্তের সম্পর্ক আত্রীয়তা স্থ্রে প্রীতিরই ছিল। রাখালদাসের বর্ধনায় অনৈতিহাসিকত। সত্ত্বেও তথনকার রাজনীতির অনুসরণ করলে ঘটনাটির সন্তাব্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি না হবারই সন্তাবনা। বিশেষত হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাহের বিরোধের দিকে লক্ষ্য রেণেই রাখালদাস ঘটনাটির উপর গুরুর আরোপ করেছেন।

মহাসেনগুপ্তের রাজকার্য পরিচালনা সে যুগের অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ১° শশাক্ষের পিঙ্গলকেশের বর্ণনা ঐতিহাসিকতার দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। বিশেষত উপস্থাসে এই তথ্যটি রোমান্সের দীপ্তি আনতে সমর্থ হয়েছে।

যশোধবলের ঐতিহাসিকতা নিমে আগে বলেছি। লেখক ইতিহাসের ইঙ্গিতকে অনুসরণ করে যশোধবল- বীরেশ্রসিংহ- লতিকার জীবনর্ত্তান্ত রচনা করেছেন। যশোধবলের মধ্যে প্রভূভক্তির চরম রূপ লক্ষিত হয়। মহাসেনগুপ্ত এবং যশোধবলের মিলন্দুশুটি নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে উজ্জ্ল।

শশাংশের বাল্যজীবনটি রাথালদাসের কল্পিত। এর পশ্চাতে কোনো ঐতিহাসিক পটভূমি না থাকাতে অংশটিকে তুর্বল মনে হওয়া স্বাভাবিক। শশাংশের বাল্যজীবন অনেকটা অস্পাঠ থেকে গেছে। উপক্যাসটিতে ঘটনার ভীড় অত্যন্ত বেশি। ফলে শশাংশের ব্যক্তিগত দিকটি একরকম অন্প্রুলটিত। চিত্রার মৃত্যুর জ্বল্থে শশাংশ দায়ী এবং লতিকার ট্রাজেডির মূলেও তিনি। এ তুটি নারীর প্রতি শশাংশের আচরণ উপক্যাসের যুক্তিসম্মত পথ ধরে চলে নি। চিত্রার বিবাহ বাসরে শশাংশের আচরণ অনেকটা অবিশ্বাস্থ্য ঠেকে। তবে চিত্রার চরিত্র স্বল্পরিসরে অন্ধিত হলেও মোটামূটি মন্দ হয় নি। তার আশা-আকাজ্জা-উদ্বেগ-ব্যাকুলতা লেখক ফাঁকে ফাঁকে আমাদের জানিয়েছেন। শশাংশর পতনের কারণ সম্বন্ধেও লেখক তুর্বল কৈফিয়ং দিয়েছেন। সে কৈফিয়ং ইতিহাসসম্মত নয়। শশাংশের মৃত্যুর জ্বল্যে দায়ী অদৃষ্ট। শক্রসেন শশাংশের ভবিশ্বদ্বাণী করেছেন। সমগ্র ঘটনাবলীর একটা সারসংকলন করে শক্রসেন বলেছেন মোহবংশ শশাংশের মৃত্যু ঘটবে; তবে স্বন্দগুণ্ড বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হবে আর শশান্ধ বিদেশে স্বদেশীদের বিশ্বাস্থাতকতায় মৃত্যু বরণ করবে। উপক্যাসটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— প্রভাতে, মধ্যাহে, সান্বাহেন শশাংশের

N. C. Majumdar, H. C. Roy Choudhury and Kalikinkar Datta: An Advanced History of India.

রাজ্যলাভ, বিজয় অভিযান এবং মৃত্যু। ইতিহাস-বিচ্যুতি থাকলেও ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনায় লেখক সার্থক।

আগে লেখকের বৌদ্ধননোভাব আলোচন। করেছি। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। স্কটও 'আইভ্যানহো'তে স্থান্ধন জাতির বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে নর্ম্যানদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। Freeman স্কটের এই ইতিহাসবিচ্যুতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। রাখালদাসের চিত্রও ঐতিহাসিকের কাছে গ্রহণীয় নয়। ১৪ তবে রাখালদাসের বর্ণনায় অতিশয়টুকু ছেড়ে দিলে বৌদ্ধ চিত্রটিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা নেই। রামেন্দ্রস্থলর তিবেদী শশান্ধ সম্বন্ধে বলেছেন এর পনেরো আনাই কল্পনা। তথাপি তিনি এই কল্পনাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ বোধ করি মধ্যযুগের তথ্যবিরলতার মধ্যেও রাখালদাস গুপ্ত সামাজ্যের ভগ্নদশাকে নিজ কল্পনাবলে যে ভাবে স্পষ্ট করে তুলেছেন তাতে লেখকের কৃতিত্ব সমধিক। কাহিনী বিশেষ কিছু নেই বলে এর বিত্তুত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সমাবেশই গ্রন্থটির অন্তত্ম বৈশিষ্ট্য। চরণাদ্রি তুর্গ, প্রতিষ্ঠান তুর্গ, শতক্র নদীর যুদ্ধ, মেঘনার যুদ্ধ এগুলি লেখকের মৌলিক উদ্ভাবনা।

বিপণীস্থামিনী বৃদ্ধিসচন্দ্রের পানওয়ালীর প্রতিরূপ। শশাক্ষ, চিত্রা, মাধবগুপ্তের নদীতীরে বালুকাথেলা মাধবীকন্ধণের শ্রিশচন্দ্র-নরেন্দ্র-হেমলতার কথা স্মরণ করিছে দেয়। তরলার দৌত্য ঈষং তর্ল হলেও মন্দ নয়। নৌসৈত্যের কথা সন্তবত রাখালদাস 'সমুদ্রাশ্রান্' গৌড়বাণীর উল্লেখে অন্থমান করিতেছেন। নবীন কৈবর্তের সৈত্যসজ্জা রামচরিতে উল্লিখিত কৈবর্তবিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দেয়। শত্রুসেনের বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ নাথযোগীদের আচরণের অন্তরূপ।

#### ধর্মপাল

শশাদ্ধের পর ১৩২২ সালে ধর্মপাল প্রকাশিত হল। শশাদ্ধ গৌড়াধিপ হলেও তাঁর জীবনের ট্রাজেডি লেখক অন্ধিত করেছেন। হর্ষবর্ধনের আবির্ভাবে শশাদ্ধ তাঁর মূল উদ্দেশ্যক সফল করে তুলতে পারেন নি। রণক্ষেত্রে লতিকার কাছে তাঁর থেদোক্তি থেকে তা বুঝতে পারা যায়। অথচ শশাদ্ধ ষে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন লেখকেরও। স্কতরাং শশাদ্ধের পর বাংলার অন্ধিতীয় বীর ধর্মপালকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করবার আকাজ্জা লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'শশাদ্ধকে লইয়া গৌড় দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাসের স্কচনা হইয়াছে এবং ধর্মপাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের উত্তর সীমান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, এইজন্য "শশাক্ষের" পরে "ধর্মপাল" লিখিত হইয়াছে।' এই উদ্দেশ্য ছাড়া শশাক্ষের অন্ধ্রপ ইতিহাসের সত্য প্রচারের আকাজ্জা তো ছিলই। 'বাংলার ইতিহাসের সে যুগে জাতি নবযৌবনের স্বপ্ন দেখছিল'।' দে যুগের ইতিহাসকে বিষয়বস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করায় গ্রন্থটির মর্যাদা বেড়েছে।

১৪ শ্রীস্ক্মার দেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী

১৫. শ্রীপুকুমার দেন, বিচিত্র সাহিত্য, ২য় খণ্ড। 'ঐতিহাসিক উপস্থাস'

<sup>&</sup>quot;Bengal, which had lost all political homogenity and had almost been eliminated as a factor in Indian politics suddenly emerged under him at the most powerful state in Northern India." R. C. Majumdar and A. D. Pusalker: The Age of Imperial Kanauj.

গুপ্ত সামাজ্যের ধ্বংসের পর বাংলার সামাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত 'গৌড়রাজমালা'য় পাগুয়া যায়। এ ছাড়া নগেন্দ্রনাথ বস্তর 'বল্পের জাতীয় ইতিহাস' এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'গৌড়লেখ-মালা'য়ও বাংলার ইতিহাসের এই পর্বাটর বিস্তৃতবিবরণ পাচ্ছি। তবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বল্পের জাতীয় ইতিহাসে'র উপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন করেন নি। বলা বাহুল্য রাখালদাসের নিজের গবেষণাই 'ধর্মপালে' বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কাহিনীটি এই।

গুপ্ত সামাজ্যের পতনদশায় দেশে অরাজকত। দেখা দিয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামস্তরাজারা একে অপরের বিরুদ্ধে সর্বদাই কলহন্ধদে লিপ্ত থাকত। আয়ুকলহে জর্জরিত বাংলাদেশ তথন মরুভূমির আকার ধারণ করেছিল। লুঠতরাজ, গ্রাম পোড়ানো, নরহত্যা এই সমস্ত কাজে সামস্ত নরপতিবুন্দের উংসাহ স্বাপেক্ষা বেশি ছিল। এই অবস্থায় দেশের জনসাধারণ একজন স্থশাসকের অভাব বোধ করছিল। এমন সময়ে গৌড়দেশ অধিপতি গোপালদেব সামস্ত নরপতিবুন্দের হাত থেকে গোকর্ণহুর্গ রক্ষা করলেন। গোপালদেবের অসীম বীর্থে মুগ্ধ হয়ে সামস্ত নরপতিব্য গোপালদেবকেই তাঁদের স্মাট হিসেবে নির্বাচিত করলেন।

গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালের মায়ের নাম দেদদেবী। গোকর্ণের যুদ্ধে তিনিও ছিলেন। তুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণীকে রক্ষা করবার জন্যে তিনি তাকে নিয়ে বনপ্রদেশে চলে এসেছিলেন। কল্যাণী রক্ষাকর্তা ধর্মপালের প্রেমে পড়ল। ধর্মপালও কল্যাণীকে ভালোবাসলেন।

গোপালদেবের সময়ে রাজ্যে মোটাম্টিভাবে শাস্তি ফিরে এসেছিল। তিন বংসর পর গোপালদেবের মৃত্যু হয়।

ভারতবর্ষে তথন যুদ্ধ লেগেই ছিল। গুর্জররাজ এবং রাষ্ট্রক্টপতি সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রবল প্রতাপে রাজ্য করছেন। কাল্যকুজরাজ ইন্দ্রান্থ গুর্জররাজর প্রসাদাকাজ্জী। ইন্দ্রান্থ জ্যেষ্ঠ বজ্রায়ধের পুত্র চক্রায়ধকে রাজ্যর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। চক্রায়ধ গৌড়দেশ এলেন। তথন গৌড়াধিপ ধর্মপাল। সন্মাসী বিখানন্দের কাছে ধর্মপাল চক্রয়ধকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি হলেন। বিখানন্দের সহায়তায় ধর্মপাল বৌদ্ধ সাহায্য পেলেন। সন্ধর্ম এবং সন্ধর্মীদের রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতিও ধর্মপাল দিলেন। ধর্মপাল কল্যাণীর প্রণয়াসক্ত। কিন্তু বিবাহে বারবার বাধা পড়ছিল। পিতার মৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ এই শুত্রবিবাহে প্রতিবন্ধন হয়েছিল। এর পর ধর্মপালের যুদ্ধবাত্রা। গুর্জররাজ-বাণভট্টের সঙ্গে যুদ্ধে বাঙ্গালি সৈত্য অসামাত্য বীরত্ব প্রদর্শন করলে। চক্রায়ধ রাজত্ব পেলে। কিন্তু যুদ্ধ থামলনা। অবশেষে রাষ্ট্রক্টপতি গোবিন্দের সহায়তায় বাংলাদেশ রক্ষা পেল। যুদ্ধে সাফল্যের পর রাজা যথন পরিণয়হত্তে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন তথন গোবিন্দ রাষ্ট্রক্টপতির কত্যাকে গ্রহণ করার দাবি জানালেন। এ দাবি উপেক্ষিত হল। আবার যুদ্ধ বাধল। বাংলার সৈত্য শেষ সংগ্রাম করলে। গোবিন্দ বান্ধালি সৈত্যের বীরত্বে মৃশ্ধ হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলে। কিন্তু কল্যাণী তথন মৃত্যুপথ্যাত্রী। দেশের মন্ধলের জন্তে কল্যাণীর জীবন উংসর্গীত হল। কল্যাণীর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রক্টবংশের কল্যা রঞ্জাদেবীর সঙ্গে ধর্মপালের বিবাহ হল। ধর্মপালদেরের রাজত্বের বিস্তৃত ঘটনা বাহুল্যভয়েই সম্ভবত রাখালদাস বর্ণনা করেন নি।

এবারে ঐতিহাসিক তথাগুলির বিচার করি।

খালিমপুরের তাম্রশাসন থেকে গোপালদেবের রাজপদে বৃত হবার ঘটনাটি গৃহীত। ' তাম্রশাসনটি

১৬ অক্রকুমার মৈত্রের। গৌড়লেখমালা

এইরকম— 'প্রজার্ক সেই বপ্যটের পুত্র নুপতিশিরচ্ডামনি শ্রীগোপালকে রাজলন্ধীর পানিগ্রহণ করেছিলেন দেশে মংস্থায় দ্রীভূত করবার জয়। দিগস্তে বিস্তৃত যাঁর স্নাতন্যশোরাশি জ্যোৎসাধবলিত পূর্ণিমা রজনীর ঘারা কথঞিং অয়্রুত হতে পারে।' মাংস্থায় বলতে সাধারণভাবে অরাজকতাকে বৃঝি। প্রবলের উপর ত্র্বলের অত্যাচার, রাজ্যে দণ্ডশক্তির অভাব মাংস্থায়ারে পরিচয়। এর সঙ্গে তিরবতীলামা তারনাথের বিবরণ মিলিয়ে নিলে বোঝা যায় গোপালদেবের পূর্বতী গৌড় দেশের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃদ্ধল ছিল। অশান্তি-অরাজকতায় দেশ ছিরভিন্ন। রাজসভায় চক্রান্ত—অয়্রংপুরেও ব্যভিচার ষড়য়ন্ত্র। তার উপর পুনং পুনং বহিঃশক্রর আক্রমণ। এ অবস্থা থেকে মৃক্তি কামনায় প্রজারা গোপালদেবকে সিংহাসনে নির্বাচিত করলেন। রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মপালে দেশের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি প্রজাদের দ্বারাই গোপালদেব নির্বাচিত হয় এই মতটি মেনে নেন নি। তাঁর ব্যাখ্যা অয়্র্যায়ী সামস্তদের দ্বারা গোপালদেব নির্বাচিত হন। এ জন্মেই গোকর্ণত্রর্গের কাহিনীটি উপস্থাসে স্থান পেয়েছে। সপ্তবত এইটি নৃতন তথ্য বলে উপস্থাসে এ কাহিনীটি অনেক অংশ অধিকার করেছে। গোপালদেব সন্বন্ধে আর বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। একান্ত করনার উপর নির্ভর করেন নি বলে গোপালদেবের কাহিনীকে রাথালদাস বিস্তৃত করেন নি। দেবদেবীর উল্লেখণ্ড ইতিহাসে আছে।

ধর্মপালদেব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য রয়েছে। ধর্মপালকে লেখক এইভাবে দেখেছেন, খ্রীষ্টায় অষ্ট্রম শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেবই উত্তরাপথের প্রধান নায়ক। ' পোপালদেবের সময়েই রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হল। এই কারণে ধর্মপাল রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দিতে পারলেন। চক্রায়্ধ যে ইন্দ্রায়্ণের পুত্র নয়, নগেন্দ্রনাথ বস্তুর এই মতকে রাখালদাস নানা তথ্যপ্রমাণ সহযোগে ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। রাথালদাস বলেছেন, থালিমপুরের তামশাসনের সাক্ষ্যেই বোঝা যায় চক্রায়ুধ ধর্মপাল কর্তৃক রাজত্ব পান। 'তিনি মনোহর জ্রভঙ্গি-বিকাশে ইঙ্গিত মাত্রে ভোজ মংস্ত মৃদ্র কুরু যুত্ যবন অবন্তী গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ— চকলভাবনা মন্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে করাইতে স্কুচিত্তে পাঞ্চালরুসন্ব কর্তৃক মন্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্গক্ষল উদ্ধৃত করাইয়া কাল্যকুজকে রাজ্যশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।'' এই লিপিই রাখালদাসকে বজ্রায়ুধ এবং চক্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুর প্রসঙ্গ অবতারণায় সাহায্য করেছে। রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দের সঙ্গে ধর্মপালের বিরোধের কারণটি কি জানা যায় না। এই কারণটি অজ্ঞাত বলে রাথালদাস রগ্লা দেবীর প্রসন্ধটিকে কৌশলে স্থাপন করেছেন। কেউ কেউ অমুমান করেন ধর্মপাল রন্ধ বয়সে রগ্গা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সে যাই হোক রাখালদাসের এ কল্পনা উপক্রাসের দিক থেকে সার্থক, আমাদের বাস্তববোধ জাগাতে সাহায্য করে। ইতিহাসে এ রক্ষ ঘটনার অভাব নেই। স্থতরাং ঐতিহাসিক পরিবেশের দিক থেকে ঘটনাটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকাধ। ঘটনার সম্ভাব্যতার দিক দিয়েও রাথালদাদের এ কল্পন। উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। বাণভট্ট কাহিনী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে। কল্পনার আশ্রম দেখতে পাওয়া যায় সন্মাসী বিশ্বানন্দ. অমৃতানন্দ ইত্যাদির চরিত্র পরিকল্পনাতে। গুর্জররাজের সঙ্গে আর্থসংঘের কোনো সম্বন্ধ ছিল কি না সে সম্বন্ধ

১৭ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড

১৮ অক্ষরকুমার মৈত্রের। গোড়লেথমাল।

কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৃদ্ধভদ্র গোপনে গুর্জররাজের সঙ্গে ষড়য়য় করে বাংলায়
গুর্জররাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত হোক এইটি চেয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এই অধঃপতনের চিত্র লেখকের
ইতিহাসের সম্বন্ধে বিশেষ ধারণাসঞ্জাত। বজ্রষানী, হীন্যানী, মহায়ানী বৌদ্ধসম্প্রদায় তখন কলহে মুখর।
"ক্রফস্প" নারায়ণ ঘোষের মৃত্যু হয়েছে সম্ভবত বজ্রষানী বৌদ্ধ বলে। মহায়ানী সম্প্রদায় ধর্মপালের সহায়তায়
আায়রক্ষা এবং আায়্মপ্রসারে উন্মুখ, আবার বৃদ্ধভদ্র ইত্যাদি বৌদ্ধরা সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের
আশায় গুর্জররাজ্যের প্রসাদাকাজ্ঞী। বৃদ্ধভদ্রের ব্যর্থতার কাহিনী ধর্মপালে বিস্তৃত।

তবে ধর্মপালের কাহিনীর প্রধান অংশ যুদ্ধবিগ্রহে ব্যয় হলেও ধর্মপাল-কল্যাণী প্রসঙ্গ উপেক্ষিত হয় নি। ধর্মপালের কল্যাণীর প্রতি আসক্তির চিত্রটি বাস্তবদমত উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশন্তি লিপির সাহায্যে ধর্মপালের চিত্রটি রাখালদাস রূপায়িত করেছেন। ধর্মপালের প্রকৃত গৌরব এবং মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কল্যাণীর আত্মত্যাগ মহং সম্ভাবনায় দীপ্যমান। রক্ষা দেবীর বিবাহ প্রসঙ্গে রাজ্যে যখন যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল তখন সাধারণ নরনারীর কল্যাণীর প্রতি ঈর্ষা কয়েকটি দৃষ্যে স্থলর ফুটেছে।

ধর্মপালে বৃদ্ধিচন্দ্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। মাংস্কুস্থায়ের ফলে অরাজকতার দৃশুটি আনন্দমঠের ময়স্তরের চিত্রটি অনুকরণে রচিত। বিশ্বানন্দ, অমৃতানন্দ আনন্দমঠের চরিত্রগুলিকে শ্বরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত ধর্মপালের উত্থানের মৃলে বিশ্বানন্দের প্রভাব অনেকটা দায়ী। জ্বনবল, অর্থবল দিয়ে এবং বিপদের ক্ষেত্রে নিজে অগ্রসর হয়ে বিশ্বানন্দ ধর্মপালকে সাহায্য করেছে। এ কাহিনী কল্পিত হলেও ঐতিহাসিক পরিবেশে বেমানান হয় নি।

ভীম্মের চরিত্র আদর্শবাদের দ্বারা অমুরঞ্জিত। দেশের ব্বন্ধে তাঁর আত্মত্যাগ গৌরবদীপ্তি লাভ করেছে। ধর্মপালের ভীম্ম পৌরাণিক ভীম্মের কথা অবশ্রুই শ্বরণ করিয়ে দেয়।

ধর্মপালে যে স্বদেশ প্রেরণা আছে সেটি করুণাতে আরও পরিষ্টু। কেউ কেউ করুণার প্রভাব ধর্মপালে দেখতে পান। > কিন্তু এইটি অসংগত। কেননা ধর্মপালে ১৩২২ সালে ছাপা ছয় আর করুণা উপাসনা পত্রিকায় ১৩২৪ সাল পর্যস্ত বেরিয়েছিল। বরং ধর্মপালের অনেক চরিত্র যেমন কল্যাণী, পুরুষোত্তম, ভীমদেব, করুণায় অরুণা, ঋষভদেব এবং অগ্নিগুপ্তের উপর প্রভাব ফেলেছে।

ধর্মপালের আরম্ভটি তুর্গেশনন্দিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তুর্গস্বামিনীর কন্মার প্রতি প্রেম ঐতিহাসিক উপস্থাসের একটি সহজ ও বহুল ব্যবস্থৃত উপাদান।

১৯ এীফুকুমার মিত্র। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— পরিচয় কান্তন ১৩৬৪

গোণালন্দে সমূদে আধুনিক মত— It reflects no small credit upon the political sagacity and the spirit of sacrifice of the leading men of Bengal that they rose to the occasion and selected one among themselves to be the sole ruler of Bengal to whom they all paid willing allegiance. It is not every age, it is not every nation, that can show such a noble example of subordinating private interests to the public welfare. . . The result was almost equally glorious and the great bloodless revolutioon ushed in an era of glory and prosperity such as Bengal has never enjoyed before or since. R. C. Majumdar and A. D. Pusalker: The Age of Imperial Kanauj.

করুণা

করুণা ধারাবাহিকভাবে উপাসনা পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পরে ১৩২৪ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন 'ইছা "শশান্ধের" ন্যায় ইতিহাস মূলক আখ্যায়িকামাত্র, ভরসা করি কেছ ইহাকে ইতিহাস মনে করিবেন না।' গুপু যুগ সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহ ছিল প্রচুর, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথমভাগে তিনি গুপু যুগ সম্বন্ধে যথেষ্ট মৌলিক তথ্যও দিয়েছেন। তা ছাড়া নৃতন নৃতন শিলালিপি এবং মূদা আবিষ্ণারের ফলে ঐতিহাসিক বিচারের ধারা পরিবর্তিত হচ্ছিল। কাশী হিন্দুবিশ্ববিভালয়ে মহারাজা মণীক্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক থাকাকালীন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গুপু যুগের একটা সামগ্রিক পরিচয়ও দিয়েছিলেন বক্তৃতাকারে। পরে ১৯০০ খ্রীস্টান্দে সেইগুলি একত্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। এর থেকেই বোঝা যায় গুপু যুগ সম্বন্ধে লেখকের তীব্র আগ্রহ ছিল এবং তাকে উপন্যাসাকারে লিপিবন্ধ করার দায়্বিত্বত তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগে তিনি গুপ্ত যুগকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেন? এর কারণ বাঙ্গালার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ নাত্র। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটি প্রকরণ, তার মধ্যে একটি উত্তরাপথের ইতিহাস। বাঙ্গালার ইতিহাস এই প্রকরণের একটি অধ্যায় মাত্র। স্বতরাং ইতিহাসের দিক থেকে যে সত্যটি তিনি উপলব্ধি করলেন, উপত্যাসেও তাকে যথাযথ রাখবার আকাজ্ঞা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ঘুশ্ছেত সম্বন্ধে জড়িত ভারতেতিহাসের অভাত অধ্যায়গুলির বর্ণনা করা লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক।

তা ছাড়া লেখক বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যোগাযোগের অন্যতর কারণ উল্লেখ করেছেন। 'ঐতিহাসিক যুগে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস স্বতন্ত্র নহে। প্রাধ্যের প্রথম ছয় শত বংসর মগধের প্রাধান্য ছিল, এই সময়ে গৌড় বঙ্গ কথনও কথনও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।'' স্বতরাং ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করতে হলে বাঙ্গালার ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। স্কন্দগুপ্ত-শশান্ধ-ধর্মপাল এই ইতিহাসের ক্রম পরিণত রূপ।

আবার হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধের রূপটিকেও ভুললে চলবে না। কেননা লেখক এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। সে আলোচনা যথাস্থানে করব। এই বিরোধের রূপটি গুপ্ত যুগ থেকে আরম্ভ এ রকম একটা ধারণা লেখকের ছিল।

কিন্তু করুণাতে স্বাপেকা উজ্জ্ব হয়ে দেখা দিয়েছে লেখকের সদেশপ্রেরণা। স্কন্ধগুপ্ত সম্বন্ধে লেখকের ধারণা ছিল অনুকৃল। তিনি একস্থানে বলেছেন, He was the last great hero of Magadha who realised that it was his duty to defend the gates of India with the last drop of his blood. He spent his whole life in the performance of this noble task and at the end of it sacrificed himself cheerfully in the performance of this sacred duty. " দেশের জন্মে এ রকম আত্মোৎসর্গ লেখককে মৃগ্ধ করেছিল। রাখালদাসের এই বিশায়বিমুগ্ধ চেতনা থেকে করুণার সৃষ্টি।

২০ রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহান, (১ম ভাগ ভূমিকা )

R. D. Banerji: The Age of the Imperial Guptas.

কাহিনীও শশাঙ্কের মতো শিথিল নয়। প্রকৃত ঐতিহাসিক রোমান্স বলতে যা বৃঝি সেই রকম প্রট ক্রুণায় আছে।

'করুণা'র নামক স্বন্দগুপ্ত প্রথম কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পূত্র। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বে বিলাসবাসনের প্রাচ্থ ছিল। রাজশক্তির এক প্রধান অংশ এই বিলাসকলাকৃতৃহলে নিবিষ্ট। এমন-কি রাজা কুমারগুপ্ত পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে গণিকা ইন্দ্রলেগার কন্তা অনস্তদেবীর আসক্ত। বৃদ্ধ মহানায়ক দামোদরগুপ্ত রাজাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। তিনি জালম্বর থেকে কুমারগুপ্তপ্তর লাতা গোবিন্দগুপ্তকে ডেকে আনলেন রাজ্যের সর্থনাশ থেকে রক্ষা করবার জন্তে। রাজা যথন বিবাহে উত্তত তথন তাঁর চেষ্টায় তারোধ হল। কিন্তু এই বিবাহের পশ্চাতে ছিল এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্বন্দগুপ্ত রাজা হলে বৌদ্ধধর্মের উন্নতির আশা নেই। এই কারণে বৌদ্ধধর্মী হরিবল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে রাজার সঙ্গে অনস্তদেবীর বিবাহ দেবার বন্দোবস্ত করলে।

গুদিকে উত্তরাপথে বার বার হুর্নর্ব হুন জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করছিল। এই আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করবার দায়ির মগণের। স্কৃতরাং রাজধানীর গোলঘোগ থামিরে স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, ভাস্থমিত্র ইত্যাদি সকলে হুন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্তে প্রস্তুত হল। বাহলীকতীরে, বক্ষ্তীরে গুপ্ত সেনানী সমাবেশ হল। হুন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্তে প্রস্তুত হল। বাহলীকতীরে, বক্ষ্তীরে গুপ্ত সেনানী সমাবেশ হল। হুন আক্রমণ পরারবের সঙ্গে সংগ্রাম করে অগ্নিগুপ্ত দেহত্যাগ করলেন। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত অস্থান্ত সেনার সাহায্যে অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে হুন আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন। জয়ের আনন্দে সকলে আয়হারা। সকলে জয়লাভ করে দেশে ফিরে এল। মগধ উৎসবে ব্যসনে মেতে উঠল। পট্রহাদেরী পুত্রের বিজয়বার্তায় আনন্দিত। তার পালিতা কন্থা করণা এবং অরুণা। করণা গৌড়দেশীয় সেনাপতি যুবরাজের স্থা ভান্থমিত্রের পত্নী। অরুণা স্কন্দগুপ্তের বাগদন্তা। আবার হুন আক্রমণ শুক্ত হল। অরুণাকে বিবাহ না করেই স্কন্দগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্র যাত্রা করলেন।

ধ্রিবল-ইন্দ্রনেখার চক্রান্তে পুনরায় অনন্তদেবী মহারাজের সামনে এল। মহারাজের চিত্ত টলমল। পট্টমহাদেবী সব শুনলেন। তিনি আত্মহত্যা করে আত্মাবমাননা থেকে মৃক্তি পেলেন। ইন্দ্রলেখার সাহায়েয় যখন এই বিবাহ সংঘটিত হল তখন রাজ্যে বিশৃষ্খলা দেখা দিল। ইন্দ্রলেখার উপপতি চন্দ্রদেন অরুণার উপর অত্যাচার করতে চাইলে। ক্ষোভে-রোষে অরুণা কোনোরকমে আত্মরক্ষা করে পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করলে। এক সন্ন্যাগী অরুণাকে পলায়নে সাহায়্য করলেন।

হুনযুদ্ধে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, ভাত্মমিত্র অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এমন সময়ে পাটলিপুত্রের সংবাদ নিয়ে সন্দেশবহ গোবিন্দগুপ্তের কাছে সব বললে। গোবিন্দগুপ্ত ক্রত পাটলিপুত্র অভিমূখে রওনা হলেন। অগ্নি আগেই জলেছে, এবার তার অঙ্গারের চিহ্ন লক্ষিত হবে। মহাপ্রতীহার রুষ্ণগুপ্ত বাহ্লীকাতীরে যুবরাজকে সব জানালেন। তিনি বললেন, 'ভীষণ অত্যাচারে গুপ্তকুললন্দ্ধী বিচলিতা। গুপ্তকুলরবি, তাঁহাকে সিংহাসনে পুনংপ্রতিষ্ঠা করিতে আর্যাবর্তে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই।'

রাজ্যে অশান্তি বিশৃঙ্খলা। সব অনন্তদেবীর আজ্ঞাধীন। রাজা মোহবশে অনন্তদেবীর অন্তরোধে বৃদ্ধ মন্ত্রী দামোদর শর্মাকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন। চন্দ্রসেন স্কন্দগুপ্তকে বন্দী করবার আদেশ নিম্নে বাংলীকে এল। হ্নযুদ্ধে সেনাপতি চন্দ্রসেন। যুবরাজ বন্দী হলেন। পুরুষপুরে হ্নরা আক্রমণ করে করুণাকে হরণ করলে। করুণা তার পর থেকে হ্নদের কাছে দেবী রূপে পরিচিতা। স্থন্দগুপ্ত এবং ভান্থমিত্র করুণার

সন্ধানে এসে বিফল হলেন। ভাষ্থমিত্র কর্মণার শোকে প্রায় উন্মন্ত। শতক্রতীরের যুদ্ধে স্কন্দগুপ্ত পুনরায় বিজয়ী হলেন। বস্থতীরের যুদ্ধের পর অনস্তাদেবী যুবরাজকে তেকে পাঠালেন। কেননা গোবিন্দগুপ্তের চেষ্টায় অনস্তাদেবী এখনও আপন ক্ষমতার যথেচ্ছব্যবহার করতে পারে নি। স্কন্দগুপ্তের জয়লাভে অনস্তাদেবী এবং বৌদ্ধরা আশক্ষিত হল।

যুবরাজ পাটলিপুতে এলে মগধবাসী তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করলে। কিন্তু মাতার মৃত্যুতে রাজ্যের অশান্তিতে যুবরাজের শান্তি ছিল না। এর পর যুবরাজ অঞ্চণার সঙ্গে দেখা করলে। অঞ্চণা তখন আশ্রমবালিকা। যুবরাজকে দেখে তার পূর্যন্তি জেগে উঠল। অঞ্চণা এবং যুবরাজের বিবাহ হল। পাটলিপুত্রের অবস্থার স্বরূপ উদ্যাটিত হয়েছে গণিকা ইন্দ্রলেখার স্থী মদনিকার ব্যবহারে। গৌলিক সেনাপতি দেবধর মদনিকা কর্তৃক অপমানিত। হর্ষগুপ্ত মদনিকাকে প্রহার করলেন। মদনিকার প্ররোচনায় দেবধরের মৃত্যুদগুজা হল। দেবধর এবং তার নবপরিণীতা স্পী উভয়েই আত্মহত্যা করে রাজ্যের অনাচারের দিকটি প্রকাশ করে দিলে। কুমারগুপ্ত লক্ষায় পালিয়ে গেলেন। এর পরও কুমারগুপ্তের চেতনা ফিরে আসে নি। স্থনপ্রপ্ত একের পর এক যুদ্ধ করে গেলেন। অবশেষে সকলকেই হারালেন। গল্লের ফলশ্রুতি বন্ধুবর্মা এবং মুরারিগুপ্তের কথোপকথন থেকেই বোঝা যায়— 'স্কন্দ গিয়াছে, মহারাজপুত্র গিয়াছেন, বৈষ্ণব অভিজ্ঞাতসপ্রাদায় গিয়াছে, আর্যসংঘর মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে স্মর্মি, উন্নতির পথ নিক্ষণ্টক, দেশ, ধর্ম, পূর্বস্থিতি বিসর্জন দিয়া, মাগধ সাম্রাজ্য অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পরিবর্তে আর্যসংঘ সন্ধর্মের উন্নতির প্রার্থনা করিয়াছিল, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে।'

ইতিহাসের উপাদান বিচারে লেখকের সাক্ষ্য প্রথমে গ্রহণ করি। 'শ্বন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, বন্ধুবর্মা, চক্রপালিত, হর্বগুপ্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্বন্দগুপ্তের হুন্যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু অধিক কথাই কাল্পনিক।' তথ্য পরিচয়ের সঙ্গে পঞ্চে কল্পনার উৎস নির্ণয় করছি। এথানেও রাথালদাসের বাংলা এবং ইংরেজি বই তথানিই আমাদের অবলম্বন।

রাখালদাস বলেছেন তিনি Fleet's Corpusus Inscriptionum Indicarum থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ডক্টর স্থকুমার সেন বলেছেন, সে যুগের কবির প্রশন্তি লিপিও লেখকের সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তী আবিষ্কারের ফলে 'তোরমানকে এখন আর স্কন্দগুপ্তের সমসাময়িক বলিতে পার। যায় না এবং ইহা স্থির যে স্কন্দগুপ্ত জীবিত থাকিতে হুন্দণ গুপ্তসাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারে না। স্কন্দগুপ্তের তুই পুরুষ পরে তোরমান মালব অধিকার করিয়াছিল।'

পুরগুপ্তের লিপিতে স্কন্ধগুপ্তের নাম পাওয়া যায় না। এর কারণ কি ? এথানে অনুমান ভিন্ন উপায় নেই। সন্তবত পুরগুপ্তের সঙ্গে স্কন্দগুপ্তের বনিবনা ছিল না। এবং রাজ্যের অধিকার নিয়ে এঁদের মধ্যে গোলযোগ ঘটবারও সন্তাবনা। পুরগুপ্ত তা হলে কি স্কন্দগুপ্তের বৈমাত্রেয় ? এর থেকে এ অনুমান স্বাভাবিক যে কুমারগুপ্তের প্রথম মহিষীর পুত্র স্কন্দগুপ্ত অনন্তাদেবীর পুত্র। অনন্তাদেবীর পরিচয়ও ঐতিহাসিক। ইতিহাস থেকে এই স্ত্রেটিকে নিয়ে লেখক স্কন্দগুপ্ত এবং পুরগুপ্তের কাহিনী রচনা করেছেন। জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার বঞ্চিত করা একটু অস্বাভাবিক ঘটনা। হয়তো এর মধ্যে কুমারগুপ্তের পত্নী অনন্তাদেবীর প্ররোচনা ছিল। যদি এই প্ররোচনা থেকে থাকে তবে অনন্তদেবীর উদ্দেশ্যকে সং বলা যায় না। অথচ অনন্তাদেবীর নামে সে রকম কোনো কলঙ্ক ইতিহাসে নেই। স্ক্তরাং লেখক ভিলেন ইন্দ্রলেখাকে স্পষ্ট করেছেন। অত্যাচার-

অনাচারের দায়িত্ব ইন্দ্রলেখার উপরেই এসে পড়ে। আবার কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালে এটুকু ঐতিহাসিক সত্য যে তিনি শেষজীবনে বিলাসী হয়ে পড়েন। তার সময় থেকেই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের অধঃপতন শুরু। কুমারগুপ্তের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ কি তা জানা না থাকলেও লেখক-প্রদর্শিত পথকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। স্থতরাং রাখালদাসের কল্পনা উপত্যাসের বৈচিত্র্য আনতে সমর্থ হয়েছে বলে মনে করি।

ইতিহাসে স্কলগুপ্তের কোনো পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গেছে তার মধ্যে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তার পত্নীর লেখা দেখতে পেয়েছেন। মনে করি সেই কল্পনাবলে লেখক অরুণার চিত্রটি অঙ্কন করেছেন। স্কলগুপ্তের চারিত্রিক বৈশিষ্টাটির উৎসস্থল ভিটরী গ্রামের শিলালেখের অন্তকরণে লিখিত। অন্তর্বেদীর যুদ্ধও ঐতিহাসিক। উপত্যাসের প্রতিপাত্ত অনেক বিষয়েই তিনি তাঁর বারানসী হিন্দু বিশ্বয়িত্যালয়ের বক্তৃতামালার তথ্যপ্রমাণ ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয়— আজ পর্যন্ত স্কলগুপ্ত সম্বন্ধে নৃতন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হয় নি। দেবধর এবং অমিয়ার কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিকতা কিছু নেই। তবে লেখকের পরিবেশ রচনা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। রোহিতাশ্ব তুর্গ ঐতিহাসিক। এই ত্র্গের অধিপতিরা যে গুপ্তসামাজ্যের সঙ্গে অন্তেত্ত বন্ধনে ভড়িত ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গোবিন্দগুপু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন তিনি মালব দেশের অধিপতি ছিলেন।

ভান্থমিত্র-করুণা কাহিনী লেথকের কল্পনাপ্রস্থত। মগধের সঙ্গে গৌড়ের সংযোগসাধনের জন্যে লেথকের এই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে।

গল্পের শেষে লেখক বৌদ্ধর্ম প্রচারের কথা উত্থাপন করেছেন। স্থানীশ্বররাজ এবং যশোধর্মের ঐতিহাসিকতার সাক্ষ্যে লেখক এই কথা বলেছেন। এই রাজাদের সময়ে বৌদ্ধর্ম আবার নবজীবন লাভ করে এ কথা সকলেই বলেছেন।

কিন্তু করণায় এই দিকটি প্রকাশিত হলেও শশাঙ্কের মত এ বস্তু আত্যস্তিক হয়ে ওঠেনি। পূর্বে বলেছি প্রবল স্বদেশপ্রেরণা থেকেই এই কাহিনী রাখালদাস লিখেছিলেন। কতগুলি উদ্ধৃতির সাহায্যে এই প্রসঙ্গটিকে বিস্তৃত করি।

অগ্নিগুপ্তের আয়ত্যাগ নহং সম্ভাবনায় দীপ্যমান— 'দেশের জন্ম, ধর্মের জন্ম, দেবতার জন্ম, রমণী ও বাদ্দণের জন্ম কয়জন মরিতে পারে? যে পারে দে মাহ্ম নহে দেবতা।' এই আদর্শে অন্ধ্রপ্রাণিত হয়েই অগ্নিগুপ্ত হ্নযুদ্ধে নিহত হন। দৈবজ্ঞের ভবিশ্বদাণী সব্বেও 'যুদ্ধক্ষেত্রে জন্মী হইয়া মরিব, মাতৃভূমি রক্ষা করিয়া মরিব' এইটি ছিল তার মূলমন্ত্র। গ্রহাচার্যের আকাজ্জা আসলে রাথালদালের নিজ্জেরও আকাজ্জা 'অগ্নিগুপ্ত, আবার আদিও— দেবতা ও বাদ্ধন, রমণী ও শিশুরক্ষা করিতে আবার আদিও।'

অগ্নিগুর আগলে গুরুকুলরবি স্কল্পগুরেরই অংশ। স্কল্পগুরের জীবনেও অন্তর্মপ আকাজ্ঞা দেখি।
মাতৃভূমি রক্ষার উদগ্র বাসনা স্কল্পগুরেক মহং আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। শিলালেখের সাক্ষ্যে রাখালদাসও
স্কল্পগুরুকে নারায়ণ বাহ্মদেব রূপেই চিত্রিত করেছেন। তৃদ্ধতকারীর দমন এবং সাধুব্যক্তির পরিত্রাণ
এইটি তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বামাকঠের ধ্বনিতে স্কল্পগুরের আসল পরিচয়্ম পাই 'কে সে মাগধ্যণ,
সে গুপ্তকুলপুত্র, আর্থাবর্তের পরিত্রাতা, রম্মী ও শিশুর রক্ষাকর্তা, বস্থবাহলীক ও শতক্রর যুদ্ধজ্ঞেতা।
বন্ধুগণ সে মাগধ্, সে পাটলিপুত্রিক, সে আমাদিগের পরমান্মীয়, তাহার নাম স্কল্পগুর্থ।' লেখক স্কল্পগুরের
জবানিতে সমসাম্মিক জনচিত্রকে প্রকাশ করেছেন। সমসাম্মিক বিভেদ্ধ লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি।
অগ্নিগুরের জবানিতে অন্তর্বিরোধ রাজ্যনাশ এই সত্যটি ব্যক্ত। 'কিন্তু যেদিন গৃহবিবাদ স্থচিত হইবে
সেইদিন চক্রগুপ্ত বিন্দুসার ও অশোকের সামাজ্য শতধাবিভক্ত হইয়া যাইবে। পুগ্রমিত্র ধূলিমুষ্টির
জন্ম স্বর্ণমৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা বিশ্বত হইও না।' স্কল্গুপ্তের ট্রাজেডি পাঠকের সমবেদনা
আকর্ষণ করে। রাষ্ট্রনীতির কুটিলচক্রে নিবেদিত হয়েছে স্কল্গুপ্তের পত্নী অক্ষণাদেবীর দেহ। দেশের জন্মে
সর্বস্থ ত্যাগ চরিত্রটিকে অলোকসামান্য মর্থাদায় ভূষিত করেছে।

দেবধর-অমিয়া কাহিনী শিথিলবদ্ধ। কিন্তু স্বামীধর্মের রূপটি পরিষ্টুট করার জ্বন্যে এর সার্থকতা।

গ্রন্থটির নাম করুণা। এবং করুণা চরিত্র অন্ধনে লেখকের ত্র্বলতা সমধিক। করুণার উন্মন্ত অবস্থা এবং ত্নদের মাতারূপে গৃহীত হ্বার কাহিনীটি প্রহেলিকার স্তরে উপনীত। ঋণ্যদেব সংস্কৃত বিদ্ধক চরিত্রের উন্নত সংস্করণ। শৌগুকালয়ের চিত্রও মুক্তকটিকের আদর্শে চিত্রিত। ইন্দ্রলেখা ভিলেন জাতীয় চরিত্র। হরিবলকে রাখালদাস বলেছেন বৌদ্ধান। তাঁর ধারণা অন্থ্যায়ীই এই চরিত্র অন্ধিত।

## ময়ুধ

ম্দলমান বিজ্ঞের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাদ নিয়ে উপগ্রাদ রচন। করার পর রাখালদাদের দৃষ্টি পড়ল মোগল রাজত্বের প্রতি। মোগল ইতিহাদকে কেন্দ্র করে উপগ্রাদ রচন। করলেও রাখালদাদ রমেশচন্দ্রের মত রাজপুত ঘটনা অবলম্বন করেন নি। ময়ুখের পটভূমিকা শাহজাহানের রাজহ্বকাল। প্রধানত পর্তুগীজ অত্যাচারের কাহিনীটি বিস্তৃত করবার আকাজ্জাই রাখালদাদের ছিল। ভূমিকাতে লেখক বলেছেন, পর্তুগীজ মিশনারিরা চট্টগ্রাম এবং হুগলি অঞ্চলে এইানি ধর্মান্তরকরণের জল্যে নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করেছে। এই অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে দেশকে মুক্ত করার ইক্ছায়

শাহজাহান ইণ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে সৈশ্য প্রেরণ করেছিলেন। ফলে হুগলি মোগলদের শাসনে আসে। তারিথ-ই-শাহজাহান লেখকের অবলম্বন ছিল। G. Keene এবং James Burgess-এর লেখাও গ্রন্থকারের সহায়তায় এসেছিল। লেখক ভূমিকাতে গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিচার করেছেন।

ময়ুখের কাহিনীটি এই : পতু গীজ অত্যাচারে বাংলাদেশ জর্জরিত। বাংলাদেশের জমিদারপুত্র ময়্থ পিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তার প্রণয়ী ললিতা। পর্তু গীজরা ললিতাকে হরণ করে নিলে। ময়্থ যথাসাধ্য বাধা দিয়ে আহত হল। এমন দময়ে ময়ুখ সপ্তগ্রামনিবাসী বণিক গোকুলবিহারী দেনের আশ্রয় পেলে। বণিক এবং ময়ুথ পতু গীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে। উভয়েই দেশের এই অত্যাচার নিবারণের জন্মে সম্রাটের সাহায্যের কথা ভাবলে। গোকুলবিহারী সেনের চেষ্টায় ময়ুথ সপ্তগ্রামে এল। এথানে বাদশাহের পালিত৷ ক্যা গুলক্ষণ ময়্থের অমুপম দেহকান্তি দেখে তাকে ভালোবাসলে এবং ময়্থকে লাভ করবার জন্মে নান। উপায় চিস্তা করেতে লাগল। সপ্তগ্রামেও পতু গীজরা অত্যাচার নিপীড়ন করছিল। ময়ুখ নিজেও বাধা দেবার চেষ্টা করে আহত হল। ইতিপূর্বেই ময়ুখের পরিচয় সপ্তগ্রামের মোগল শাসনকর্তা আসদ থা জানতে পেরেছিলেন। সপ্তগ্রামের যুদ্ধে গুলক্ষণও বন্দী হল। ছাড়া পেয়ে ময়্থকে আছত অবস্থায় দেখে গুলরুথ তাকে বন্ধরায় নিয়ে এল। ময়ুথের তথন স্মৃতিভ্রংশ। গুলরুথকে ললিতা মনে করলে। পতু গীজ অত্যাচারে উন্মত্ত হয়ে হুগলির কাছে বিনোদিনী বৈষ্ণবীর গৃছে আশ্রয় পেয়েছিল। ময়্থ দেখানে এলে উভয়ের পূর্বের কথা মনে পড়ল। গুলরুথ আশ্রমে এল। वित्नामिनी देवस्वती मश्थ निन्छ। अनक्थ मिल्लीट छेननीछ। अनक्थ मश्थरक वामगाटश्त जलःभूदत जानवात ব্যবস্থা করলে। ময়্থ বাদশাহের কাছে প্রশংসা পেলে এবং মনসবদার নিযুক্ত হল। যেদিন সে মনস্বদার নিযুক্ত হল সেদিনই গুলক্ষথের প্রেরিত লোকজন ময়্থকে হতচেতন করে মোগল-অন্তঃপুরে নিয়ে এল। ললিতার গঙ্গে ময়ুখের বিবাহের সব ঠিকঠাক ছিল। গুলরুথ ময়ুখের কাছে প্রেমভিক্ষা করলে। তা উপেক্ষিত হল। স্বতরাং প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নির্দিষ্ট হল। ময়ুখকে যখন ফাঁসিমকে চড়ানো হল তথন নটিকীয় ভাবে মমতাজের আবিভাবে ময়ুধ রক্ষা পেল। শাহজাহান সমস্ত শুনতে পেলেন। গুলরুথ আপন কৃতকর্মের কথা নিরেদন করলে। এর পর ময়ুথ হুগলি-অধিকারকালে মোগলসেনার সাহায্য করলে। বিজয়ী ময়ুথ ললিতাকে বিবাহ করে সমাটের সঙ্গে মিলিত হল মমতাজের সমাধির পাশে। মমতার্জের স্মৃতি সকলের মধ্যে প্রেমের উদার ভাবনা এনে দিলে।

ময়্থ-ললিতা-গুলরুথের কাহিনী রমেশচন্দ্রের মাধবীকর্ধণের কথা শারণ করিয়ে দেয়। নরেক্রের মত ময়্থও ভাগ্যবিড়িম্বিত, পিতার অধিকারবঞ্চিত। হেমলতার জন্তে এবং পিতার রাজ্য উদ্ধার করার আশায় নরেক্র মোগল-রাজপুত দল্বে জড়িয়ে পড়েছিল। জেলেথার আবির্তাব নরেক্রের জীবনে অবিশারণীয় ঘটনা। জেলেথা প্রেমবঞ্চিত, নরেক্র হেমলতাতে সমর্পিতচিত্ত। ময়্থও পতুগীজ-মোগল ছন্দ্রে নিজেকে জড়িয়েছে, গুলরুথের প্রেমকে গেও প্রত্যাখ্যান করেছে। জেলেখা মৃত্যুবরণ করে প্রেমের দীপ্তিতে ভাশ্বর, গুলরুথ চোখ অদ্ধ করে রপতৃষ্ণা জয় করেছে। উভয়ের প্রেমেই মহন্দের দিক আছে। সাদৃশ্য আরও আছে। হেমলতা থেকে নরেক্রের মন ফিরানোর জন্তে জেলেখা নিষ্ট্রতার আশ্রেয় নিতে দ্বিধা করে নি এবং সয়াট শাহজাহানের কাছে কৃতকর্মের জন্তে সে অন্থশোচনাও জানিয়েছে। মিল যেমন আছে অমিলকেও তেমনি উপেক্ষা করা যায় না। নরেক্রের পরিণতি

ময়্থের মত মিলনে নয়। জেলেথা তাতারী গুলকথ বাদশাহপালিতা। আরও এক কথা, বৃদ্ধের প্রশ্নে ময়্থ সহদ্ধে গুলকথই বলেছিল 'আমার থসম'। উক্তিটি নিঃসন্দেহে কপালকুগুলার মতিবিবির উক্তির প্রতিধবনি।

লেশক পর্তুগীজ হার্মাদদের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। রাখালদাসের মূল উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাই ছিল। তবে ঐতিহাসিক উপস্থাসে এ বস্তু এমন কিছু নৃত্ন নয়। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ইতিপূর্বে 'বঙ্গাধিপ-পরাজ্যে' পর্তুগীজ-মগ দম্যদের নৃশংসতার কথা বলেছেন। গঞ্জালিসের উল্লেখ প্রতাপচন্দ্রও করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের নরহরি সরকারের কথা জানতেন কি না জানিনা, তবে চৈত্যুদাসের নির্ঘাতনের কাহিনী উক্ত ঘটনারই উপস্থাসরপ। শিগ্যকে গচ্ছিত রেখে নরহরি পর্তুগীজদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। শিশ্য লোচনদাসের প্রশংসা করে মধ্যযুগের কবি লিখেছিলেন 'গুরুর অর্থে বিকাইন্স ফিরিন্সির হাখ'। ই রাখান্দাসেও চৈত্যুদাসের উপর পর্তুগীজ পাদ্রীর অত্যাচার-নির্ছরতার জীবস্ত চিত্র দিয়েছেন। পর্তুগীজর। পরবর্তী ইংরেজ পাদ্রীদের মত শিক্ষা-উপদেশের বিশেষ ধার ধারতেন না।

তথাপি রাথালদাসের বর্ণনায় আতিশয় লক্ষণীয়। যে সময়ে ময়্থ বেরোয় তার অনেক আগেই
পর্তু গীজদের বিবরণ বেরিয়েছিল। কিন্তু বাঙালির স্মৃতিতে মধ্যযুগের কবিবর্ণিত পর্তু গীজ-দম্যতার
বিবরণগুলিই দৃঢ়মূল হয়েছিল। রাথালদাসও এই স্মৃতির উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন। ফলে কিছুট।
তথা কিছুট। কল্পনা মিশিয়ে রাথালদাস পর্তু গীজ-নৃশংসতার দিকটিকেই স্পষ্ট করেছেন। ম্যানরিকের
উক্তি যে মিথ্যা সেইটি প্রমাণ করাও লেখকের অক্তম উদ্দেশ্য ছিল। পর্তু গীজ ধর্মান্তরকরণের পাশাপাশি
চৈতক্যদাসের ক্লগুভক্তির জয়ঘোষণা কিছুট। উদ্দেশ্যমূলকতার সাক্ষ্য বহন করে। চৈতক্যদাসের চিয়ে
আদর্শবাদ থাকলেও তা বিশেষ বেমানান হয় নি। চৈতক্যদাসের ভূমিকা স্পষ্ট এবং সাহিত্যগুণোপেত।

বাঙালিবীর ময়্থের প্রথম যুদ্ধটি রোমান্সলক্ষণাক্রাস্ত। রোমান্সের আতিশয় লক্ষিত হয় সন্ন্যাসী চরিত্র অঙ্কনে। ধর্মপালে বিখানন্দ-অমৃতানন্দের চরিত্রেও এই রোমান্সপ্রবণত। জন্মী হয়েছে। ময়ুথের ভাগ্যবিচার, জাহান্সীরনগরে তাঁর আবিভাব, সমাট শাহজাহানের সন্ন্যাসীর কাছে নতিস্বীকার কিছুটা আকস্মিক। চণ্ডীচরণ সেনের রামেশ্বরের আচরণ এবং সন্ন্যাসীর ব্যবহার প্রায় অঞ্কপ। সম্লাটমহিধী মমতাজ্বের আকস্মিক আবিভাবও অঞ্কলপ রোমান্স-প্রভাবিত।

কিন্তু ময়্থের ঐতিহাসিক পরিবেশটি স্থন্দরভাবে চিত্রিত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দেশে বিধি-বিধানের প্রতি সমাজনায়কদের আত্যস্তিক আস্থা দেখি। সেইটি পরিফুট হয়েছে ললিতা-অপহরণের পর পল্লীসমাজের বিচারের দৃষ্ঠটিতে।

২২ এইকুমার সেন, 'মধ্যমুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী' পৃ ৪৬

<sup>&</sup>quot;It is a significant fact that despite their many-sided activities, the Portuguese survive in popular imagination as pirates and plunderer only and the best-known passage referring to them in the literature of the period perpetuates the memory of their ruthless rayages along the coast."—T. K. Roy Choudhury, Bengal under Abbar and Jahangir: pp. 229.

মোগল রাজদরবারের বর্ণনায় লেখক বন্ধিনের প্রভাবমূক্ত। দেওয়ান-ই-খাস গোসলখানা ইত্যাদি বর্ণনায় রাখালদাস কল্পনার আশ্রেয় নিয়েছেন। পরিবেশ রচনার দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। মোগলঅক্তঃপুরের বর্ণনায় লেখক রমেশচন্দ্রের অনুসরণ করেছেন। জাহানআরার স্বেচ্ছাচারিতা মাধবীকঙ্গণের জাহানারার কথা অবশ্রই শ্বরণ করিয়ে দেয়।

স্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাতার রমণী এবং কাল্মকের বিনোদিনী বৈষ্ণবীর গৃহে হানা দেওয়ার দৃষ্ঠি। এ বর্ণনায় ঈষং স্থুলতা আছে সত্য, কিন্তু এ স্থুলতা বাস্তবস্থত। তাতারী রমণী সরাব পান করে, উপপতি গ্রহণে সে নির্বিচার, মোগল হারেমের নানা গুপ্ত প্রয়োজনে সে প্রধান সহায়িকা। কিন্তু কাল্মকের প্রশ্নে সে যখন বলে, 'মোগল বাদশাহের অন্দর্মহলের চাকরী, আর বাঙ্গালা মূলুকের জবান, আর মক্ষভূমি এই তিনই স্মান।' তথন এই রমণীর জীবনকাহিনীর চকিত আভাস পাঠককে সহজে আকর্ষণ করে। রমেশচন্দ্রের মোগল দাসা তাতারি জেলেখার বর্ণনা আবেগের পথ অন্থুসরণ করেছে— রাখালদাস লঘু চালে একই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। ঐতিহাসিক উপক্যাসে শাহ্জাহানের পরিচয় বিশেষ নেই। ময়ুখে 'আশিক ও সাম্বকে'র চিত্র কেবল ময়ুখ-গুলকথের বর্ণনাতেই নয় শাহ্জাহান-ম্মতাজের চিত্র-রচনাতেও দীপ্যমান। এ জন্মে বোধ হয় রাখালদাস সকলের মিলনস্থলটি নির্বাচন করেছেন ম্মতাজের স্মাধির পার্ষে। ললিতা, গুলক্থ, ময়ুখ, শাহ্জাহান, চৈত্র্যাদাস উদার মানবপ্রেমে এসে মিলিত হয়েছে মমতাজের স্মাধিপাশে। গুলক্রথের যৌবনের উচ্চুঙ্খলতা যথন নির্বাপিত, তথন ময়ুখ গুলক্থের বেদনায় দীর্গচিত, ললিতাও গুলক্রথের নৈকট্য অন্নভব করে, চৈত্র্যাদাসের মানবতা উচ্চ আদর্শে উদ্বৃদ্ধ হয়।

### অসীম

রাথালদাসের পুস্তকাকারে শেষ ঐতিহাসিক উপস্থাস 'অসীম' দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে বার হয়েছিল। পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হল ১৩৩১ সালে। বইটি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অসীমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসীগত।

ময়্থের পটভূমিকা শাহজাহানের রাজত্বকাল। অসীম রচিত হয়েছে সমাট ফররুথসিয়রের রাজত্বের পটভূমিকায়। ভূমিকায় লেথক বলেছেন, 'অসীম' সত্য সত্যই ঐতিহাসিক উপজ্ঞাস। 'এক অসীম ও মণিয়া ব্যতীত অধিকাংশ পুরুষ ও নারী চরিত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।' শশাঙ্কের 'ভূমিকা' থেকে ব্যতে পারি মোগলশাসনের সমন্ধ বাঙালিজাতির অধঃপতন ঘটেছিল। রাথালদাসের এ মত কতটা সমীচীন সে বিচার এ ক্ষেত্রে অপ্রাসন্ধিক। কিন্তু রাথালদাস সম্ভবত এই কারণেই বাঙালিবীর-চরিত্র অবলম্বন করে জাতির অধঃপতনের সময়েও ত্-একটি উজ্জ্বল চিত্র রচনা করে আয়প্রসাদ অন্তত্ব করেছিলেন।

অসীম দীর্ঘ রচনা। অবাস্তর বিষয়ের অবতারণা গ্রন্থটিকে ভারাক্রাস্ত করে তুলেছে। ক্রমশ প্রকাশ উপস্থাস হিসেবে বইটির আদর হয় নি। ভারতবর্ধ সম্পাদক বইটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। ২৩ কাহিনীটি এই—

-আওরওজেবের মৃত্যুর পর মোগল রাজ্য পতনোমুখ। রাজধানীর বিশৃঙ্খলা প্রদেশগুলিতেও ছড়িয়ে

২০ জ্ঞীনরেশচক্র সেনগুপ্ত, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৬৪

পড়েছিল। স্থবাদাররা সম্রাটের পরিবর্তনে সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। বাদশাহ আলমের পর আজীম-উশ্-শানের সম্রাট হবার সন্তাবনা। কিন্তু আজীম উশ্ শানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে কলহ হতে পারে। আজীম উশ্-শানের পূত্র ফররুথসিয়র বাংলার কার্যুনগো হরনারায়ণের ভ্রাতা অসীম এবং ভূপেন্দ্রের পরিচিত। অসীমের গৃহে শান্তি ছিল না বলে ফররুথসিয়রের সঙ্গে দিলির পথে পাটনা চলে আদে। পাটনার অসীম মণিয়া বাঈয়ের সাক্ষাৎ পেলে। মণিয়া বাঈ অসীমের প্রণয়াকাজ্কী। অসীম মণিয়ার প্রতি প্রেছ অন্থভ্তব করে কিন্তু প্রেমের প্রশ্নে বিচলিত হয়। ওদিকে অসীমের সংবাদ জানবার জ্বন্থে হরনারায়ণ পাটনাতে নবীন পরামাণিক এবং সরস্বতী বৈঞ্চবীকে পাঠান। অসীমের নামে গ্রামে কুৎসা রটনা হল গ্রামের হরনারায়ণ বিত্যাসাগরের ক্তা হুর্গাকে কেন্দ্র করে। হরনারায়ণও সমাজচ্যুত হয়ে পাটনায় চলে এলেন সপরিবারে। পাটনাতে অসীম হুর্গা মণিয়া কাহিনীয় বর্গনাই গ্রন্থের মূল বিষয়। মণিয়া অসীমকে লাভ করবার কোনো আশা নেই দেখে হরনারায়ণের উপদেশমত বৈঞ্চব আচারে দীক্ষিত হল। ঘটনাক্রমে অসীম শৈলকে বিবাহ করলে। ফররুথসিয়র সম্রাট হয়ে অসীমকে হাজার মনসবদার করে বাংলার রুকনপুরের শাসনভার দিলেন।

এর পর দশ বছর অতিক্রাস্ত। দিলিতে সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র লেগেই ছিল। ফররুথসিয়রের তথন চরম তুর্দশা। অসীম ও ভূপেন্দ্র রাজার এই তুর্দশার সময়ে দিলী এল। সমাট পরাজিত এবং বন্দী। ভূপেন্দ্র ফররুথসিয়রকে মৃক্ত করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। ফররুথসিয়রেরও মৃত্যু হল। অসীম মণিয়ার সঙ্গে চলল বৈষ্ণবের আরাধ্যদেবতা গোপালের সন্ধানে।

পুত अभीरमत मृजुग्गशाय ताथानमाम এই বই आतम्छ करतिहिल्लम। ग्यिकीवरम ताथानमाम मिरक्छ प्रःथयवना পেয়েছিলেন। धनीत मुखान ताथालाम मातिरकात পেষণে वाष्ट्रि পर्यस्य विकि कतरण वाष्ट्र हुन। २ 8 ব্যক্তিগত ব্যর্থতা তার মধ্যে এনে দিয়েছিল হতাশা। এজন্তে অদীম গ্রন্থে মাহুষের জীবনের বার্থতার বাণীই বারবার শুনি। ফরক্রথসিয়র সম্রাটপুত্র, কিন্তু তিনি স্কুজার কথা স্মরণ করে কাতর হয়ে পড়েন— আশার পথ দেখতে পান না। মণিয়া পাটনার শ্রেষ্ঠ স্থন্দরী, বাঈজী-জীবনে তার অর্থস্বচ্ছলতা অতিসহজেই ঘটতে পারত, কিন্তু অসীমের আশায় সে তার রূপকে ধিকার দিয়েছে, তুঃপকে চিরসঙ্গী করেছে। অন্ধ ভূপেন্দ্র ফররুথসিয়রের জন্মে মৃত্যুবরণ করেছে, তুর্গার জীবনেও বুন্দাবন আশ্রয় হয়েছে, সর্বোপরি গ্রন্থের নায়ক অসীম রায় মন্যবদার হয়েও জীবনে একটা ব্যর্থতার স্থরই অন্তুত্তব করেছে। এ সূব দেখে মনে হয় রাখালদাস তাঁর ব্যক্তিগত ব্যর্থতার দিকটিই বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবনার জন্মে উপস্থাসটিতে রচনাগত শিথিলত। অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট। ইতিহাস এ কাহিনীর একটি বুত্তরেখা মাত্র। কেন্দ্রস্থ চরিত্রগুলির মধ্যে ইতিহালের আবর্ত লক্ষ করা যায় না। পাটনার ঘটনার অতি-বিস্তৃতি গ্রন্থটির অক্ততম ত্রুটি। এ বর্ণনাম যতটুকু সত্য আছে তা যে কোনও সামাজিক উপস্থাসে স্থান পেলে আপত্তি উঠবার কারণ থাকত না। লেখক সামাজিক উপত্যাসও রচনা করেছিলেন। এ উপত্যাসে সামাজিক উপত্যাস এবং ঐতিহাসিক উপত্যাসের ভেদরেখাটি অবলুপ্ত। পূর্ববর্তী উপত্যাস ময়্খেও সামাজিক বিশ্লেষণ আছে কিন্তু সেইটি সেধানে বেমানান হয় নি। গ্রন্থটিতে ত্রিবিক্রমের আচরণে বান্তবতার লেশমাত্র নেই। অসীমের বিবাহও কতকটা আকস্মিক।

২৪ ডক্টর রমেশচক্র মজুমদার, 'বাঞ্চলার ইতিহাস' (১ম ভাগ ) ভূমিকা।

আরও এক কথা, তুর্গা-অসীমের সম্বন্ধ নিয়ে হরনারায়ণের সতর্কতা এবং জালবিস্তার অতিকথনদোষে হন্ত । বিষয়টি ক্ষুদ্র, এর জন্মে এতটা স্থান নেবার প্রয়োজন ছিল না।

অসীমে বৈষ্ণবতার স্থর লক্ষণীয়। এই বৈষ্ণবতার স্থর ধ্বনিত হয়েছে হরিদাস বাবাজী, মণিয়া তুর্গা এবং অসীমের মধ্যে। এর পূর্বাভাস কিন্তু ধর্মপালের বালক চরিত্রে, ময়ুথে চৈতন্তুদাসের ভূমিকায়। এই সব উপন্তাসে যা ছিল বীজাকারে অসীমে তাই পত্রপল্লবে বিস্তৃত।

# न्रक डेवा

রাখালদাসের লুংফ উল্লা মাসিক বস্থমতীতে ১০০৪ থেকে ১০০৬ সাল পর্যন্ত বার হয়েছিল। উপজ্ঞাসটি বৃহৎ নয়। বস্থমতীর সব সংখ্যায় লুংফ উল্লার কাহিনী প্রকাশিত হয় নি। পূর্ববর্তী উপজ্ঞাস অসীমে ফরক্রখিসারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। এ উপজ্ঞাসেও মোগল শাসনের শেষ দৃষ্ঠাকে পটভূমিকা করা হয়েছে। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে মহম্মদ শাহের রাজত্বকালকে কেন্দ্র করে।

লুৎফ উল্লার কাহিনী বিশেষ কিছু নেই। সমগ্র দৃষ্ঠগুলি নাদির শাহের অত্যাচারের ঘটনা, মহন্মদ শাহের কাপুরুষতা, মন্ত্রী ফৌজনারের বিশ্বাস্ঘাতকতা, প্রজাসাধারণের অকথ্য জালাযন্ত্রণাভোগের বর্ণনা। এরই মধ্যে লেখক বাংলার আমীর আনন্দরাম, স্থজাউদ্দীনের পুত্র আক্রমন্ত্রমান খাঁ, নরবাঈ এবং জগবাঈর কথা বলেছেন। আনন্দরাম ফকির শাহ লুংফ উল্লার ছন্মবেশে কি করে নাদির শাহের ভারত-আক্রমণের পূর্বে এবং আক্রমণের সময়ে প্রজাসাধারণের জন্মে অকাতরে সাহায্য করেছেন তার কথা বলা হয়েছে উপন্যাসটিতে। বাংলাদেশ থেকে আনন্দরাম দিল্লীতে এলে তিনি পদ্মিনী এবং লক্ষ্মীর বাড়িতে স্থান পান। এদের দয়া এবং অতিথিসেবায় আনন্দরাম মুগ্ধ হন। এই সময়ে দিল্লীর অবস্থা শোচনীয়। 'তথনও নুরবাঈ অতি স্থন্দর নাচিতেছিল, কোকীজিউ গোপনে বাদশাহকে প্রেমের গান শিখাইতেছিল, স্থতরাং গোলনাজরা কামান ছোড়া ভূলিয়া গিয়াছিল, বারুদ তৈয়ারী করা একরপ উঠিয়া গিয়াছিল, আওরক্সজেব আলমগীরের প্রেমের দায়ে হিন্দুরা অনেকদিন পূর্বে মোগলের রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, স্থতরাং আফগানিস্থান জয় করিতে নাদিরের বিশেষ বিলম্ব হইল না।'' আনন্দরাম বীর, পরোপকারেও তিনি উদারচিত্ত। এই কারণে লুংফ উল্লাকে তিনি গৃহে আটক করে নিজে লুংফ উল্লার ছদ্মবেশে রাজ্যে নাদির শাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অসম্ভোষ জাগিয়ে তুললেন। আনন্দরাম রাজ্যের আমীর ওমরাহ, বাইজী সকলের পরিচিত। সকলে তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ। মহম্মদ শাহ পরাজিত হয়ে নাদির শাহকে নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হল। নুরবাই মুক্তি চাইলে। সে দিল্লীর শ্রেষ্ট নর্তকী। নাদির শাহ তাকে পারস্তে নিয়ে যাবে বলে স্থির করলেন। नुत्रविष्ठे प्यानम्पतारमत् माष्ट्राया প्रार्थना कत्रत्म । प्यानमताम नृत्रविष्ठेत त्रका कत्रत्मन । किन्छ नृत्रविष्ठित অদর্শনে রাজ্যে নাদিরশাহ অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে। তথন নূরবাঈ আপন হুথ বিসর্জন দিয়ে প্রজার মঙ্গলের জন্মে দিল্লীতে ফিরে এল। আনন্দরাম বন্দী হলেন। তাঁর বীরত্বের পরীক্ষা হল। দেখা গেল তাঁকে বেঁধে রাথতে পারে এমন শক্তি নাদিরেরও নেই। এর পর নাদির দিল্লীর ধনদৌলত অসংখ্য वसी माममामी निरम्न भारत याजा करवार मनन्न करतान। नुस्रवाने, आनमहाम कोनतम आपन अलाक মথুরা অভিমুখে পাঠিয়ে দিলে। পরে আনন্দরাম আক্রমজমান থাঁ নূরবাঈ এবং পদ্মিনী নাদিরের বন্দীরূপে

২৫ মাসিক বহুমতী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ।

পারভ অভিমুখে চলল। পথে এর। বন্দীদের মুক্ত করে দিতে লাগল। নাদির এই ব্যাপার দেখে বিচারের জন্তে সকলকে আহ্বান করলেন। বিচারকালে প্রত্যেকেই নিজের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করে শান্তি প্রার্থনা করলে। নাদির এদের মহত্ত দেখে মুগ্ত হলেন। 'তখন শাহান শাহ নাদির শাহ নামিয়া আসিয়া ন্রবাঈর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, "তওয়াইফ, এমন কোকিল-বিনিন্দিতি কঠে আমার ত্রুমে তলোয়ার পড়তে পারে না। দেশে ফিরে যাও। সকলে মুক্ত"। \*\*

অসম্ভাবিত করণার সকল বন্দী ক্লতজ্ঞতাপুত হৃদরে বিজেতার পদতলে লুটাইরা পড়িল। কেবল পারিল না আনন্দরাম, দে মুছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

রাখালনাস নাদির শাহের আক্রমণের সময়ে ভারতবর্ষের যে চিত্র এঁকেছেন তা বাস্তবস্মত এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমূদ্ধ। চিন কিলিচ থাঁ,, সাদাংখালির দ্বন্ধ, আমীর ওমরাহের কূটনীতি তথন দিল্লীতে লেগেই ছিল। বাদশাহর। আসলে মন্ত্রী, আমীরের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলেন। নাদিরশাহের অত্যাচারের বর্ণনা করে ঐতিহাসিক লিখেছেন, within the doomed areas, the houses were looted, all the men killed without regard for age, and all the women dragged into slavery. The destroyers set fire to many houses, and several of their victims, both dead and wounded, Hindus and Mussalmans, were indiscriminately together.\*\*

জাট অধিবাদীদের কথাও ঐতিহাদিক।

লুংফ উন্ন। নিংশেষিত প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। যে উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে রাখালদাস হিন্দুবৌদ্ধ যুগের উপত্যাসগুলি লিখেছিলেন সে প্রেরণার একাস্ত অভাব এ গ্রন্থে দেখা যায়। অসীম থেকেই এই ত্র্বলতার স্ত্রপাত। অসীমেরই কয়েকটি চরিত্র এ গ্রন্থে নৃতন ভাবে দেখা দিয়েছে। মণিয়া বাঈ নুরবাঈয়ের পূর্বসূরী, আনন্দরাম অসীমের নবসংস্করণ।

এনায়েংউল্লার পত্নীর বিশাস্থাতকতা, মহমদ শাহের ন্রবাঈষ্কের প্রতি আসক্তি এবং পরিশেষে জীবনে ব্যর্থত। 'অসীম' উপত্যাসের কথা স্মরণ করিষে দেয়। মহমদ শাহের করুণ দিকটি রাথালদাসের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তুলনীয়।

উপগ্রাস হিসেবে লুংফ উল্লা সার্থক নয়। কোনো চরিত্রের বিশেষত্ব নেই, বিকাশ নেই, কাহিনীও বিশেষ কিছু নেই। সকল চরিত্রই একঘেরে, গতাহুগতিক। তবে ন্রবাঈরের উদারতা মর্মপর্শী। দেশের প্রতি আন্তরিক প্রতির পরিচয় পাই ন্রবাঈরের একটি উক্তিতে। নাদির শাহ পারস্থের ঐশ্বর্গ বর্গনা করে ন্রবাঈকে প্রলোভিত করবার চেষ্টা করলে ন্রবাঈ বলেছিল—

'বুলন্দপনা, যা চোথে দেখি নি, তা বলতে পারি না, কিন্তু আমার হিন্দুছানের সব মিঠা,—জল মিঠা, হাওয়া মিঠা, ফুল মিঠা, ফল মিঠা, হয়ত এর চাইতেও মিঠা দেশ আছে জাঁহাপনা। কিন্তু সে মিঠা আমি চাহি না। আমি যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশই আমার মিঠা, আমার কাছে এমন মিঠা আর কিছুই লাগবে না।' স্পুত্নি যে সকল দেশের চাইতে সেরা এ সত্য বাঈজী হয়েও ন্রবাঈ বুঝতে পেরেছিল।

২৬ মাসিক বহুমতী ১৩৩৬ জোষ্ঠ।

R. C. Majumdar and others: An Advanced History of India.

২৮ মাসিক বহুমতী ১৩৩৪ চৈত্র।

পদ্মিনীর প্রেমের বিশেষত্ব কিছু নেই। ফকির শাহ লুংফ উল্লার লচ্ছেদার রাবড়ীর প্রতি আসক্তি এবং লোভের বর্ণনায় রাথালদাসের রচনারীতির লঘুতা পীড়াদায়ক এবং বিষয়টির বিস্তৃতিও অনাবশুক ছিল। উপন্যাপটির লুংফ উল্লানামও সার্থক নয়।

ঞ্ব

এই উপত্যাসটি প্রবাসীতে ১০০৮ সালের কার্তিক মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বার হয়। রাখালদাস লুংফ উল্লার মতো এটকেও গ্রন্থালার প্রকাশিত দেখতে পান নি। প্রবাসী সম্পাদক জানিয়েছেন, 'পরলোকগত প্রস্থৃতাবিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক উপত্যানখানি প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ১০০৫ সালে আমাদিগকে দিয়াছিলেন। তাহারও প্রায় ৬ মাস পূর্বে তিনি ইহা নাটকের আকারে আমাদিগকে প্রথম দিয়াছিলেন। তাহারও কিছুকাল পূর্বে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর প্রত্যেকটি কথা ঐতিহাসিক না হইলেও ইহার মৃথ্য আখ্যানবস্ত ঐতিহাসিক এবং ইহার সমাজচিত্রও ইতিহাসসম্মত, এ কথা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। এই চিত্রের মধ্যে হিন্দুরাজশক্তির পতনের অত্যতম কারণ লক্ষিত হইবে।'

বলা বাহুল্য এই উপগ্রাসটি লুংফ উল্লার আগের লেখা। গুপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ে গবেষণা করে যে সকল তথ্য রাখাল্লাস পেয়েছিলেন তাই উপগ্রাসাকারে ধ্রুবাতে পরিবেশন করেছেন।

উপত্যাসটিতে সমুদ্রগুপ্তের সাথাজ্যের ভগ্নদশার সমাজচিত্র পাচ্ছি। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রামগুপ্তের ভীক্ষতা, কাপুক্ষতা রাজশক্তিকে কতথানি তুর্বল করে দিয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রবাতে রয়েছে। অপর দিকে সমুদ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রগুপ্ত এবং মাতা দক্তাদেবীর মহনীয় চরিত্রের ইতিহাস অন্ধনকরে চন্দ্রগুপ্তের মহান্থভবতার দিকটিকে উদ্যাটিত করেছেন লেখক। শকরাজা বাহুদেবের সঙ্গে যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের সমরকুশলতার দিকটি পরিক্টে। প্রবা বা প্রবন্ধামিনীর পরিচয় ইতিহাস থেকে নেওয়া। রাখালদাস তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে The Age of the Imperial Guptas প্রবন্ধামিনীর ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, প্রবা ছিলেন রামগুপ্তের পত্নী। রামগুপ্তের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত তাকে বিবাহ করেন। এইটি বিধবাবিবাহের উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। প্রবাকে বাস্থাদেবের নিকট প্রেরণ ব্যাপারটি ঐতিহাসিক তথ্যসমূদ্ধ। কিন্তু উপত্যাসে লেখক বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেন নি। রামগুপ্ত বিবাহ করতে চাইলেগু প্রবা চন্দ্রগুপ্তর বাগদন্তা বলে বিবাহে সন্মত হয় নি। অসহ নিপীড়ন সত্ত্বেও প্রবা সংকল্পে অটল ছিল। রাখালদাস প্রবা চরিত্রকে ইতিহাস থেকে নিয়েছেন বটে কিন্তু এই চরিত্র অন্ধনে তিনি কল্পনার আশ্রম নিতেপ্ত কার্পণ্য করেন নি। প্রবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের জয় স্টেতিত হয়েছে।

ষে যুগে রাথালদাস এই গ্রন্থ লেখেন সে যুগে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বড় বেশি ছিল। রুচ্ছুতা সত্ত্বেও আদর্শকে রক্ষা করা জাতির অবশুস্তাবী কর্তব্য ছিল। তার পরিচয় এই উপস্থাসে আছে। 'পিতা, আমাদের রক্ষা কর, পার্টালপুত্র আজ অনাথ, কেবল সাম্রাজ্য নয়, আজ ভারতবর্ষের প্রতি নগর তোমার মত বুদ্ধের আশায় পথ চাহিয়া আছে।' এইটি গান্ধীর আদর্শে পরিকল্পিত কি? নাটকাকারে রচিত হয়েছিল বলে উপস্থাসটিতে কয়েকটি নাটকীয় আবেগময় মূহুর্তের স্থানর উপস্থাসন দেখি।

**ब्रवी**क्थमक

# 'ছন্দ-ধাঁধা'-পরিচয়

প্রবোধচন্দ্র সেন

#### প্রথম পর্যায়

এই অংশটুকু রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত একটি সচিত্র পোস্টকার্ড থেকে সংকলিত। সবটুকুই কবির স্বহস্তলিখিত। ইংরেজি রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় (১৯২১ সেপ্টেম্বর, পৃ ৩৬১) The Song নামে। অতংপর এটি আবার প্রকাশিত হয় 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি' পত্রিকায় (১৯২৫ জাম্বআরি, পৃ ৩৫৯) The Song Bird নামে। এড্ওয়ার্ড টম্সন -প্রণীত Rabindranath Tagore গ্রন্থের (১৯২৬) ২০-সংখ্যক অধ্যায়ে এটি সংকলিত হয়েছে ইংরেজি ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি কবিতার প্রথম কবিতা-রপে। এই গ্রন্থে কোনো কবিতারই নাম দেওয়া নেই। তাই এটিও নামহীন।

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পোন্টকার্ডটিতে নাম দেওয়া আছে 'কবিকাহিনী'। এই নামটি এবং ইংরেজি রচনাটির আহ্বাছিক বাংলা উক্তিটুকু বোধ করি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। যাকে উদ্দেশ্য করে মস্তবাটুক্ লেখা, পোন্টকার্ডটিতে তাঁর নাম নেই; রচনার তারিখও নেই। শোনা যায়, এটি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে লেখা। অসম্ভব নয়। পত্রিকায় প্রকাশকাল থেকে মনে হয়, এটি ১৯২১ সালে কিংবা তার আগে রচিত। বোধ হয় অধ্যাপক এণ্ডারসনের সঙ্গে ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্য নিয়ে দীর্ঘকালবালী আলোচনার (১৯১৬-১৯) অশ্বতম ফল এই রচনাটি।

ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রমতে এটিকে বলা যায় Trochaic Pentameter (আদিগুরু দ্বিদল পঞ্চপর্বিক) ছন্দ। বাংলা মতে এটি দলমাত্রিকবর্গীয়। অর্থাৎ ইংরেজি মতে এর প্রতিপংক্তিতে পাঁচ পর্ব (foot) ও প্রতিপর্বে ছই দল, আর বাংলা মতে এর প্রতিপংক্তিতে আড়াই পর্ব ও প্রতিপর্বে চার দল। উভয় মতেই প্রতিপর্বের প্রথম দলটি প্রস্থরিত (stressed)।

ছন্দোবন্ধ বা বহির্গঠনের বিচারে এটিকে বলা যায়—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার 'পরে নজর এত কেন '
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো,
স্বার আমি একবয়সী জেনো।

এই রচনাটির ইংরেজি প্রতিরূপ। কিন্ত ইংরেজি রচনাটি মিলহীন, এটকুও লক্ষিতব্য।

এই প্রসঙ্গে শারণীয় এই যে, দীর্ঘকাল পূর্বেই (১৯১৩ সালে) অধ্যাপক এগুরসন বাংলা ছন্দে রচিত ইংরেজি কবিতার একটি নমুনা উদ্ধৃত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর একখানি পত্তে। তুই জনের রচনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এগুরসন সাহেব ইংরেজি রূপ দিয়েছিলেন বাংলা 'অক্ষরগোনা' সাধু পন্নার ছন্দকে, আর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেছেন 'দলগোনা' বাংলা লৌকিক ছন্দকে। তা ছাড়া,

'ছন্দ-ধাঁধা'-পরিচয় ১৮৯

এগ্রারসনের ইংরেজি রচনাটিতে মিল রক্ষিত হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রচনাটিতে মিল দেবার প্রশ্নাস করেন নি।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের মতে ধ্বনিপ্রকৃতিতে ইংরেজির সঙ্গে চলতি বাংলার যথেষ্ট মিল আছে। তাঁর এ অভিমত প্রকাশ পেয়েছে একাধিক প্রসঙ্গেই। ইংরেজি ভাষার ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে বাংলা ভাষার ধ্বনি ও ছন্দের সাল্ছ ও পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রধানতঃ প্রকাশ পেয়েছে অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লিখিত তথানি বাংলা ও একখানি ইংরেজি পত্রে।

রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজির সঙ্গে চলতি বাংলার প্রধান সাদৃশ্য ব্যঞ্জনসংঘাতের আধিক্যে। তাঁর মতে এই ত্ই ভাষার ধ্বনিগত প্রধান পার্থক্য এই যে, ইংরেজি ছন্দে পর্বের আদি ও অন্ত উভয়ত্রই ঝোঁক (অর্থাৎ প্রস্বর) পড়তে পারে, কিন্তু বাংলা পর্বের আরন্তে ছাড়া আর কোথাও ঝোঁক পড়তে পারে না। স্থতরাং চলতি বাংলার দলমাত্রিক রীতির ছন্দকে ইংরেজি Trochaic (আদিগুরু দ্বিদলপর্বিক) ছন্দের রূপ দেওয়া হুংসাধ্য নয়। এই অভিমতেরই সমর্থন পাওয়া যায় রবীক্রনাথের 'কবিকাছিনী'-শীর্ষক ইংরেজি রচনাটিতে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'পাথি আমার নীড়ের পাথি' -গানটির সঙ্গে ইংরেজি রচনাটির ভাবগত মিল আছে।' কিন্তু এই গানটির সঙ্গে 'কবিকাহিনী' কবিতাটির ভাবগত সাদৃশ্যের চেয়ে অসাদৃশ্যই বেশি মনে হয়। গানটিতে আছে 'ভোরের আলোর কানাকানি'র কথা, আর কবিতাটিতে আছে সন্ধ্যার ছায়ার কথা। বরং 'কবিকাহিনী' রচনাটি অনিবাধভাবেই শ্ররণ করিয়ে দেয় কল্পনা কাব্যের 'হুংসময়' কবিতাটির কথা। হুটিতেই আছে সন্ধ্যার অন্ধকারে তারকাথচিত আকাশ -পথে অক্লান্ত পাথির সমুদ্রপাড়ির কথা। তা ছাড়া, 'path of heaven' কথাটাও বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় যে, পাঙুলিপিতে 'হুংসময়' কবিতাটির নাম ছিল 'স্বর্গপথে' । 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর' তো কবির নিজেরই প্রতি সংখাধন। 'কবিকাহিনী' বা 'The Song Bird' নামের ব্যঞ্জনাও তাই। কল্পনা কাব্যের 'বিদায়' কবিতার 'পাথি উড়ে যাবে সাগরের পার' ইত্যাদি লাইগুলিও এ প্রসঙ্গে শ্রুবনীয়।

### দ্বিতীয় পর্যায়

ইপ্লুলের ছোটে। ছেলে থেকে বিশ্ববিভালয়ের বড়ো ছাত্র পর্যস্ত কাব্যশিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই 'ছন্দ' একটি শিক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিমত। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরপে তিনি যে কলকাতা বিশ্ববিভালয়ে 'ছন্দের প্রকৃতি' ও 'গভছন্দ' নামে ছটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাতে এ কথা অংশতঃ সমথিত হয়। বিশ্বভারতীতেও তিনি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯২০ সালে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় ১৩৩০ সালের আয়াঢ়-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন পত্রিকার্য়। কবির এক দিনের বক্তব্য শ্রীপ্রভোতকুমার সেন কর্তৃক অম্বলিখিত হয়ে ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'ছন্দ' নামে। পরবর্তী কালে এই ছন্দবিষয়ক ভাষণপ্রবন্ধটি 'বাংলাভাষা-পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থে একাদশ অধ্যায়ের অঙ্গীভৃত হয়।

<sup>&</sup>gt; Visva-Bharati Quarterly, Centenary Number (1952), Vol. XXVI, Nos. 3 & 4, Tagoreana, p. v.

২ স্ত্রষ্টব্য 'কলনা'—পাণ্ড্লিপির একটি পৃষ্ঠায় মৃত্তিত প্রতিরূপ : বরীল্র-রচনাবলী ( বিশ্বভারতী সংস্করণ ), সপ্তম ৬৩, পৃ ১২২।

অতঃপর ১৯৩০ সালে তিনি আবার বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে ছন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তার উল্লেখ আছে তৎকালীন 'বিশ্বভারতী নিউজ' পত্রিকায় (১৯৩৩ অগস্ট)। ১৯৪০ সালে আবার দেখি আশি বছরের আয়ুংক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও তিনি বিশ্বভারতীর বড়ো ছাত্রদের কাছে ছন্দতত্ব ব্যাখ্যা করছেন। ছন্দ-আলোচনার স্থ্রপাত হয় মানসী কাব্য পড়ানো উপলক্ষে। অতঃপর তিনি কয়েক দিন রীতিমত ছন্দের ক্লাস নিতে থাকেন। এই ছন্দের ক্লাসে বাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের অগ্রতম হচ্ছেন রবীক্রসদনের বর্তমান পরিচালক শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী। তাঁর শ্বতির সাক্ষ্য এক্ষেত্রে লিখিত দলিলের চেয়ে কম প্রামাণিক নয়। তিনি বলেন ওই ছন্দের ক্লাসে ক্ষিতিমোহন সেন -প্রমুখ আরও অনেকেই উপস্থিত থাকতেন।

অপর পক্ষে ছোটো ছাত্রদেরও ছন্দ শেখাবার প্রয়োজন তিনি বোধ করতেন। ফলে তাদের ছন্দ-শিক্ষা দেবার জন্ম তাঁকে নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করতে হত। সে-রকম একটি উপায়কে প্রমথনাথ বিশী মহাশয় নাম দিয়েছেন 'মিলের খেলা'<sup>8</sup>। আর-একরকম উপায় হল ছোটোদের কাছে বিভিন্ন ধরণের 'ছন্দর্বাধা' উপস্থিত করে তার মীমাংসা করতে বলা। তাকে ছন্দ-ধাঁধা না বলে 'ছন্দের খেলা'ও বলা যেতে পারে।

গে প্রসঙ্গে আসার পূর্বে ছোটোদের ছন্দ শেখানে। সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্থচিন্তিত অভিমত কি ছিল তা জানা দরকার। কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের প্রথম থসড়াটির উপসংহারে তিনি লেখেন—

ছন্দ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে তা শেষ হল। মূলকথাগুলো বেশি নয়, তার সন্ধান জানলে শাখাপ্রশাখা চিনে নেওয়া সহজ হয়। আমি যথন ছোটো ছেলেদের পড়াতুম তথন কাব্য পড়াবার বেলায় সবপ্রথমে কাব্যের ছন্দোরূপ নিয়ে আলোচনা করতুম। জিজ্ঞাসা করতুম বিশেষ কাব্যের লাইনে ক'টা ভাগা, আর প্রত্যেক ভাগে ক'টা মাত্রা। এই যথেষ্ট। ভালো করে ব্ঝিয়ে দিলে ছোটো ছেলেদের পক্ষেও এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কিছুদিন এটা চর্চা করলে ছন্দপতন হয় কী দোষে তা তারা ব্যতে পারবে।

ছন্দের প্রাথমিক নিয়মগুলি শিবিয়ে এবং ছন্দপতন হয় কী দোষে তা বৃঝিয়েই যে তিনি নিরস্ত হতেন তা নয়। ছোটোদের তিনি ছন্দসংগঠন ও ছন্দ-সংশোধনের অভ্যাসও করাতেন। এ বিষয়ে প্রথমনাথ বিশী মহাশয়ের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য।—

আর-একটা থেলা ছিল—তিনি কবিতার একটি ছত্র বলিতেন, তাহার সঙ্গে মিল দিয়া অর্থের সংগতি রাখিয়া দ্বিতীয় ছত্র আমাদের বলিতে হইত। —রবীক্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, অধ্যায় : 'রবীক্রনাথ রবীক্রনাথ নিজেও তাঁর ছেলেবেলায় এই থেলায় অভ্যন্ত হয়েছিলেন। সে কথার উল্লেখ আছে তাঁর 'জীবনশ্বতি' গ্রন্থের 'কাব্যরচনাচর্চা' অধ্যায়ে।

আরও একরকম থেলা তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন ছোটোদের ছন্দ শেথাবার জন্ম। এই থেলার নানারকম প্রকারভেদ ছিল। তার মধ্যে হুটি প্রকারভেদই প্রধান। এক, পংক্তিশেষের মিলু ও কথার

৩ এটব্য 'মানসী-কাব্যের ভূমিকা': প্রবাসী ১৩৪৭ আছিন। এই অমুলিখিত ভাষণপ্রবন্ধটিতে হল সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য কথা যথেষ্ট আছে।

রবীক্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, অধ্যায় : 'য়বীক্র-সায়িখা'।

'ছন্দ-ধাঁধা'-পরিচয় ১৯১

ক্রম ঠিক রেথে পর্বের মাত্রাপরিমাণে কমিবেশি করে দেওয়া, আর ছোটোদের কাজ পর্বের মাত্রাসমতা পুনংস্থাপন করা। তৃই, মোট মাত্রাপরিমাণ ও মিল ঠিক রেথে পর্ববিক্তাস ভেঙে দেওয়া অর্থাৎ পংক্তির পদ্মক্রম ভেঙে দিয়ে কথাগুলিকে অনেকটা গচ্চের মতো সাজিয়ে দেওয়া, আর ছোটোদের কাজ মিল ও মাত্রাসমতা বজায় রেথে পর্বগুলিকে পুন্বিগুত্ত করা অর্থাৎ প্রত্যেক লাইনের কথাগুলিকে আবার পদ্মের আকারে সাজানো। এই থেলায় ছোটোরা আনন্দ পেত, ছন্দ শিথত, আর পদ্মর্বনায় উৎসাহিত হত।

এসব খেলার জন্ম রবীন্দ্রনাথকে অনেক দৃষ্টাস্ত রচনা করতে হত। দৃষ্টাস্ত রচিত হত প্রধানতঃ মুখে মুখে । সেগুলির সব না হক অধিকাংশই আজ বিশ্বত। স্থাবের বিষয় এ-রকম অনেকগুলি দৃষ্টাস্তের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে রবীন্দ্রসদনে। প্রতিলিপিগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কোনো ছোটো ছেলেকে ছন্দ শেখাবার জন্ম এগুলি কিস্তিতে কিস্তিতে লিখে ডাকখোগে অন্তর পাঠিয়েছিলেন। অন্তদেরও ছন্দ শেখাবার কাজে লাগতে পারে, সম্ভবতঃ এই বোধেই এগুলির প্রতিলিপি রাখা হয়। এই প্রতিলিপির দৃষ্টাস্তগুলিই মুদ্রিত হল ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়-রূপে।

এগুলি কোন্ সময়ে কার উদ্দেশ্যে রচিত তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। তবে এবিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টাস্তগুলির চারটি পাওয়া যায় 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় (১০০৮ মাঘ) ও 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায়ে (১০০৯ কার্তিক)। আর দশটি কবিতা পাওয়া যায় ফুলিঙ্গ কাব্যে। সেগুলি নির্দিষ্ট হল তারকাচিহ্নের দ্বারা। দৃষ্টাস্তগুলির পাশে ওই কাব্যের (১০৬৭ সংস্করণ) রচনার সংখ্যাও দেওয়া গেল। ফুলিঙ্গ কাব্যে প্রাপ্ত এই দশটি রচনা কার কাছ থেকে বা কোন্ উৎস থেকে সংগৃহীত তা জানা গেলে এগুলির রচনাকাল ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য জানা যেতে পারে।

এন্থলে ক্লিঙ্গ কাব্যের তিনটি রচনার পাঠ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়ে খ-বিভাগের তৃতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম লাইনের কবি-অভিপ্রেত পাঠ যে 'মাটিতে যে তুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা', তাতে সন্দেহ করা চলে না। অথচ ক্লিঙ্গ কাব্যে আছে 'মাটিতে তুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা'। এই পাঠ যে নির্ভূল নয় তা বলাই বাহুলা। এই লাইন-হুটিকে নির্ভূল করা যেতে পারে তুই ভাবে।—

মাটিতে তুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা, আকাশে উচ্চ করি গাঁথে সে আশা।

অথবা

মাটিতে যে তুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা, আকাশে সমুচ্চ করি গাঁথিছে আশা।

বলা বাহুল্য, এ মৃটি মৃষ্ট রীতিতে রচিত। প্রথমটি রচিত সরল কলামাত্রিক অর্থাৎ কলাগোনা মাত্রারুত্ত রীতিতে, আর দ্বিতীয়টি রচিত বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা অক্ষরগোনা সাধু রীতিতে। ফুলিঙ্গে এই রচনাটির মৃষ্ট পংক্তি মৃষ্ট রীতিতে রচিত। এ-রকম রচনা যে কবির অভিপ্রেত হতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

উক্ত ধ-বিভাগে তৃতীয় দৃষ্টাস্থটির যে আদর্শ দেওয়া আছে সেটিও আছে ক্লিঙ্গ কাব্যে। কিন্তু ওই কাব্যের পাঠে ছন্দোদোষ ঘটেছে। কারণ 'ভয়ে দেয় উঁকি' পাঠে এক মাত্রা বেশি। অথচ ছন্দ-ধাধার আদর্শপাঠে মাত্রাসমতা অক্ষুন্ন আছে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই রচনা-হটির একটিতে ঘটানো হয়েছে মাত্রাহানি, আর-একটিতে ঘটানো হয়েছে মাত্রাবৃদ্ধি। হটিতে আছে হু-রকম দোষ।

থ-বিভাগের চতুর্থ দৃষ্টাস্কটিতে ঘটানো হয়েছে আর-এক রকম ক্রটে। তাকে বলা যায় ক্রমব্যত্যয় দোষ। মাত্রাবিস্তাদের যে ক্রম শ্রুতিসির, তার বিপর্যয়ে যে ছন্দোভঙ্গ ঘটে তাকেই বলতে পারি ক্রমব্যত্যয় দোষ। মাত্রাবিস্তাদের হই-তিন-তিন বা তিন-হই-তিন ক্রমে ছন্দগ্রুতি পীড়িত হয়। ক্র্লিঙ্গ কাব্যের ১০-সংখ্যক রচনাটিতে এই উভয়প্রকার ক্রমব্যত্যয় দোষই ঘটেছে। ছন্দ-ধাধায় এই রচনাটির যে আদর্শ দেওয়া আছে, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় ছোটোদের দিয়ে আদর্শের অনুসরণে এই ত্-রকম ক্রমব্যত্যয় দোষ সংশোধন করানোই ছিল কবির অভিপ্রায়।

মজার বিষয় এই যে, এক্ষেত্রে ছন্দের এই বিশেষ দোষটাই বুদ্ধদেব বহু মহাশ্রের কাছে একটি অভিনব গুণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর মতে 'অপরাজিত। ফুটিল' ইত্যাদি রচনাটি রবীক্রসাহিত্যে তুর্লভ 'মিপ্রছন্দের' দৃষ্টাস্ত। তিনি মনে করেন, "তুটি স্বতন্ত্র ছন্দ যে এখানে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই"। তাঁর মতে এই রচনাটির মধ্যে ছয়্মাত্রাপর্বের মাত্রাবৃত্ত রীতি ও অক্ষরগোনা পয়ারপদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে। অর্থাৎ, তিনি এই রচনাটিকে বিশ্লেষণ করেন এভাবে—

অপ -রাজিত। ফুটিল |
লতিকার গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা |
আকাশের আপন অক্ষরে।

বলা বাহুল্য, ছন্দোরীতির এই মিশ্রণ বা সমবায় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। ছন্দ-ধাধায় এই রচনাটির যে আদর্শরপ দেওরা আছে, তার প্রতি দৃষ্টিকেপমাত্রই ত। স্পাঠ প্রতীয়মান হবে। 'অপরান্ধিতা' শব্দের ত্রই-তিন মাত্রায় বিভাজনটাও একাস্কভাবেই বাংলার উচ্চারণরীতিবিক্লন্ধ। বাঙালির উচ্চারণে এই শব্দটা স্বভাবতঃই বিভক্ত হয় তিন-তুই মাত্রায়, 'অপরা-জিতা' রূপে।

এমন হওয়া অসন্তব নয় যে, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে ছল্প-ধাঁধা হিসাবে যে-সব দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেন ছোটোদের দিয়ে সংশোধন করাবার অভিপ্রায়ে, পরবর্তী কালে তারই কিছু কিছু নানা স্ত্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে কবিতাকণিকা রূপে। যে-তিনটি রচনা নিয়ে এথানে আলোচনা করা গেল সেগুলি হয়তো তারই নিদর্শন। এই দৃষ্টান্ত-তিনটি থেকে আরপ্ত বোঝা যায় য়ে, একই রচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিশুন্ত হয়ে নৃতন নৃতন ধাঁধার রূপ নিয়েছে। তা ছাড়া, কোনো কোনো ক্লেত্রে আদর্শ রচনাটিকেও একটু আধটু বলল করে ধাঁধার রূপ দেওয়া হত বলে মনে হয়।

সব দিক ভেবে মনে হয়, ছন্দ-খাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়ের সব না হক কিছু কিছু দৃষ্টাস্ত রচিত হয়েছিল 'ছন্দের হসস্ত হলস্ত' প্রবন্ধ প্রকাশের, অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের, কাছাকাছি সময়ে। যে দশটি দৃষ্টাস্ত ফুলিক কাব্যে স্থান

ক্রষ্টব্য 'কবিতা' ১৩২২ পেবি, পৃ ১২৬ এবং ১৩২২ চৈত্র, পৃ ১৮৫; 'সাহিত্যচর্চা' (প্রথম সংস্করণ ১৩৬১), পৃ ১৩২-৩৩।
 এই কবিতাটি প্রথম কোণায় প্রকাশিত হয় জানি না। সম্ভবতঃ 'কুবক' পত্রিকার ১৩২২ বৈশাথ ২৫ সংখ্যা।

'ছন্দ-ধাঁধা'-পরিচয় ১৯৩

পেয়েছে দেগুলির উৎসম্বল ও মূলরূপের সন্ধান পাওয়া গেলে এ বিষয়ে স্থিরতর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পথ কিছুপরিমাণে উন্মুক্ত হতে পারে।

এ সম্পর্কে আর-একটি নৃতন স্থাতের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের অল্লকাল পরেই জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া একটি ফুদ্র প্রবিদ্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের প্রাসন্ধিক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত হল।—

আমার একটি বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয়কে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] শিশু ও কিশোর মনকে আদর্শ ছলাত্মগ করবার জন্ম বা দে বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলবার জন্ম কি করা যেতে পারে তার একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। আমার একটি কিশোর আত্মীয়ের সশ্রন্ধ ও স্বত্ব-রক্ষিত তহবিল থেকে তার ত্ব-তিনটি চুরি করে আমি আজ তোমাদের উপহার দিচ্ছি। চুরি স্বীকার করছি— অতএব তোমরা এবং আমার ঐ ছোট আত্মীয়টি উভয়েই আমাকে ক্ষমা করবে এবং চুরির দোষও আমাকে স্পর্শাবে না বুঝতে পারছি।

অনেক দিনের কথা। তথন তাঁর ভক্ত ও শিগ্য-দলের কতকগুলি একত্র হয়ে কলকাতায় ১০ নং কর্মপ্রালিন স্ট্রিটে আমরা বিশ্বভারতী-স্মিলনী করতাম। কবিগুক কলকাতায় এলে সেখানে আমাদের কবিতা ও গান শোনাতেন এবং শুনতেন। গান শেখাতেনও। তোমাদের মত যারা, তাদের মনকে ছন্দান্ত্রণ করবার জন্ম তথনই এই পদ্ধতিটা দিয়েছিলেন। তোমরা সংশোধন করে আমাদের কাছে তোমাদের মিলগুলি পাঠালে পর তোমাদের ছন্দবোধের নিরিধ আমরা ঠিক করতে পারি। তাঁর দেওয়া এই ছন্দগুলিকে তোমাদের আদর্শ ছন্দে পরিণত করতে হবে।

- জলে নয়ন ভাসিয়া যায়
   পলে পলে ফিরিয়া ভাকায়।
- দেবালয়ে সাঁঝবেলা
   দে ভয়ে ভয়ে চলিছে।
- কুস্থম ফুটেছে নিশীথে শেফালি-বনে
   গল্পে কথন ভরিল বাতাসেরি ঘুম।
- ৪ উন্মত্ত প্লাবনে ছুটিয়া চলে তটিনী ঝরে অজস্র বর্ষণ অপ্রাপ্ত প্রাবণে ॥

রবীন্দ্রনাথের স্বহন্তলিথিত টীকাতে আছে— "মিল বাঁচিয়ে সংশোধন করা চাই।"

—কুমার আশুতোষ ইন্স্টিটিউশান ম্যাগাজিন, রবীক্রম্মতিসংখা, ১৯৪১ সেপ্টেম্বরের, পু ১২।

এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত চারটি দৃষ্টান্তের প্রথম তৃটি নেওয়া হয়েছে ছন্দধাধার (দিতীয় পর্যায়) ঙ-বিভাগের গোড়ার দিক থেকে, আর শেষ তৃটি নেওয়া হয়েছে ঘ-বিভাগের গোড়ার দিক থেকে। তাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, এই ধাঁধাগুলির মূল তালিকা রয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর অজ্ঞাতনামা 'কিশোর আত্মীয়'টির সম্রাদ্ধ ও স্বয়ন্থ -রিফিত তহবিলে। এই তালিকা কবির নিজের হাতে লেথা কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তালিকার আত্মধিকিক টীকাটুকু রবীন্দ্রনাথের 'স্বহন্তলিথিত'। স্বতরাং এই তালিকাটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। যা হক, এই তালিকাটি পাওয়া গেলে এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য জানা

যেতে পারে। তা ছাড়া, জ্যোতির্মরী দেবীর উল্লিখিত 'বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয়'র কাছেও এই ছন্দ-ধাঁধা-রচনার ইতিহাস সম্বন্ধ সন্ধান করা যেতে পারে।

ছন্দধাঁধা-প্রসঙ্গের গোড়াতেই দেখেছি শুধু ছন্দোনীতি নয়, 'ছন্দপতন হয় কী দোষে' তাও যাতে খেলাফ্লে আনন্দের মধ্য দিরেই ছোটোদের আয়ন্ত হয়, তাই ছিল রবান্দ্রনাথের উদ্দেশ্য এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্মই ছন্দ-ধাঁধাগুলি পরিক্ষিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই ধাঁধাগুলির দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই দিদ্ধ হতে পারে অতি স্কুণ্ঠভাবে ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিতব্য 'ছন্দ' গ্রন্থের 'পাঠপরিচয়' বিভাগের একটি অংশ।

# প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা

## সত্যেন্দ্রনাথ রায়

"যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অন্তিত্বের চরম কৈফিয়ৎ"

--- রবীক্রনাথ, 'সাহিত্যতত্ত্ব', সাহিত্যের পথে

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রকাশ' কথাটার উপর প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "স্ষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।"— 'সাহিত্য-বিচার', সাহিত্যের পথে। এই প্রকাশ কথাটিকে ঘিরে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-একটি বিশেষ তত্ত্বকে গড়ে তুলেছেন— যাকে বলা যেতে পারে প্রকাশতত্ব— সেই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের একটি প্রধান শুন্ত বলে বর্ণনা করা যায়।

প্রকাশবাদ বা এক্স্প্রেশনিজ্ম ইউরোপীয় শিল্পদর্শনের একটি স্থপরিচিত ও স্থপ্রচলিত মতবাদ। সেথানেও আমরা একটি প্রকাশতত্ত্বে সাক্ষাৎ পাই। সেই মত অনুসারে— আর্ট প্রকৃতির 'অনুকরণ' নয়; জগৎ বা জীবনের কোনো 'সত্যের' রূপায়ণ নয়। আর্ট হল স্বষ্টি; আর স্বাষ্টি মানেই হল প্রকাশ। প্রকাশেই আর্টের বিশিষ্টতম পরিচয়; প্রকাশেই তার চরম সার্থকতা। প্রকাশের মাপকাঠি দিয়েই তার ভালোমন্দের শেষ বিচার।

রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, আট মানেই স্বষ্টি এবং স্বষ্টি মানেই প্রকাশ। তিনি বলেন "ি সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ।"— 'তথ্য ও সত্য', সাহিত্যের পথে। সহজেই মনে হতে পারে, অস্তত এই ব্যাপারটার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব নিশ্চমই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সাহিত্যতত্ত্বের স্মগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য অর্থে প্রকাশবাদী বলে অভিহিত করা সমীচীন কি না সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'অন্থকরণ' জিনিসটাকে সরাসরি অস্বীকার করলেও, আর্টে জগং ও জীবনকে রূপায়িত করার কথা, জীবনের সত্যকে ফুটিয়ে তোলার কথা রবীন্দ্রনাথ বেশ দ্বার্থহীন কঠেই ঘোষণা করেছেন। জীবনের মহাশিল্লই যে শিল্পীর সামনে তাঁর শিল্পস্থার চরম আদর্শ এমন কথা বলতে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীরা কিন্তু বহুকাল পূর্বেই এসব কথা বলা ছেড়ে দিয়েছেন। শিল্পীর দিব্য প্রতিভা এবং সেই প্রতিভার আত্মপ্রকাশের রহস্থের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি একাস্কভাবে নিবন্ধ। এইথানেই থট্কা লাগে। সাহিত্যতন্ত্বে রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সমধ্যী ?

'প্রকাশ' কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী অর্থে ব্যবহার করেছেন, তাঁর মতে সাহিত্য সত্যি সত্যি কী প্রকাশ করে, এই প্রশ্নের মীমাংসাই আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়।

ર

স্থাচীন কাল থেকে শুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য শিল্পচিস্তান্ধ যে বিশেষ মতবাদটি অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করে আসছিল, এক কথায় তার নাম দেওয়া হয়েছে অন্তুকরণবাদ। নামটি সম্ভোষজনক কি না সেম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেননা অন্তুকরণ কথাটার অর্থ নিয়েই গোলমাল আছে।

নামের কথা যাক, মতবাদটির আগল জোর কিন্তু নিছক অন্ত্করণের উপরেই নয়। মতবাদটির আগল জোর সত্তার উপর— সত্যের আদর্শের উপর। প্রাচীন অন্ত্করণবাদে হয়তো অন্ত্করণের উপরেই বেশি জোর ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা নয়। প্রেটোর অন্ত্করণবাদে মিথ্যার কারবারী বলে আর্ট তিরস্কৃত বটে, কিন্তু আরিস্টট্ল এবং তাঁর অন্ত্বর্তীদের অন্ত্করণবাদে— প্রকৃতপক্ষে প্রেটো-পরবর্তী সমগ্র অন্ত্করণবাদে সত্যের কারবারী হিসাবেই আর্টের বিশেষ সম্মান। এ শিল্পতত্ত্বের মর্মকথাট হল এই যে, আর্ট নিজের বাইরে অপর একটি সত্তার দিকে অন্ত্লি-নির্দেশ করে। সেই সত্তা— তাকে জীবনই বলি আর প্রকৃতিই বলি— তারই আদর্শের দারা আর্ট নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ আর্টের সামনে আর্টের বাইরের একটা স্বতন্ত্র আদর্শ আছে, সে আদর্শ হল জগং ও জীবন। আর্ট যে-জগংকে স্পৃষ্টি করে তা কোনো-না-কোনো অর্থে বাস্তব্র জগতেরই প্রতিক্তবি। আর্টের কাজ জগং-সত্যকে উদ্ঘাটিত করা— সে সত্য যা-ই হোক না কেন। সত্যের প্রতিক্লনের গুণেই, সত্যের আবিদ্ধারের গুণেই আর্টের মহন্ত্ব।

একেবারে গোড়ার দিকটাতে যাই হোক না কেন, স্থাঠিত মতবাদ হিসাবে প্রকাশবাদের আবির্ভাবকে অনায়াসে অস্করণবাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ বলে গণ্য করা চলে। প্রকাশবাদের মর্মকথা হল এই যে, স্প্রি জিনিসটা নিজের বহিঃন্থিত কোনো সন্তার প্রতিফলন নয়, কোনো সত্যের আবিষ্কার নয়! স্প্রি হল মৃক্ত কল্পনার বাধাহীন লীলা, কারও কাছে তার জবাবদিহি নেই। মার্ট জগং-সত্যকে কতথানি প্রকাশ করে, বা আদৌ করে কিনা সে প্রশ্ন অবাস্তর। আর্ট প্রকাশ করে প্রহার প্রতিভাকে, প্রহার আবেগ ও অস্কৃতিকে, প্রহার নিগৃঢ় আত্ম-রহস্থকে। নিজের বাইরের অপর কোনো সন্তার দিকে সে অস্কৃলি-নির্দেশ করে না; স্রষ্টার কল্পনাশক্তির বাইরের কোনো সন্তার আদর্শের হারা সে নিজেকে নিয়্রতি করে না। প্রষ্টার অমৃকৃতিপ্রকাশের মানদণ্ড দিয়ে, স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের মানদণ্ড দিয়ে, স্বষ্টার আত্মপ্রকাশের মানদণ্ড দিয়ে নয়।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনে এমন অনেক উক্তি মিলবে যা এই মতবাদকে সমর্থন করে বলে মনে হতে পারে। পুরোপুরি না হোক, অস্তত আংশিকভাবে তো নিশ্চয়ই। সে-সব উক্তি এতই সর্বজনপরিচিত যে এথানে তার বিস্তৃত উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র। আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, এইটেই কি রবীন্দ্র-শিল্পদর্শনের শেষ কথা ? এর সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির কথাই কি রবীন্দ্রনাথের রচনায় খুব স্বর্জ্জ ? এইখানেই সমস্যা।

জগৎ-সত্যের আদর্শের কথা—জীবনের স্বহন্তরচিত শিল্পকে অমুগমন করার কথা, তাও রবীন্দ্রনাথ বেশ উচ্চকঠেই ঘোষণা করেছেন। স্থতরাং প্রশ্ন ওঠে, এই ছই আদর্শের মধ্যে কোন্টি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পদর্শনের সঙ্গে গভীরতরভাবে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছে। প্রশ্ন ওঠে, প্রচলিত প্রকাশবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমধ্যিতা কতথানি গভীর। প্রকাশ কথাটাকে প্রকাশবাদীরা যে অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথও কি ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহার করেছেন ? এইটেই এথানে আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

একটা কথা এথানে বলে রাখা দরকার। প্রকাশবাদ আর রোমাণ্টিক শিল্পদর্শন হবছ এক বস্তু নয়, এবং প্রকাশবাদের আধুনিক পৃষ্ঠপোষকদের অনেকেই রোমাণ্টিসিন্ট নন। কিন্তু এমন রোমাণ্টিসিন্ট খুজে পাওয়া বোধকরি কঠিন হবে যিনি কোনো-না-কোনো অর্থে প্রকাশবাদের সমর্থক নন। আমাদের বর্তমান আলোচনা রোমাণ্টিক-প্রকাশবাদীদের মতবাদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কাজের স্থবিধার জন্ম অনুরোমাণ্টিক প্রকাশবাদীদের মতামতকে আমরা আমাদের বিষয়-পরিধির বহিত্বতি বলে গণ্য করব।

এই প্রশক্তে শর্মীয় যে, পাশ্চাত্য প্রকাশবাদের প্রথম পদক্ষেপ রোমান্টিক আন্দোলনের হাত ধরেই। রেনেদাঁস-পরবর্তী ব্যক্তিষাতন্ত্র্যবাদের দক্ষে এর যোগাযোগ মোটেই ত্র্লক্ষ্য নয়। মোটাম্টিভাবে বলা যায় যে, গ্যেটে শিলার শপেনহাওয়ার— এঁদের কাছ থেকেই এ মতের ভাব-বীজ রোমান্টিক আন্দোলনে প্রবেশ করে। কালক্রমে হেগেলীয়ানদের ক্ষত্রে এ মত নানা দিকে প্রসারিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত নানান্ রক্ষমের রূপ পরিগ্রহ করেছে। দেই-সব রূপের অনেকগুলির সঙ্গেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, খাঁটি রোমান্টিক-প্রকাশবাদীর। প্রস্তার ব্যক্তিগত অমুভৃতি- প্রকাশ ব। স্রস্তার বিশিষ্ট ব্যক্তিসন্তার প্রকাশের কথা যেমন যদি-কিন্ত-হীন ঋজুতার সঙ্গে ঘোষণা করেন, অ-রোমান্টিক কোনো প্রকাশবাদীরে মূথে প্রস্তার ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের কথাটা কখনোই তেমন স্পষ্ট-উচ্চারিত নয়। রোমান্টিক-প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীক্রনাথের সমধ্যিতার একাবিক ক্ষত্র অনেকেরই নজরে পড়তে পারে। তিনি নিজে রোমান্টিক কবি। তাঁর শিল্পদর্শনে রোমান্টিকতার প্রভাবপাতের কথা বহুজনকথিত। সমধ্যিতার ক্ষত্র রয়েছে বলেই পার্থক্যের প্রশ্নটা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অ-রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীক্রনাথের মিলের ক্রেটা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অ-রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীক্রনাথের মিলের ক্রেটা এতই ক্ষীণ যে বর্তমান আলোচনায় তাঁদের প্রসঙ্গ অনায়াসে

s

বাদ দেওয়া থেতে পারে।

আর্ট কী প্রকাশ করে? রোমাণ্টিক-প্রকাশবাদীদের উত্তর হল— এক, আর্ট প্রস্তার অন্তর্ভূতিকে, প্রস্তার হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করে; ত্ই, আর্ট প্রস্তার ব্যক্তিহকে প্রকাশ করে। উত্তর ত্তি আসলে খ্ব আলাদা নয়। কেননা, অন্তর্ভূতিপ্রকাশের মধ্যে দিয়েও ব্যক্তিহই প্রকাশিত হয়, আবার ব্যক্তিহপ্রকাশের মধ্যেও অন্তর্ভূতিপ্রকাশ অন্তর্ভূতি— বিশেষত যদি ধরে নেওয়া যায় যে প্রস্তৃত্বের মুখ্যতম উপাদানই হল অন্তর্ভূতি।

সে যাই হোক, আপাতত আমাদের সামনে বিবেচ্য বিষয় হল তিনটি। এক, প্রকাশ কথাটার সঠিক তাংপর্য কী; তুই, অন্তভূতিপ্রকাশ বলতে ঠিক কী বোঝায়, এবং এ বিষয়ে প্রচলিত মত বা রোমাণ্টিক মতের সঙ্গের রবীন্দ্রনাথের মতের কতটুকু মিল; আর তৃতীয় হল আত্মপ্রকাশ কথাটা। এ কথাটার রোমাণ্টিক ব্যাখ্যাই বা কী, আর রবীন্দ্রনাথই বা এ কথাটাকে কী অর্থে গ্রহণ করেছেন।

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা দরকার। প্রকাশ কথাটার সঠিক অর্থ বা সঠিক তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন, আর্টের ক্ষেত্রেই কথাটার সম্পূর্ণ ছুই ধরণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এক, প্রক্রিয়া হিসাবে; আর দ্বিতীয় হল— প্রক্রিয়াবিশেষের ফল বা পরিণতি হিসাবে। প্রকাশক্রিয়া সে-ও প্রকাশ; আবার প্রকাশিত বস্ত তাকেও বলি প্রকাশ। যেমন আর্ট কথাটা। স্ক্রেনক্রিয়া বা ক্রিয়েটিভ প্রসেস সে-ও আর্ট; আবার শিল্পবস্ত (work of art, যাকে বলা হয় art-product বা artifact, য়েমন মূর্তি, চিত্র, কবিতা, নাটক)— সে-ও আর্ট। এ রকম বলাতে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কোনো দোষ নেই। দোষ শুধু ঘূটি ব্যাপারকে মিশিয়ে ফেলাতে। দোষ এই কথা ভূলে ষাওয়াতে য়ে, প্রক্রিয়া আর ফল এক নয়, সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রকাশবাদীরা যখন আর্টকে প্রকাশ বলেন, তখন কথাটা তাঁরা কোন্ দিক থেকে বলেন? এক সঙ্গে ছিদিক থেকেই। তাঁদের মতে স্ক্রমক্রিয়া ও প্রকাশক্রিয়া অভিন্ন, এবং প্রকাশক্রিয়ার মধ্যেই শিল্পবস্তুর শিল্পবেরও চাবিকাঠি। অর্থাৎ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া ও ফল তাঁদের কাছে বিশেষ আলাদা নয়।

এইখানেই মৃশকিল। ক্রিয়েটিভ প্রসেদ্টা একটা ঘটনা বা ঘটনা-পরপ্ররা। সেই ঘটনার থানিকটা সংঘটিত হচ্ছে বহির্জগতে শক্তি-চলাচলের মধ্যে, আর বাকিটা ঘটতে উপকরণ-রাজ্যে। ক্রিয়েটিভ প্রসেদ্ একটা স্থানকালসাপেক্ষ ব্যাপার, পাত্রসাপেক্ষ ব্যাপার। তা জাগতিক ঘটনা-পরপ্রার সঙ্গে কার্যকারণপ্রে গ্রথিত। তা চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী। শিল্পবস্ত কিস্তু মোটেই এ রকম নয়, তার শিল্পর সব রকমেই এর বিপরীত্ধর্মী। মানতেই হবে যে, স্জনক্রিয়া ও শিল্পবস্তু হবহু এক নয়, সম্পর্ক তাদের যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন।

এ কথা মানলে এ-ও মানতে হবে যে, শিল্পবস্তর পরিচয় স্বয়ং শিল্পবস্তই, শিল্পবিচার শিল্পবস্তরই বিচার। কবির কাজ যা-ই হোক না কেন, পাঠকের লক্ষ্য কবিতা। পাঠকের আস্বান্ত বিষয় কবির জীবনলগ্ন কোনো ঘটনা বা ঘটনা-পরস্পর। নয়, কোনো চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী জাগতিক ক্রিয়া নয়, অর্থাৎ স্ক্জনক্রিয়া নয়, পাঠকের আস্বান্ত বিষয় কবিতা। সমালোচকের বিচার্য বিষয়ও তাই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে— হজনক্রিয়া সম্পর্কে যে কথা প্রযোজ্য, শিল্পবস্তু সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। ঠিক যেমন শিল্পবস্তু সম্পর্কে যে কথা খাটে, হজনক্রিয়া সম্পর্কে সে কথা সম্পূর্ণ অবাস্তরও হতে পারে। শুক্তির ব্যাধি সম্পর্কে যে কথা প্রযোজ্য, মূক্তার মূল্য-নিরপণের ক্ষেত্রে সে কথা অবাস্তর। আবার, মূক্তার রূপগুণের প্রসংসা বাদ্যাই নির্ভেজাল নিষ্ঠরতা। অথচ শুক্তির যন্ত্রণাতেই নাকি মুক্তার জন্ম।

প্রজনের ঘটনাটি স্রস্টার নিজের বোধের কাছে কী রক্ম ঠেকছে না ঠেকছে সে একাস্তই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনো শিল্পীর কাছে যদি সত্যিই এমন প্রতিভাত হয় যে স্মজনক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশও ঘটছে, তাতে কারে। কিছু বলবার নেই। এই বাক্তিগত উপলব্ধির সাক্ষ্যকে অপর কেউ খণ্ডন বা সমর্থন কিছুই করতে পারেন না। ঠিক তেমনি, এই ব্যক্তিগত ধারণাকে সাধারণ স্ত্য হিসাবে গ্রহণ করারও কারো বাধ্যবাধকতা নেই।

তবু, তর্কস্থলে যদি তাকে সাধারণ সত্য বলে মেনেও নেওয়া যায়, শিল্পবস্তর শিল্পস্থক— তার উৎকর্ষঅন্থংকর্ষকে— তা স্পর্শ করে না। স্ক্রনক্রিয়ার সম্পর্কে যা-ই বলা হোক না কেন, ভোক্তাসাধারণের কাছে
তা প্রমাণ-অপ্রমাণের বাইরের ব্যাপার। শিল্পবস্তর শিল্প-সার্থকতার প্রথা সে প্রসঙ্গের উত্থাপন অবৈধ।
অর্থাৎ কিনা, যদি মেনেও নিই যে স্ক্রনক্রিয়া স্বত্যি স্বত্যিই স্রত্তার আত্মপ্রকাশ, তার দক্ষণ শিল্পবস্তুকেও
যে স্রত্তার আত্মপ্রকাশ বলে মানতে হবে, এমন কোনো ব্যধ্যবাধকতা জন্মায় না।

রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো দিক থেকে স্ক্জনকে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ-প্রক্রিয়া বলেই বর্ণনা করেছেন। এথানে রোমাণ্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর মিল সহজেই নজরে পড়বে, যদিও সে মিল কডটা গভীর সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। পরে যথাকালে সে প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের প্রবৃত্তও হতে হবে। এ মিল অবশ্র কেবল রোমাণ্টিকদের সঙ্গেই নম্ব, কেননা রোমাণ্টিকতার পরিধির বাইরেও এ রকম উক্তি প্রচূর শুনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এ তো গেল প্রকাশ-প্রক্রিয়া এবং স্ফন-প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ। রোমাণ্টিক প্রকাশবাদীরা কিন্তু এইখানে থামেন না। তাঁরা শিল্পবস্তুকেও প্রষ্টার আত্মপ্রকাশ বলে দাবি করেন। তাঁদের মতে আর্টের স্বরূপ-নির্ণন্থ সংজ্ঞা-নিরূপণ স্বই ওই আত্মপ্রকাশ দিয়ে। তাঁরা বলেন, প্রষ্টার আত্মপ্রকাশের তারতম্যই হল শিল্পবস্তুর

ভালোমন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। রবীন্দ্রনাথ তা বলেন না। এই পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ব।

রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু আত্মপ্রকাশ দিয়ে শিল্পবস্তুর স্বরূপ-নির্ণয় করেন নি, সংজ্ঞা-নির্ধারণ করেন নি। আত্মপ্রকাশের মাপকাঠি দিয়ে শিল্পবস্তুর মূল্যবিচারের কথা তিনি বলেন নি। স্রুষ্টা হিসাবে তাঁর নিজের কাছে আর্টের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং পরম মূল্য তুইই হয়তো আপন আত্মপ্রকাশের সার্থকতায়। কিন্তু এও তিনি জানেন যে, এ দৃষ্টি একান্তভাবেই স্রুষ্টার স্বগত দৃষ্টি। শিল্পবস্তুকে যে ভোক্তার দৃষ্টিতেও দেখা যায়— এবং সেই দেখাই যে 'পাবলিক' দেখা, অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে দেখা, এ কথা তিনি কখনো ভোলেন নি। মূল্যায়ন ব্যাপারটা যে আসলে ভোক্তা-ভূমিকারই ব্যাপার, এ কথাও তিনি সব সময় স্বরণ রেখেছেন।

এইখানেই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রধান অমিল।

রোমাণ্টিক প্রকাশবাদীদের মতবাদে প্রকাশ সম্পর্কে, অথবা বলা যেতে পারে স্রষ্টার অমুভৃতিপ্রকাশ ও আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে ডবল দাবি। স্বজনক্রিয়াও স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ, শিল্পবস্তুও তাই।— মূর্তি চিত্র কবিতা নাটক, তা রচয়িতারই অমুভৃতির প্রকাশ, রচয়িতারই নিগৃঢ় নিজত্বের অভিব্যক্তি, এবং সেই হিসাবেই তার মূল্য। পূর্বেই বলেছি, প্রথম দাবিটা খণ্ডন-সমর্থনের বাইরে। প্রশ্ন হল দ্বিতীয় দাবিটাকে নিয়ে। প্রস্তার অমুভৃতিপ্রকাশেই কি শিল্পবস্তুর শিল্পবের মাপকাঠি?

এ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে প্রকাশ কথাটিকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। বিশেষত ইংরেজি এক্স্প্রেশন কথাটিকে, প্রকাশ শব্দটিকে যার অন্থবাদ বলে আমরা সাধারণত মনে করে থাকি। পাশ্চাত্য এক্স্প্রেশনিস্টরা প্রকাশ বা এক্স্প্রেশন কথাটির দ্বারা ঠিক কী জিনিস বোঝাতে চান ?

এক্স্প্রেশন কথাটির বৃংপত্তিগত অর্থ হল টিপে বা চেপে বার করা (ex premo, press out)। যেমন করে রস বার করে, টিউব থেকে পেশ্চ বার করে। এ থেকে অর্জিত অর্থ হল, আস্তর-ব্যাপারকে বাইরে নিয়ে আসা, আস্তর-সত্যকে বাইরে রপ দেওয়। ব্যঞ্জনা থেকে বাড়তি অর্থ পাওয়া গেল— একটা -কিছুকে অপর-কিছু দিয়ে বৃঝিয়ে দেওয়া। ক্রমে— চিহ্ন, প্রতিনিধি, প্রতীক ইত্যাদি। দেশি প্রকাশ কথাটার মূল মানে হল বিশেষভাবে দীপ্তি পাওয়া।

কালক্রমে দেশি প্রকাশ এবং ইংরেজি এক্স্প্রেশন হয়েতেই অনেক নতুন অর্থের সংযোজনা ঘটেছে এবং দেশি প্রকাশ অনেকথানি পরিমাণে ইংরেজি এক্স্প্রেশনের প্রতিশব্দ বলে গণ্য হয়েছে। বর্তমানে এদের ব্যবহার বহু-বিচিত্র। স্থ্রের আলোতে বস্তর প্রকাশ, ছিন্নমেঘে স্থ্রের প্রকাশ, আবার— স্থ নিজে নিজেই নিজের প্রকাশ। সাহিত্যের এক-একটা এক্স্প্রেশন বলিষ্ঠ, এক-একটা এক্স্প্রেশন হর্বল; কোনোটা স্ক্রের, কোনোটা কুংসিত। অন্য দিকে, গণিতের বা লজিকের এক্স্প্রেশন যারা কিনা অত্যস্ত জটিল সম্পর্ককে প্রকাশ করতে পারে, তারা সব সময় অতিশয় নির্বিকার। সাদি হলে হাঁচির প্রকাশ হয়, আবার বিলি—
হাঁচিতে সাদির প্রকাশ। যেমন বলি, বসস্তরোগে দেহে গুটিকার প্রকাশ, আবার, গুটিকাতেই বসস্তের প্রকাশ। মৌনে সম্মতির প্রকাশ, পলায়নে ভীকতার প্রকাশ, আবার— স্বাক্ষরে সম্মতির প্রকাশ, ভোটে

ইচ্ছার প্রকাশ, বিশেষে সামান্তের প্রকাশ, রূপে অরূপের প্রকাশ, পেয়াদায় রাজশক্তির প্রকাশ,— ব্রহ্ম স্থপ্রকাশ। দেখা যাচ্ছে, সব রকম প্রকাশ এক নয়। কখনো তা চিহ্ন বা লক্ষণ, ক্থনো অনুমিত দিদ্ধান্ত, কখনো প্রতীক, কখনো বা নিছক রপ। প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পবস্তু ঠিক কোন্ অর্থে স্রন্তার অন্তভূতিকে বা স্রন্তার ব্যক্তিয়কে প্রকাশ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অমুভৃতিপ্রকাশ আর আত্মপ্রকাশ অঙ্গাঙ্গী। ও তুই প্রায় একই কথা, বিশেষত রোমান্টিক থিয়োরিতে। আত্মপ্রকাশের কথাটাকে নেপথ্যে রেখে, কাজের স্থবিধার জন্ম আপাতত অমুভৃতিপ্রকাশকে অবলম্বন করেই আমরা আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হব। অর্থাং, 'শিল্পবস্তু অমুভৃতির প্রকাশ'— এ কথা প্রকাশবাদীরা কী অর্থে বলেন, এখন সেইটেই আমাদের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয়।

প্রকাশবাদীরা বার বার বলেছেন, শিল্পবস্ত অমুভূতির চিহ্ন, লক্ষণ বা 'সিপ্প্টম' নয়। প্রকাশের এ অর্থ এখানে অচল। চিহ্ন থেকে ঘেভাবে চিহ্নিতকে অমুগান করা হয়, অনুভূতি শিল্পবস্তুতে সে রক্ষ অমুগানের ব্যাপার নয়। অমুভূতি শিল্পবস্তুতে প্রত্যক্ষগোচর।

প্রকাশকে এথানে প্রতীক অর্থে গ্রহণ কর। যায় কি ? শিল্পবস্ত কি স্রায়ার পতাকা যেমন রাষ্ট্রশক্তির অথবা নাম যেমন নামীর প্রতীক ? প্রকাশবাদীদের এতেও আপত্তি। কেননা, এথানেও সেই প্রত্যক্ষগোচরতার প্রশ্ন ওঠে। 'সিম্বল্'এ যদি 'সিম্বলাইজ্ড' সাক্ষাংভাবে উপস্থিত না থাকে, তা হলে আর্টকে সিম্বল্-ই বা বলা যায় কী ভাবে ?

প্রকাশবাদীরা অন্তর্ভির সাক্ষাং-উপস্থিতি চান। দেখতে হবে, এখানে সাক্ষাং-উপস্থিতি মানেটা কী। জলের নলে যে জল থাকে, কলের মুখ খুলে দিলে সেই জলেরই প্রকাশ হয়। এই হল সাক্ষাং-উপস্থিতি। নিম্পেষিত দ্রাক্ষা থেকে যে নির্যাসের প্রকাশ, সে সাক্ষাংভাবেই উপস্থিত। আগ্নেমিগিরির অভ্যন্তরে যে লাভা অদৃশ্য ছিল, হবহু সেই লাভাই তার আধারকে শৃত্য করে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেও নিঃসংশয়ে সাক্ষাং। কবির হৃদয়-ভাগুরে যে অন্তর্ভুতিটি সংগুপ্ত ছিল, হবহু সেই অন্তর্ভুতিটিই কি কবির হৃদয়-ভাগুর থেকে সশরীরে নির্গত হয়ে দৃশ্যমান্ত্রপে বাইরে এসে দাঁড়ায়—উক্ত হৃদয়-ভাগুরকে খালি করে দিয়ে পূ এবং বাইরে এসেই 'কাব্য' উপাধি অর্জন করে ?

এ কথা মানা কঠিন। অন্ত্ৰুতি জ্বিনিসটা অশ্বীরী, আর্ট শরীরী। অন্ত্ৰুতি কণস্থায়ী, আর্ট নিত্য। অন্ত্ৰুতি চঞ্চল, আর্ট স্থির। অন্ত্ৰুতি ব্যক্তিবদ্ধ, আর্ট সর্বজনবেগু। কবির হৃদয়স্থিত অন্ত্ৰুতি আর বাইরে প্রকাশিত শিল্পবস্থ, এ তুয়ের মধ্যে চরিত্রগত ব্যবধান তুস্তর। তৎসব্বেও কি বলব, ওরা হুবহু এক ? কোন্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে এদের একত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারছি ?

আর যদি তর্কস্থলে মেনেই নিই যে, এরা হুবহু এক— কবি-হাদ্যের অন্তুভূতি আর সর্বজন-আস্বাদ্য শিল্পবস্তু যথার্থ ই অভিন্ন, তা হলেই কি সব সমস্থা মিটে যায় ? তা নেটে না। কেননা, সে ক্ষেত্রে স্রষ্টার ভূমিকা— তাঁর প্রতিভা কল্পনাশক্তি এ-সব একদম অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্রষ্টার কাজ রইল কতটুকু ? অন্তুভিকে ঢেলে দেওয়া ? কাঁচ। অন্তুভূতিকে সরাসরি উন্সিরণ করে দিতে পারলেই তা আর্ট হয়ে গেল ?

কোনো কোনো রোমাণ্টিক লেখক অবশ্য এই রকম ঢেলে দেবার কথাই বলেছেন। সেই-যে বায়রন বলেছিলেন, কবিত। হচ্ছে "the lava of the imagination whose eruption prevents an earthquake", এ হল অনেকটা সেই জাতের কথা। মানতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্ষ্টি কথাটা এখানে একেবারেই মানায় না। তা ছাড়া, এই রকম একটা জৈব-স্তরের ব্যাপারকেই কি তা হলে প্রকাশ বলে মানতে হবে ? থাঁটি প্রকাশবাদীরা এই রকম একটা স্থুল মতবাদকে কথনোই সমর্থন করতে পারেন না। এমন কোনো মতই তাঁরা পোষণ করতে পারেন না, যাতে কল্পনাশক্তি ও কবিপ্রতিভার অম্প্রমাত্র মর্যাদাহানি ঘটে।

তবে কি শিল্পবস্ত অন্তর্ভূতিকে প্রকাশ করে নিজে অন্তর্ভূতির বাহক হয়ে? অর্থাৎ এই কি বলব যে, শিল্পবস্ত অন্তর্ভূতি-মন্ত্রিত, অন্তর্ভূতি-সিক্ত অথবা অন্তর্ভূতি-সমন্ত্রিত? কিন্তু কথাটার অর্থ কী দাঁড়াল? শিল্পবস্ত একটা জিনিস, আর অন্তর্ভূতি আর-একটা জিনিস? এ ছই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে? শিল্পবস্ত নিজেই সম্পূর্ণ, অন্তর্ভূতি একটা বাহ্ন সংযোজন মাত্র? তা ছাড়া, অন্তর্ভূতির মত মনোলোকের বাসিন্দা, সে কী করে গিয়ে একটা বাহ্ন-বস্তর সঙ্গে অন্বিত হয়? ব্যক্তির মনেই যার অধিষ্ঠান, বস্তর দেহে সে কী করে অধিষ্ঠিত হয়, তা বোঝা কঠিন। পিরামিড কিংবা তাজমহল সামনে কোনো দর্শক না থাকলেও কি একা একাই অন্তর্ভূতিতে টস্টস করতে থাকে? কাব্যগ্রন্থ কি পাঠক-নিরপেক্ষভাবেই অন্তর্ভূতিতে শিক্ত হয়ে থাকে?

যার কাছে প্রকাশ হচ্ছে, তাকে ছাড়া প্রকাশ কথাটা অর্থহীন, তা সে প্রকাশ বলতে যা-ই বুঝি না কেন। অরুভূতিপ্রকাশ বললেও এর ব্যতিক্রম হবে না। প্রকাশিতব্য অরুভূতির অধিষ্ঠান হল প্রষ্ঠার মন। প্রকাশিত বস্তুটি যদি অরুভূতিই হয়, অথবা যদি অন্নভূতি-সমন্বিতও হয়, তো সেই অন্নভূতিরও একটা অধিষ্ঠান-ভূমি চাই। ভোক্তার মনই সেই অধিষ্ঠান-ভূমি, শিল্পবস্তু নিজে নয়। প্রকাশের প্রশ্নে ভোক্তাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

রোমান্টিক লেখকেরা অনেক সময় আর্টের প্রশ্নে ভোক্তার ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার চেষ্টা করে থাকেন। শিল্পবিচারের থিয়োরিকে তাঁরা পুরোপুরিই স্রষ্টা-কেন্দ্রিক রাখতে চান। স্রষ্টার অমুভূতি কতটা গভীর ব্যাপক ও তীর, এবং শিল্পবস্তুতে তা কতটা যথাযথ প্রকাশিত হয়েছে, তারই মানদণ্ডে তাঁরা শিল্পের ম্ল্যবিচার করতে চান। এ ক্ষেত্রে, শিল্পবস্তুতে স্রষ্টার অমুভূতিকে (বা তার কোনো নিঃসংশয় রূপান্তরকে) সাক্ষাংভাবে পাওয়া একেবারে অবশ্র-প্রয়োজনীয়। নচেং শিল্পবিচারে ভোক্তার অমুভূতিকে কিছুতেই বাদ দিয়ে চলা সম্ভব হয় না।

কিন্তু এর, অর্থাৎ ভোক্তাকে বাদ দেওয়ার, ভীষণ একটা অস্থবিধা আছে। সমালোচকের পক্ষে শ্রপ্তার অমুভূতিকে সরাসরি জানতে পারার কোনো উপায়ই নেই। শ্রপ্তার অমুভূতিকে মাপার উপায়টা কী? সমালোচকের সামনে আছে কাব্য, কবি নয়। কবির অমুভূতিকে জানলে তাই দিয়ে কাব্যে-প্রকাশিত অমুভূতিকে হয়তো যাচাই করা যায়। অন্ত দিকে, কাব্যে-প্রকাশিত অমুভূতির সঠিক হদিশ পেলে, তাই থেকে কবির অন্তরের অমুভূতি সম্পর্কে অমুমানও হয়তো একটা করা চলে। কিন্তু তুটো ক্রিয়াকে এক সঙ্গে জড়ানো যায় না। যেমন তৃজন দরিদ্র লোক পরস্পরের কাছ থেকে ধার করে ধনী হয়ে উঠতে পারে না। কাব্য থেকে কবির অমুভূতিকে অমুমান করে নিয়ে, তার পর সেই অমুমিত অমুভূতি দিয়েই আবার কাব্যে-প্রকাশিত অমুভূতির যথাযথতা বিচার করব, তা হয় না। শিল্প-বিচারকে একান্তভাবে শ্রপ্তা-কেন্দ্রিক করলে প্রকাশবাদী শিল্পতর এই ভ্রান্তিচক্র কিছুতে এড়াতে পারে না।

ভোক্তার কথা বলতেই হয়। কাজে-কাজেই কমিউনিকেশনের কথাও এসে পড়ে। বলতে হয়, প্রকাশ ও কমিউনিকেশন অচ্ছেগ্য। অথবা বলতে হয়, কমিউনিকেশনই প্রকাশ। প্রকাশিতব্য অমুভূতি স্রষ্ঠার মনে, প্রকাশিত অমুভূতি ভোক্তার মনে। শিল্পবস্তর কাজ হল, এক মন থেকে অপর মনে অমুভূতিকে পৌছে দেওয়া। অমুভূতির থেয়া-পারাপার করে দেওয়া— অমুভূতির সংবহন বা সংক্রমণ। প্রকাশবাদীরা বেশিরভাগ সেই কথাই বলেন।

এই সংবহন বা কমিউনিকেশন ব্যাপারটাকে একটু বুঝে দেখা দরকার। এখানে সংবাহিত হচ্ছে কী বস্তু ? রপে নয়, ধরনি নয়, স্পর্শ নয়, অর্থ নয়— এরা শিল্পবস্তরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্থতরাং বাহন মাত্র। এদের কাঁধে চড়ে যা সংবাহিত হচ্ছে তা হল অমুভৃতি। ডাকগাড়ির কাঁধে চড়ে চিঠি প্রেরকের হাত থেকে প্রাপকের হাতে সংবাহিত হয়, টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে এক প্রাস্তের ধরনি অহা প্রাস্তে সংবাহিত হয়, নলের মাধ্যমে এক চৌবাচ্চার জল অহা চৌবাচ্চায় সংবাহিত হতে পারে— অমুভৃতির সংবহন ঠিক সেই রকম একটা ব্যাপার কি ? অমুভৃতি তার বাসস্থান পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে পার্টের কি ? এবং সেই বাস্তব্যাগী অমুভৃতির পক্ষে অপর-একটা মনের মধ্যে চুকে পড়া এবং পুনর্বাসনলাভ করা সম্ভব কি ?

এর অসন্তাব্যতার কথা অন্তভ্তির সাক্ষাং-উপস্থিতির প্রসঙ্গে পূর্বেই কিছুটা আলোচিত হয়েছে। প্রস্তার অন্তভ্তি একটা বিশিষ্ট মনের স্থনিদিষ্ট অন্তভ্তি, ভোক্তার সংখ্যা অনিদিষ্ট। প্রস্তার অন্তভ্তি সীমাবদ্ধ, শিল্পবস্তার আবেদন (অন্তভ্তি উদ্রেক করার ক্ষমতা) দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়। তা ছাড়া, অন্তভ্তি জিনিসটা এমনই একান্তভাবে ব্যক্তিগত, তা অন্তভ্বকারীর জীবনেতিহাসের এমনই অচ্ছেত্য অঙ্গ যে তাকে সেখান থেকে উপড়ে নিলে তা আর অন্তভ্তিই থাকে না। আসলে, অন্তভ্তি দেওয়াও যায় না, নেওয়াও যায় না। স্বতরাং আক্ষরিক অর্থে সংবহন এ ক্ষেত্রে অচল। একই অন্তভ্তি মন থেকে মনাস্তরে যাতায়াত করে বেড়ায় না। অন্তভ্তির অধিষ্ঠান-ভূমি যথন পৃথক, তথন অন্তভ্তিও পৃথক।

প্রকাশবাদীরা বলতে পারেন, আক্ষরিক অর্থে অভিন্ন না হয় না-ই হল, সম্পূর্ণ অন্থরপ তো হতে পারে ? প্রস্তার মনের মধ্যে যে-অন্থভৃতিটা রয়েছে, শিল্পবস্তুর মধ্যস্থতায় ভোক্তার মনেও অবিকল অন্থর্কপ অন্থভূতি তো জাগ্রত হতে পারে ? অনুরূপ অন্থভূতির উদ্রেকই কমিউনিকেশন, তারই নাম প্রকাশ।

কিন্তু অবিকল অন্তর্মণ হওয়াই কি সম্ভব ? ছটি মন যথন পৃথক, যে সম্পূর্ণ পৃথক জীবনেতিহাস ছটিতে এই অন্তর্ভূতি ছটি অচ্ছেন্তভাবে সংবদ্ধ হয়ে আছে সেই জীবনেতিহাস ছটি যথন পরস্পরের অবিকল অন্তর্মপ নয়, তথন অন্তর্ভূতি ছটির মধ্যে যতই আনুরূপ্য থাক-না কেন, পার্থক্যও থাকতে বাধ্য।

আরো একটা মৃশকিল আছে। এই থিয়ারি অন্থলারে স্রান্থা ও ভোক্তা উভয়ের অন্থভূতির আন্থরণারে উপরেই শিরবস্তার শিরম্ব নির্ভর করছে— এইখানেই তার ভালোমন্দের মাপকাঠি। কিন্তু অন্থভূতি ঘূটি যে আদৌ অন্থরপ তা জানব কী করে? ঘুটো অন্থভূতিকে পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে নেবার তো কোনো উপায় নেই। অন্থমান প কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে সিন্ধান্ত করব ? তা ছাড়া, শিরম্বত্তর শিরম্ব সম্পর্কে বোধ কি আমাদের অমন্থমানলন্ধ সিন্ধান্ত, না, সাক্ষাং বোধ প স্রান্থী এবং ভোক্তা ছজনে পরম্পরের কাছে জিক্তাসাবাদ করেও পরম্পরের অন্থভূতির মিল বা অমিল সম্পর্কে কোনে। মীমাংস। করে নিতে পারবেন না। কেননা বৃদ্ধিগ্রাহ্থ বা আটপৌরে বর্ণনা দিয়ে নিজের অন্থভূতির যথার্থ স্বরূপটি অপরকে বৃন্ধিয়ে দেওয়া যায় না। তা নাকি একমাত্র আট দিয়েই পারা যায়। অর্থাং, একটা শির্মান্তর শিরম্ব সম্পর্কে স্রার্যার জবানবন্দী চাইলে, তিনি বড়জোর আর-একটা শিরম্বন্ত আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু, এথানে তো আটকে বোঝা নিয়েই প্রায়। একটা আটের আটের আরের বৃন্ধতে যদি আর-একটা আটের প্রয়োজন হয়, তা হলে অন্তহীন আট-পরম্বারা দিয়েও ক্রন্থনা মীমাংসায় উপনীত হতে পারব না।

রোমাণ্টিক প্রকাশবাদী অন্থভূতিপ্রকাশ কথাটিকে যে অর্থে বা যে যে অর্থে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তার কোনোটিই সম্পূর্গ সম্ভোষজনক নয়। এই-সব বিকল্প ব্যাখ্যার প্রভোকটিই সমস্ভাসমূল। লক্ষ্ণীয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ এর কোনো ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেন নি। কমিউনিকেশন ব্যাপারটাকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু অন্থভূতির কমিউনিকেশনকেই তিনি প্রকাশ আখ্যা দেন নি, এবং তাই দিয়েই তিনি সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণের কথা বলেন নি।

প্রকাশের প্রসঙ্গের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন রূপের কথা। রূপই প্রকাশ। যে রূপ স্থাপই, স্থনির্দিষ্ট, অবিসংবাদিত। যে রূপ স্থনিশ্চিত এবং স্থপ্রত্যক্ষ। কিন্তু সে রূপ কার ? অসুভূতির ?

অমুভৃতিক রূপায়ণ— আট সম্পর্কে একথাটা অনেকেই বলেন বটে। আর্টের ক্ষেত্রে রূপায়ণ কথাটা হয়তো একটুও অসংগত নয়, কিন্তু সে কি শুধু অমুভৃতিরই রূপায়ণ ? অথবা, সে কি আদৌ অমুভৃতির রূপায়ণ ?

বিশুদ্ধ অন্তর্ভূতি একটি অবচ্ছিন্ন কর্মসন্তা— নিছক আাব্ ক্রাক্শন। তার রূপ নেই, আকার নেই, অবয়ব নেই। ঘটনার আশ্রা ব্যতিরেকে সে একটি মরীচিকা মাত্র। নিরালম্ব অন্তর্ভূতি এতই মিথ্যাময় যে তার রূপায়ণের প্রশ্নই ওঠে না। ঘটনায়-আশ্রিত অন্তর্ভূতিই সত্য অন্তর্ভূতি, জীবনে-বিশ্বত অন্তর্ভূতিই রূপ-সমন্বিত অন্তর্ভূতি। আসলে, রূপ জীবনেরই। তাই রূপায়ণও জীবনেরই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবনই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ বলতে তিনি 'বিষয়ের প্রকাশ'কেই ব্ঝেছেন, নিছক অন্তর্ভূতিপ্রকাশকে নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি সাহিত্যে 'ভাবপ্রকাশে'র কথা আদে বলেন নি ? ভাবপ্রকাশই কি অফুভতিপ্রকাশ নয় ?

ভাবপ্রকাশের কথা রবীন্দ্রনাথ অবশ্বই বলেছেন। বলেছেন বটে, কিন্তু মোটেই রোমান্টিক অর্থে নয়, মোটেই প্রচলিত অর্থে নয়। 'ভাব' এবং 'অমুক্তব' ছটো কথাকেই তিনি ব্যবহার করেছেন রূৎপত্তিগত অর্থে। ওয়ার্ডয়ার্থ য়খন বলেন, প্রকৃত কবিতা হচ্ছে "the spontaneous overflow of powerful feelings", অথবা মিল্ য়খন বলেন যে কবিতা আর কিছুই নয়, সে হল "the expression or utteringforth of feeling", তখন 'ফীলিং' বলতে তাঁরা য়া বোঝেন, রবীন্দ্রনাথ ভাব বা অমুকৃতি বলতে মোটেই তা বোঝেন না। সাহিত্যতব প্রবন্ধে ('সাহিত্যের পথে') তিনি বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন, "অমুভব মানেই হওয়া"; বলেছেন, "বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন স্পষ্টিলীলায় উদ্বেল হয়।"

এখানে এই 'বাহিরের সন্তা' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ করবার মত। বাইরের সন্তার সঙ্গের নিব্দের সন্তাকে যুক্ত করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার নামই অন্তভৃতি। বাইরের সন্তার অভিঘাতেই 'মন স্বষ্টিলীলায় উন্বেল হয়'। অর্থাৎ স্বষ্টীর অপরিহার্য শর্ভই হল বাইরের সন্তা, এবং অন্তভ্তির মধ্যেই সেই বাইরের সন্তা উপস্থিত। রাবীক্রিক অর্থে ভাব বা অনুভৃতির প্রকাশ হল— জগৎ-সত্যের মধ্যে দিয়ে আয়-সত্যের এবং আয়-সত্যের মধ্যে দিয়ে জগৎ-সত্যের রূপায়ন। নিহ্নক ব্যক্তিগত ফীলিংএর রূপায়ন নয়।

সংস্কৃত আলংকারিকেরাও ভাবপ্রকাশের কথা বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাঁরা ফীলিংএর

কথাই বৃদ্ধি বলতে চান। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে য়ে, সচরাচর আমরা যাকে ভাব বা অন্তর্ভুতি বলি (ইংরেজিতে যাকে ফালিং বা ইনোশন বলা হয়), সংস্কৃত আলংকারিকেরা ঠিক-ঠিক সেই বস্তুকে প্রকাশ করার কথা নােটেই বলেন নি। ফালিং সব সময়ই ব্যক্তিগত, কিন্তু অলংকারশায়ের 'ভাব' ব্যক্তিগত ভাব নয়। অর্থাৎ কাব্যে-প্রকাশিত ভাব নােটেই কবির নিজম্ব ফালিং নয়। কাব্যের ভাব কবিরও নিজের নয়, পাঠকেরও নিজের নয়। অভিনব গুপ্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন য়ে, ক্রোঞ্চের শোকে বাল্মীকির মনে য়ে-বেদনা পরিপূর্ণকুভোচ্ছলনবং উচ্ছলিত হয়ে কাব্যম্বপ্রাপ্ত হল তা লােকিক শোক থেকে ভিন্ন, তা আস্বাত্যমানতাপ্রাপ্ত করণ-রস। মুনির দিক থেকে তা স্বচিত্তর্ত্তির আস্বাদন, পাঠকের দিক থেকেও তাই। 'রামায়ণ' শোকের কাব্য, কিন্তু সে শোক লােকিক শোক নয়। এবং শোক মােটেই বাল্মীকির নিজের নয় ('ন তু মুনেং শোক ইতি মন্তব্যম্'— অভিনবগুপ্ত)। 'শকুন্তলা'-নাটকে শৃঙ্গার-রস আছে, কিন্তু রতি-ভাব কালিদাসের নিজের নয়। কাব্যের ভাব— কি কবি কি পাঠক, কারােই নিজের নয়, আবার কারাে কাছেই তা সম্পূর্ণভাবে পরেরও নয়। বিশ্বনাথ বলেছেন, 'পরস্থ ন পরস্থেতি মমেতি ন মেনেতি চ।'

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে 'সাধারণীকরণ'এর উপর অনেকেই খুব জোর দিয়েছেন। পুরোপুরি না হোক, এই তব্বের মূল ভাবটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনেও অমুপস্থিত নয়। তিনি বলেছেন, আর্টের কাজই হল ভাবকে সকলের করে দেওয়া। সাহিত্যের ভাব শুধু বিশিষ্টই নয়, তা সর্বজনীনও বটে।

যাকে 'সাধারণীকরণ' বলি, তার একটা ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক ভিত্তভূমির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন। সমাজবদ্ধ মান্ত্র্য একটি সর্বগত উৎস থেকে প্রতিনিয়ত প্রাণরস মনোরস আহরণ করে চলেছে। সে দিক থেকে, যাকে একান্ত্রই ব্যক্তিগত ভাব বলে মনে করি তারও একটা সামাজিক পরিচয় আছে, সর্বজনীন সত্তা আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, রচনা যদিও লেখকেরই, ভাব কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়। ভাব সমাজের সম্পত্তি, মান্ত্রের ইতিহাসের সম্পত্তি— 'সম্মিলিত মানবের রহৎ মন'-এর সম্পত্তি।

"মাস্থ্যের সাহিত্যে ষে-একটা ভাবের স্বষ্টি চলিতেছে তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহং"—
'সাহিত্যস্টি', সাহিত্য। 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে ( সাহিত্য ) তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "ভাব সাধারণ
মান্থ্যের। · · সাধারণের জ্ঞিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়। সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে
সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।" সাহিত্যের ভাব বিশিষ্ট এবং মূর্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত নয়।
"ভাব · · মন্থ্যাসাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া
তুলিবার উপায়রচনাই লেখকের কীর্তি"।— 'সাহিত্যের সামগ্রী', সাহিত্য।

একটা জিনিস এথানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রোমাণ্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের ঝোঁক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-প্রকাশের দিকে, অতি-বিশেষীকরণের দিকে। বর্তীন্দ্রনাথ বিশিষ্টতার কথা বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, কিন্তু অতি-বিশেষীকরণের ঝোঁকটা তার নেই। নেই বলেই, রোমাণ্টিক শিল্পভাবনার প্রচুর স্থত্তকে আত্মসাৎ করেও, রোমাণ্টিকতার তত্ত্বগত পরিণামকে তিনি অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন।

> রোমাণ্টিকতার অন্ততম পুরোহিত নোভালিসের একটি উক্তি এথানে শারণ করা যেতে পারে: "The more personal, local, peculiar, of its own time, a poem is, the nearer it stands to the centre of poetry."

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশেষভাবে স্ক্রমক্রিয়ার প্রশক্ষেই রবীক্রনাথ স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের কথাটা উথাপন করেছেন। এও বলা হয়েছে যে, কথাটি যেহেতু ক্রিয়েটিভ প্রসেসের ক্ষেত্রের, সেই হেতু শির্মবিচারকে তা সরাসরি স্পর্শ করে না।

শুধু তাই নয়। স্ক্লাক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আত্মপ্রকাশ ব্যাপারটাতে রোমাণ্টিক প্রকাশবাদীদের সঙ্গেরবীক্রনাথের মিল খুঁজে পাওয়া ছন্ধর।

সত্যিই কি রবীক্রনাথ আয়প্রকাশক্রিয়া আর স্ক্রনক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে করেন? আত্ম-প্রকাশমাত্রই কি তাঁর মতে স্ক্রন? আয়প্রকাশ কথাটাকে যদি প্রচলিত অর্থে বা রোমান্টিক অর্থে ধরি, তা হলে এ কথা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না।

সমস্ত রকম ক্রিয়াতেই কর্তার কিছু-না-কিছু 'আয়প্রকাশ' ঘটে থাকে, ঘটতে বাধ্য। তার প্রত্যেকটিই স্কল নয়, প্রত্যেকটিই আর্ট নয়। যেথানে কেবল আয়প্রকাশের জয়ই আয়প্রকাশ, যেথানে আয়প্রকাশ ভির অয় লক্ষ্য নেই, মাত্র সেইথানেই বলতে পারি— স্কল। যেথানে আয়প্রকাশ সার্থক, অবারিত। কথাটাকে উল্টো করেও বলা য়য়। একমাত্র স্প্রকার ক্লেতেই আয়প্রকাশ সার্থক ও অবারিত। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই সার্থক আয়প্রকাশের সব থেকে বড় বাবাই হল আমাদের অহংবোধ। অহং-এর দেওয়ালগুলি না ভাঙা পর্যন্ত আয়ার প্রকাশ সম্ভব হয় না। স্কলন বলতে রবীন্দ্রনাথ শুধু নির্মাণই বোঝেন না উৎসর্জনও বোঝেন। এ হল অহং-এর উৎসর্জন। তাইতেই আয়লাভ। স্প্রনের ক্লেত্রেই এই আয়লাভ সার্থক ও অবারিত।

স্তম প্রক্রিয়া এই অর্থেই আত্মপ্রকাশ-প্রক্রিয়া। প্রচলিত আত্মপ্রদর্শন অর্থে নয়, আত্মসিদ্ধি অর্থে। তার মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিথের সঙ্গে প্রস্তা যোগযুক্ত। যেখানে কিনা রোমান্টিক আত্মপ্রকাশ— অহং-এর প্রকাশ।

উনবিংশ শতকের রোমাণ্টিক কবিদের সঙ্গে স্রান্তা রবীন্দ্রনাথের মনের স্থগভীর মিল অনেকেই লক্ষ করেছেন। এ মিল যে অত্যস্ত স্পষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কাব্য সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে-সব মস্তব্য করেছেন তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক কাব্য প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) তিনি উক্ত কবিদের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন যে, তাঁদের কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণই হল ব্যক্তিগত খুশির দৌড়া। বলেছেন—

"তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখেছিলেন, জগংটা হয়েছিল তাঁদের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও কচি সেই বিশ্বকে যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ডস্বার্থের জগং ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডস্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক।"

উদ্ধৃতিটিতে ওই যে 'বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে' দেখার কথা এবং 'বিশ্বকে মানবিক ও মানসিক' করার কথা আছে, যা সব কালের সব কবিই করে থাকেন, ওইটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যতবের দ্বারাও সমর্থিত। কিন্তু জ্বগংটাকে 'মানবিক ও মানসিক' করা এক কথা আর জ্বগংটাকে ব্যক্তিগত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কাব্যের জ্বগংকে 'বিশেষ কবির মনোগত' করে তোলা, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা', এ জিনিসকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ বলে গণ্য করেন নি। ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে, এই রকম একটা 'ব্যক্তিগত খুশির দৌড়' এবং সেই সঙ্গে একটা 'বিষয়ীর আত্মতা'-মূলক মতবাদ যে তংকালের সাহিত্যে অনিবার্য ছিল— এমন-কি প্রয়োজনীয়ও ছিল, সে কথা তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এ বস্তু তাঁর সমর্থন পায় নি। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের রোমাণ্টিক কবিদের রচনার ইন্দ্রজালশক্তির তারিফ করেছেন, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্যোহকে অকুঠচিত্তে সমর্থন করেছেন, কিন্তু বিদ্যোহের উন্মাদনায় তাঁদের শিল্পভাবনার যে একটা আতিশয় ও অপরিণতমনস্ক ভাবের সঞ্চার হয়েছে, এ কথাও তিনি বিনা ছিগায় ঘোষণা করেছেন।

ব্যক্তিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। কিন্তু রোমান্টিকদের দ্বারা আদৃত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ( অর্থাৎ ব্যক্তিতন্ত্রবাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ) রবীন্দ্রনাথ-কথিত ব্যক্তিত্বের যোগ কম। বহুধা-বিভক্ত সমাজ শিল্পীর মধ্যে যে একাকিন্ধ-বোধের জন্ম দেয়, প্রতিকৃল পরিবেশ প্রষ্ঠার মনে সময়বিশেষে যে আত্মাভিমান জাগিয়ে তোলে, যে ব্যক্তিত্বের মর্মন্থলে অহমিকার সিংহাসন মাথা তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যক্তিত্বের কথা বলেন নি। রবীন্দ্রনাথ 'পার্সোনালিটির' কথা বলেছেন, কিন্তু রোমান্টিকদের মত কোনো ক্ষীতকায় অহং-কে নিয়ে— নিজে রোমান্টিক হয়েও কীট্স যাকে ঠাট্টা করে বলেছেন "egotistical sublime"— সেই জাতীয় কোনো বিশ্বগ্রাসী আমি'কে নিয়ে তাঁর পার্সোনালিটি-তব্ব গড়ে ওঠে নি।'

স্রস্তার আত্মপ্রকাশ যে আসলে মানবপ্রক্বতিরই আত্মপ্রকাশ তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছেন—

"লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং বাহিরের সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাপ্রে প্রীতিপ্রে এবং নিগৃঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সমিলন হয়, এই সমিলনের ফলেই সাহিত্যে নৃতন নৃতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি তৃইই সম্বন্ধ হয়ে আছে, নইলে ক্থনোই জীবস্ত প্রষ্টি হতে পারে না"।
— 'মানবপ্রকাশ,' সাহিত্য।

এথানে যে লেথকের আত্মপ্রকৃতির কথা বলা হয়েছে, ত। আসলে বৃহৎ মানবপ্রকৃতিরই অঙ্গীভূত। সেই কথাটা আরো পরিন্ধার করার জন্ম ওই চিঠিতেই তিনি যোগ করে দিয়েছেন—

"আমার মনে হচ্ছে, আমার প্রথম চিঠিতে লেখকেরই নিজন্ব-প্রকাশের উপর এতটা ঝোঁক দিয়ে-ছিলুম যে সেইটেই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য এই রকম বৃঝিয়ে গেছে। আমার বলা উচিত ছিল, লেখকের নিজন নয়, মন্থ্যন্ত প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল)।

• লেখক উপলক্ষ মাত্র, মান্থমই উদ্দেশ্য।"

সম্মিলিত মানব্যনই নিজেকে প্রকাশ করে। লেখক সেই মানব-মহাসমগ্রতার একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। স্ফজনের নিভ্ত লীলাক্ষেত্রে, যেখানে স্রষ্টাকে আমরা একাকী এবং একেখর মনে করি, সেখানেও তিনি একাকী নন, একেখর নন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

১ ব্লোমান্টিসিন্ট সাহিত্যতত্ত্বের অহাতম প্রধান প্রবন্ধা ফ্রে. শ্লেগেলের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "It is precisely individuality that is original and eternal thing in men", এবং সেই কারণে "The cultivation of this individuality, as one's highest vocation, would be a divine egoism"।

"লেখককে আমরা যথন অত্যস্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সম্বন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া ওঠে; তখন মনে করি গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে স্বাষ্টি করিতেছে।"

—'সাহিতস্তি', সাহিত্য

অগ্যত্র

"যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র না হইয়াছে সেখানে ভাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে।"

—'বিশ্বসাহিত্য', সাহিত্য

পুনশ্চ

"সিমিলিত মানবের বৃহৎ মন্, মনের নিগৃঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মাসনস্টে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে।" — 'সাহিত্যপ্রত', সাহিত্য স্ক্রমাক্রিয়ায় প্রস্তাকে উপলক্ষ করে সমগ্র মানবতারই আত্মপ্রকাশ ঘটে। রবীক্রনাথ তাকেই বলেছেন— মানবপ্রকাশ।

দেখা যাচ্ছে, স্বষ্ট শিল্পবস্তুটি যা-ই প্রকাশ করুক-না কেন, রবীন্দ্রনাথের মতে স্ক্রনক্রিয়া মানবমনেরই আত্মপ্রকাশক্রিয়া। এ মাহুষ কোনো অমূর্ত ভাবপদার্থ নয়। এ মাহুষ বাস্তব মাহুষ, ইতিহাসের মাহুষ, মানবসমাজ ও মানবসংসারের মাহুষ--- রক্তমাংসের মাহুষ।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ক্ষেত্রবিশেষে রবীক্সনাথ আর-এক রক্ষমের মান্ত্র্যের কথাও বলেছেন। ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে প্রত্যেক মান্ত্র্যের মধ্যে একটি 'উদ্বৃত্ত' সত্তা— একটি লীলাময় সত্তা— বিরাজমান। তার স্থান জীবন-সংগ্রামের উর্দ্ধে, অনেকটা যেন ইতিহাসেরও উর্দ্ধে। সেই লীলাময় আনন্দময় মান্ত্রটিই মান্ত্রের মধ্যেকার স্প্টিক্তা-মান্ত্রয়। স্কুনলীলায় তারই আত্মপ্রকাশ।

এই হুই ধরণের উক্তির মধ্যে কোন্টি অধিকতর পরিমাণে রবীক্র-শিল্পদর্শনসম্মত, রবীক্রনাথ এদের মধ্যে কোনো সমন্বয়সাধন করতে পেরেছেন কি না, অথবা এদের মধ্যে সতি্যকারের কোনো পরস্পার-বিরোধিতা আছে কি না, বর্তমানে সে আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব না। আমাদের মূল আলোচ্য স্ষ্টিপ্রক্রিয়া নয়। আমাদের মূল আলোচ্য হল শিল্পবন্ত, তার স্বরূপ, তার মূল্যায়ন।

অর্থাৎ স্প্রক্তিয়াতে যারই প্রকাশ ঘটুক-না কেন, স্প্রতিত (বা শিল্পবস্তুতে) কী প্রকাশিত হয়, শিল্পবস্তু কী প্রকাশ করে বা কাকে প্রকাশ করে, বর্তমানে সেইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

দিক যে এখানে হুটো, এবং দিক হুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা, তা রবীক্রনাথ নিজেই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বজনক্রিয়ায় স্প্রিকর্তার দিকটাই আসল। আর-একটা দিক ভোক্রার। সে দিকটাতে স্প্রেই (অর্থাৎ শিল্পবস্তুই ) আসল কথা। তিনি বলেছেন (যাত্রী, রচনাবলী ১৯।৪৪৩), "স্প্রিকর্তার দিকে বিশেষর প্রতিভাষ। সেটা হচ্ছে দৃষ্টির বিশেষর, অমুভূতির বিশেষর, রচনার বিশেষর নিয়ে।" আর স্প্রের দিকে ? "স্প্রের দিকে বিশেষর এই তো আছে ক্যারেক্টার।" আর, হুটো দিককে নিলিয়ে ছবিটাকে যদি পূর্ণাক করতে চাই, তা হলে? "করপকারের রচনাতেও করতা ব্যক্তিটি আপন প্রতিভার স্বরূপ দিয়ে আপন স্থাইর রূপটিকে ত্রন্থা ব্যক্তিটির কাছে স্থানিদিন্ত করে দেয়।" অর্থাৎ, ত্রন্থার ত্রন্থার প্রত্তুতার, কিন্তু ভোক্তার লক্ষ্য স্থাইর রূপ— ক্যারেক্টার। সেইখানেই শিল্পবস্তুর শিল্পর।

'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে ( সাহিত্য ) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যের বিষয় মানবছদয় ও মানবচরিত্র।" কথাটাকে ব্যাখ্যা করে তিনি আরো বলেছেন, "বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মান্তবের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।"

বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্র নিয়ে যে বৃহৎ বিশ্বজ্ঞগৎ, মান্তব্যের কাছে তা আপন হৃদয়ে-প্রতিফলিত উপলব্ধিতে-বিশ্বত মানবিক বিশ্ব। সাহিত্যে মানুষ ভাষা দিয়ে সেই মানববিশ্বেরই চিত্র রচনা করে। সাহিত্য এই মানববিশ্বেরই রূপকে প্রকাশ করে।

স্ঞ্জনক্রিরায় যেমন মানবমনের আত্মপ্রকাশ, স্বষ্ট শিল্পবস্তুতেও তেমনি মানবমন ও মানববিশ্বই প্রকাশিত হয়। তাই প্রসেগ এবং প্রভাক্ট এই হু'রকম অর্থে ই সাহিত্যকে ললিতকলাকে মানবপ্রকাশ বলা চলে। কিন্তু হুটো অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের আলোচ্য শেষেরটা।

বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে— জগৎ ও জীবনের মাঝখানেই মান্ত্র্য মান্ত্র্য। তাই 'নিছক-মান্ত্র্য' বলে কোনে। নিন্ধাশিত অবচ্ছিন্ন ভাবপদার্থ নম্ম, জগৎ ও জীবনই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য তাকেই ব্যক্ত করে, তাকেই রূপ দেয়।

বিষয়ের ব্যক্ততাই যে সাহিত্যের আসল কথা, এটা রবীক্সনাথ থুব জোর দিয়েই বলেছেন। তিনি বলেছেন, সাহিত্যবিষয়কে তার নিজের রূপে ব্যক্ত হতে হবে। এই ব্যক্ত রূপকেই তিনি বলেছেন 'ব্যক্তি'। 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য-স্মালোচনা হল 'মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে'। ব্যাখ্যা করে আরো বলেছেন—

"এগানে ব্যক্তি শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপর জাের দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষজের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। ব্যক্তিরপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউ বা স্থাপ্টে। সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মামুষ নয়, বিশ্বের যে-কোনো পদার্থ ই সাহিত্যে স্থাপ্টে তাই ব্যক্তি, জীবজন্ত গাছপালা নদী পর্বত সমুদ্র ভালাে জিনিস মন্দ জিনিস বস্তুর জিনিস ভাবের জিনিস সমস্তই ব্যক্তি।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, স্থাইর (শিল্পবস্তর) দিকের আসল কথাই হল ক্যারেক্টার। ব্যক্তিই ক্যারেক্টার। রূপের ব্যক্ততাই আসল কথা। 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য বিষয়ের এই ব্যক্ত রূপের মূল্যবিচারই প্রকৃত সাহিত্য-বিচার। রূপের এই যে ব্যক্ততা, এরই নাম প্রকাশ। এই দিক থেকেই তিনি বলেছেন, "সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ"।

ওই প্রবন্ধেই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে তিনি এইভাবে বুঝিয়েছেন—

"চৈনচিত্র-বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে, তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেছে, কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিস্থটি দেখো, যদি রূপ-ব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তা হলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলকভঞ্জন হয়ে গেল।"

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথ বার বার 'বিষয়ের নিজস্ব' বা 'বিষয়ের আত্মতা'-র কথা বলেছেন। বিষয়ের নিজস্ব রূপ—এইটেই যদি শেষ কথা হয়, তা হলে, আর্ট নিজের বাইরে অপর কোনো সম্ভার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, এ কথা বলার কোনো অর্থ হয়

কি? নিজ্ञই যেখানে আসল কথা, সেখানে রূপের সম্পূর্ণতার জন্ম সে নিশ্চয়ই অপর কারে। মুখাপেক্ষী নয়। তা যদি হয়, রূপ যদি য়য়ংসম্পূর্ণ ই হয়, তা হলে আর্টকে সত্য হতে হবে, এই দাবির মূল্য কী? শিল্পবস্ত জগৎ ও জীবনকে প্রকাশ করে, না, নিজেকেই প্রকাশ করে ?

দেখতে হবে, নিজেকে প্রকাশ করা অর্থ কী? 'নিছক নিজত্ব' কথাটার অর্থ স্পান্ট নয়। 'নিজত্ব' প্রত্যেক জিনিসেরই আছে। 'নিছক-নিজত্ব'-কে চরম ধরলে, স্থুসাহিত্য, কুসাহিত্য, অ-সাহিত্য— এদের মধ্যে কোনো তফাত করার উপায় থাকে না। যা ব্যর্থ, যা অপ-সাহিত্য কিংবা যা পুরোপুরি অ-সাহিত্য, কেউই আপন নিজত্বকে লুকিয়ে রাখে না, সকলেই নির্ভুলভাবে আপন নিজত্বকে প্রকাশ করে। নিজত্ব থাকা সত্তেও, নিজত্বকে প্রকাশ করা সত্তেও কোনোটা আট, কোনোটা নয়। নিছক নিজত্ব নয়, আরো একটা-কিছু আছে, যা দিয়ে বুঝতে পারি, কোনটা আট কোনটা আট নয়।

শিল্পবস্তর সামগ্রিক কোনো নিজস্ব নয়, রহস্তময় কোনো অনির্বচনীয় আত্মতা নয়, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিষয়ের আত্মতার কথা, বিষয়ের ব্যক্ত রূপের কথা— বলেছেন সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তির কথা। এরা 'কেউ বা স্থালাষ্ট্র, কেউ বা অম্পন্ত'। এইখানেই ব্যক্ততার মাপকাঠি। রূপটা স্থালাষ্ট্র প্রপ্রত্যক্ষ স্থানিন্টিত হওয়া চাই। যাকে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই। "রূপের ম্পন্ততায় যে স্থাপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান। বিষরক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে স্থালার বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে"—( যাত্রী, রচনাবলী-১৯৪৪৪-৫)। সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইংরেজিতে থাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হল তাই, যাকে মারুষ আপন অস্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্থীকার করতে বাধ্য।"

এই বাধ্যতা কিসের ? উপলন্ধির। উপলন্ধিতে এমন কোনো মাপকাঠি, এমন কোনো আদর্শ তা হলে নিশ্চয়ই আছে যার দর্জণ আমরা কখনো মানতে বাধ্য হই, কখনো হই না। · · "মন যাকে বলে এই তো নিশ্চিত দেখল্ম"— সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা। · · এই যে নিশ্চিতি, এর ভিত্তি কী ? মন কখন বলে নিশ্চিত দেখলাম ? এই নিশ্চিতি-বোধ নিশ্চয়ই মনের খেয়ালের স্প্রিনয় ?

মনের সত্য-বোধই এই নিশ্চিতির ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, সাহিত্যের বিষয় মান্ত্র্য, সাহিত্যের বিষয় জগৎ ও জীবন। কিন্তু জীবনের নিজেরই তো রূপ আছে— বহু-বিচিত্র রূপ-সম্ভার। "জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশে মান্ত্র্যকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে" — 'সাহিত্যের মূল্য', সাহিত্যের স্বরূপ। গভীরভাবে অস্থ্যাবন করে দেখলে এই কথাই মনে হয় যে, জীবনের এই রূপই আমাদের সত্য-বোধের ভিত্তি। আমাদের মন তাকেই স্বীকার করে নেয়, তাকেই নিশ্চিতরূপে জানে, যাকে সে সত্য রূপেও জানে।

সাহিত্যে 'রূপ' আর 'সত্যতা' অবিচ্ছেন্ত। রূপের মধ্যেই সত্য ব্যক্তিত্ব অর্জন করে, সত্যকে অবলম্বন করেই রূপ নিশ্চিতি পায়। সাহিত্য যে-রূপকে প্রকাশ করে তা আসলে জগৎ ও জীবনেরই রূপ। সেইজন্মেই সে-রূপের আর-এক নাম সত্য— truth। জীবনের প্রত্যক্ষতা সঞ্চারিত হয় বলেই সাহিত্যের বিষয় এমন স্থপ্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। স্থপ্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্যই যুগপৎ truth এবং beauty।

"জীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আঁক। হয়েছে যে-সব ছবি তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল দেশে সকল কালে মান্থযের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে। সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায়, কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউ-বা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ-বা মহৎ ভীমের মতো, দ্রোপদীর মতো— আশ্চর্য মান্থযের অমর কীর্তি জীবনের চির-সাক্ষরিত।" — গাহিত্যের চিত্রবিভাগ', সাহিত্যের বল্পণ

'জীবনের চির-স্বাক্ষরিত'— আশা করি এই কথাটাই যথেষ্ট।

এ-মতবাদকে 'অন্নকরণবাদ' নামে চিহ্নিত করলে নিশ্চয়ই ভূল করা হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ('সাহিত্যের সামগ্রী', সাহিত্য), "তাহা আবিন্ধার নহে, অন্নকরণ নহে, তাহা স্বাষ্টি।" বাস্তবের হুবহু অন্নকরণের কথা তিনি কখনোই বলেন নি; সে প্রশ্নই ওঠে না। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই আমাদের চলবে যে, অন্নকরণবাদের মর্মগত তত্ত্বটি যে সত্যনিষ্ঠার দিকে যে রিয়ালিজ্মের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব তার প্রতি খুব বিমুখ নয়।

#### নোবেল পুরস্কার

## ইভো আন্তিচ

#### চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬১ সালের নোবেল পুরস্কার মুরোপের এক স্বল্প-পরিচিত গোষ্ঠীর একটি সাহিত্যকে অকস্মাৎ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মুগোস্লাভ লেখক ইভো আদ্রিচ (Ivo Andrie)। বলকান অঞ্চলের আর কোনো সাহিত্যের এ সৌভাগ্য এখনো পর্যস্ত হয় নি। আদ্রিচের সম্মানে মুগোস্লাভিয়া গৌরবান্বিত হয়েছে,— এটা শুধু কথার কথা নয়। মুগোস্লাভিয়ার ইতিহাস ও মর্মবাণী তাঁর রচনার বিষয়বস্ত। আদ্রিচের রচনা থেকে মুগোস্লাভ জীবন বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। স্থতরাং আদ্রিচের সম্মানের অংশ মুগোস্লাভিয়ারও প্রাপ্য।

স্কৃতিশ আকাদেনি আন্তিচকে পুরস্কৃত করেছেন "for the epic force with which he has depicted themes of human destinies drawn from the history of his country." সাধারণভাবে সমগ্র রচনাবলীর জন্ম পুরস্কার দেওয়া হলেও স্কৃতিশ আকাদেনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন 'দি ব্রিজ অন দি ভিনা' উপতাসটির।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর বোসনিয়ার অন্তর্গত ট্রাভনিকের নিকটবর্তী ছোট গ্রাম ডক্-এ আন্দ্রিচ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তিনি ছিলেন স্বল্প মজুরীর কারিগর। স্থতরাং মাত্র ত্'বছর বয়সে যখন পিতার মৃত্যু হল তখন তাঁর মা চরম সংকটে পড়লেন। এই সংকট এড়াবার জন্ম তাঁকে ভিসেগার্ডে চলে আসতে হল। আন্দ্রিচের ছেলেবেলা এথানেই কেটেছে। পরবর্তী জীবনে আন্দ্রিচ ভিসোগার্ডের ইতিহাস ও পরিবেশকে চিরম্মরণীয় করেছেন 'দি বিজ্ঞ অন দি ড্রিনা' উপক্যাসে।

প্রাদেশিক রাজধানী সারাজেভাের মাধ্যমিক বিভালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্ম আন্ত্রিচ জাথেব, ভিয়েনা, ক্রাকাভাে, গ্রাৎস প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল দর্শনশাস্ত্র। ১৯২৩ খ্রীষ্টান্দে আন্ত্রিচ গ্রাৎস বিশ্ববিভালয় থেকে ভক্টরেট ভিগ্রি লাভ করেন।

আন্দ্রিচ শিক্ষাজীবনে বাধা পেয়েছিলেন। যুগোপ্লাভিয়ার স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর অফ্রিয়ান কর্তৃপক্ষ তাঁকে কারাক্ষম করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি মৃক্তি পান। যুগোপ্লাভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে ১৯১৮ সালে।

যৌবনে আন্দ্রিচের জীবনে ছটি ধারার প্রভাব দেখা যায়। একটি রাজনীতির, অন্তটি সাহিত্যের।
যখন আঠারো বছরের তরুণ তখন থেকেই তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ যুগোল্লাভিয়ার প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য
পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। পরাধীনতার বেদনা অনেক যুগোল্লাভ তরুণের মতো আন্দ্রিচের
জীবন ও সাহিত্য -সাধনাকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। সক্রিয়ভাবে তিনি রাজ্বনৈতিক আন্দোলনে যোগ
দিতেও দ্বিধা করেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা সমাপ্ত করে আজিচ রোম, ব্থারেন্ট, মাদ্রিদ, জেনিভা প্রভৃতি স্থানের

যুগোপ্লাভ দ্তাবাদে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় তিনি ছিলেন জার্মানীতে যুগোপ্লাভিয়ার দৃত। বেলগ্রেড-এ প্রথম জার্মান বোমা পড়বার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আন্দ্রিচ বার্লিন থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন।

জেলের জীবন হয়তো এক দিক থেকে আন্দ্রিচের মঙ্গলের কারণ হয়েছিল। কারণ জেলের নিঃসঙ্গ দিনগুলি তিনি সাহিত্য চর্চা করে কাটিয়েছেন। জেলে যতদিন ছিলেন ততদিন কবিতা লিখেছেন— অধিকাংশই গল্প কবিতা। যুগোপ্লাভ সাহিত্যে গল্প কবিতা প্রবর্তনের ক্বতিত্ব আন্দ্রিচের। তাঁর বন্দীজীবনের রচনাগুলি 'এক্স পণ্টো' এবং 'আনরেফ' নামে যথাক্রমে ১৯১৮ ও ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা হিসাবে এদের মূল্য হয়তো খুব বেশি নয়; কবি আন্দ্রিচকে আজ তাঁর দেশের লোকেই ভূলতে বসেছে। কিন্তু আন্দ্রিচের জীবনদর্শন সম্যক্ষপে উপলব্ধি করবার জল্প এই কবিতাগুলির বিশেষ মূল্য আছে। জীবনে এত তৃঃখ কেন, এই প্রশ্ন বন্দী তক্ষণকে ব্যাকুল করেছিল। যৌবনারভের এই প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়েছেন অনেক পরে,— তাঁর উপলাসের মধ্যে।

জেল থেকে বেরিয়ে আন্ত্রিচ কাব্যচর্চা ত্যাগ করে গগু রচনা আরম্ভ করেন। সরকারী চাকরির নানাবিধ দায়িত্বের মধ্যেও তিনি নিয়মিত গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্ব ১৯৩২ সালে শেষ হয়েছে বলা যেতে পারে। এই পর্বে যুগোল্লাভ সাহিত্যে তাঁর দান তিনটি: গল্প কবিতার প্রবর্তন, সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এবং কতকগুলি অনবন্ধ ছোট গল্পরচর্না। ছোট গল্পের কয়েকটি সংকলন বের হবার পর তিনি লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর আন্ত্রিচ উপক্যাস লিখতে শুরু করেন। যুদ্ধের অনিশ্চয়তা এবং ভয়াবহ পরিবেশ তাঁর সাহিত্যসাধনায় বিদ্ধ ঘটাতে পারে নি। রাজধানীর লোক যথন বোমার আতঙ্কে শহর ত্যাগ করে যাবার জন্ম ব্যগ্র তথন আন্ত্রিচ একাস্ত নির্বিকার চিত্তে উপন্যাস লিখেছেন। এক বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কেন যাচ্ছ না ?

আদ্রিচ উত্তর দিয়েছিলেন, আমি জানালা দিয়ে পলায়নপর নর-নারীর মিছিলের দিকে চেয়ে থাকি; বেশ লাগে। ওরা কিছু বাঁচাবার জন্ম পালাছে— স্ত্রী, সন্তান, মূল্যবান সম্পত্তি। নিজের জীবন ছাড়া বাঁচাবার মতো আমার কিছু নেই; শুধু নিজের জীবন রক্ষা করবার জন্ম পালানো মন্থ্যজের অবমাননা ছাড়া কিছু নয়।

আদ্রিচ বিয়ে করেছেন ১৯৫৯ সালে; তাঁর বয়স তথন সাতষ্টি।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে আন্দ্রিচের তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে ছু'টি—
Bosnian Story ও The Bridge on the Drina— ইংরেজিতে অন্থবাদ হয়েছে। অন্থবাদের
মাধ্যমে আন্দ্রিচের নাম গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বিশেষরূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

নোবেল কমিটি যে-সব গুণের উল্লেখ করে ডক্টর আন্দ্রিচকে পুরস্কৃত করেছেন উপরোক্ত উপন্তাস ত্'টির মধ্যে তাদের সব ক'টিই বর্তমান। বর্তমানের সংকীর্ণতার মধ্যে আমরা থণ্ডিত। ইতিহাসের বিস্তৃতির মধ্যে মান্থবের মৃক্তি। তাই আন্দ্রিচ সমকালীন জীবনের সমস্তা ও যন্ত্রণার কথা উপন্তাসের বিষয়বস্তু না করে ইতিহাসের ধারার মধ্যে চিরকালীন মান্থবের সন্ধান করেছেন। মানবজীবনের যে অংশটুকু শাশ্বত, ইতিহাসের ভাগুরে সেই অংশটুকু সঞ্চিত থাকে। চিরস্তনকে উপলব্ধি করলে বর্তমান জীবনের জটিলতা

ইভো আন্দ্রিচ ২১৩

ও যম্বণা থেকে উর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয়। শিল্পী হিসাবে আন্দ্রিচ তু'টি মহাযুদ্ধের নিকট ঋণী। কেননা, যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর দৃষ্টি বর্তমান থেকে অতীতের দিকে ফিরিয়েছে।

১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সালের ট্রাভনিকের জীবন ও ইতিহাস 'বোসনিয়ান স্টোরির' বিষয়বস্তা। ট্রাভনিক বোসনিয়ার রাজধানী। ঐ সময় অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের দৃত ছিলেন এই শহরে। সাত বছর যাবং তুই দৃতের মধ্যে প্রাধান্ত লাভের জন্ত ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলেছে; এই বিরোধ এবং এঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপন্তাসের বড় আকর্ষণ। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনের স্লখ-ত্বংথ এবং বোসনিয়ার ঐতিহাসিক পটভূমিকার গুরুত্বও কাহিনীতে কম নয়।

'বোসনিয়ান ফোরি' শুধু আন্ধিকের দিক থেকে বিচার করলে উপগ্রাস হিসাবে হয়তো স্বীক্বতিলাভ করবে। কিন্তু 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনায়' উপগ্রাসের অনেক লক্ষণই অনুপস্থিত। আদ্রিচ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি নিজেই একে সাধারণ উপগ্রাস হিসাবে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেছেন। তার মতে 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' হল 'ক্রনিক্ল' বা ঐতিহাসিক কাহিনী।

গল্পরসে সব চেয়ে বেশি সমুদ্ধ বোধ হয় আল্রিচের 'মিস এশ্ব' বা 'অজানিতা'। নায়িকা রাইকা ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। অর্থ ভালোবেসে সে মান্ত্যকে দূরে ঠেলে দিয়েছে; ভুলেছে প্রেম, বন্ধুত্ব এবং সকল সহজ্ব মানবীয় সম্পর্ক। তার কেবল সন্দেহ হৃদয়ের সম্পর্ক স্বীকার করলে সঞ্চিত অর্থের ভাগুরের দিকে লোলুপ হাত প্রসারিত হবে।

কিন্তু 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' এপিক-গুণে এবং জীবনদর্শনের গভারতায় আন্তিচের শ্রেষ্ঠ রচনা। ড্রিনা নদী বোসনিয়া ও সার্বিয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। প্রায় চার শ বছর পূর্বে ভিসেগার্ড শহরের নিকটে একটি পাথরের পূল তৈরি করা হল। নদীর ছই তীরের মধ্যে স্থাপিত হল নিবিড় সম্পর্ক। কাহিনার শুরু হয়েছে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর একদল খ্রীন্টান বালককে বোসনিয়া থেকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের স্থলতানের নিকট উপস্থিত করা হয়েছিল। এই বন্দী বালকদের বোসনিয়া পাঠিয়েছে স্থলতানের কর হিসাবে। এই দলের একটি বালক কালক্রমে স্থলতানের খুব প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে। মহম্মদ পাশা সকোলি নামে সে পৃথিবার সর্বত্র পরিচিত। মহম্মদ পাশা একদিন স্বপ্নে আদেশ পেল যে ড্রিনা ননীর উপর একটি পাথরের পূল তৈরি করে দিলে অনেক বছর যাবং ব্কের যন্ধণায় যে কষ্ট হচ্ছে তা দূর হয়ে যাবে। পূল তৈরি হল মহম্মদ পাশার টাকায়। শহরের নর-নারীর জীবন পূলের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তে লাগল ধীরে ধীরে। পুলের নীচে দিয়ে বয়ে যায় জলের প্রোত, উপর দিয়ে চলে মান্থবের প্রোত। এদেরই মধ্যে কয়েকটি চরিত্রকে আন্ত্রিচ জীবস্ত করে তুলেছেন অল্ল কয়েকটি কথায়। মিছিলের মূখের মত এরা কিছুক্ষণের জন্ত দেখা দিয়ে হারিয়ে যায়; পূর্ণতর করবার জন্ত লেখক এদের ধরে রাখেন নি।

ষে পরিবারের উপর মহম্ম পাশা পুল দেখাগুনার দায়িত্ব দিয়েছিল তার শেষ বংশধর আলিহোজ্ঞার এই পুলের স্থায়িত্ব সধ্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। পারিবারিক ঐতিহ্ন থেকেই সে পেয়েছে বিখাসের দৃঢ়তা। কিন্তু প্রথম-মহাযুদ্ধের শুক্ততেই কামানের গোলার আঘাতে যখন পুল ভেঙে পড়ল তখন বিখাসভঙ্গের আঘাত সহ্ন করা সম্ভব হল না তার পক্ষে। বৃদ্ধ আলিহোজা বাড়ি ফেরার পথে মুখ থ্বড়ে পড়ে প্রাণ হারাল।

আত্মসচেতনতা এবং গভীর তৃঃধবাদের দারা আন্দ্রিচের প্রথম পর্বের রচনা চিহ্নিত। এর কারণ ছিল।
দরিদ্র পরিবারে জন্মাবধি আন্দ্রিচিকে নানা তৃঃধ-কপ্ত সহ করতে হয়েছে। মাত্র হু বহুর বয়ুসে পিতৃহীন হওয়ায়

ষতদিন পর্যন্ত উপার্জনক্ষম হতে পারেন নি ততদিন পর্যন্ত তাঁর দারিন্দ্রের জালা থেকে মৃক্তি পাবার উপায় ছিল না। উপযুক্ত থাতের অভাবে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল এবং ত্রিশ বছর পর্যন্ত নান। রোগে ভূগেছেন। যৌবনের কতকগুলি অমূল্য বংসর কারাগারের অন্তরালে কাটাতে হয়েছে বলেও আন্ত্রিচের মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এই হঃখবাদ দৃঢ়তর করতে সহায়তা করেছে কির্কেগারের রচনা, জেলে যা ছিল আন্তিচের একমাত্র সঙ্গা। তাই 'এক্স পন্টো'তে আন্তিচ লিখেছেন: "There is no truth but one: pain; no reality but suffering; pain and suffering in every drop of water, every blade of grass, every facet of a crystal, every sound of the living voice, in sleep and in waking, in life, before life, and perhaps also after life."

সমকালীন জীবনে এই সর্বব্যাপী বেদনার জালা তীব্রতর। ইতিহাসে জালা নেই। তাই আদ্রিচ বর্তমানকে এড়িয়ে ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরে বিচরণ করতে ভালোবাসেন। ইতিহাস-প্রীতির আরও একটি কারণ কাছে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-জীবনের শাখত সত্যের উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। জীবন-যন্ত্রণা অনেকটা লঘু হতে পারে যদি ইতিহাসের শিক্ষা থেকে ব্যুতে পারি—"evils have always been, and every one in its time seemed the greatest; but life is indestructible, and its ravages, from any wider perspective of time, are as short as a little, unpleasant dream."

'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'র আন্তিচের গভীর মানবিকতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনের তিক্ততা আর নেই। আন্তিচ এথানে জীবনধারার নিরাসক্ত দর্শক। এথন তিনি মান্ত্র্য সম্বন্ধে আস্থাবান। আলিহোজার জীবনের চরম আঘাত এসেছিল মান্ত্র্যের পরিবর্তে পুলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবার ফলে।

ভগবানের শুভেজ্ঞা সম্বন্ধেও আন্দ্রিচ আম্থানীল হয়েছেন। ড্রিনা নদীর পুল ভেঙেছে বলে হতাশ হবার কিছু নেই। কারণ, if they destroy here, then somewhere else someone else is building. If God had abandoned this unlucky town on the Drina, he had surely not abandoned the whole world that was beneath the skies."

নদী এবং পুল 'দি ব্রিক্ষ অন দি ড্রিনা'য় বিশেষরপে প্রাধান্তলাভ করলেও আদ্রিচ তাঁর অনেক রচনায় এই জ্টিকে প্রতীক হিসাবে বারবার ব্যবহার করেছেন। নদী ইতিহাসের জটিল ধারার প্রতীক; পুল নিঃসঙ্গ আত্মার অন্তের সঙ্গে যোগস্থাপনের আকাজ্জার প্রতীক।

আন্দ্রিচ শিল্পী হিসাবে একাস্ত সচেতন। প্রত্যেকটি শব্দ অনেক চিন্তার পর তিনি প্রয়োগ করেন। শোনা যায়, 'অভিশপ্ত অঙ্গন' নামে একটি বড় গল্পের চরম রূপ দিতে তাঁর লেগেছে ত্রিশ বছর। আটাত্তর পৃষ্ঠার এই রচনাটির জন্ত তিনি হ'শ পৃষ্ঠার নোট ও থসড়া লিখেছেন।

আদ্রিচের প্রধান হটি উপস্থানের কোনো চরিত্রই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে নায়কের স্থান অধিকার করতে পারে নি । কারণ কাহিনীর প্রকৃত নায়ক ইতিহাস। ইতিহাসের ছনিবার স্রোতের মুখে আদ্রিচের পাত্র-পাত্রীরা নিরুপায়; নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। ইতিহাসের ক্রীড়নক এই-সব নর-নারীর বেদনাকুর নিরুপায় জীবনের চিত্র আদ্রিচ এঁকেছেন গভীর মমতার সঙ্গে।



ইভো আক্রিচ



দাঁগা-জন প্যাৰ্দ

# मँग-अन भार्म

# শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

১৯৬০ ঐপ্রিলে সাহিত্যে নোবেশ পুরস্কার পেয়েছেন ফরাসি কবি স্যান্তন প্যার্গ Saint-John Perse, এই নাম তাঁর কবি-পরিচয়ের ছদ্মনাম। কর্মক্ষেত্রে রাজনীতি-সম্পূত জীবনে তাঁর নাম ছিল Alexis St. Léger Léger বা সংক্ষেপে Alexis Léger। প্যার্গ কী গুণের কবি তাঁর কাব্য-প্রকৃতির কী বৈশিষ্ট্য তা আলোচন। করবার পূর্বে তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনীর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক।

ওয়েন্ট ইন্ডিজে এক দ্বীপপুঞ্জ গুয়ান্লুপ (Guadeloupe)। এখানে প্যার্গ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১৫শ মে। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্ন ধরে প্যার্গের পিত। হয়েছিলেন আইনজীবী। তাঁর মা বে-বংশের ছহিতা তাঁরা কয় পুরুষ ধরে প্র্যান্টার্গ এবং নৌ-কর্মচারী। এককালে তাঁর হুদ্র-আত্মীন্বরা ছিলেন খোদ করাসিদেশের ব্রগোঞ (Bourgogne) এবং নরমানির (Normandie) অধিবাসী। প্যার্শের বাল্যাশিক্ষা কিন্তু ওয়েন্ট ইন্ডিজের স্থানীয় বিভালয়ে। ইন্থুল থেকে অবকাশ পেলেই তিনি গিয়ে হাজির হতেন নিজেদের পৈত্রিক চাষবাসের জমিতে— এই রক্ষের হুযোগে তাঁর হাতেখড়ি নৌ-চালনায় এবং অত্যারোহণে।

এগারো বছর বয়সের বালক প্যার্গ প্রথম ফরাসিদেশে পদার্পণ করলেন ১৮৯৮ খুন্টাব্দে। পো'র ( Pau ) বিস্থালয়ে প্রথম পাঠ- ব্যাকরণের আদিকাণ্ড - তাঁর আরম্ভ হল। এখানে অবস্থানকালে তাঁর পরিচয় হর ভালেরী লারবো-র (Valéry Larbaud) দকে, নিবিড় অন্তরকতা জন্ম ক্রান্সিদ যা-ম'র (Francis Jammes) সঙ্গে। এই শেষোক্ত অন্তর্গের সাহচর্যে তিনি পরে ফরাসিদেশের বাস্ক অঞ্চল (pays basque ) পর্যটন করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং এক বছর শিক্ষার পর ফরাসি-হিম্পানী সীমান্তে কেল্লা পোর্তালোতে প্রেরিত হন। বৎসরাস্তে তিনি আবার ফিরে আসেন বর্দো-য় ( Bordeaux )— অসমাপ্ত বিভাচর্চার জের টানতে। স্বাইনের অলিগলি, বিজ্ঞানের অমুসন্ধিৎসা, সাহিত্যকলার ইম্রজাল- সবেরই দিকে তাঁর সমান প্রবল আকর্ষণ। সমূচ্চ গ্রীক চিন্তা তাঁর প্রিয়, মানসিক বিকার-ব্যাধি-সমস্তা তাঁর প্রিয়, আবার প্রিয় বিষয় তাঁর অসিযুদ্ধ (escrime বা fencing)। অধ্যয়নে যেমন তাঁর উত্তম, তেমনি ছুটি পেলে সমান উৎসাহে ছুটে যান ভূতত্ত্বের আহ্বানে, পর্বতারোহণের জন্ত পিরেনিজের শৈলশিখরে। এর পর এক সময় এল নির্বাচন করবার; পারদর্শিতা অর্জনের জন্ম বিষয়-সংকোচের — তিনি মনোনীত করলেন আইন এবং রাজনীতিবিজ্ঞান। ১৯০৮ থেকে ১৯১৩-র মধ্যে আইন অধ্যয়নের ফাঁকে তিনি ঘুরে দেখে এলেন স্পেন এবং জর্মনী। এরকম এক অল্পস্থায়ী ইংলগু-প্রবাসকালে স্থনামধন্ত ঔপজাসিক জোসেফ কনরাভের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বদেশে এসে বৈদেশিক দপ্তরে তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। এ পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত থাকতে হয় ১৯২১ পর্যস্ত। প্রাপ্ত হুযোগের সদ্মবহার করে প্যার্স দর্শন থাকে নি। চাকুরির কেত্তে পররাষ্ট্র দপ্তরে ক্রমে তিনি সর্বোচ্চ পদে উরীত হয়েছিলেন। ১৯৪০ এটাবে মতানৈক্যের ব্যক্ত তিনি চাকুরি ত্যাগ করেন। জুন মাসে ক্রান্স ত্যাগ করে ইংলতে গিয়ে উপস্থিত হন।

শেখান থেকে ১৪ই জুলাই ওয়াশিংটনে গিয়ে পৌছান। সেই বংসরই ভিশী সরকার (Vichy Government) তাঁর দেশীয় নাগরিক অধিকার বাতিল করেন। ১৯৪১ গ্রীন্টাব্দে তিনি ওয়াশিংটনে স্থায়ী বাসিনা হন। এই সময়ে বরাবরের মত তিনি রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেন।

১৯৫৯ সালে তাঁর সৌভাগ্য হল ছটি পুরস্কার লাভ করবার— এক, দ্বিবাংসরিক কবি-গভার অভিনন্দন, আর তার ছই মাস পরে আঁড্রে মালরো-র হাত থেকে Grand prix national।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশের মাটিতে বাসকালীন প্রকাশ হল, তাঁর Chronique বা ইতিবৃত্ত— ফরাসির কবি তথন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে বন্দিত হলেন উদার ভুবনে বিশের কবিরূপে।

প্যার্দের গ্রন্থাবলী কালক্রম অনুসারে এই : Eloges (প্রশংসা ) ১৯১১, Anabase (অভিযান ) ১৯২৪, Exil (নির্বাসন ) ১৯৪২, Vents (হাওয়া ) ১৯৪৬, Amers (দল্মাত্রীর দিগ্দর্শক ) ১৯৫৭, Chronique (ইভিরুম্ভ ) ১৯৬৬।

প্যার্গের কাব্যের প্রধান আকর্ষণ ও লক্ষণীয় উপাদান হল বিস্তার। বস্তুত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোর্ত্তির একটি মূল বা মৃথ্য ধারাই ব্যাপকতা প্রসার, একটা সার্বভৌম পদবী ও বিশ্বগত সত্য আবিদ্ধার করা; সাহিত্যেও ভাবে অন্থভবে একটা বিশ্বব্যাপকতাতে পৌছবার প্রয়াস আছে, কাব্যের ভাষায় স্থূলত তা আধুনিক এলিয়টে জলস্করপে দেখা দিয়েছে। এলিয়টে বহু ভাষার সংমিশ্রণ এক পৃথিবীতে নান। মহাদেশের মত— পৃথিবী এক হলেও দেশাস্তরের সীমারেখাগুলি প্রত্যক্ষগোচর। দেখানে তাদের নানান্থের হার্মনি উচ্চকিত কন্ট্রাস্টের মধ্যে বাঁধা। প্যার্স তাঁর কৌতৃহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন বহু বিচিত্র বিষয়ের উপর, সভ্যতার অপ্রতিহন্দী মালিক শ্বেতকায়দের সঙ্গে তথাকথিত অসভ্য প্রত্যস্তবাসী রুক্ষকায়দের উপর, চিস্তারাজ্যে বিবিধ বিষয়ের উপর। তাঁর বাণীশিল্পে এলিয়টী ধরণে বহু দেশের ভাষা হবহু তুলে বিসিয়ে দেওয়া নেই— সেখানে বহু দেশের বহুবিধ চিস্তার স্রোভ এসে একত্রে মিশেছে, যদিও উপরে বা বাহিরে রয়েছে ফরাসি আবরণটি। ভালেরী বলেছিলেন, "কঠিন হল দেখা নয়, তা হল যা সব দেখতে পাওয়া তাদের স্থস্বন্ধ করে ধরা।" প্যার্গ এই কঠিনের সাধনায় উত্তীর্ণ—

পানগাছ! আর মধুর তার
বৃড়ো শিকড়জাল! কার্মী বায়ুর নিঃখাস,
বুনো পায়ুরার ঝাক আর বনবেড়াল
কাটছে বিস্থাদ পত্রগুচ্ছ যার মধ্যে, প্রালয়গদ্ধী
এক সন্ধ্যার বর্বরতায়,

গোলাপী আর সব্জ চাঁদরা ঝুলছে আমের মতো।

<sup>3 &</sup>quot;Le difficile n'est pas de trouver mais de s'ajouter ce qu'on trouve..."

Ralmes! and the sweetness

of an aging of roots!...the breath of trade winds,
wild doves and the feral cat
piercing the bitter foliage where, in the rawness of an
evening with an odour of Deluge
moons, rose and green, were hanging like mangoes,

मँग-जन भार्भ २১१

পূর্ব আর পশ্চিমের প্রকৃতি কি মিশে অনবত্য এক হয়ে যায় নি এর মধ্যে ? অতীত সংস্কারের ঘোরে দেখা দিগন্ত কি অকস্মাৎ বিস্তৃততর হয়ে বিলীন হয়ে যায় নি অসীমে ? এই প্রসার আসলে কবিচেতনার প্রসারেরই প্রতিফলন, তাঁর আন্তর ব্যাপ্তিরই প্রতিবিশ্ব। তাই তো কবি এত সহজে বলতে পারলেন স্বন্ধরের মর্মোদ্যাটন করে তার নিভূত রহস্তাট—

আমাদের নথের ঢালুতে এক টুকরা আকাশ নীলিম হয়ে উঠছে •

আর ফরাসিতে শুমুন স্ক্র অমুরণনটি সহ—

Un peut de ciel bleuit au versant de nos ongles...

স্থাতিশ আকাদেমী নোবেল পুরস্কারের মুখবন্ধ হিদাবে কবিকে যে গুণপত্র দিয়েছেন— "For the soaring flight and the evocative imagery of his poetry"— তারই প্রতিপ্রনি পাই এখানে।

আরো শুমুন গাঢ় হীরকথণ্ডের মত অল্পের মধ্যে কতথানি দীপ্তি বিকিরণ করে—

কতবার জন্ম হল আমাদের, দিনের এই অশেষ বিস্তারে°

এর পর আবার যেখানে কবি নিয়ে চলেছেন ঝুলনঘণ্টাধ্বনির রেশ ধরে—

জ্যোৎসায় তরশ্বভঙ্গ মনে পড়ায় তুমি কাঁদলে; তুমি কাঁদলে আরো দ্রাস্তবাসী কত তটের বেণুস্থর মনে করে; রাত্রির ঘুমস্ত ডানার নীচে উথিত আর মথিত সেই অলোকসংগীত মনে করে

যা পরস্পরাশ্রিত বলয়রেখাগুলির মত শঙ্খের অঙ্গে ঢেউ-পরস্পরা কিম্বা সমুদ্রগর্ভে কোলাহলের এক স্ফুটতর ভাষা।

কিম্বা আরও যখন তিনি বলছেন—

পশ্চিমে আকাশ সাজ পরেছে ধনী থলিফার মত, ধরণী তার আঙুরক্ষেত ধুয়ে দিয়েছে বক্সাইটের লালে, আর মামুষ স্নান করে উঠেছে রাত্রির মদিরায়: রসকার তার বিপনির সামনে, কামার তার কামারশালার সম্মুখে, আর ঠেলাগাড়ির বাহক ফোয়ারাদের ঘিরে চৌবাচ্চার পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে।

কবিত্বের ভাষা স্পোনে স্কঠান স্থডোল, লিরিকের মন্থণ ঝংকারে অমুরণিত। মাধুর্যের দিক দিয়ে— প্রায় একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম মাধুর্যের দিক দিয়ে, অমুভবের কোনল আবেদনের দিক দিয়ে— মামুষের এ এত কাছের কাব্য যে প্রায় আমাদের বৈষ্ণবীয় পদবাচ্য বলতে ইচ্ছা করে। তবে এই আধুনিক বৈষ্ণব মধুরিমার মধ্যে আণবিক বৈজ্ঞানিক চেতনা এসে সব বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে। একটু ব্যাখ্যা করি তা হলে।

o Car maintes fois sommes-nous nés, dans Pétendue sans fin du jour.

<sup>8</sup> You wept to remember the surf in the moonlight, the whistlings of the more distant shores; the strange music that is born and is muffled under the folded wing of the night, like the linked circles that are the waves of a conch, or the amplifications of the clamours under the sea . . .

e Le Ciel en Ouest se vêt comme un Khalife, la terre lave ses vignes an rouge de bauxite, et l'homme se lave au vin de nuit : le tonnelier ævant son chai, le forgeron devant sa forge, et le roulier penché sur l'auge de pierre des fontaines.

এ-পর্যন্ত কবি ছিলেন সৌন্দর্যপ্রির, রূপের পসারী, রসের ব্যাপারী। কিন্ত ছ্নিয়াতে রূপ আলো কডখানি দেখি? অন্ধকারই কি বেশি নর? কবির aesthetic sense -এর কাছে এটা একটা রূদ আঘাত, তাই তিনি বিলোহভরে হঠাং বলে ওঠেন 'মৃক ভগবান' (Dieu se tait), 'অন্ধ ভগবান' (Dieu aveugle)— এমন-কি, ত্রস্ত অভিমানভরে এক সময়ে স্বর্গে লম্বাকাণ্ড বাধাবার বাসনায় ছুঁড়ে দিতে চান অলন্ত মশাল ওই তাঁর আকাশের থড়ের গাদায়।

Voici d'un ciel de paille où lancer, ô lancer! à tour de bras la torche!

কিন্তু এ হল তাঁর যাত্রারন্তের গান— অর্থাৎ যতক্ষণ ছিলেন নেহাৎই কবি, নিছকই ভাবরূপের কারবারী—
'স্কুপক্ষত্ব'। এর পর জিজ্ঞাসা হল নিয়ে তিনি হলেন জীবনশিল্পী; অর্থাৎ কবি এবং মাছ্ম্য, প্রষ্টা এবং কর্মী।
কারণ, তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যাই হল— 'Poetry is not only a way of knowledge; it is even more a way of life— of life in its totality'। এই পূর্ণজীবনের সাক্ষাৎকার হয় কী রক্ষে, কী রক্ষে মাছ্ম্যের জ্ঞান তার বর্তমানের সীমা ক্রমে অতিক্রম করে চলে? কবি বলছেন, সে তার অন্তরের আলোয়, সম্বোধির উদ্ভাবে ("intuition to come to the rescue of reason"), হাদপুরুষের চাপে। চরম পরীক্ষার মৃহুর্তে বৈজ্ঞানিকও এই আলোর প্রকাশ কামনা করেছেন। একেই কবি বলেছেন দেহমন্দিরে দেব-সান্নিধ্য, এরই কল্যাণে মর্তাধারে অমতের স্পর্শ। কবির সাধনা তাই শুহাছিত অন্তর্হমাত্র পুরুষক্ষের হলে। এবার শুহুন কবির কঠে কি আত্মস্থ স্থয়, কি স্থিতপ্রক্ষ বাক—

তুমি সমস্তকে এনে দিয়েছ আত্মার উষ্ণতা, ওগো সাগরের সঞ্চল সম্পদ, সেই তুমি পৃথিবীর উপর এক সন্ধ্যায় বলবে কি কার হাত আমাদের অঙ্গে পরিয়ে দিয়েছে রূপকথার এমন জ্বলম্ভ পোশাক, এবং আমাদের সৌভাগ্যের জন্ম কি আমাদের তুর্ভাগ্যের জন্ম কোন্ পাতাল থেকে উৎসারিত হয়ে এল আরক্ত উষা— আমাদের ভিতরে এই ভাগ্যবত অংশই ছিল আমাদের অন্ধ্যারেরই ভাগ হয়ে ? . . 1

কিছা এই যেখানে তাঁর অন্তর মথিত করে উঠেছে মর্ডমামুবের আকাক্ষা-

আর, আর দেখা দেয় যেন এক পুরোধা জনগোষ্ঠী, পৃথিবীর উপর
স্থান্টন্ত ভরুরাজি থেকে, একদল মহান আত্মার সহযোগে এক
উপজাতির মন্ত, যারা তাদের মন্ত্রণাসভায় নেবে আমাদের ডেকে

Behold, what a sky of straw into which to hurl, O hurl! with all one's might the torch!

O vous qui meniez à tout ce vif de l'âme, fortune errante sur les eaux, nons direz-vous un soir sur terre quelle main nous vêt de cette tunique ardente de la fable, et de quels fonds d'abimes, nous vint à mal, toute cette montée d'aube rougissante, et cette part en nous divine fut notre part de tenèbres?

ν Ah! may an élite also arise, of very tall trees on the earth, like a tribe of great souls that shall hold us of their council...—Chronique.

কিমা বেখানে কবির শুরু হয়ে গিয়েছে অন্তর্গাত্রা— spiritual adventure—

ওগো বিভাবরী, শোনো, নিঝুম অন্ধনে আর নিরালা তোরণের তলায়, পবিত্র ধ্বংসন্তুপের মধ্যে আর জীর্ণ উইটিরিচ্র্নের মাঝে নীড়হারা আত্মার নিরকুশ দীঘল পদক্ষেপ, • •

এখানে কি পাই না আন্তিক্য প্রতীতির শাস্তরসসিক্ত বাণী— রাসীন ও আনাতোল ফ্রাঁসের প্রতিধ্বনি ? কবি এবার ফিরেছেন অস্তরাত্মার সন্ধানে— তাই তো তিনি শুনছেন,

এই এখানে পৃথিবী ঘিরে গুমরে উঠছে এক বিরাট কলরোল, চতুর্দিক থেকে সবলে ঘিরে উঠল যেন অন্তরাত্মার বিদ্রোহ । · · ° °

তাই তিনি দেখেছেন ক্ষপ্রের দক্ষিণ মুখ--- প্রশায়নৃত্য মাঝে নটরাজের উত্তোলিত অভয়পাণি।

প্যার্শের কাব্যপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্পেগুর বলেছেন যে এর মধ্যে তুই বিপরীত ধারার সার্থক সমন্বয় ঘটেছে— বাইবেলের উপচিত ঐশ্বর্থের সঙ্গে (বাইবেলের পাত্ররাম্বিত গতধারাও গ্রহণ করেছেন তিনি) ঐীক ভাস্কর্থের স্বধীম অঙ্গরেপা এবং নিটোল উচ্ছুসিত তহা। তবে সমস্কের মধ্যে, বহুবিধ ধারার মধ্যে তিনি তাঁর কৃটস্থ আশ্রম্বন্ধপ নিজস্বর্থটি ঠিক বজায় রেখেছেন— আপন আত্মস্থতা। এইটিই প্রত্যেক শিল্পীকে দেয় তার আপন মৃল্য ও মর্থানা। পুরাণী প্রজ্ঞা বলেছে, চক্র চারি দিকে ঘুরে চলে, ভার বহন করে অক্ষসমূহও আবর্তিত হয়ে চলে কিন্তু চক্রের কেন্দ্রন্থ নাভি অটল। তা মনে হয় প্যার্স এই রহস্কের গৃঢ়ার্থ ধরতে পেরেছিলেন তাঁর কাব্যজীবন-সাধনায়।

<sup>➤</sup> Listen, O night, in the deserted courtyards and under the solitary arches, amid the holy ruins and the crumbling of old termite hills, hear the great sovereign footfalls of the soul without a lair...—Chronique.

<sup>3.</sup> And here, a great murmur is rising around the like an insurrection of the soul . . .

১১ পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে তলিয়া তছুর্তবনানি বিখা
ভক্ত নাক্ষরপাতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্থতে সনাভিঃ ৷—বংখদ ১১১৩৩১৩

# 'বাংলা ভাষার স্থর ও ছন্দ'

বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেয়,

বিশ্বভারতী পত্রিকায় ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক, শ্রীষুক্ত পুণাঞ্জোক রায় 'বাংলা ভাষার হার ও ছন্দ' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন সে সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠক ছিসেবে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বাংলা ছন্দ বিচারে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রয়োগ বিশেষ প্রশংসার বিষয় এবং বিশেষ বিতর্কের বিষয়ও বটে। তাই আমরা যারা সাধারণ পাঠক তারা এই প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে প্রথম বাধার সম্মুখীন হই 'হার' 'আক্রম' 'যতি' ইত্যাদি পরিভাষার ক্ষেত্রে। কারণ এই শব্দগুলি self explanatory নয়। তা ছাড়া লেখক যখন "অতি আধুনিক ভাষাতত্ত্বে" প্রসন্ধ তুলেছেন তখন এই শব্দগুলিকে ব্যাখ্যা করা ও তাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অবশ্য প্রয়োজন। তিনি কোন শব্দকে কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন তা যদি স্পষ্ট না হয় তা হলে স্বভাবতই তাঁর বক্তব্যও স্পষ্ট হতে পারে না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি: তিনি ৩৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "কিন্তু 'বর্ষাকাল একেবারে' বাক্যটাতে" ইত্যাদি—প্রশ্ন হল 'বর্ষাকাল একেবারে'— এটি কি 'বাক্য' ? 'বাক্য' বলে মেনে নিতে বাধা নেই— কিন্তু অন্তত্ত কাজ চালানোর মত একটা সংজ্ঞা দেওয়া দরকার। আমি জানি বাক্যের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন— কিন্তু লেখক যথন বাংলা ছন্দ নিয়ে লিখছেন অর্থাৎ লিখিত ভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন তখন বাক্য সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা কঠিন ছিল না।

এই প্রবন্ধে লেখক ছেদ ঘুই ভাগে ভাগ করেছেন— নাম দিয়েছেন p ও q. প্রথম ছেদের পরেও যেন উক্তি শেষ হয় না— কিন্তু দিতীয়টিতে উক্তি সম্পূর্ণ হল মনে হয়। এ ছাড়া অগ্য কোন যতি বা ছেদ তিনি স্বীকার করছেন না। আমার প্রশ্ন হল: চোখ গেল [পাখি] আর উিঃ আমার] চোখ গেল; কিংবা ডাক্তার [ডাকো] আর ডাক-তার [বিভাগ] কিংবা নীলমণি [ভাবছিল] আর [রাজার মুকুটে] নীলমণি— ইত্যাদি শক্সমষ্টির মধ্যে নিয়রেখান্বিত শক্তুলির মধ্যে minimal পার্থক্য কোথায়? আমি মনে করি ছেদে— ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্থসরণে /+/ এইভাবে চিহ্নিত করতে পারি। এখানে উল্লিখিত শক্তুচ্ছগুলির পার্থক্য নিশ্চয়ই শুধু "স্বর, বল বা দৈর্ঘ্য" সংক্রান্ত নয়।

লেখকের 'হুরবিচার' সম্পর্কে কিঞ্চিং অস্পষ্টতার অভিযোগ করছি। ধরা যাক "আপনি এলেন ?" এই উক্তির তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর বিচার মত। কিন্তু "আপনি এলেন ?" এই উক্তিটি intonationএর পরিবর্তনের ফলে ছটি ভিন্ন রূপ নিতে পারে— যেমন

কাজেই উক্তিটির ছক ছটি হয়— তা হলে তিনি একটি ছক দিতে পারেন না— intonationএর অন্তদিক তাঁকে বিচার করতে হবে। বাংলায় ত্-একটিক্ষেত্রে intonation ছাড়া অন্ত কোন formal উপায় নেই যাতে করে শব্দের পার্থক্য করা চলে— যেমন

এসোনা [আদেশ] এবং এসোনা [অমুরোধ]— এথানে অর্থগত পার্থক্য বিরাট। এইসবক্ষেত্রে তা হলে তাঁর ছক কীরূপ নেবে। তিনি বাংলা বাক্যকে আদেশ, অমুরোধ, বিশ্বর ইত্যাদি নানা তাগে তাগ করছেন— এগুলির formal criteria কী তা জানতে ইচ্ছে করে। তাতে অস্তত পাঠকের [ঘারা আমারই মত আধুনিক ভাষাতবের জটিলতা বোঝে না] ম্বিধে হয়। আমি জানিনা লেখক Archibald Hillএর Linguistic Structures of English নামক গ্রন্থটির দারা কিঞ্চিং প্রভাবিত হয়েছেন কি না— কিন্তু আলোচনাপদ্ধতির যান্ত্রিকতা দেখে মনে হয় যে তিনি বাংলা উক্তিগুলিকে হাঁচে ফেলবার কঠিন চেষ্টা করছেন। যেমন [ধরতে] পারেনা এবং "এটা কী করল" এই হুটি উক্তিকেই তিনি একই হাঁচের অস্তর্গত করেছেন। তিনি বিশ্বয়, বিরক্তি বা চ্যালেঞ্জ সবগুলিরই একটি হাঁচ দিয়েছেন। অবশ্ব প্রথমেই formally তাঁর দেখানো উচিত "বিশ্বয়, বিরক্তি বা চ্যালেঞ্জ" বলতে তিনি কী বলছেন।

৩৪৬ পৃষ্ঠায় বলছেন এরা "সমাস বা ফ্রেজের" মধ্যে পার্থক্য চিনিয়ে দের। এথানেও আবার প্রশ্ন সমাস বা ফ্রেজ মানে কি? তিনি সমাস এবং ফ্রেজ সমার্থক মনে করছেন? তিনি কি বলছেন যে এই ধরণের ছেদ ছটি সমাসের মধ্যে পার্থক্য দেখায় অথবা ছটি ফ্রেজের মধ্যে পার্থক্য দেখায় ? সমাস চিনবার অন্ত ভালো criteria আছে— Compound must be morphologically isolated from a parallel syntactic group [Hans Marchand— Notes on Nominal Compounds in Present day English— Word, XI (1955), p 228]

রুমফিল্ড accentuation এরই উপরে জোর দিয়েছেন সমাস চেনার জন্ম। (Language, p 228)। 'পুতুল খেলি' ও 'রবীক্রজীবনীর' পার্থক্য চেনা যায় accentuation এ।

এ তো গেল মূলত পরিভাষা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য — কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগে বাংলা ছন্দের পুনর্বিচার হল কতটুকু। হয়তো পুণ্যশ্লোকবাবু পরে তা করবেন— কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োগের ফল আশাপ্রদ বলে মনে হল না। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন ক্ষত উচ্চারণে ভবানীপুর ভনিপুর হয়ে যায় ইত্যাদি— এগুলি কতটা প্রাসন্ধিক। এইরকম পরিবর্তনের সন্তাব্যতা সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নম্ব— আমার প্রশ্ন হল— বাংলা ছন্দের আলোচনায় (তা গছের হোক বা পছের হোক) যেখানে প্রতিটি শব্দই সচেতনভাবে উচ্চারণের ফলেই শব্দসংগীত তথা ছন্দ স্বষ্টি হয় সেথানে ঐ প্রবণতার প্রশ্ন উঠতে পারে কি ?

আশা করি আমার এই মস্তব্যগুলি বিচার করে দেখবেন। শ্রীযুক্ত পুণ্যশ্রোক রায়ের প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উপভোগ্য এবং চিস্তাপূর্ণ— এই কথা শ্ররণ রেখেই এই সব মস্তব্য করলাম। লেখককে আমার ক্বজ্ঞতা জানাই।
ক্বল অব ওরিয়েন্টাল জ্যাও আফ্রিকান স্টাভিদ। লওন বিশ্ববিভালর
শিশিরকুমার দাশ

১৫ नरवसन ১৯৬১

#### লেখকের উত্তর

বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু,

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশ যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন সেগুলি বিবেচনার যোগ্য এবং ধন্যবাদার্হ। উত্তর দিতে চেষ্টা করছি, যদিও স্বীকার করছি যে সম্পূর্ণ উত্তরদান তথনি সম্ভব হবে যথন বাংলা ভাষার হুর ও ছন্দ বিষয়ে একটা আন্তর বেই লেখার অবসর ও ক্ষমতা আসবে।

পরিভাষানির্বাচনের দোষ মানতে কিছুদ্র যাব। কোনো নতুন ধারণা প্রকাশ করতে চাইলেই পরিভাষা বানাতে হয়। প্রত্যেকটার সংক্ষা দিতে গেলে কথা বড় বাড়ে। যতদ্র সম্ভব পাঠকের অহন্ত্তির সাহায্য নিতে চাওয়া নীতির দিক থেকে দোষের নয়। অবশু এ হতে পারে, যে বিশেষ পরিভাষা কয়েকটা ব্যবহার করেছি, সেগুলি ফুই হয় নি। একটা বড় দোষ শিশিরবাব্ লক্ষ্য নিশ্মই করেছেন, কিন্তু মন্তব্য করেন নি। আমার ব্যবহৃত চিহ্নগুলি প্রচলিত নয়, স্বকীয়। এ স্বকীয়তার খ্ব কিছু দরকার ছিল না।

পদ্ধতির দোষ মানতে বেশি দ্র যাব না। সমাস বা ফ্রেন্জ, আদেশ বা বিশ্বয়, এ ধরণের পার্থক্য যে ধ্বনিয়য় রপাবলীতে প্রকাশিত ছবেই তা মোটেই সত্য নয়। ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্ব এক নয়। "তুমি কোথায় গেছলে ?" আর "তুমি যেথায় গেছলে।" স্থরের দিক থেকে পৃথক করা অসম্ভব, যদিও ব্যাকরণের রূপে নিশ্চয় এক নয়। Hillএর কথা তুলে শিশিরবাব্ আমাকে সম্মানিত করেছেন। উক্ত প্রবদ্ধ রচনা করা গেছিল Hillএর গ্রয় পড়তে পাবার আগেই, এমনকি Hillএর গ্রয় পিছতের প্রবৃতিত তত্ত্ব ভালোভাবে জানবারও আগে। ক্ষেত্রক্ত জন আমার প্রবদ্ধে Palmerএর প্রভাবই বেশি দেখবেন। তবে Tragerএর গাঁচের বিশ্লেষণ অস্পষ্ঠভাবে হলেও লক্ষ্য ছিল নিশ্চয়ই।

তবু, রচনার আড়াই বছর পরে আমার প্রবন্ধটি এখন নিজের কাছেই বিশেষভাবে অপূর্ণ ঠেকছে। সব চেয়ে বেশি অপরাধ দেখছি বলবিচারে। সেইখানে দোষ ঘটেছে বলেই অক্ত কোনো দিকেই নিথ্ত হতে পারে নি।

কোনো একটা বাংলা বাক্যে (বাক্য কাকে বলে তার অন্তভ্তিগত জ্ঞানই আপাতত যথেষ্ট) যে দল কয়েকটা আছে তাদের বলাঘাত সমান নয়। এই বিভিন্নমানের বলগুলোকে স্বল্প কয়েকটা বলমাত্রায় বিশ্লিষ্ট বলে ভাবা যেতে পারে। আমার প্রবন্ধে দাবি করেছিলাম এদের সংখ্যা অনির্দিষ্ট এবং উপস্থিতির বিধান স্থরনির্ভর। এটা এখন সমর্থন করতে পারছি না। এখন মনে করছি এদের সংখ্যা তিন এবং এদের বিশ্লাস স্থর-অনির্ভর। পাঠককে অন্থরোধ করছি নীচের উলাহরণগুলি স্বাভাবিকভাবে বলে এবং বলিয়ে শুনতে, শুনে যাধার্থ্য বিচার করতে।

প্রধান বলকে লেখা যায় চিহ্ন দিয়ে। মাঝারি শক্তির উপবলকেলেখা যায় চিহ্ন দিয়ে। সাধারণ বলকে লেখার প্রয়োজন নেই। উদাহরণ—

এ ছাড়া অতি হুর্বল একটা বলমাত্রা শোনা যায় ঘোষণা বা উত্তর জ্ঞাপক বাক্যে অস্তিম যতির অব্যবহিত পূর্বে। কিন্তু ঐ বিশেষ স্থানে অন্য কোনো বলমাত্রা কখনোই আসে না। তাই যতির চিহ্ন এবং এই বলাঘাতহীনতার বিশেষ মাত্রার চিহ্ন আলাদা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

বলবিচার বদলালে রূপনির্ণয়ও বদলাতে হয়। পছের গড়নে পুনরাবৃত্তি থাকে, বৈচিত্র্যাও থাকে।
প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা কোথায় ঘটছে। পদকে পদ, পহুকে পহু বলে চেনাচ্ছে কোন জিনিস্টার ফিরে
ফিরে আসা? মিল তো বটেই। কিন্তু মিল ছাড়া আর কী? নীচের উদাহরণগুলোর প্রথম হুটোতে
বলাঘাতে ওতরাইএর একটা নকশা আসছে, তৃতীয় ও চতুর্থটাতে বলাঘাতে চড়াইএর একটা
নকশা আসছে, শেষ হুটোতে বলাঘাতের আবর্তনে কোনো নকশা প্রতিপন্ন হচ্ছে না।

। । বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান, । । । । । শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিনকন্তে দান। আমি ছেড়েই দিতে রাজী আছি স্থসভ্যতার **আলো**ক, । । । । । আমি চাইনা হতে নববকে নবযুগের চালক। । হে মোর তুর্ভাগা দেশ যা দের করেছ অপ মান, অপমা নে হতে হ বে তা দের সক লের স মান। ° । ঈশ্বরী রে জিজ্ঞাসি ল ঈশ্বরী পাট নী, এক। দেধি কুলব ধূকে ব ট আ পনি। था ला थाला इ जा काम छक्क, उर नीम यदनि का, খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্ দের হারানো কণি কা एह वि ता है नहीं, अनृ म् म निः मव् ह जव अन, चितिष्टिन् न चिति तल, ठटल नि त विशि

১ 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

এর পর ছটো অপেকাক্কত লঘু দোষের ক্ষালন। দৈর্ঘ্যবিচারের ক্ষেত্রে দাবি করেছিলাম প্রত্যেক উপগতেই একটা ভাজক থাকে। এটা বোধ হয় সত্য নয়। নীচের উনাহরণগুলোতে ভাজকের উপস্থিতি ও অমুপস্থিতি পাঠক বিচার করে শুশ্বন

> যাওনিকেন—হরেন<sup>±</sup> আগেহলে + আমি—আসতামনা<sup>±</sup>

এবং স্বরের দীর্ঘীকরণকে এথন আমি ভাজক বা উপয়তি বা যতির বিফাসের অনির্ভর মনে করছি। কোথায় যে কোন্ স্বর দীর্ঘীকৃত হবে তার ব্যাকরণগত নিয়ম নিশ্চয় আছে, ধ্বনিতরগত নিয়ম খুঁজে পাওয়া যাবে আর ভরদা রাথতে পারছি না। অবশ্য একদল উপগতে স্বর দীর্ঘীকৃত অর্থাৎ বিমাত্রিক হবে এটা মানতে আপত্তি নেই। উদাহরণ বিচার করে শুরুন—

সেটাকি + কোথাও—আছে $^{\pm}$  সাজ—আনো—রাম +

যাওনিকেন—হরেন $^{\pm}$  আগেহলে + আমি—আসতামনা $^{\pm}$  অমি—যাব $^{\pm}$  ত্র্দান্ত—পাণ্ডিত্য পূর্ণ + তুঃসাধ্য—সিদ্ধান্ত $^{\pm}$ 

স্বরের হুস্বীকরণের ব্যবহারও বাংলাভাষায় এককালে জীবস্ত ছিল। বর্তমানে কয়েকটা ফসিল তেমন অবস্থার সাক্ষ্য দেয়। "কোথাও" আর "কোথাও", "এথুনি" আর "এক্নি", "সকলে" আর সকলে", "বড়" আর "বড়", "যা" আর "যাঃ" ইত্যাদিকে এইভাবে বোঝা যায়।

স্থাবিচারেও পুনরীক্ষণের অবকাশ আছে। আমার প্রবন্ধে দাবি করেছিলাম বাংলায় ন্যুনপক্ষে তিনটে ঘাট মানতে হবে। তদহুসারে "এক, তুই, তিন, চার।" বাক্যটার স্থর ছকতে হয় 12+12+12+21+16 কিন্তু মুশকিল হয় যে "এক" এর আরম্ভ এবং "চার" এর শেষ একই ঘাটে বলে ঠেকে না। উপরস্ক "যাওনি কেন হরেন?", "আমি যাব?" এবং "সাজ আনো, রাম।" তিনটে বাক্যের শেষ পরস্পারের সঙ্গে তুলনা করলে পৃথক পৃথক বলেই ঠেকে। ইত্যাদি যুক্তিতে বাংলা ভাষায় চারটে ঘাট মানা প্রয়োজন দাবি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে বলেই চতুরাশ্রম স্থরবিচারের উদাহরণ দিচ্ছি—

াই এক, ত্ই, তিন, চার। 
$$23+23+23+31\pm$$
ক্লাস থেকে ফিরে এল।  $223+22-21\pm$ 
পুতুল খেলি।  $23-31\pm$ 
রবীক্রজীবনী।  $223-221\pm$ 
ভাক্তার।  $31\pm$ 
ভাক-ভার।  $3-1\pm$ 

ফল কি হল ? যদি আন্ত গোটা নিটোল ফল কেউ চান তাঁকে নিরাশ করতে বাধ্য হব। পাওয়া যাচ্ছে কয়েক টুকরো ভাঙাভাঙা ফল। কথা হচ্ছে এ টুকরোগুলো সংস্কৃত বা ইংরেজির গাছ থেকে পাড়া নয় তো, এবং বাসি নয় তো ?

আমার প্রবন্ধে অপটুতার পরিচয় প্রচুর যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করে তবেই কিছু প্রকাশ করার সাহস দেখানো উচিত হত। তবে সম্পূর্ণ নিথুঁত জ্ঞানের অপেক্ষায় বসে থাকা কাজের কথা ছিল না। বিশেষ করে বাংলাদেশের অন্ত ভাষাতান্ত্রিক বিহংবর্গ প্রস্তাবিত বিষয়ে অনাগ্রহী এরকম ধারণা করা যাল্ছিল বলেই। শিশিরবাবুকে ধন্তবাদ যে উনি আমার সে ধারণা টলিয়েছেন এবং পুরণো কাজটার দোষগুলো সংশোধনের উপলক্ষ দিয়েছেন।

পুণ্যশ্লোক রায়

ইরেল ইউনিভার্সিট। আমেরিকা ১৬ মার্চ ১৯৬২ আত্মপরীক্ষা। শিবনাথ শাল্পী। তবকোমূদী পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় উপদেশ, শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত; সাধন আশ্রম; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; কলিকাতা; ১৯৫২। মূল্য এক টাকা।
মাঘোংসবের উপদেশ। শিবনাথ শাল্পী। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত; সাধারণ ব্রহ্মসমাজ; কলিকাতা; ১৯৬১ বঙ্গান্ধ। আড়াই মূল্য টাকা।
মাঘোংসবের বক্তৃতা। শিবনাথ শাল্পী। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ মিত্র সম্পাদিত; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; কলিকাতা; ১৮৭৯ শক। মূল্য তুই টাকা।
ইংলত্তের ডায়েরী। শিবনাথ শাল্পী। প্রথম সংস্করণ; বেঙ্গল পাবলিশার্স; কলিকাতা; ১৯৬৪। মূল্য চার টাকা।

তুলসীদাস রামচরিত্যানসে তার আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন:

রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা চন্দনতক্ষ হরি সস্ত সমীরা।

অর্থাৎ, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ রামচন্দ্র যেন সাগর ও তাঁর ভক্তবৃন্দ সেই সিন্ধুবারিরাশি হতে উথিত মেঘ; ভগবান যেন চন্দনতরু আর সাধুসন্তগণ গেই চন্দনগন্ধবহ মলয়সমীরণ। সংসারে জনতার ভিড়ে কচিৎ এমন ত্রটি-একটি মার্ষ চোথে পড়েন যাঁরা এই উক্তির দুগ্রান্ত, যাদের সমগ্র সত্তা একটি পবিত্র শান্ত ও গভীর আধ্যাত্মিকতার সৌরভে মণ্ডিত। অথচ এই আধ্যাত্মিকতা তাঁদের সংসারবিমুখ করে নি, গৃহধর্মের আদর্শবিচ্যুত করে নি, কল্যাণকর্মে বিরত করে নি। এঁদের ধর্মদাংনায় পারলৌকিক ও ইহলৌকিক জীবন সমান মর্যাদা পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণের ইতিহাসে শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিরল-শ্রেণীর একটি আশ্চর্য মাত্রষ। সাহিত্য সাধনা তাঁর জীবনের একটি রুদ্ধধার স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ মাত্র ছিল না, তা ছিল তাঁর সমগ্র জীবনসাধনারই অক্ততম প্রকাশ। আর যেহেতু তাঁর জীবনাদর্শের ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতায়, তাঁর সাহিত্যস্ক্টিও সেই হেতু উক্ত বিশিষ্ট লক্ষণদ্বারা চিহ্নিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাহিত্য-কীর্তির বিচার করতে হলে তাই ছটি বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ তাঁর জীবন থেকে তাঁর সাহিত্যক্ষ্টিকে পৃথক্ করে দেখা চলে না। অবগু হয়তো সকল লেখকের পক্ষেই এ কথা অল্পবিস্তর পত্য। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের বিশেষ পরিবেশ ও তাঁর মানদিকতার বিশেষ গঠনের জন্ম তাঁর সম্পর্কে উক্ত মানদণ্ড সমালোচকের প্রধান অবলম্বন হওয়া যুক্তিযুক্ত। বিতীয়তঃ যে আধ্যাত্মিকতা শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনের তথা সাহিত্যদাধনার মূলমন্ত্র ছিল তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখলেও আমরা লাভবান হব। অন্নকথায় এই আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় এ হল ঈশ্বরবিশ্বাসমূলক মানবকল্যাণের আদর্শ। ভারতবর্ধ আধ্যাগ্মিকতার লীলাভূমি হলেও অধ্যাগ্মসাধনার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এথানে নৃত্ন। উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন রায় এই কল্যাণমন্ত্রের প্রথম উদ্বোধক। সাদির একটি ফার্দী বরেং তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল যার অর্থ— মানবদেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাদনা। রামমোছনের ভাবশিগু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদ্রচিত আন্ধর্মবীজের মধ্যে এই বাণীরই অপূর্ব সংস্কৃত রূপ দিয়েছেন—

গ্রন্থপরিচয় ২২৭

তন্মিন্ প্রীতি তপ্ত প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তত্বপাসনমেব— যা ঈশ্বচন্দ্র বিভাগাগবের মতো ধর্মনিরপেক্ষ লোকহিত-ব্রতীকে পর্যন্ত মুদ্ধ করেছিল। অন্তরের ধর্মবৃদ্ধি বা বিবেক অন্ত্যায়ী সমগ্র জীবনকে গড়ে তুলবার উপদেশ দিয়ে ব্রন্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই আদর্শকে স্ফৃটতর করে তুলেছিলেন। এর ফলে রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র পর্যন্ত ক্রমশঃ জাতীয় সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সর্ববিধ রক্ষণশীলতা কুসংস্কার ও কদাচারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও আপসহীন সংগ্রাম ব্রন্ধসমাজের ধর্মসাধনার অক্ষে পরিণত হুয়েছিল। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিছেদ ঘটলেও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সাধারণ ব্রান্ধসমাজের নেতৃত্বন্দ এই উত্তরাধিকার ত্যাগ করেন নি বরঞ্চ তাঁদের জীবনে ও রচনায় উক্ত আদর্শের উজ্জ্বলতম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ ব্রান্ধসমাজের মুখপত্র তবকৌমুনীর বিগত সংখ্যা থেকে তৃটি উদধৃতি দিলে আমাদের বক্তব্যের উদাহরণ পাওয়া যাবে—

অপিচ ধর্মহীন সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কার অতি নিম্নভূমিতে দণ্ডাগ্নমান। লোকের স্থবিধাই ইহার ভিত্তি। কিন্তু ধর্ম ই মানবচরিত্রের চিরকালের অবলম্বন; ইহকালের আশা ও আশ্রয়স্থান; স্থতরাং ধর্মান্থনোদিত সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কারের মূলমন্ত্র যে সর্বতন্ত্রিতা বা উনারতা ব্রাহ্মধর্ম তাহাই ঘোষণা করেন। —তত্তকাম্নী, ১৮০২ শক, ১৬ই বেশাথ, পূ. ২৭১

সমাজ ও মনুয়াজাতিকে বিশ্বত হইয়া কেবল ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকাকেই ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম বলিয়া মনে করেন না। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বর, মনুয়া বা জগতের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিবেন, একটিকে বিশ্বত হইয়া অক্টাকৈ লইয়া অব্স্থিতি করিবেন না, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণ। —তত্তকোমুণী, ১৮০৩ শক্, ১৬ই ফাব্বন, পু. ২০৬

উদ্ধৃত অংশ ছুইটি শিবনাথের রচনা কিনা নিশ্চিত জানবার উপায় নেই, কিন্তু এগুলি নিঃদলেহে তাঁর জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্তসার, তথা তাঁর চিন্তারাজ্যের খাস দরবারে প্রবেশ করবার আদর্শ চাবিকাঠি।

'আত্মপরীক্ষা' শীর্ষক পুত্তিকাখানি ১৮০০ থেকে ১৮০৫ শকাব্দ (১৮৭৮ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত 'তত্তকৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত শিবনাথের রচনা হতে সংকলন। সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ অতি নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতা সহকারে করেছিলেন স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য। সর্বসমেত একশো এগারোটি প্রসঙ্গ এতে সংকলিত হয়েছে। সংগৃহীত উক্তিওলি ব্রাহ্মসমাজের মুখপতে প্রকাশিত হয়েছিল, তাই ভাষণগুলির লক্ষ্য সাধারণভাবে ব্রাহ্মসম্প্রদায়। কিন্তু এগুলির মধ্যে মামুষের প্রতি যে গভীর সহামুভূতি, চিত্তের যে উদায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীর যে প্রসার লক্ষ্য করা যায় তার আবেদন নিঃসন্দেহে অসাম্প্রাদায়িক ও সার্বজনীন। সাধক ও গোঞ্চীবিশেষের পরিচালক হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্মজীবনে যে ছটি দিক ছিল, সেই উভয় ক্ষেত্রে লব্ধ গভীর অভিজ্ঞতা থেকে আলোচ্য স্কুভাষিতাবলীর সৃষ্টি। নিছক সামাজিক বিবেকসম্পন্ন পরহিত্রতী অপেক্ষা ভাগবতসাধককে তিনি যথাযথ ভাবেই উচ্চ স্থান দিয়েছেন (পু. ৯৫-৯৬)। কিন্তু সঙ্গে দঙ্গে ধর্মবিশ্বাসীর সামাজিক দায়িত্বের উপর সমূচিত গুরুষ আরোপ করতেও ভোলেন নি (পূ. ৩৮)। আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্মচর্চার মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক তরলতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সাধারণতঃ দেখা যায় তার বিরুদ্ধে উচ্চারিত সাবধানবাণীও এই রচনা-কণিকাগুলির একটি সামাগ্য লক্ষণ। ধর্মান্তভিজ্ঞাত কল্যাণবৃদ্ধির প্রভাবে যতক্ষণ না পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের রূপান্তর সাধন করা যাচ্ছে ততক্ষণ যে ধর্মসাধনা সম্পূর্ণ হয় না, এই মত একটি গানের ধুয়ার মতো ঘুরে ফিরে বার বার উক্তিগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে "ধর্মভাবে জ্বলের এত মূল্য, যে যদি কোনও প্রকারে একটু ভাবোদয় হয়, তাহা হইলে" ধর্মসাধনার্থিগণ "যেন আর-সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন"— এই কঠোর আত্মসমালোচনা উপদেশগুলিতে

একটি নৃতন স্থর এনে দিয়েছে যা আমাদের সাম্প্রতিক ধর্মসাহিত্যে বিরল। এই ঝোঁকটি বিশেষভাবে উনবিংশ শতকের স্বষ্টি। বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে এর পুনক্ষজীবন সর্বথা কল্যাণকর এবং সেই কারণে একান্ত বাঞ্চনীয়।

'মাঘোৎসবের উপদেশ' ও 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা', শাস্ত্রী মহাশয়ের তুথানি স্থপরিচিত গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। সম্পাদনার কাজে শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীত্ররবিন্দ মিত্রের যে যত্ন ও রুতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল তা বিশেষ প্রশংসনীয়। ১২৮৫ বঙ্গান্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাবংসর থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১১ই মাঘের উপাসনায় আচার্যরূপে শিবনাথ যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন প্রথম গ্রন্থে দেগুলি সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়ুখানি মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁর বকৃতার সংকলন। প্রথম গ্রন্থে উপদেশের ও দিতীয় গ্রন্থে বকৃতার সংখ্যা, যথাক্রমে একচল্লিশ ও বারো। 'আত্মপরীক্ষা' গ্রন্থ ক্ষন্ত ক্ষুত্র বাণীর সংকলন হওয়াতে পাঠক সমগ্রভাবে সেখানে যে ধারাবাহিকতার অভাব অমুভব করেন, আলোচ্য সংকলনগুলি তার থেকে মুক্ত। উভয়ক্ষেত্রেই লেখক বা বক্তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আন্তরিকতার পরিচয় এত স্পষ্ট যে জাতিধর্মনিবিশেষে সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনকে তিনি অতি সহজে ম্পর্শ ও অভিভূত করেন। শিবনাথের 'আগ্মচরিত' 'রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' 'প্রবন্ধাবলী' ইংরেন্ধিতে রচিত 'ব্রাহ্মসমান্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক ও ঐতিহাসিক রচনায় যে পরিপ্রেন্ধিতচৈতন্ত ও বিপ্লেষণী শক্তি আমাদের মুগ্ধ করে, আলোচ্য গ্রন্থ ত্থানির প্রতি ছত্ত্বেও আমরা তার প্রকাশ লক্ষ্য করি। গভীর আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে সহজ বৃদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তির মিলন ঘটলে যে ধর্মোপদেশও কত চিত্তাকর্ষক হতে পারে, শিবনাথের উপদেশ ও বক্ততার এই সংকলন ছুখানি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাংলা ভাষায় এর সমগোত্রের রচনা বলতে সহজে মনে পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' ও রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন'। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশ বা রামক্রফ কথামুতও নিছক সাহিত্যিক মূল্যে গরীয়ান কিন্তু সেগুলির জাত ও স্বাদ আলাদা।

'ইংলণ্ডের ভায়েরী' গ্রন্থখানির জন্ম আমরা শিবনাথের পুত্রবধ্ শ্রান্ধেরা শ্রীযুক্তা অবস্থী দেবীর নিকট বিশেষ ক্বজন্তা। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ ছয়মাসের জন্ম ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। এই যাতায়াত ও অবস্থানকালের (১৫ই এপ্রিল থেকে ২০শে নভেম্বর পর্যস্ত ) দিনলিপি তিনি নিয়মিত রক্ষা করেন। এতদিন পরে অবস্তী দেবীর সম্পাদনায় তা প্রকাশিত হল। এই 'ভায়েরী' বা দিনলিপির মাধ্যমে আমরা শিবনাথের যে পরিচয় পাই তা এক দিকে যেমন অস্তরঙ্গ, অন্ম দিকে তেমনি অভিনব। এক দিকে তিনি আত্মীয়বন্ধুপরিবেষ্টিত, ভগবদ্ভক্ত স্নেহনীল, হাদয়বান্ অথচ নিরাসক্ত একটি মায়ুম, অপর দিকে রাক্ষমাজ ও ভারতবর্ষের সেবায় আদর্শবাদী ও শ্রাস্তিহীন কর্মী। যে উদ্দেশ্যে শিবনাথ ইংলণ্ড যাত্রা করেছিলেন তা এই ভায়েরীর ২০-২৫ পৃষ্ঠায় তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। উক্ত স্থবিস্তার্ণ তালিকা থেকে বোঝা যায়, পাঠ সাধনা ও পর্যবেক্ষণ দারা আত্মোয়তি যেমন তাঁর লক্ষ্য ছিল তেমনি দারিত্র্য স্থরাসক্তিও ত্নীতির বিক্লমে সংগ্রামের জন্ম ইংলণ্ডের জনহিত্রতী কর্মিগণ যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করেছেন তা লক্ষ্য করে শিক্ষালাভও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বিদেশে ভারতীয় কুলি চালান দেওয়া, আসামে কুলি নির্যাতন, ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে মন্যব্যবসায়ের ও স্থরাপানের প্রসার প্রভৃতি ইংরেজশাসনের অকল্যাণকর কাক্ষণ্ডলির বিক্লমে ইংলণ্ডের জনমতকে প্রভাবিত করবার

গ্রন্থপরিচয় ২২৯

প্রচেষ্টাও তাঁর তংকালীন কর্মতালিকার অস্তর্ভুক্ত ছিল। বিলাতপ্রবাস-কালে তিনি যে দাদাভাই নৌরন্ধীর সহযোগিতাম কিছু পার্লিয়ামেন্ট-সভ্যকে আসামের কুলি নির্যাতনের কাহিনী গোচর করিয়ে পার্লিয়ামেন্টে প্রশ্ন তুলিয়েছিলেন, তা আমরা এই দৈনন্দিন লিপি থেকে জানতে পারি। মুখ্যতঃ তাঁরই প্রেরণায় উইলিয়ম স্টেড 'পেল মেল গেজেটে' আদামের চা-কুলিদের সম্পর্ক A Plea for Slavery in India শীর্ষক কতগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এ বিষয়ে দিনলিপিতে উল্লেখ: " স্থির হইল তিনি লিখিবেন, আমি 'আর্মার বেয়ারার' এবং 'ওয়েপন সাপ্লায়ার' হইব। আগামী রহস্পতিবার গিয়া তাঁহাকে মকদ্দমা বুঝাইয়া দিব।" (প. ১৩৫)। স্বদেশপ্রেমিক শিবনাথের নিকট যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, দেশসেবা ও মানবকল্যাণ-প্রচেষ্টা সমার্থবাচক ছিল, তাঁর দিনলিপি পাঠে গে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তা ছাড়া লেখকের সুন্ধ পর্যবেক্ষণশক্তির ফলে 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' তদানীস্তন ইংরেজ সমাজের যে মনোরম রেখাচিত্রে পরিণত হয়েছে, তা যেমন উপভোগ্য তেমনি মূল্যবান। ইংলণ্ডের প্রাক্ততিক দৃশ্য, সেথানকার মনীষী ও লোকহিতত্রতীর দল, বিভিন্ন ধর্মমণ্ডলী, দোষে গুণে মেশানো নিম্নধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সাধারণ মামুষ, শ্রমিক, পথে বিচারমানা মাছ্য-শিকারী বারাঙ্গনা প্রভৃতি শিবনাথের লেখনীম্পর্শে যেন জীবস্ত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। একজন সমসাম্যাক ভারতীয় মনীধীর দৃষ্টিতে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের ও ইংরেজ সমাজের এই চিত্রের মূল্য অসীম, কেননা সে ইংলও এখন আর নেই। প্রীপ্রভাতচক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি তথ্যপূর্ণ ভূমিকা ও শাস্ত্রী মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিজাশন্বর রায়চৌধুরীর রচনাংশ গ্রন্থে যোজিত হওয়ায় এর মূল্য বেড়েছে।

উপসংহারে শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার বিশেষত্ব সম্পর্কে ত্-একটি কথা বলা প্রয়োজন।
তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এই পারদর্শিতা তাঁর বাংলা রচনারীতিকে
প্রভাবিত করেছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসামাগ্র অধিকার থাকায় তাঁর বাংলা ভাষার বনিয়াদ
পাকা, শব্দচয়ন নিথুঁত এবং পদবিভাগ সংযত ও হুসমঞ্জস; আবার ইংরেজি প্রভাব তাঁকে পণ্ডিতী
আতিশয্যের হাত থেকে রক্ষা করেছে, তাঁর ভাষায় সারলা, ঋজুতা ও গতির স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে।
শিবনাথের বাংলা রচনারীতির উপর তাঁর সংস্কৃত চর্চার স্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা
যায় বাংলাতে তাঁর অভিসার্থক উপমাপ্রয়োগে। ধর্মসাহিত্যের ভাষা উপলব্ধিমূলক বলেই বোধ হয়
এ ক্ষেত্রে উপমাপ্রয়োগের স্থযোগ প্রচুর। আর এই স্থযোগের সদ্বাবহার শিবনাথের ভায় তাঁর পূর্বে বা
পরে আর কেউ করেছেন বলে জানি না। তাঁর রচনাশৈলীর এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করে প্রীউমেশচন্দ্র
চৌধুরী ১৩২৯ বন্ধান্দে তাঁর গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ ও নির্বাচন করে 'উপমা সংগ্রহ' মামক একটি পুস্তিকা
প্রকাশ করেছিলেন— এ কথা বর্তমান প্রসাদ্ধে শ্বরণীয়। বস্তুতঃ শিবনাথের বলিষ্ঠ, ঋদু লাবণাদীপ্ত
লিখনশৈলীর আকর্ষণ তাঁর পাঠকদের কাছে কম নয়।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

হে নিরুপমা,

গানে যদি লাগে বিহ্নল তান করিয়ো ক্ষমা।

ঝরোঝরো ধারা আজি উতরোল, নদীক্লে-ক্লে উঠে কল্লোল,

বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে নবীন পাতা।

সজল পবন দিশে দিশে তোলে বাদলগাথা॥

হে নিরুপমা,

চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ে। ক্ষমা।
এল বরষার সঘন দিবস, বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মন্ত কানন-'পরে।
নবকদম্ব মদির গদ্ধে আকুল করে॥

হে নিরুপমা,

চপশতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
তোমার ত্থানি কালো আঁথি-'পরে বরষার কালো ছায়াথানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যুগীর মালা।
তোমারি চরণে নববরষার বরণভালা।

হে নিরুপমা,

আঁথি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
ক্রত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে।
অধীর পবন কিসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে॥

কথাও সুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

II {ঋশি ঋণি ঋণি ঋণি ঋণি শা । र्गा -1 - না -1 I মা মা মগা পা । মা -1 -1 -1 I

হে নি রুপ প মা ০ ০ হে নি রুপ প মা ০ ০ ০

I (সমামা মা মা । মা -1 শমা -গা I মা - দা দা দি দি গা । না -1 - মা -1 I

গা নে হ দি শা ০ গে ০ বি হ ব ল০ তা ০ ০ ন্

I মা মা মগা পা । মা -1 -1 -1)} I মদা দা দা দা । না -1 শা -1 I

 $^{n}$ ঝাঝা সা স্না । সা -1 -1 -1  $^{-1}$  সা  $^{n}$ সা স্থা ঋপা । সা -খাখা-সা $^{-1}$ জি উ ত॰ ল न मी कु॰ लि॰ আ রো ۰ কৃ 0 ৽ শে ৽ र्मार्ज्या -मा । ना -। -मा -। । মা -1 <sup>প</sup>মা-গা I মা T 1 মা মা মা ঠ ঠে ক॰ ল (F) · · म নে 11 • হে ৽ ব ব নে गं आ -1 मा -1<sup>न</sup> T Ι সা সা সমা মা মা -1 -1 I গা -91 31 গা 1 বী র রে 0 न न॰ 91 · (5) য ম র ऋ মা - <sup>গ</sup>পা <sup>প</sup>মা -গা। মা-দা দা -া সমা মা মা মা মা মা মা I T Ι মা मि F (4 • তো ৽ শে • স ক্ত ø 9 ব न • (4 শগা "मा<sup>२</sup> - भा भा - ! I भा भा T MZ -না সা ना । পা 1 मा -1 -1 II નિ হে প মা ব 21 ০ থা 0 রু न -र्मा । ৰ্সা Ι -পা I IT 91 -91 991 134 -মা । -91 দা -91 -4 नि কুত হে হে 9 Ţ -1 1 91 Ι মা -1 1 91 -1 न -94 Ι -1 -91 -41 नि মা 0 হে রু 0 I I মপা -দপা । -মপা -1 মগা -1 Ι (গা -1 1 মা -31 311 -1 প न মা৽ 90 00 00 Б গ্ৰা -1 I I -1 । মা -51 -1 মা -91 511 Ι -1 1 মা গা জি मि 0 ঘ আ ۰ • य তা ৰ্সা -1 ৰ্সা ৰ্সা Ι -1 | -41 সা -41 Ι T ना সা -1 1 -1 রি টে ত বে ক ৰে | Ι न् -পা)} 191 -1 1 m -1 पा -1 Ι না -31 1 -1 -제 1 ব eq. 0 0 মা g 0 44. -1 र्मा -था। I an -×1 ৰ্শা 1 \*1 -31 ৰ্সা -1 I -1 1 -1 ਜ 9 বা ব 7 ঘ >¢

| I | ন\<br>দি               | -1                          | i | -1<br>°                 | -ৰ্সা<br>°           | र्मा<br>व            | -1<br>म्             | I  | ৰ্মা<br>ব                              | -ঋ1<br>°   | 1 | જાર્ <u>ી</u><br>ન     | -1                  | ঝৰ্ণ<br>ক্লা              | -1         | I |
|---|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----------------------------------------|------------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|------------|---|
| I | ঋৰ্<br>জ্ব             | -1                          | 1 | ঋৰ্য<br>আ               | -र्म।<br>•           | ৰ্সা<br>জি           | -1 <sup>4</sup>      | Ι  | <b>না</b><br>ব্যা                      | -1         | 1 | ৰ্দা<br>কু             | -ঋ1<br>°            | र्भा<br>न                 | -ঋৰ্।<br>° | I |
| I | না<br>বি               | <b>-ৰ্সা</b><br>•           | l | -1                      | <del>-</del> ना<br>° | দা<br>ব              | -পা}<br><sup>비</sup> | Ι  | পত্র্ব<br>ব৽                           | -1         | 1 | र्জ्डा<br>क्           | -1                  | জ্ঞ1<br>ল                 | -1<br>•    | Ι |
| Ι | জ্ঞ।<br>বী             | -র্রা<br>°                  | 1 | <b>জ্ঞ</b> ী<br>থি      | -র্রা<br>°           | জ্ঞ।<br>কা           | •                    | Ι  | ख्ब <b>ी</b><br>म्                     | -র্রা<br>° | ı | জ্ঞ র<br>কুণ           | ণ -ৰ্মা<br>•        | <sup>ৰ্ব</sup> জ্ঞা<br>লে | -1<br>•    | Ι |
| I | <sup>জ্ঞ</sup> ঝি<br>ম | -1                          | 1 | -1                      | -ৰ্সা<br>ভ           | ৰ্সা<br>ত            | -ঋৰ্।<br>•           | I  | ণা <sup>২</sup><br>কা                  | -1<br>•    | ı | र्मा<br>न              | -জুৰ্ <u>।</u><br>• | জুৰ্<br>ন                 | -ঝ1<br>•   | I |
| Ι | <sup>જી</sup> સો<br>જ  | -1<br>•                     | 1 | -1<br>•                 | -र्मा<br>°           | র্সা<br>রে           | -1<br>•              | I  | সা<br>ন                                | -1<br>•    | 1 | সা<br>ব                | -মা<br>°            | মা<br>ক                   | -1         | Ι |
| I | মা<br>দ                | -1                          | ı | -1<br>°                 | -1<br>म्             | <sup>প</sup> মা<br>ব | -গা<br>°             | Ι  | গা<br>ম                                | -1         | 1 | মা<br>দি               | -গা<br>•            | গা<br>র                   | -1         | Ι |
| Ι | <sup>গ</sup> ঝা<br>গ   | -1                          | 1 | -1                      | -সা<br>ন্            | স <b>া</b><br>ধে     | -1<br>°              | Ι  | না<br>আ                                | -1         | 1 | ৰ্সা<br>কু             | -ঝৰ্ণ<br>°          | र्मा<br>न                 | -ঋĺ<br>•   | Ι |
| I | না<br>ক                | -र्जा<br>°                  | 1 | -1                      | - <b>न</b> ।<br>•    | দা<br>রে             | -পা<br>°             | 11 | [ 1                                    |            |   |                        |                     |                           |            |   |
| Π |                        | ৰ্দান<br>পূল                |   | । <b>র্</b> দা<br>তা    | -1 1                 | ৰ্সা<br>আ            | র্সর্রা<br>জি॰       |    | <sup>र्म</sup> शा <b>र्म</b><br>य क्लि |            | 1 | <sup>প্</sup> ধা<br>টে | -পা<br>•            | । পা<br>ত                 | পা<br>বে   | Ι |
| Ι |                        | ধা <sup>4</sup> হ<br>রি॰ নে |   | । <sup>প্</sup> মা<br>ক | -গা ।<br>°           | মা<br>শা             | -1 :                 |    | মা মপ<br>হে নি॰                        |            | 1 | মা<br>প                | - <b>ড</b> ৱা<br>•  | । ভৱা<br>মা               | -1<br>•    | I |

১ এই কলি বরাবর বিতীয় অংশ হিসেবে গীত হয়ে এসেছে। ২াও মাত্রার অংশ ৩াও মাত্রার ছলোও গাওয়ার রীতি আছে। শেব কলিটি কেবলমাত্র ৩াও মাত্রাবিস্তাসে গীত হওরার বৈচিত্র্যসাধনের জন্তে এই অংশে ২াও মাত্রাবিস্তাস ব্যবহার করা হল।

| I  |          | রমা<br>নি                 |                         |   | স<br>। র<br>প                | ঃ -সঃ<br>•             | 1 | <b>সা</b><br>মা       | -1             | 1 | ্ত<br>ভ            |              |                      | 1 | <b>পা</b><br>ছ           | -1<br>•                | ı | <b>পা</b><br>খা | ধা<br>নি      | Ι  |
|----|----------|---------------------------|-------------------------|---|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|----------------|---|--------------------|--------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------|---|-----------------|---------------|----|
| Ι  | না<br>কা |                           | ৰ্সা <sup>ন</sup><br>আঁ | 1 | <sup>র্</sup> র্সা<br>খি     | -না<br>°               | ı | ના<br>જ               |                | 1 | ্ ণা<br>ব          | ণা<br>র      | ণধা<br>যা•           | ı | <sup>र्म</sup> भा<br>त्र | - <sup>ণ</sup> ধা<br>° | ı | পা<br>কা        | ধা<br>লো      | Ι  |
| Ι  | ণা<br>ছা | ণর্রা<br>য়া•             | র্সর্রা<br>খা॰          | ì | <sup>ণ</sup> ৰ্সণা<br>নি॰    | -ধণা<br>••             | 1 | <sup>প</sup> ধা<br>প  |                | ] |                    | n মধ<br>ন ন॰ | া ধা<br>কা           | 1 | ধা<br>লো                 | -1<br>•                | 1 | ধা<br>ত         | মা<br>ব       | I  |
| 1  |          | -ণৰ্সা<br><sup>৽</sup> ন্ | র্সর্র।<br>চি॰          |   | <sup>ৰ্স</sup> ণৰ্সণা<br>ত৽৽ |                        |   | <sup>প</sup> ধা<br>কে |                | I |                    | পধা<br>থী॰   | <sup>ৰ</sup> পা<br>র | 1 | মা<br>মা                 | -গা                    | 1 | মা<br>লা        | -1            | 1  |
| I  |          | <b>মপ</b><br>া মাণ        | <sup>প</sup> মা<br>র    | i | মজা<br>চ॰                    | জ্ঞা<br>র              | 1 |                       | -1             | I | রা<br>ন            |              | মজ্ঞা<br>ব॰          | 1 | <sup>স</sup> রাঃ<br>র    | -সঃ<br>•               | 1 | <b>সা</b><br>যা | -রজ্ঞা<br>∘র্ | Ι  |
| I  | রা       | রমা                       | মজ্ঞা                   | 1 | <sup>স</sup> রাঃ             | -সঃ                    | 1 | সা                    | -1             | Ι | ৰ্শা               | ৰ্সা         | র্দর্গা              | ì | <sup>न</sup> र्मा_       | -ণা                    | 1 | ণা              | -1            | I  |
|    | ব        | র৽                        | ণ•                      |   | ডা                           | 0                      |   | ना                    | •              |   | হে                 | নি           | রু ৽                 |   | প                        | •                      |   | শ               | 0             |    |
| Ι  | ধা<br>হে | পা<br>নি                  | <sup>প</sup> ধপা<br>ক্ল | ı | মগা<br>প॰                    | - <sup>র</sup> গা<br>° | l | মা<br>মা              | -1<br>•        | Ι | -1<br>•            | -1<br>°      | -1<br>•              | 1 | -1                       | -1                     | 1 | -1              | -1            | ΙΙ |
| II |          |                           | -রা<br>•                | ł | -মা<br>°                     | -প<br>°                |   |                       | ণ <del>ো</del> | I | ধা<br>হে           | ধর্সা<br>নি॰ | ণা<br>ক্             | 1 | ধা<br>প                  | 9<br>મ                 | 1 |                 | -রা<br>°      | Ι  |
| Ι  |          | <sup>র</sup> পা<br>নি     | মা<br>ক                 | ı | <sup>র</sup> গা<br>প         | রা<br>মা               |   |                       | -1             | I | (রা<br>আঁ          | রপা<br>খি॰   | <sup>প</sup> মা<br>য | 1 | গা<br>দি                 | র<br>অ                 |   |                 | -1<br>জ্      | Ι  |
| I  | রা<br>ক  | রপা<br>রে॰                | <sup>প্</sup> মা<br>অ   | 1 | গা<br>প                      | রুসা<br>রা•            |   |                       | -1<br>ধ્       | Ι | রা<br>ক            | মা<br>রি     | রা<br>মো             | 1 | মা<br>ক্ষ                | পা<br>মা               |   |                 | -र्मा<br>•    | I  |
| Ι  |          | ৰ্সনা<br>খি॰              | -র্রা<br>•              | I | र्मा<br>य                    | र्मा<br>पि             |   | -6                    | 11 :           |   | <b>ণধা</b> -<br>আ॰ |              | -ধণা<br>৽জ্          | 1 | ধা<br>ক                  | প<br>রে                |   |                 | -রা<br>•      | Ι  |

२ এই किन वहांवत जुजीत वाल हिरमरत गैठ हरत এरमरह ।

| I | রা<br>অ     | -1<br>•      | -গা<br>•                   | 1 | <b>মপা</b><br>প•      | -মপমগা       | - <sup>র</sup> গা<br>• | I  | রা<br>রা  | -1            | -1<br>。                 | 1 | - <b>i</b>      | -1         | -1<br>ષ્       | I |
|---|-------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------|------------------------|----|-----------|---------------|-------------------------|---|-----------------|------------|----------------|---|
| I | রা<br>ক     | রপা<br>রি॰   | মা<br>য়ো                  | ł | <sup>म</sup> গা<br>ক  | রসা<br>মা॰   | -1)}<br>•              | I  | -         | না না<br>• রো |                         | 1 | <b>না</b><br>কা | না<br>শে   | -ৰ্সা<br>ব্    | Ι |
| I | ৰ্দা<br>দূ  | -1<br>ব্     | ৰ্মা<br>কো                 | 1 | ৰ্মা<br>ণে            | ৰ্মনা<br>কো॰ | ৰ্দা<br>ণে             | I  | না<br>বি  | ৰ্সা<br>জু    | র্না<br>শি              | 1 | র্রা<br>চ       | র্মা<br>ম৽ | ৰ্গৰ্মা<br>কি॰ | I |
| I | র্না<br>প্র | र्मा<br>र्रु |                            | ı | ণধা<br>নে॰            | ধা<br>ধ      | পা}<br>নে              | Ι  | মা<br>জ্ৰ | পা<br>ত       | পা<br>কো                | 1 | -ণা<br>_<br>উ   | ধা<br>তু   | ণা<br>কে       | I |
| Ι | ধা<br>ভ     | ণা<br>ব      | ধা<br>বা                   | ı | ণা<br>তা              | ধা<br>য়     | ণা<br>নে               | Ι  | ধা<br>কী  | ধর্মা<br>দে॰  | <sup>ৰ্স</sup> ণা<br>খে | ì | ध<br>रह         | পা<br>ম্বে | -1             | Ι |
| I | र्माः<br>ज  |              | <sup>र्व</sup> र्भ।<br>द्र | ı | ৰ্মণা<br>প•           | ণা<br>ব      | ণধা<br>ন॰              | Ι  |           | পধা<br>গে॰    | <sup>ब</sup> श्रा<br>इ  | i | পমা<br>লা       | মা<br>গি   | মগা<br>য়া॰    | I |
| I |             | রপা<br>সি॰   |                            | ı | <sup>ৰ</sup> গা<br>ধে | রসা<br>মে॰   | -1<br>•                | II | II        |               |                         |   |                 |            |                |   |

#### শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-গ্রন্থপঞ্জী ॥ সংযোজন

পূর্ববর্তী সংখ্যা ( শ্রাবণ-আশ্বিন ১০৬৯ ) বিশ্বভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা মুদ্রিত হবার পর এই কয়টি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়—

#### অন্নদাশকর রায়

রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ডি. এম. লাইত্রেরী, ১৯৬২। ৮+২১৩+৪ পৃ। ২২ সে. মি.। ৫০০০ গোপাল হালদার

রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ফাশনাল বুক এজেনি, ১৯৬১। ৭+২৪৮ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ৫০০ চিত্তরঞ্জন দেব ও বাহুদেব মাইতি

রবীন্দ্র রচনা-কোষ, ১ম থণ্ড, ২য় পর্ব। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৮। ৬+[২৪১-৬২৭] পৃ। ১৮৫ সে.মি.। ৭০০

পঁচিশে বৈশাথ। দিল্লী, রবীক্রশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী, কেন্দ্রীয় পুরিষদ্, ১৯৬১। ৬৮ পৃ। ২৪'৫ সে. মি.। ১'৫•

### विषयमान ठाउँ। भाषाय

রবিতীর্থে। কলিকাতা, বাণী নিকেতন, ১৯৬২। ১০+১৮০+৪ পৃ। ২১৫ সে.। ৬০০ শাস্তিকুমার দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য (Symbolic Plays of Rabindranath Tagore)। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, তারিথ নেই (১৯৬২ ?)। ৪+৪+৮+৬২৬+৬৭৩ পৃ। ২১৫ সে. মি.। ১০ • ০ হরিছর শেঠ, সংকলক

त्रवी<u>त</u>्यनाथ ७ जन्मननगत । नाताग्रगजन्य (म, ১৯৬১ । १+२११ श । २२ (म. मि. । ७'००

# ' স্বী কু তি

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ-ধাঁধা' রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ড্লিপি থেকে সংগৃহীত।
রবীন্দ্রনাথ ও বিধানচন্দ্র রায়ের পত্র রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীনন্দলাল বস্থ -অন্ধিত 'নটীর পৃজা' চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্মে প্রাপ্ত।
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র দিয়েছেন শ্রীসনংকুমার গুপ্ত।



हें सम्मेनाम दक्ष । (फड़्स्) १३३१





#### ছন্দ

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] ভিন্নপ্রদেশী আমার এক বন্ধু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল্তে অনুরোধ করেচেন। একদিন এ কাজ করেচি— তথন ভেবেছিলুম ব্যাপারটা খ্বই সহজ। সেকালে নাড়ী টিপেই ছন্দের ধাত বিচার করা যেত, এথন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভায়োগনোগিদ চলচে; যাকে সহজ মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেগুলো হর্কোধ হয়ে দেখা দিয়েছে, অথচ ভাক্তারে ভাক্তারে মতের মিল হচেচ না। যারা জিজ্ঞান্থ, পূর্কের চেম্বেও তাদের অবস্থা শোচনীয়। তাই, আমি আনাড়ি, এ কথা কবুল করেই বৈজ্ঞানিক হুর্গম প্রথটা এড়িয়ে আপন মেঠো রাস্তায় চলব।

সকলেই জানেন ভাষায় প্রকাশের রীতি আছে ত্ই জাতের। গত আর পতা। গত মৃথ্যত বলে, পত্ত মৃথ্যত চলে। গত্তে কমা সেমিকোলন দাঁড়ির ভাগ আছে, সেটা বলার ভাগ; আর পত্তে পদবিচ্ছেদে যে-ভাগ দেখা যায় সেটা চলার ভাগ।

মান্নযের চলন হুই পায়ের চলন। মাত্রায় মাত্রায় পদক্ষেপের দ্বারা এই চলন বিভক্ত। মান্নুষকে পা তুলে ও ফেলে চল্তে হয় ব'লে এই চলায় ছন্দ লেগেই আছে। যেমন ছন্দ আছে হুংপিণ্ডের ওঠায় পড়ায়। চল্তে চল্তে যখন হাত দোলে তখন সেই চলার ছন্দের ঝোঁক তাতেও ধরা পড়ে।

যে হেতু মান্ত্যের পা ফেলার মধ্যে একটা সহজ ভাগ আছে এইজন্তে সাধনার দ্বারা সেই ভাগটাকে মান্ত্য বিচিত্র করে তুলেচে। যার শক্তি আছে সে এই চলার ছন্দকে নানা বিচিত্র ছন্দে শাখান্তিত করে নৃত্যুরূপে দেখাতে পারে।

এই নৃত্যের একটা স্বতম্ব মাধুর্য্য আছে। সে কেবল গতির আন্দোলনেই মনকে আন্দোলিত [৪] করতে পারে। কিন্তু নাচ এইথানেই থামেনি। তার সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটেচে। আমাদের হৃদয়াবেগের মধ্যে একটা আন্তরিক আন্দোলন আছে। আমাদের রক্তস্রোতকে সে দোলা দেয়, আমাদের নিঃখাসকে সে ক্লুরু করে। এই ক্ষোভকে নৃত্য যখন আপন স্থনিয়মিত চাঞ্চল্য দিয়ে প্রকাশ করে তখন আমাদের সেই ভাবের আবেগ আপন প্রতিদিনের তুচ্ছতাকে ছাড়িয়ে ওঠে, একটা বিশিষ্ট নিত্যরূপ ধারণ করে, সে রূপ আর ব্যক্তিগত থাকে না, সে হয়ে ওঠে বিশ্বগত, যেমন সাজাহানের তাজমহল।

আমাদের পত্যের পদচালনাকে এই দিক থেকে বিচার করা যাক্। পাত্য মান্থ্যেরই মতো পদস্থ জীব— সাপের মতো অপদস্থ নয়। সাপ সর্বাঙ্গ দিয়ে অগ্রসর হয়, তার গতি নিতান্তই প্রয়োজনের গতি; প্রাণ ধারণের আবশ্যকে তাকে চলাফেরা করতে হয়। কিন্তু পাথী পেয়েচে ত্ই পা, সে নাচতে পারে। সারসের যুগলন্ত্য দেখেছি, তাদের নাচ ভাব প্রকাশের ভাষা, দে লিরিক কাব্য। সাপের মনে আবেগ যুতই থাক সে ইচ্ছে করে নাচে না।

কিন্তু সাপুড়ে তাকে বাঁশি বাজিয়ে নাচায়। তথন সাপ আপন দেহের একটা অংশকে চলার প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে। সেই অংশ কেবল অকারণ আন্দোলনের স্বাধীনতা পেয়েচে, তাই সে বাঁশির ছন্দের আনন্দ আপন ফণার দোলায় প্রকাশ করতে পারে।

[৬] প্রতিদিনের সাধারণ আলাপে আমাদের ভাষার সবটাই দরকারী হয়ে ওঠে, তার প্রত্যেক কথার কাছ থেকে থাঁটি অর্থের হিসেবটুকু আদায় করি। "একদা -এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" এই বাকাটা খবরের বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু শুধু রিপোর্ট, না দিয়ে ব্যাপারটাকে যদি রূপ দিতে হয় তাহলে ভাষাকে নাচিয়ে দেখাতে হবে—

বিত্যৎলাঙ্গুল করি ঘন তর্জ্জন বজ্জদিগ্ধ মেঘ করে বারি বর্জ্জন,— সেই মতে। বেদনায় অস্থির শার্দ্ধৃল অস্থি-বিদ্ধ গলে করে ঘোর গর্জ্জন।

গতের ভাষা সর্বাঙ্গ দিয়েই চলে ব'লে তাকে কেবল শব্দের অর্থ বহন করতে হয়, কিন্তু শব্দের ওজন সাম্লাতে হয় না। পতে তাকে পদভাগের উপরে দাঁড় করাতেই ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ unstable equilibrium-এর হোলে। স্কেই। তথন তার উপরে ওজন-সামলানোর কঠিন দায়িত্ব পড়ঙ্গ। শক্ষ্যুহের বিশেষত্ব অন্থুগারে এই ওজনের সংস্থান নানারক্ম হতে পারে; সেই বৈচিত্যেই ছন্দের বৈচিত্য।

সংক্ষেপে বলি:— পত্তের পদ আছে গত্তের পদ নেই। গত প্রধানত বলে, পত প্রধানতঃ চলে। বলার বিশুদ্ধিতায়, স্থম্পট্টতায়, তার যাথার্থ্যে গত্তের গৌরব, আর চলার ভঙ্গিনায়, বৈচিত্ত্যে, ভাবাবেগের ব্যঞ্জনায় পত্তের গৌরব।

বিশেষ পদবিভাগ ও শব্দের বিশেষ ওজন এই ত্ই নিয়ে ছন্দ। প্রত্যেক পাফেলার সঙ্গে কতটা ভার আছে তাই নিয়ে ছন্দের বিশেষত্ব। শুরু দেহের ভঙ্গীটা নাচের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই ভঙ্গীর সঙ্গে দেহের ভার যতটা বিক্ষেপ করা যায় সেই অনুসারে নাচের নানা মূর্ত্তি। নাচে দেহের ভারটাকে কেবলি এদিকে ওদিকে নাড়ানাড়ি করতে হয়। দেহেরই মধ্যে একসঙ্গে ভারও আছে,

তারই ব্যবস্থা করতে করতে নাচের রূপ জাগে। ছন্দেও তেমনি। ভাষায় [৮] শব্দের গতিও আছে আর তাতে ধ্বনির ভারও আছে। তারই বৈচিত্র্যাধনে ছন্দ। গতিভাগের একএকটি একককে বলা যাক্ পদ, তার সেই পদবর্ত্তী ধ্বনির একককে বলা যাক মাত্রা।

ি বস্তুজগতের সন্তার মূলেও এই নিয়ম দেখতে পাওয়। যায়। প্রত্যেক আদিভূতের সঙ্গে একটা বোঝা আছে, আর সেই সঙ্গে আছে চলা; বিশেষসংখ্যক প্রোটোন্ ইলেক্ট্রোন্, আর সেই প্রোটোন্ ইলেক্ট্রোন্র আবর্তনগতি। গতিবেগ ঘেমনি হোক্, ইলেক্ট্রোন প্রোটোনের সংখ্যার কমিবেশি নিয়েই শিষের সঙ্গেনার প্রভেদ। আমাদের প্রতীতির মধ্যে সে প্রভেদ তো কম নয়। তেমনি অধিকাংশ ছন্দেরই গতিভাগ হয়তো চার, কিন্তু কোনোটাতে তার ধ্বনিমাতার এক রক্ষের পরিমাণ, কোনোটাতে অন্ত রক্ষের পরিমাণ। তাতেই আমাদের চেতনাতে সে দোলা দেয় ভিন্ন ধারায়।

[৮] সব চেয়ে সাদা ছন্দ হচ্চে ত্ই ধ্বনিমাত্রা নিয়ে ত্ই পদপাতন। আমার ছাত্র অবস্থার আরস্তেই এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল— গেদিন "কর" "খল" বানান করে পড়তে পড়তে হঠাং এসে পড়ল, জল পড়ে পাতা নড়ে। ঐ একটুখানি ছন্দে মন উঠেছিল নেচে। মনে হোলো সামনে একটা সজীব বাগী। যেন হাল্কা দেহটুকু নিয়ে শালিখ পাখী লাফ দিয়ে দিয়ে চল্চে। এর গতির ভাগ এক তুই, এক তুই, একপা তুপা, একপা তুপা। এই প্রত্যেক পা পড়চে তুটি মাত্রার বোঝা নিয়ে। জ-ল, প-ড়ে ইত্যাদি।

তার পরে ভেবে দেগলে দেখা যাবে, প্রথম শ্রেণীর ছন্দের পত্তন হইমাত্রার গুণকের উপর। অর্থাৎ প্রত্যেক পদের বোঝার পরিমাণ হুই, চার বা আট মাত্রা। এই শ্রেণীর ছন্দ পরার, প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় সব চেয়ে প্রচলিত। এই ছন্দে প্রত্যেক লাইনে হুটি করে পদ এবং প্রত্যেক পদে আটটি করে মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক আটমাত্রায় একটা করে বোঁকে পড়চে। যথা:—

এই আটমাত্রাকে যদি আরো ছোটো থণ্ডে ভাগ করা যায়, যথা ছই ছই ছই ছই, অথবা চার চার, এবং প্রত্যেক ছই কিম্বা চার মাত্রার উপর ঝোঁক দেওয়া হয়, তাহলে পয়ারের যথার্থ চাল খাটো হয়ে পড়ে। যথা

অথবা । । । । স্থনিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে -- | । । । । । ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে -- |

[১০] বলা বাহুল্য পয়ার ও ত্রিপদীর একই গোত্র— অর্থাৎ প্রত্যেক আটমাত্রায় তার পা পড়ে— যেমন

।
আঁধখানি চাঁদ ওঠে।
।
দিক্-ললনার ঠোঁটে
।
সরমে যেনরে ফোটে
।
আিত হাসিখানি ॥

এই শ্রেণীর সব চেয়ে প্রশন্ত ছন্দ দীর্ঘ প্রার। এই ছন্দ বড়নাদা সবপ্রথমে তাঁর স্বপ্রপ্রয়াণ কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। এই ছন্দে প্রত্যেক লাইনে ত্ই পদক্ষেপ। প্রথম পদে আটমাত্রা নিয়ে ব্যোক, বিতীয় পদে দশমাত্রা নিয়ে। তাঁর কাব্য থেকে এই ছন্দের তুটি লাইন উদ্ধৃত করি:—

। গন্তীর পাতাল, যথা | কালরাত্রি করালবদনা । । বিস্তারে একাধিপত্যা, | শ্বসম্বে অযুক্ত ফণিফণা।

পদ্মারজাতীয় ছন্দের ত্ইটি মহদ্গুণ, এক তার ভারবহনশক্তি, আর তার গান্তীর্ঘ। এইজন্মে বাংলাভাষায় এর প্রভাব এত বেশি।

[১১] পদ্ধারে বা দীর্ঘপ্যারে এই যে এক ঝোঁকে আটদশমাতা গড়িয়ে চলা এটা সংস্কৃতে চলে না, ইংরেজিতেও না। কারণ সংস্কৃতে প্রত্যেক শব্দের মধ্যে দীর্ঘন্তবের অসমানতা। এই অসমানতার খেলা নিয়েই তার ছন্দ।— অস্তান্তরেশুাম্ দিশি দেবতায়া, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ:— এই ধ্বনির হ্রম্বনীর্যতায় ছন্দ তরঙ্গিত। ইংরেজি ছন্দের অসমানতা তার প্রত্যেক এক্দেণ্টবিদ্ধ শব্দে। বাংলায় এক্সেণ্ট্ নেই, স্বরের দীর্ঘন্তবা নেই। আমরা বাক্যের আরম্ভশব্দে একটা ঝোঁক দিই, সেই ঝোঁকে আমাদের মহণ সমতল ভাষার উপর দিয়ে অনেকগুলো শন্দ গড়িয়ে চলে যায়। "আমি গেল শনিবারের দিন কলকাতায় গিয়েছিলুম"— এক নিংখালে সমন্ত বাক্যটা দাঁড়িতে এলে পৌছয়। আমাদের ভাষার এই অবন্ধুরতায় বাক্যের অর্থ জোরের সঙ্গে মনে যা দেয় না। এই অভাব লাঘ্য করবার জন্মে পাঁচালিতে কবির গানে অন্ধ্রপ্রাসের প্রাত্তিব। দেই অন্ধ্রপ্রাস অনেক স্থলেই অর্থহীন, কিন্তু উপস্থিতমত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, শ্রোতাদের চমক লাগে, অন্যনমন্ধ হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

<sup>&</sup>gt; विद्वालनाथ शंक्त

ওরে রে লক্ষণ, একি অলক্ষণ,
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।
অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে,
ঘোর অরণ্যমাঝে কত কাঁদিলাম—
আহা অপার জলধি কেন বাঁধিলাম।

মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি ঘন ঘন ব্যবহারদ্বারা পয়ারের একটানা এক্ছেয়ে চালের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরও অনবধানতা মেঘনাদ্বধ কাব্যের আরম্ভে প্রকাশ পেয়েছে। যথা

> সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচ্ড়ামণি বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।

এই এতগুলো লাইনের মধ্যে আরম্ভে "সন্মুখ" এবং শেষে "রক্ষঃকুল" শব্দে সংযুক্তবর্ণের বাধা আছে। এর সঙ্গে প্যারাডাইস্ লম্টের স্চনা অংশ তুলনা করে দেখ্লে উভয়ের প্রভেদ স্পষ্ট হবে।

আমি একদা ছন্দের এই ক্ষীণতার প্রতিকারের উপায় ভেবেছিলুম। সংস্কৃতের অন্থবর্তন করে স্বরবর্ণের হ্রন্থদীর্ম্মা প্রচলন করতে গোলে সে ক্রমিতা বেশিক্ষণ চলে না। তার অসঙ্গতি হাশ্তরসাত্মক কাব্যের প্রয়োজন সাধন করতে পারে। যেমন—

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে, অরণ্যে যে জত্মে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে। স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজনবশে কিচ্ছু হয় না, বিনা হ্যাট্টা কোট্টা ধুতিপিরহনে মান রয় না।

মানসী লেখবার সময় একটা সংকল্প মনে এসেছিল, যুক্তবর্ণের প্রনিকে তুইমাত্রিক বলে গণ্য করে যথাস্থানে তার প্রয়োগ এবং অযথাস্থান থেকে তার বর্জ্জন। বাংলা ছলে যুক্তবর্গ তথন সর্ব্বগ্রই একমাত্রিক শ্রেণীতেই গণ্য ছিল। সেইজ্জে "বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া" এমনতরো লাইনের স্পষ্টিতেও কবির সঙ্গোচ হয় নি। এখানে যুক্তবর্গ ছন্দকে পীড়িত করেছে এ কথা এখনকার দিনে বলা বাছল্য।

[১৩] পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি ছন্দে যেখানে প্রত্যেক পদে তিন চার পাঁচ প্রভৃতি অল্পমাত্রার সমাবেশ, কিদ্বা যেখানে তৃই + তিন, তিন + চার, প্রভৃতি যুগ্ম অযুগ্ম মাত্রাকে জুড়ে ছন্দ রচনা হয়েচে সেখানে পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি অমুসারে যুক্তবর্ণের ধ্বনিতে একমাত্রা গণনা করলে ছন্দ পীড়িত হয়।

[১০] এই ভারবহনের শক্তি উপলক্ষ্যে একটা কথা এইখানে বলে নিই। যাকে আমরা ধ্বনিমাত্রা বলচি ভার সরুমোটা আছে। "চন্দন-চর্চিত" কথাটাকে অক্ষর হিসাবে গ'ণে দেখলে দেখি ছয়মাত্রা; তাকে ধ্বনির ওজনে তৌল করে দেখলে দেখি আটমাত্রা। সংস্কৃত ছন্দে যুক্ত অক্ষরের ধ্বনিতে তুইমাত্রাই গণনা করে। যুক্তবর্ণের ওজন অযুক্তবর্ণের চেমে যে ওজনে বেশি তা তুর্বল বাহনের পিঠে চড়ালেই বোঝা যায়। দৃষ্টাস্ত দেখাই:

# আঁথির পাতার নিবিড় কাজন আঁথিজনে পড়ে গলিয়া।

[১২] অক্ষরসংখ্যা সমান রেখে যদি এই ছড়ায় যুক্তবর্গ চড়ানো যায় তাহলে সেটা কেমন হবে যেমন এক এক সময়ে দেখতে পাই জোয়ান স্বামী স্ত্রীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে পথে চলে নির্ম্মভাবে। প্রমাণ দিই :—

চক্ষ্র পল্লবে নিবিড় কজ্জল

অশ্রুজলে পড়ে গলিয়া।

কিন্তু এই বোঝা পয়ারজাতীয়ের স্কন্ধে চাপানো যাক্ তাতে অপঘাতের সম্ভাবনা থাকবে না। প্রথমে বিনা বোঝার চালটা দেখাই

> শ্রাবণের কালো ছায়া ছেয়ে দেয় তমালের বনে, যেন দিক্ললনার গলিত কাজল বরিষণে।—

এইটেকেই গুরুভার করে দিই—

বর্ষার তমিম্রছায়া পরিব্যাপ্ত অরণ্যের তলে, যেন অশ্রুসিক্ত আঁথি দির্মিণুর গলিত কক্ষলে।

এ হোলো আটমাত্রা দশমাত্রার ব্যুটোরস্কো বুষস্কন্ধঃ।

আমি বাংলার সমস্ত ছন্দকে তার প্রত্যেক পদের মাত্রার পরিমাণ অন্তুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছি। এক হচ্চে হইমাত্রা যার মূলে; দ্বিতীয় তিনমাত্রা; তৃতীয় হুইতিন বা তিনচার বা চারপাঁচ মাত্রা। এ ছাড়া অন্ত শ্রেণীর ছন্দ সংস্কৃত ভাষায় আছে কিন্তু বাংলায় আছে বলে আমি জানিনে।

তিনমাত্রার ছন্দ: যথা

শ্রাবণধারার নিঠুর আঘাতে মালতী পড়িছে ঝরিয়া, গন্ধে তাহার বাদল বাতাস উঠে কঞ্চণায় ভরিয়া॥

নববর্ষার বারিসংঘাতে পড়ে মল্লিকা ঝরিয়া সৌরভে তার সিক্ত প্রবন কার্মণ্যে উঠে ভরিষা।

[১৭] এই ছন্দটিকে হ্রকম করে ভাগ করা ধায়, প্রতিপদে তিনমাত্রায় কিন্তা ছয়নাত্রায়। পড়তে গেলে দেখা যাবে বড়ো ভাগের আয়তন যে ছোটো ভাগের দ্বিগুণ তা নয়, তার চেয়ে বেশি।

> । । । শ্রাবণ | ধারার | নিঠুর | আঘাতে—

এর প্রত্যেক ঝোঁক যেন সমান সমান ঘর্ষণে ক্লিঙ্গবর্ষণ করচে— প্রত্যেকটির পরিমাণ খুব আঁট। কিন্তু ছয়-মাজার ঝোঁকে একটা করে বাড়্তি টান থাকে— । শ্রাবণধারা—র | নিঠুর আঘাতে— | । । মালতী পড়িছে— | ঝরিয়া— ॥

লম্বা মাত্রার পদভাগে আমাদের আবৃত্তি স্বভাবত একটু যেন ঢিল দিতে চার, একেবারে থট্থট্ করে চলে না। এর থেকেই বৃষজে পারি হ্রন্থ বা দীর্ঘ পদারের আট, অথবা আটদশ মাত্রার লদা চালের আবৃত্তিতে ভিতরে ভিতরে ফাঁক থেকে যায়, তাই মোটা মোটা যুক্তবর্গিও এই ছন্দে অভদ্র রকমের ঠেলাঠেলি করে না। তারা যথেষ্ট আরাম পায়। এইজন্যে এই ছন্দটাকে সাধুভাষার ছন্দ বলা যেতে পারে॥

তিনের ছন্দকে নয়মাত্রায় প্রশন্ত করা চলে। যেমন—

আঁধার রজনী পোহালো,

জগৎ পূরিল পুলকে,

বিমল প্রভাতকিরণে

মিলিল হ্যলোক ভূলোকে।

কিন্ধ তিনমাত্রার ছন্দকে যতই চওড়া করি না কেন তুইমাত্রার ছন্দের মতো এ'কে উদার করা যায় না, এর দৌড় চাল, সেইজ্বলে এ অতিরিক্ত বোঝা নিতে রাজি নয়, "আঁধার শর্ববী পোছালো" এর সইবে না। বাংলায় আর এক ছন্দের উংপত্তি হয়েছে যার মাত্রাগুলি যুগাঅযুগা সংখ্যায় জোড়া। যথা

।
[১৬] আঁধার রাতি | জেলেছে বাতি |
।
অযুতকোটি তারা,
আপন কারাগারে সে পাছে
আপনি হয় হারা॥

তিনচারের মাত্রা—

নয়ন-অতিথিরে
শিম্ল দিল ডালি ;—
নাসিকা প্রতিবেশী
তা নিয়ে দেয় গালি।
সে জানে গুণ শুধু
প্রমাণ হয় ভ্রাণে,—
রং যে লাগে রূপে
সে কথা নাহি জানে॥

[১৮] সমস্ত প্রবন্ধে যত দৃষ্টাস্ত দিয়েছি সবই লৈথিক ভাষার। লৈথিক গ্রাষাতেও ছন্দের মূলতত্ত্ব একই। তার একটি প্রমাণ দিয়ে উপসংহার করি।—

২ জনক্রমে লেখা হয়েছে 'লৈখিক'। রবীক্রনাথের অভিপ্রেত শব্দটি বোধ হয় 'মোথিক'।—ক্র রবীক্রনাথের "ছন্দ" গ্রন্থ ( কার্তিক ১৩৬৯), পু ৪৪৫ পাদটীকা।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান— শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্মে দান॥

এও পয়ার। হসস্তের জালে বাঁধা এর শব্দপুঞ্জের চেহারাটাকে বড়ো দেখাচ্চে। এ'কেই সাধুভাষার কাঠামোয় ভরলে ছন্দটার শ্রেণীনির্ণয় সহজ হবে—

> যথা বৃষ্টি ঝরে ঝরো ঝরো ডেকে এলো বান, শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন কন্তো দান॥

িছে। ছন্দ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে তা শেষ হোলো। মূলকথাগুলো বেশি নয়, তার সন্ধান জান্লে শাখা প্রশাখা চিনে নেওয়া সহজ হয়। আমি যথন ছোটো ছেলেদের পড়াতুম তথন কাব্য পড়াবার বেলায় সবপ্রথমে কাব্যের ছন্দোরপ নিয়ে আলোচনা করতুম। জিল্লাসা করতুম বিশেষ কাব্যের লাইনে ক'টা ভাগ, আর প্রত্যেক ভাগে ক'টা মাত্রা। এই যথেই। ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ছোটো ছেলেদের পক্ষেও এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কিছুদিন এটা চর্চ্চা করলে ছন্দপতন হয় কী দোষে তা তারা বুঝতে পারবে এবং ছন্দ নিয়ে কারবার করি বলে বিশেষ জাতের একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস বলে মনে করবে না। অবশ্ব এ কথাটা তাদের যত শীঘ্র পারা যায় বুঝিয়ে দেওয়া ভালো যে ছন্দরচনা করা এবং কাব্যরচনা করা একই কথা নয়। নইলে কবিকে তাদের প্রতিযোগী মনে করে একদা তাকে থর্ম করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে॥

রবীক্রসদনে রক্ষিত পাণ্ড্লিপি থেকে মৃদ্রিত। ১৯৭-সংখ্যক পাণ্ড্লিপি, পৃ ১-১৮।
বন্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যাগুলি উক্ত পাণ্ড্লিপির পৃষ্ঠান্ধ।
এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রবোধচক্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত রবীক্রনাথের "ছন্দ" গ্রন্থের
(কার্তিক ১৩৬৯) 'পাণ্ড্লিপি-পরিচয়', পৃ ৪৪৩-৪৪৫।

## রসাদৈতবাদ

۵

# শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

"রসো বৈ সং। রসং হেবারং লক্ষ্যংনন্দা ভবতি"
— তৈতিরীরোপনিষদ্
"জেনেরং মলং বীজ্জানীয়ং কবিবাজা বছং ৮০০ব জেনের

"তদেবং মূলং বীজস্থানীয়ঃ কবিগতো রসঃ।···ততো বৃক্স্থানীয়ং কাবাম্। তত্র পূপাদিস্থানীয়োহভিনয়াদিনট্ব্যাপারঃ। তত্র ফলস্থানীয়ঃ সামাজিকরসাঝাদঃ। তেন রসময়মেব বিশ্বম্"— অভিনৰগুপ্ত

ভারতীয় মনীষার তৃইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিতে ধরা না পড়িয়া পারে না। একদিকে ইহা যেমন প্রত্যেক প্রতিপাল তত্ত্বের পূখারুপুখ বিশ্লেষণ ও ফ্ল্ম ভেদনিরপণের সাহায্যে শ্রেণীকরণ বিষয়ে আপন প্রবণতা প্রকট করিতে সর্বদা ব্যগ্র, অপর দিকে তেমনই প্রতিলোম দৃষ্টিতে সেই স্থপরিকল্পিত অগণিত শ্রেণী ও অবাস্তরভেদ সমূহকে ক্রমশঃ উর্ব্ধ হইতে উর্ব্ধতর তত্ত্বের মধ্যে উন্নীত ও সমীকৃত করিবার অলোকসামাল্য শক্তিও তাহার এক অসাধারণ লক্ষণ। ভারতীয় মনীষার এই উভয়বিধ লক্ষণই প্রাচীন সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আপন আপন সাক্ষ্য রাথিয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রদঙ্গে সাহিত্যবিচার শান্ত্বের মৃথ্য প্রমেয় রসতত্ত্ব সম্পর্কিত বিচারেও ভারতীয় মনীষার উপরি-নির্দিষ্ট তৃইটি লক্ষণ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিং আলোচনা আমাদের লক্ষ্য।

আমর। জানি ভরতমূনি রগকেই কাব্যনির্মাণের একমাত্র উৎসর্পে নির্দেশ করিয়াছিলেন— 'নহি রগাদৃতে কন্চিদর্থ: প্রবর্ততে'। রগ হইতেছে মানব-মনের একজাতীয় আস্বাদনাত্মক অন্তভ্জব, যাহা কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থায়িভাবের উপযুক্ত বিভাব অন্থভাব ও ব্যভিচারিভাবের সাহায্যে অভিব্যক্তির পরিণামাবস্থা। ফ্তরাং ভরতমূনি কাব্যে রগীভবনযোগ্য কয়েকটি স্থায়িভাবের পরিগণনা করিয়াছেন তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নিয়োত্মত কারিকাদ্বেয়—

"শৃঙ্গারহান্সকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকা:। বীভৎসান্তৃতসংজ্ঞৌ চেতাষ্ট্রো নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ॥ বিতিহাসন্চ শোকন্চ ক্রোধাৎসাহৌ ভয়ং তথা। জুগুপ্সা বিশ্বয়ন্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীতিতাঃ॥"

অবশ্য কোনও কোনও মতে ভরতমূনি 'শাস্ত' নামে নবম রস এবং তত্তপ্রোগী নির্বেদাথ্য নবম স্থায়িভাবও স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তী কাব্যমীমাংসকগণ রসের সংখ্যা বিষয়ে ভরতমূনির সিদ্ধান্তই প্রামাণিক বিদ্য়া মানিয়া লইয়াছেন। তবে স্থায়িভাবের এবং রসের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে আগ্রহও যে কোনও কোনও আচার্যের

১ নাট্যশাস্ত্র, ৬, ১৫, ১৬। পণ্ডিত এস্. রামকৃষ্ণ কবি সম্পাদিত 'গাইকবাড় প্রাচ্য গ্রন্থমালা'-য় প্রকাশিত 'নাট্যশাস্ত্র' ১ম থণ্ডের ২য় সংস্করণ স্কষ্টবা (১৯৫৬)।

মধ্যে দেখা না যায়, তাহাও সত্য নহে। কেহ কেহ দশ একাদশ ঘাদশ এমনকি তদপেক্ষাও অধিক রস ও তত্পযোগী স্থায়িভাবের অন্তির স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। মূলরসের প্রেণীকরণ বিষয়েই কাব্যাবিচারকগণ যে আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই নহে; এক-একটি রসের অবাস্তর প্রভেদ উদ্ভাবন বিষয়েও তাঁহাদের স্ক্র্যাতিস্ক্র বিশ্লেষণী শক্তির সাক্ষ্য স্থপরিস্ফুট। যেমন, একমাত্র শৃঙ্গার রস বিষয়েই তাঁহাদের সমীক্ষার বিকাশ সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভাস্তিকর। এক শৃঙ্গার রসেরই কত অবাস্তরভেদ না প্র্যাচার্যগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইরপ বীররসেরও দান দয়া যুদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি উপাধিভেদে অবাস্তরভেদকল্পনা স্থপরিক্রাত। এইভাবে পরবর্তী আচার্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই যদিও ভরতকল্পিত নব-রশের অতিরিক্ত রসকল্পনা ও মূলরসের অবাস্তরভেদকল্পনা বিষয়ে আপন আপন মনীষার স্বান্তর্য়া থ্যাপন করিবার চেঠা করিয়াছেন, তথাপি রসের সংখ্যা বিষয়ে ভরতমূনির সিদ্ধান্তই স্বজনগ্রাহ্রপে স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে পত্তিতরাক্ষ জগনাথের 'রস-গঙ্গাধর' নামক আলগারিক নিবন্ধের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধত অন্থভেদটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"অথ কথমেত এব রসাঃ? ভগবদালম্বনশ্য রোমাঞ্চাশ্রপাতাদিভিরন্থভাবিতশ্য হ্র্যাদিভিঃ পরিপোষিত্য ভাগবতাদিপুরাণশ্রবণসময়ে ভগবদ্ভকৈরমূভ্যমানশ্য ভক্তিরস্থা ত্রপহ্বরাং। ভগবদহুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেংস্কর্ভাবমর্হতি অমুরাগশ্য বৈরাগ্যবিক্ষরতাং। উচ্যতে—ভক্তের্দেবাদিবিষয়রতিবেন ভাবান্তর্গতত্যা রসবাম্পপত্তে। ...

"ন চ তর্হি কামিনীবিষয়ায়া অপি রতের্ভাবস্বসন্ত, রতিস্বাবিশেষাং। অস্ত্র বা ভগবদ্ভত্তেরের স্থায়িত্বম্, কামিন্তাদিরতীনাং চ ভাবত্বম্, বিনিগমকাভাবাং— ইতি বাচ্যম্। ভরতাদিম্নিবচনানামেবাত্র রসভাবত্বাদি-ব্যবস্থাপকত্বন স্বাতস্ত্র্যাযোগাং। অন্তথা পুত্রাদিবিষয়ায়া অপি রতেঃ স্থায়িভাবতং কুতো ন স্থাং? ন স্থান্থ কুতঃ শুদ্ধভাবত্বং জুগুপ্সা-শোকাদীনাম্— ইত্যথিলদর্শনব্যাকুলী স্থাং। রসানাং নবত্বগণনা চ মনিবচননিয়ন্ত্রিভা ভজ্যেত— ইতি যথাশান্ধমেব জ্যায়ঃ।"

উদ্ধৃত সন্দর্ভে স্বাধানচেতাঃ পণ্ডিতরাজও যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রবচনের প্রতিই আপন আহুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়স্থ 'অভিনব-ভারতী' নামক অপূর্ব ব্যাখ্যানগ্রন্থে গুপ্তপাদ ভরতমূনিপরিগণিত রসের নবহগণনার এক স্থনিপুণ যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা জ্ঞানি, প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ যদিও আনন্দকেই স্ববিধ কবিকর্মের পার্যন্তিক মুখ্য ফলরপে নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি চতুর্বর্গব্যুংপত্তিও যে তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হইয়া থাকে, সে কথা তাঁহারা একবারের জন্মও বিশ্বত হন নাই। স্থতরাং রসপ্রধান নাট্যও তাঁহাদের মতে অবশ্রুট পুমর্থোপযোগী হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে নাট্যবেদ সম্পর্কে ভরতমূনির নিয়োদ্ধত বচনগুলি মনে পড়িবে—

২ 'শূঙ্গারপ্রকাশ' নামক স্থাসিদ্ধ নিবন্ধে ভোজরাজ যদিও ঘাদশপ্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মতে রসের সংখ্যা যে তাহাতেই সীমাবন্ধ নহে, ইহাও অমুসন্ধিংহ পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। তু° "What exactly must be noted as the Rasas added by Bhoja are Udātta and Uddhata; for we can say in a way that Bhoja gave in the middle of his argument an indicative list of twelve Rasas, his final view however being either one or numerous Rasas."—Dr. V. Raghavan: Bhoja's Sṛṅgāra Prakāša, Vol. I, Pt. II, p. 431.

त्रमाकाधतः । अ व्यानन, पृ. ००-०७ (निर्गरमागत मःकत्न। । ১৯०৯)।

"কচিদ্ধর্মং কচিং ক্রীড়া কচিদ্ধ্য কচিচ্ছমং। কচিদ্ধান্তং কচিদ্যুদ্ধং কচিং কামং কচিদ্বধং॥ ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামং কামোপসেবিনাম্। নিগ্রহো ত্র্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়া॥ ক্রীবানাং ধাষ্ট্যজননম্ংসাহং শ্রমানিনাম্। অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈত্যাং বিত্যামপি ॥ ক্রমাণাং বিলাসশ্চ স্থৈং তৃঃথার্দিতক্ত চ। অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিক্রদ্বিয়চেতসাম্॥ নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্। লোকবৃত্তান্থকরণং নাট্যমেতন্ময়া ক্রতম্॥"8

অতএব ভরতম্নির মতে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ— এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ-সাধনই নাট্যের লক্ষ্য। এবং নাট্য যথন রসস্বরূপ, তথন নাটকে এমন সকল রসেরই অভিব্যক্তিসাধন কর্তব্য যাহার দারা প্রেক্ষক সামাজিক-গণের চতুর্বর্গের অক্ততম পুরুষার্থলাভ সম্ভব হইতে পারে। ভরতম্নিপরিকল্পিত রসসংখ্যানিয়ম্বণ এই মৌলিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত— আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার ভাগ্যে ইহা স্বস্পষ্টভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এবং তে নবৈব রসাঃ। পুমর্থোপযোগিজেন রঞ্জনাধিক্যেন বা ইয়তামেবাপদেশুছাং। তেন রসান্তর-সন্তবেহপি পার্ষদপ্রসিদ্ধা সংখ্যানিয়ম ইতি যদস্তৈকক্রম্, তংপ্রত্যুক্তম্। ভাবাধ্যায়েহপি চৈতদ্বক্ষ্যতে। আর্দ্রতাস্থায়িকঃ ক্রেহো রস ইতি ছসং। ক্রেহো হৃভিষক্ষঃ। স চ সর্বো রত্যুৎসাহাদাবেব পর্যবস্তি। তথাহি— বালক্ত মাতাপিত্রাদো ক্রেহো ভয়ে বিশ্রান্তঃ। য্নোমিত্রজনে রতো। লক্ষ্ণাদো ভাতরি ক্রেহো ধর্মময় এব। এবং বৃদ্ধক্ত পুত্রাদাবিতি দ্রষ্টব্যম্। এইয়ব গর্ধস্থায়িকত্য লৌল্যরসত্য প্রত্যাখ্যানে সর্গির্মন্তব্যা। হাসে বা রতো বাহন্তত্র পর্যবসানাং। এবং ভক্তাবপি বাচ্যমিতি।"

এমনকি অভিনবগুপ্তপাদ ভরতম্নি যে ক্রমে উপরিবর্ণিত আটটি বা নয়টি রস নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ক্রমনির্দেশের মধ্যেও পুরুষার্থভিত্তিক একটি যুক্তি আবিষ্কারে প্রয়াসী হইয়াছেন। শৃঙ্গারের পর হাস্ত, হাস্তের পর করুণ, তাহার অব্যবহিত পরে রৌদ্র— এইভাবে রসের ক্রমিক নির্দেশের হেতু সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত বিশ্বাছেন—

"তত্র কামস্ম সকলজাতিস্থলভতয়া২তাস্তপরিচিতত্বেন সর্বান্ প্রতি হলতেতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ। তদমুগামী

৪ নাট্যশাস্ত্র: ১ম অধ্যার, শ্লোক ১০৮-১১২।

क শু॰ 'তেন রস এব নাট্যম্। যক্ত ব্যুৎপত্তিঃ ফলমিত্যুচাতে।'— অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পৃ. ২৬१। অপিচ—"নাট্যাৎ সমুদায়রপাক্রসাঃ। যদি বা নাটামেব রসাঃ। রদসমুদায়ো হি নাট্যম্। (ন) নাট্য এব চ রসাঃ। কাব্যেহপি নাট্যায়মান এব রসঃ। · '
—ঐ. পু. ২>•।

৬ স্ত্র° "এতাবস্ত এব চ রসা ইত্যুক্তং পূর্বন্। তেনানস্তোহপি পার্বদপ্রদিক্ষ্যেতাবতাং প্রযোজ্যত্বন্ ইতি যদ্ ভট্রলোলটেন নির্দ্রপিতং ভদবলেপেনাপরামুশ্রেত্যলম্।"— ঐ. পৃ. ২৯৮।

৭ অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪১।

চ হান্তঃ নিরপেক্ষভাবত্বাং। তদ্বিপরীতন্ততঃ করুণঃ। ততন্তরিমিন্তং রৌদ্রঃ। স চামর্বপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থয়োর্ধর্মনুলত্বাদ্ বীরঃ। স হি ধর্মপ্রধানঃ। তন্ত্র চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বাং। তদনন্তরং ভয়ানকঃ। তদ্বিভাবসাধারণ্যসন্ত্রাবনাং। ততো বীভংস ইতি যদ্বীরেণাক্ষিপ্রম্। বীরক্ত পর্যন্তেংছুতঃ ফলম্ ইত্যনন্তরং তত্বপাদানম্। তথা চ বক্ষাতে—"পর্যন্ত কর্তব্যো নিতাং হি রসোহছুতঃ" (না°শ। ১৮.৪০) ইতি। ততপ্রিবর্গাত্মক্রপ্রন্তিবিপরীতনিবৃত্তিধর্মাত্মকো মোক্ষকাঃ শাস্তঃ। তত্র স্বাত্মাবেশেন রস্চর্বণেত্যুক্তম্॥"

স্তরাং ধর্ম অর্থ এবং কাম প্রবৃত্তিপ্রধান; অপরপক্ষে নোক্ষ নিবৃত্তিপ্রধান। অতএব এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নাট্যও যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্ব্যপাণী হইবে, তাহা তো নির্বিবাদিদিদ্ধ। আর প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি যথন ঈশ্বরের স্পষ্টিলীলারই ত্ইটি ছল মাত্র, তখন নাট্যও স্পষ্টিরই প্রতিরূপক মাত্র হইবে— ইহাই প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণের দিদ্ধান্ত। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিশেষত্ব সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর মন্তব্য অতিশয় তাৎপর্বপূর্ব—

Another attempt to make the Universe intelligible regards it as an eternal rhythm playing and pulsing outwards from spirit to matter (pravṛtti) and then backwards and inwards from matter to spirit (nivṛtti). This idea seems implied by Sankara's view that creation is similar to the sportive impulses of exuberant youth and the Bhagavad-gîtà is familiar with pravṛtti and nivṛtti, but the double character of the rhythm is emphasized most clearly in Sâkta treatises. Ordinary Hinduism concentrates its attention on the process of liberation and return to Brahman, but the Tantras recognize and concentrate both movements, the outward throbbing stream of energy and enjoyment (bhukti) and the calm returning flow of liberation and peace. Both are happiness, but the wise understand that the active outward movement is right and happy only up to a certain point and under certain restrictions.

এইভাবে যদিও ভরতমূনি ও তাঁহার অন্থগামী কাব্যলক্ষণবিধায়কগণ প্রধানতঃ রসের নববিধত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এই নানা প্রভেদ-প্রভিন্ন আস্বাদনাত্মক চিন্তাবস্থার একটি সামান্ত প্রকৃতি ও একটি সাধারণ কারণ অন্থেষণ বিষয়েও তাঁহার। নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। জিজ্ঞাস্থহদয়ে প্রথমেই একটি প্রশ্ন উদিত

৮ অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পূ. ২৬৭। অপি চ তুলনীয়:—"তত্র পুরুষার্থ নিষ্ঠাঃ কালিৎ সংবিদ এব প্রধানস্। তল্ যথা—রতিঃ কাম: তদুস্বলিধর্মার্থনিষ্ঠা। ক্রোধন্তংপ্রধানেদ্বর্থনিষ্ঠা। কামবর্মপর্যবসিংতাংপ্রংসাংহা সমন্তধর্মানিপর্যবসিতঃ। তদুজ্ঞানজনিত-নির্বেদপ্রায়ে বিভাবো মোক্ষোপায় ইতি ভাবদেবাং প্রাধান্তন্ম। বত্তপি চৈবামপ্যভোজ্য গুণভাবোহন্তি তথাপি তৎতৎপ্রধানে রূপকে তৎতৎপ্রধানং ভবতীতি রূপকভেদপর্যায়েণ সর্বেবাং প্রাধান্তমেবাং লক্ষ্যতে। অদূরভাগাভিনিবিষ্ট্রদৃশত্বেক্মির্ন্নপি রূপকে পৃথক্ প্রাধান্তম্ব শেলাক্স্ দ্বান্তন্ম পূ ২৮২।

Sir Charles Eliot: Hinduism and Buddhism, Vol. I, p. 1xxxi. (Routledge & Kegan Paul Ltd., London. Third Impression, 1957).

রুসাদ্বৈত্তবাদ ২৪৯

হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইতেছে এই : ভরতমূনি যে আটটি কি নয়টি রস ও তত্পযোগী অয়য়পসংখ্যক স্থায়িভাব স্বীকার করিয়াছেন, ইহার তাত্ত্বিক ভিত্তি কি? যদি বলা যায় ঐ কয়টি স্থায়িভাবই কেবল আস্বাদনাত্মক রসাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে তো কার্যতঃ স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল য়ে, সেই অভিয় কূটস্থ 'স্বাদ'-ই ইহাদের একমাত্র মূলপ্রকৃতি, পরম্পর প্রভেদ শুরু আপাতপ্রতীয়মান বিকৃতি মাত্র। ত মূক্তিটি যে বেশ বলিষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভিনবগুপ্ত স্বয়ং তাঁহার নাট্যশাম্বের ব্যাখ্যায় ভরতের একটি অতি প্রসিদ্ধ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির অবতারণা করিয়াছেন। ভরতাচার্য বিলয়ছেন—'ন হি রসাদৃতে কন্টিদর্থ: প্রবর্ত্তে'। এই পংক্তিটিতে 'রসাং' এই পদে একবচন প্রয়োগের হেতু নির্দেশ করিতে গিয়া অভিনবগুপ্ত বলিতেছেন—

"পূর্বত্র' বহুবচনমত্র চৈকবচনং প্রযুঞ্জানস্থারমাশয়:—এক এব তাবং প্রমার্থতো রসঃ স্বত্রস্থানীয়ত্বেন রূপকে প্রতিভাতি। তত্মির পুনর্ভাগদৃশা বিভাগঃ।">
ইলাস্তরেও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"তেন রস এব নাট্যম্। যস্ত ব্যুংপজ্ঞি ফলমিত্যুচ্যতে। তথা চ 'রসাদৃতে'-ইত্যেকবচনোপপত্তিঃ। ততশ্চ মুখ্যভূতাং মহারসাং ফোটদৃশীবাসত্যানি বা অন্বিতাভিধানদৃশীবোপায়াত্মকানি সত্যানি বা অভিহিতাম্মদৃশীব তংসমুদায়ন্ধপাণি বা রসাস্তরাণি ভাগাভিনিবেশদৃষ্টানি রূপ্যন্তে। '''

হতরাং আপাততঃ রদের অনেক ভেদ স্বীকৃত হইলেও পরমার্থতঃ রদস্বরূপ যে অভিন্ন ও নির্বিকার এবং সকল প্রভেদের মধ্যেই যে সেই অদ্বৈত রদস্বরূপের ক্র্তি অনুস্যুত হইরা আছে, ইহা রসতত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা ভরতম্নিরও অপরিজ্ঞাত ছিল না, ইহাই আচার্য অভিনবগুপ্তের স্কুম্পন্ত অভিমত। সেই গর্বপ্রভেদের মধ্যে অনুগত, স্ত্রেম্বানীয় 'মহারস', যাহা হইতে আর সকল রদের 'বিবর্ত্ত', স্বরূপজ্যোতিঃ ক্যেটিতত্ব হইতে যেমন বহুধা বাগ্ বিবর্ত্ত— তাহার স্বরূপ বিষয়ে অবশ্য আচার্যগণের মধ্যে সম্মতি নাই। বৈদিক দেবতাতত্ত্বের আলোচনায় যেমন বিভিন্ন দেবগণ কথনও পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতেছেন, আবার কথনও সমস্ত দেবতার মধ্যে একই পরমা দৈবী শক্তির ক্রুবণ কীতিত হইতেছে, স্বর্ণেষ স্তরে যেমন পরমার্থতঃ একই পরমাত্মা শ্বিগণ কর্তৃক স্তত হইয়াছেন, দেবতাভেদ শুরু কল্পনা মাত্র, সেই একই দেবতার বিলাসমাত্র, এবং সেই পরমাত্মতত্ত্বই যেমন জড় ও চৈতন্তের মিলনকেন্দ্ররূপে বিঘোষিত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়, এইভাবে আর্যগণের দেবতাবোধের ক্রমবিকাশের যেমন তিনটি প্রধান স্তর পরিলক্ষণীয়—পাশ্চান্তা পণ্ডিতগণ যাহাদের নাম দিয়াছেন ঘ্যাক্রমে henotheism, pantheism এবং monotheism; অন্তর্গ্র আলোচনাও তিনটি পৃথক্ স্তর অতিক্রম করিয়া চরম অহৈতবাদের অভিমুধে অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বং একেবারে

১০ অভিনবভারতী ১ম ভাগ।

১১ তু° 'তত্র রসানেব তাবদভিব্যাখ্যাস্থামঃ'—নাট্যশাস্ত্র ১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ অধ্যার, পু. ২৭২।

১২ অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পূ. ২৭২।

३० के म २७१।

১৪ দার্শনিক তত্ত্বের বিচারেও আরম্ভবাদ, সংঘাতবাদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদের মধ্য দিয়া বেদান্তবাদের অবৈতবাদে উত্তরণ এই প্রসক্ষে সহজেই মনে পড়িবে। এই বিবরে বিস্তৃত আলোচনার জন্ম ৮মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত যোগেক্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ প্রণীত 'ভারতীর দর্শনশান্তের সমন্বয়' (Adharchandra Mookerjee Lectures, 1952 : কলিকাতা বিশ্ববিভালয়) নামক গ্রন্থের 'বেদান্তদর্শনের আলোচনা' নীর্ষক পরিচ্ছেদ ক্রষ্টব্য : পৃ. ৮০-৮১।

প্রাথমিক ন্তরে সকল রস এবং তত্পযোগী স্থায়িভাবকেই স্বতন্ত্র ও স্বলক্ষণ রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে—ইহা বৈদিক দেবতত্ত্ব polytheism-এর অন্তর্জ্জপ। পরবর্তী ন্তরে কোনও একটি রসকে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ রস রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে—কথনও শৃঙ্গারকে, কথনও বা করুণকে ইত্যাদি। তৃতীয় স্থরে, সমস্ত রসের মধ্যেই একটি অন্তগত তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রতি আচার্যগণের প্রবণতা লক্ষিত হয়, কেছ আত্মরতিকে, কেছ শমভাবকে, আবার কোনও আচার্য চমৎকার বা অভিমানকে এই অন্তগত তত্ত্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বশেষে রসতত্ত্ব বিশুদ্ধ অহৈত্ববাদের ন্তরে উন্নীত হইয়া উপনিষদ আত্মতত্ত্বের সহিত একাত্মীভূত হইয়া অধ্যাত্মশাস্থগোচররূপে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কুপ্লুস্থামী শাল্পী রসতত্বের আলোচনায় ভারতীয় আচার্যগণের এই অহৈতপক্ষপাত সম্পর্কে একস্থলে বলিয়াছেন—

In the course of the development of the philosophy of Rasa, several attempts were made in the direction of synthesising the various Rasas. The more important results of such attempts were summed up in four kinds of synthesis. Firstly, there is Karuna-synthesis which originated from Vālmīki and found its culmination in Bhavabhūti's "एको रसः करण एव" on the practical side, and in Anandavardhana's "शोकः श्लोकत्वमागतः" on the theoretical side. Secondly, there is Santasynthesis, which started perhaps from the Mahābhārata, found its fulfilment in works like Aśvaghosa's Sārīputra-parkarņa, Srī Harsa's Nāgānanda and Krsna-Miśra's Prabodha-candrodaya, and received able advocacy on the theoretical side at the hands of the two greatest Alamkarikas-Anandavardhana and Abhinayagupta. Thirdly, there is the Śrngāra-synthesis, which firmly rooted in human nature itself since the beginning of creation, reached its acme of spiritual refinement, on the practical side, in the self-effacing ideal of love delineated in an inimitable manner by the creative genius of great poets like Kālidāsa and Bāṇa, and, on the theoretical side, in the well-known dictum of the royal polymath, Bhoja: "रसोऽभिमानोऽहङ्कारः शङ्कार इति गीयते". And fourthly, there is the Adbhutasynthesis which, on the theoretical side, became crystallised in the views of Nārāyaņa and Dharmadatta referred to by Viśvanātha in his Sāhitya-darpaņa and in the views of Bhānudatta as expressed in his Rasataranginī; and which on the practical side, led to the production of the wonder-dominated dramatic type represented by the older Aścarya-cūḍāmani and the later Adbhuta-darpana of Mahadeva at the end of the seventeenth century . 3 c

১৫ S. Kuppuswami Sastri: Introduction to Ascarya-ciidāmaņi: A drama by Saktibhadra: Pp. 13-14 (Madras, 1926)। বিভিন্ন রসগুলির মধ্যে সমবয়স্থাপনের বিচিত্র প্রয়াস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্ম ড. ভি. দ্বাঘরন প্রাণীত The Number of Rasas প্রান্থের Rasa-Synthesis শীর্থক দশম অধ্যায় এইব্য়।

কিন্তু ইহা রসতত্ত্বের বিশুদ্ধ অবৈতবাদকে প্রতিপাদন করে নাই। উদ্ধৃত অমুচ্ছেদটিতে ভারতীয় রসমীমাংসকগণের যে অবৈতাভিম্থে যাত্রার ইন্ধিত আছে, তাহা বৈদিক দেবতত্বে অনেকটা henotheism, কি বড় জোর hantheism-এর অমুদ্ধপ মাত্র। যাহা হউক, উপরি-উল্লিখিত কয়েকটি মতবাদ এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আমরা বিশুদ্ধ অবৈতবাদ বা pure monism -এর স্বন্ধপ বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

৩

ভারতীয় আচার্যণণ শৃঙ্কার-রসকে 'আদিরস' এই আখ্যার দ্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন। হাশু, করুণ প্রভৃতি রসান্তরেরও মূল যে রতিরূপ স্থায়িভাব, ইহা 'নাশৃঙ্কারী হসতি···' প্রভৃতি উক্তির দ্বারা আচার্য অভিনবগুপ্ত বহুত্বলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আচার্য আনন্দবর্ধনও তাঁহার 'ধ্বন্থালোক' নিবন্ধে স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

"শৃঙ্গারী চেং কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগং। স এব বীতরাগশেচনীরসং স্ব্যেব তং॥">

'শৃঙ্গার-প্রকাশ' কতা ভোজরাজের হত্তে শৃঙ্গার-রস সর্বশ্রেষ্ঠ রস, এমনকি একমাত্র 'রসনীয়' চিত্তাবস্থা এবং স্বরসের আক্ররপে নিরূপিত হইয়াছে—

> "শৃঙ্গার-বীর-কর্ফণাভূত-রৌদ্র-হান্ত-বীভংস-বংসল-ভয়ানক-শান্তনামঃ। আমাসিষ্দশি রসান্ স্থিয়ো বয়ং তু শৃঙ্গারমেব রসনাদ্রসমামনামঃ॥
>
> অপ্রাতিক্লিকতয়া মনসো ম্দাদেঃ
>
> য় সংবিদোহস্কভবহেতুরিহাভিমানঃ।
> জ্ঞেয়ো রসঃ স রসনীয়তয়াত্মশক্তেঃ
> রত্যাদিভূমনি পুনবিত্থা রসোজিঃ॥"
>
> \*\*

বর্তমান প্রবন্ধের পরিমিত পরিসরের মধ্যে ভোজরাজ-পরিকল্পিত শৃঙ্গারাইম্বতবাদের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তথাপি এই মতবাদ যে গভীর মননশীলতাপ্রস্থত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শৃঙ্গারাধৈতবাদের বিপরীত কোটিতে অবস্থিত শাস্তাধৈতবাদও অতিগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্তরসের রসত্ত বিষয়ে ভরতমুনির কাল হুইতেই আচার্যগণের মধ্যে পরম্পর বিসংবাদ

সর্বরসেভাঃ কমনীয়তয়া প্রধানভূতঃ ।"--ধ্বস্থালোক-বৃত্তি, কারিকা ৩,২১।

১৬ এ° ধ্বস্থালোক: ৩য় উদ্দোভ, বৃত্তি, পূ, ৪৯৮ (কাশী সংস্করণ)। তু<sup>°</sup>—"শৃঙ্গারীতি। শৃঙ্গারোজবিভাবাকুভাব-বাভিচারি-চর্বণারূপপ্রতীতিময়োন তু প্রীবাসনীতি মন্তবাম্। অতএব ভরতমূনিঃ—'কবেরস্তর্গতং ভাবম্', 'কাব্যার্থান্ ভাবয়তি' ইত্যাদির্ কবিশন্মেৰ মুর্ধাভিষিক্তত্ত্বা প্রযুত্তে। নিরূপিতং চৈতন্ত্রসম্বরূপনির্বাবসরে।"—ঐ, লোচন-টীকা।

অপি চ— "শৃঙ্গাররসো হি সংসারিণাং নিয়মেনাকুতববিধয়তাৎ

<sup>&</sup>gt; १ मृक्तातथकाम : थ्रथम व्यशाय ।

প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্তেরই কোনও কোনও গ্রন্থে শাস্তরসকে শৃকার প্রভৃতি অষ্টবিধ রসের সহিত একত্র উল্লেখ করা হয় নাই, তত্পযোগী স্থায়িভাব নির্বেদকেও অমুরূপভাবে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের সহিত পরিগণনা করা হয় নাই। অথচ নির্বেদকে ভরতমূনি সঞ্চারিভাব বা ব্যভিচারিভাবের তালিকায় প্রথম স্থান দিয়াছেন। 'নির্বেদ' সম্পর্কে ভরতমূনির এই বিলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্কীর হেতু নির্দেশপ্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্রপাদ বলিতেছেন—

"ইং তাবদ্ ধর্মাদিত্রিতয়মিব মোক্ষাংপি পুরুষার্থঃ শাস্ত্রের্ স্থুতীতিহাসাদির্ চ প্রাধান্তেনোপায়-তো ব্যুংপাছত ইতি স্প্রসিদ্ধন্। যথা চ কামাদির্ সম্চিতাশ্চিত্রত্তয়ে রত্যাদিশন্ধবাচ্যাঃ কবি-নটব্যাপারেণাস্থাদযোগ্যতাপ্রাপণন্ধরেণ তথাবিধহাদয়সংবাদবতঃ সামাজিকান্ প্রতি রসত্তং শৃঙ্গারাদিতয়া নীয়তে, তথা মোক্ষাভিধানপরমপুরুষার্থোচিতা চিত্তর্ত্তিঃ কিমিতি রসত্তং নানীয়তে ইতি বক্তব্যম্। যা চাসৌ তথাভূতা চিত্তর্ত্তিঃ সৈবাত্র স্থায়ভাবঃ। এতত্ব চিস্তাম্। কিং নামাসৌ ও তত্তজানোখিতো নির্বেদ ইতি কেচিং। তথাহি—দারিদ্র্যাদিপ্রভবো যো নির্বেদঃ স ততোহক্ত এব। হেতোস্তব্জ্ঞানক্ত বৈলক্ষণ্যাং। স্থায়িসঞ্চারিমধ্যে চৈতদর্থমেবায়ং পঠিতঃ। অক্যথা মান্সলিকো ম্নিস্থণা ন পঠেং। জুগুন্সাং চ ব্যভিচারিত্বেন শৃঙ্গারে নিষেধন্ মুনির্ভাবানাং সর্বেষামেব স্থায়ির-সঞ্চারিয়-চিন্তনাং তাবত্বান্থভাবয়ানি যোগ্যতোপনিপাতিতানি শ্রমার্থবিলারন্থজানাতি।" স

অভিনবগুপ্ত তাঁহার স্থবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থের নানাস্থলে স্থদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে শান্তরসের রসত্বই যে শুধু স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই নহে; তিনি এতদ্র পর্যস্তও বলিতে কুঠিত হন নাই যে শান্তরসই সকল রসের প্রকৃতি, স্ববিধ রসায়ভূতির মধ্যে শান্তরসের উপযোগী চিত্তাবস্থা ও আস্থাদন অম্পুত্ত হইয়া থাকে—

"তত্মাদন্তি শাস্তো রস:। তথা চ চিরস্তনপুস্তকেষ্ 'স্থায়িভাবান্ রসত্তম্পনেয়ামঃ'-ইত্যনস্তরং 'শাস্তো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকঃ'—ইত্যাদি শাস্তলক্ষণং পঠ্যতে। তত্র স্বর্গানাং শাস্তপ্রায় এবাস্থাদো ন বিষয়েভ্যে বিপরিবৃত্ত্যা। তমুখ্যতালাভাৎ কেবলং বাসনান্তরোপহিত ইত্যক্ত স্বপ্রকৃতিত্বাভিধানায় পূর্বমভিধানম্।…" > \*

শাস্তরসে যেমন সর্ববিধ তৃষ্ণার উপশম ঘটিয়া থাকে, এবং তাহাই যেমন সর্বমানবের চরম পুরুষার্থ এবং ব্রহ্মাননম্বভাব, সেইরূপ সর্বরসের ক্ষেত্রেই যতক্ষণ পর্যন্ত না তৃষ্ণাক্ষয় সংঘটিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রসাম্বাদ অপরিপূর্ণ থাকিয়া ঘাইবে। অতএব তৃষ্ণাক্ষয়জনিত স্থেই সকল রসের সাধারণ প্রকৃতি, এবং তাহাই শাস্তরস। শাস্ত হইতেই অমুকূল বিভাবাদি নিমিত্ত সমবায়ে শৃঙ্গারাদি রসের জন্ম, আবার নিমিত্তাপগমে শাস্তরসেই বিলয়। আস্বাদভেদ শুধু উপাধিক। রসাম্বাদের চরম অবস্থায় তৃষ্ণাক্ষয়, এবং এই তৃষ্ণাক্ষয়ের সহিত তুলনায় লোকিক সকল স্থেই অকিঞ্চিংকর। কেননা—

১৮ অনিভবভারতী: ১ম ভাগ, পু. ৩০০।

১৯ ঐ. পৃ. ৩০৯। ধ্বজালোকের লোচন-টীকার একস্থলে অভিনবগুণ্ড শাস্তর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন— "মোক্ষকাত্বন চায়ং প্রম-পুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেন্ডাঃ প্রধানতমঃ। স চার্মস্মত্বপাধ্যায়ভট্টতৌতেন কাব্যকোতৃকে, অস্মাভিক তদ্বিবরণে বহুত্বকুতনির্গন্ধ প্রক্রিনির্গন্ধিক সিদ্ধান্তঃ-ইত্যকাং বহুনা।"— লোচন, পৃ ৩৯৪ (কাশী সংক্রন)।

# "যচ্চ কামস্থাং লোকে যচ্চ কিঞ্চিন্নহং স্থাম্। তৃষ্ণাক্ষয়স্থাস্তৈতে নাৰ্হতঃ ষোড়শীং কলাম ॥" • °

এইভাবে আচার্য অভিনবগুপ্ত শাস্তরসকে সকল রসের প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ভরতমুনিরও যে এই মত অসমত নহে তাহা তাঁহার বচন উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু ভারতীয় কাব্যমীনাংসকগণ এইভাবে সর্বরসের মধ্যে একটি বাহ্থ সমন্বয়স্ত্র আবিন্ধার করিয়াই ক্ষাস্ত হন নাই। তাঁহারা রসামুভূতির ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞান ও আনন্দঘন আস্বাদ সর্ববাদিসম্মত, তাহার এক তাত্তিক জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত উপনিষদ অধ্যাত্মবাদের সহিত রসতত্ত্বের ঐকান্তিক অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি মন্ত্রবর্ণ তাঁহাদের এই জিজ্ঞাসাকে প্রধানতঃ উদ্বৃদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানে আত্মাকে বলা হইয়াছে— রস-স্করপ:

"রসে। বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লক্ষাহনন্দী ভবতি।"

কাব্য নাট্য সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি স্থকুমার শিল্পের ক্ষেত্রেও সহন্দরের চিত্তে যে রসান্থভৃতি সম্ভব হয়, তাহাও সচিদানন্দর্বরপ স্থপ্রকাশ আত্মচিতন্তের অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গের ফলস্বরূপ, অতিরিক্ত কিছুই নছে। প্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধনার দ্বারা যোগিগণ যেভাবে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন, এবং সেই সাক্ষাৎকারক্ষণে যেমন আত্মতাতিরিক্ত আর সকল প্রপঞ্চেরই বিলয় ঘটে এবং সেই আনন্দঘন রসস্বরূপ আত্মচিতন্তের আহলাদ যেমন তাহাদের সমস্ত চিত্তভূমিকে প্লাবিত করে, কাব্য-গীতাদি চারুশিল্পও যথার্থ সহদয়ের চিত্তে অহ্বরূপ নির্বিকার, একতান এবং আহ্লাদঘন সাক্ষাৎকারকল্প এক বিলক্ষণ প্রভায়ের জনক। এবং আনন্দ বা আহ্লাদ, যাহা কোন্ত বিদ্ধ বা মালিন্তের দ্বারা অস্পৃষ্ট, যথন বেদাস্তমতে আত্মত্যতিরিক্ত আর কাহারও ধর্মই হইতে পারে না, পরস্তু আত্মস্বরূপমাত্র, তথন শিল্পকর্মসঞ্জাত সহদয়ের এই আনন্দাস্থাদ আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, ইহাই ভারতীয় আচার্যগণের স্থচিত্তিত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তেরই অন্থসরণ করিয়া পণ্ডিতরাজ জগনাথ বলিয়াছেন —

"বস্তুতস্ত বক্ষামাণশ্রতিষারস্থেন রত্যাগ্রহিল্লা ভগ্নাবরণা চিদেব রস:। স্বর্থিব চাস্থা বিশিষ্টাত্মনো বিশেষণং বিশেষ্যং বা চিদংশমাদায় নিত্যতং স্বপ্রকাশতং চ সিদ্ধন্। রত্যাগ্রংশমাদায় ত্নিত্যত্বিতরভাস্তত্বং চ।" ২ >

ভট্টনায়ক তাঁহার লুপ্ত নিবন্ধ 'হৃদয়দর্পণে' অভিনবগুপ্তেরও পূর্বে বলিয়াছিলেন—
"পাঠ্যাদথ ধ্রুবাগানাৎ ততঃ সম্পুরিতে রসে।
তদাস্বাদভরৈকাগ্রো হয়তান্তমুৰ্থঃ ক্ষণম্ ॥

পুনর্নিমিত্তাপারে তু শাস্ত এব প্রলীয়তে।—ইতি ভরতবাক্য দৃষ্টবন্তঃ সর্বরসসামান্তবভাবং শাস্তমাচক্ষাণা অনুপ্রকাতবিশেষান্তরচিত্তবৃত্তিরূপং শাস্তম্ভ ছায়িভাবং মহন্তে। এতচ্চ নাতীবান্মংপক্ষাদ দূরম্।…—লোচন, পৃ, ১৯১। ২১ ফ্র° রসগলাধরঃ ১ম আনন, পৃ, ২৭।

২০ স্ত্র° ধ্বস্থালোক: ৩য় উদ্দোত, বৃত্তি (পৃ. ৩৯০)। এই বৃত্তি-গ্রন্থের ব্যাথাার অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন: "অস্তে তু— বং বং নিমিন্তমাসাম্ভ শাস্তান্তাব: প্রবর্ততে।

# ততো নির্বিষয়স্থাস্ত স্বরূপাবস্থিতে নিজঃ। ব্যজ্যতে হলাদনিয়দেশ যেন তৃপ্যস্তি যোগিনঃ॥"<sup>2-2</sup>

রসায়ভূতিজনিত এই 'ফ্লাদনিয়ন্দ' যে ব্রহ্মাস্থাদগহোদর' তাহাও 'ফ্রম্মর্দর্পণ'কারই ঘোষণা করিয়াছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের এই সিদ্ধান্তই আপন অপূর্ব মনীষার সাহায্যে স্থদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। তবে যদিও রস্চর্বণাকে পরব্রহ্মাস্থাদের সহোদর বলা হইয়াছে বটে, তথাপি এই উভয় বিজ্ঞানধারার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ বৈলক্ষণ্যও যে আছে, তাহাও ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত কাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। কেননা, পরব্রহ্মাস্থাদ নিশ্রপঞ্চব্রহ্মসাক্ষাৎকার। অপরপক্ষে রস্চর্বণায় স্বপ্রকাশ চৈতন্তের আনন্দাংশের আস্থাদসমকালেই বিভাবাদির সাক্ষাৎকারও অমুভবসিদ্ধ। সেইজ্যুই পণ্ডিতরাজ জন্মাথ বলিয়াছেন—

"ইয়ং চ পরব্রহ্মাস্বাদাৎ সমাধেবিলক্ষণা। বিভাবাদিবিষয়সংবলিত-চিদানন্দালম্বন্থাৎ। ভাব্যা চ কাব্যব্যাপারমাত্রাৎ।" ২৩

এইভাবে যদিও ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত পরব্রহ্মাস্থাদ এবং রসাস্থাদের মধ্যে প্রকারগত তারতম্য কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি কবিকে যোগী হইতে সমুচ্চ আসন দান করিতেও তাঁহার। কুন্তিত হন নাই। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত তাঁহার লোচনটীকায় 'হৃদয়দর্পণ' হইতে ভট্টনায়কের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যোগিগণ যে ব্রহ্মানন্দরূপ রস পান করেন তাহা শমদমাদিসাধনোপার্জিভ ; পরস্ক কবিগণ বাগ্দেবীর অর্তনার ঘারা যে দিব্য আনন্দরূস আস্থাদনে সমর্থ হন, তাহা অয়ত্রলভ্য। ধেম্বর নিকট হইতে বংস সন্তানমেহে স্বত-উৎসারিত যে ক্ষীরধার। পান করে, তাহার সহিত গোপকর্ভৃক ক্লেশোপার্জিভ ত্রপ্তধারার আস্বাদের যেনন তুলনা হয় না, বাগ্দেবীর সন্তানরূপ কবিগণকর্ভৃক অর্ত্রেশাস্থাদিত দিব্য আনন্দর্বসের সহিতও সেইরূপ যোগিগণকর্ভৃক আস্বাদিত পরব্রহ্মাস্থাদের তুলনা হয় না। বিশ্বতঃ

২২ মহিমন্তট্রকত 'ব্যক্তিবিবেক' প্রস্থের সম বিমর্শে উক্কত। আ' 'ব্যক্তিবিবেক', পু. ১৪ (কামী সংস্করণ)। যদিও এইবুলে ভট্টনায়কের লুগু নিবন্ধ হইন্টেই উদ্ধৃত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। অপি চ তুলনীয় : "This monistic idea is seen in the system of the Kashmerian writers as developed and followed by most Alamkārikas. The idea of aesthetic Rasa being equal to Brahmāsvāda is spoken of by all writers, Bhatta Nāyaka, Abhinavagupta and all the followers of the latter."—V. Raghavan: Bhoja's Syngāra Prakāša, Vol. I, Part II, p. 507 (Karnatak Publishing House, Bombay).

२० क्ष<sup>°</sup> त्रमशकाध्यः । अ व्यानन, शृ. २१।

২৪ 'সরস্বতী স্বাতু তদর্থবস্তা—' ( ধ্বক্সালোক ১.৬ )—এই ধ্বনিকারিকার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন— 'সরস্বতীতি। বাগ্রাণা ভগবতীতিয়েই। · · · নিঃক্রন্দমানেতি। দিবামানন্দরসং স্বয়মেব প্রস্কুবানেত্যর্থঃ। যদাহ ভট্টনায়কঃ—

বাগ্ধেমুর্ছ র এতং হি রসং যদ বালতৃঞ্গা। তেন নাস্ত সমঃ স স্তাদ ছুহুতে বোগিভিহিঁ যঃ।

তদাবেশেন বিনাপ্যক্রাস্তা হি বো যোগিভিত্র হতে। - "— লোচন, পু. ১১-১২।

The best part of the milk to the calf."—M. Hiriyanna: The Indian Conception of Values.

त्रमादेषञ्चाम २००

আনন্দমাত্রই ব্রহ্মানন্দস্বভাব, সে-আনন্দ যোগজ সমাধির দ্বারা অভিব্যক্ত হউক, কাব্য-বর্ণিত বিভাবাদির দ্বারা অভিব্যক্তই হউক, অথবা লৌকিক অন্তক্ত্রদানির স্থাদি-সম্থই হউক— ইহাই বেদান্তদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত। তবে যে এই সকল আনন্দব্যক্তির আস্বাদনের মধ্যে প্রকারগত অথবা প্রকর্ষগত তারতম্য অন্তব্যবসায়সিদ্ধ, তাহা শুধু অভিব্যঞ্জক সামগ্রীর ভেদনিবন্ধন। অভিব্যক্ষ্য সচিদানন্দস্বভাব রসন্বরূপ পরমাত্মার তাহার দ্বারা কোনও প্রভেদ সিদ্ধ হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধান্তির মে মত কুমারস্বামী বিভানাথপ্রণীত 'প্রতাপক্রপীয়্যশোভ্ষণ' নামক অলংকারনিবন্ধের ব্যাখ্যায় ভট্ট নরহরির যে মত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

"

অত এবায়ং ব্রন্ধানন্দ এব। ইয়াংস্ত বিশেষঃ। ব্রন্ধানন্দা যোগগম্যঃ। অয়ং তু বিভাবাল্যয়্বসন্ধানগম্য ইতি। ইদমপি তেনৈবোক্তম্— 'সর্বতৈকৈবানন্দব্যক্তির্লে নিকং স্থমিতি ব্যবহ্রিতে।
অলৌকিকবিভাবাল্যভিব্যক্তা কবিসময়প্রসিদ্ধান্মসারাদলৌকিকো রস ইতি কথ্যতে। নানাবিধবিমলকর্মনির্মলাস্তঃকরণেষ্ শমদমাদিসাধনসম্পন্নেষ্ প্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-পরেষ্ পরমযোগিষ্ নির্বিকল্পকস্মাধ্যভিব্যক্তা বন্ধেতি পরমাত্মেতি ঈশ্বর ইতি শব্যতে—ইতি। উক্তং চ 'স্বাআ্যোগপ্রদীপে'—

যা স্থায়িভাবরতিরেব নিমিত্তভেদাছুঙ্গারমুখ্যনবনাট্যরসীভবস্তী।
সামাজিকান্ সহদয়ান্ নটনায়কাদীন্
আনন্দয়েৎ সহজপূর্ণরসোহন্মি সোহহুম ॥" • «

'ধ্যতালোকে'র তৃতীয়োদ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে আচার্য আনন্দবর্ধন—

"ঘা ব্যাপারবতী রসান রস্মিতৃং কাচিৎ ক্বীনাং নবা দৃষ্টিং"

এই শ্লোকে পরমেশ্বরভক্তির যে অমুপম আনন্দর্রপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর গুপ্তপাদের নিমোদ্ধত মন্তব্যটি এইপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে অমুধাবনযোগ্য—

"এবং প্রথমমেব পরমেশ্বভক্তিভাজঃ কুতৃহলমাত্রাবলম্বিত-কবি-প্রামাণিকোভয়বৃত্তেঃ পুনরপি পরমেশ্বরভক্তি-বিশ্রান্তিবেব যুক্তেতি মন্ত্রান্ত্রেম্ কি:। সকল-প্রমাণ-পরিনিশ্চিত-দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়বিশেষজং যৎ স্থাং, যদপি বা লোকোত্তরং বসচর্বণাত্মকং, তত উভয়তোহপি পরমেশ্বরবিশ্রান্ত্যানন্দঃ প্রকৃষতে; তদানন্দবিপ্রণ্মাত্রাবভাসো হি রসাস্বাদ ইত্যক্তং প্রাণশ্মাভিঃ ॥" ২ ভ

অতএব অভিনবগুপ্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে লোকোন্তর রসচর্বণাত্মক স্থপই হউক, অথবা প্রামাণিকগণের তত্ত্বদর্শনজনিত স্থপই হউক, বা লৌকিক যে কোনও স্থপই হউক না কেন, সকল স্থপই পরমেশ্বরবিশ্রান্তি বা ব্রহ্মসমাধিসঞ্জাত আনন্দেরই 'বিপ্রুট্' বা কণিকামাত্র, অতিরিক্ত কিছু নহে। ইহাই তো উপনিষদের সারমর্ম। বিশ

**Let.** W Pratāparudrīya-yašobhūṣaṇa: Ed. by K. P. Trivedi (Bombay Sanskrit & Prakrit Series), p. 295.

२७ स° लाइन-जिका, शृ. ৫> ।

২৭ তুসনায়: "......it is really the infinite whom we seek in our pleasures. Our desire for being wealthy is not a desire for a particular sum of money but it is indefinite, and the most fleeting of our enjoyments are but the momentary touches of the eternal."—Rabindranath: Sādhanā ('Realisation of the Infinite' নিৰ্ক ভাষণ মাইবা)।

রসতত্বের এই অধ্যাত্মশাস্থ্রসমত অধৈতপর ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইয়াও আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। কবি যদি যোগীরই সমগোত্রীয় হন, কাব্যাত্মশীলনাভ্যাসরত সহদয় যদি পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিরত মুমুক্ষ্ সাধকেরই সজাতীয় হন, তবে কি কাব্যনির্মাণ বা কাব্যাত্মশীলনও তুলাভাবে মুক্তির সোপান ?

বিশুদ্ধ যুক্তি যে তাহাই নির্দেশ করে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। প কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে তাহা কি সন্তব ? এই জিজ্ঞাসার সমাধান কি ? এই প্রসঙ্গে স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিরিয়ানার সমীক্ষা বেশ গুরুত্বপূর্ব। তিনি Mac Gregor প্রণীত Aesthetic Experience in Religion নামক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলিয়াছেন—

The relation between art experience and religion is considered by Indian thinkers also, and we may close this review by making a brief reference to their conclusion. To those who are familiar with Indian thought, it is clear from the account given above of the approach to mystic experience, that there is a striking resemblance between it and the three ascending steps of spiritual discipline prescribed in Indian works—śravana, manana and dhyāna, which respectively stand for knowledge of God, by faith, reflection upon it and meditation with a view to transform it into direct experience. Since rasa or aesthetic experience also, like this final one of jīvan-mukti, is characterised by complete detachment and is accompanied by a unique form of delight, the two are described as similar. But there is one vital difference between them. It is the lack in the former of the knowledge of ultimate reality, which is essential to the latter (a deficiency which is made good here by assuming grades of aesthetic intuition that progressively reveal reality). To this, they trace the lapse from art experience which takes place sooner or later when, to speak generally, all the tensions of ordinary life return. There is a reversion to common life from the experience of jīvanmukti also; but it can by no means, be regarded as a 'lapse', since the philosophic condition endures then, with all its expected influence upon life's conduct. In other words, there is according to the Indian view, no direct connection between aesthetic and absolute experience, as seems to be supposed here. The discipline of the fine arts, particularly of music, \*\* is not, however, excluded from religion;

২৮ তু° "Kāvya-yoga is also a path-way to Reality, even as Karma-yoga, for example."—N. Shivarama Sastry: Aesthetic Experience (Proceedings of the Indian Philosophical Congress, 1940).

২৯ 'সঙ্গাতদর্পণ'-কার মার্গ-সঙ্গাতকে স্পষ্টতই 'বিমৃক্তি-দ' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রথাত মনীবী আনন্দ কুমারখামীর The Nature of "Folklore" and "Popular Art" -শার্বক আলোচনা দ্রষ্টবা। চিত্রশিল্পও বে কাব্যের ছায়ই সহাদয়দর্শকচিত্তে বিভিন্ন রুসের উদ্রেকে সমর্থ, এবং তাহাই বে চিত্রকরের লক্ষ্য, তাহা ভোলরাজ প্রণীত 'সমরাজণ-ত্ত্রধার' নামক নিবন্ধে কুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্র° Samarāṅgaṇa-sūtradhāa, Vol. II, Ch. 82. (Gaekwad Oriental Series).

त्रमारिष्ठापाम २०१

but it is explained as only a useful aid to success in meditation upon the Highest (cf. Yājñavalkya-smṛti, iii. 115).

স্তরাং দেখা ঘাইতেছে কাব্যজন্ম অলোকিক রসাস্বাদ ও সমাধিজন্ম পরব্রহ্মাস্বাদ এই তুইটিই তব্দৃষ্টিতে সগোত্রীয় হইলেও জীবনচর্যার উপর উভয়ের প্রভাবের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সমান নছে এবং সেইজন্মই অধ্যাপক হিরিয়ানা এই তুইটিকে বিলক্ষণ স্তরের অস্কুভৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সমাহিত যোগচিত্তেরও 'ব্যুখান' আছে, তখন তাঁহাকে এই বাস্তবজীবনের অসম্পূর্ণভার মধ্যেই প্রভাবর্তন করিতে হয়, যেমন রসাস্বাদক্ষণ হইতে ভ্রন্ত সহদয়কে পুনরায় লৌকিক জীবনের বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেই পরিপূর্ণ আনন্দময় রসাম্বভৃতির কোনও রেশই কি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার মধ্যে ধ্বনিত হয় না? যদি না হয়, তবে অবশ্য রসাম্বভৃতি ক্ষণকালের নিছক ভাববিলাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু যথার্থ কাব্য বা শিল্পের আস্বাদ তো এতদূর ক্ষণস্থায়ী নয়। অস্ততঃ আমাদিগের চিন্তে ক্ষণকালের জন্মও যে ব্রন্ধান্থাদ জন্মাইয়া দিতে পারে, তাহাতেই কাব্য বা শিল্পের সার্থকতা; কেননা, সেই আস্বাদ পুন্বার লাভ করিবার জন্ম আকাজ্ঞা আমাদের চিন্তে জাগরুক হয়, এবং এইভাবেই বিশুদ্ধ আনন্দপদপ্রার্থী হইয়া আমর। ক্রমশঃ আমাদের ধৃলিমলিন এই জীবনকে উন্নত হইতে উন্নতর আদর্শে উন্ধুদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হই। এ বিষয়ে অধ্যাপক হিরিয়ানাই তাঁহার অন্য একটি প্রবন্ধে যাহা বিলয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য—

"The limitations of the experience of art, to which we have alluded, do not affect the conclusion that it is of the same order, as that of the ideal state; and we may well deduce from the fact of the one the feasibility of the other. Further, art experience is well adapted to arouse our interest in the ideal state by giving us a foretaste of it, and thus to serve as a powerful incentive to the pursuit of that state. By provisionally fulfilling the need felt by man for restful joy, art experience may impel him to do his utmost to secure such joy finalism."

তাহা ছাড়া এ কথাও আমাদের বিশ্বত হইলে চলিবে না যে অধ্যাত্মশাত্মে যেমন অধিকারিভেদচিস্তা অবর্জনীয়, রসশাত্মেও সেইরূপ অধিকারিভেদ অবশ্বই স্বীকার করিতে হয়। কবির কাব্যের তাৎপর্য, তাহার রসপরিণাম, সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে, যথার্থ সহাদয়তা অপেক্ষিত। কেননা, আচার্য আনন্দবর্ধনের ভাষায়—

বৈকটিকা এব হি রত্নতব্বিদঃ, সহদয়া এব হি কাব্যানাং রসজ্ঞা ইতি কস্থাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ ?" । কিন্তু সকল পাঠক বা প্রেক্ষকই তো তুলাভাবে 'কাষ্ঠাপ্রাপ্তসহদয়ভাব' নন। স্বতরাং তাঁহাদের সহদয়তার তারতম্য অমুসারে সেই রসতত্ত্বের উপলব্ধিরও যে তারতম্য ঘটিবে, ইহা তো স্বাভাবিক। উত্তম মধ্যম

<sup>•</sup> To M. Hiriyanna : Experience : First and Final.

<sup>9)</sup> M. Hiriyanna: Art Experience শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ-সংকলনের অন্তৰ্গন্ত 'Art Experience—I' শীৰ্ষক জালোচনা অষ্টব্য:পূ. ২৮ (Mysore 1954) ।

৩২ ধ্বক্তালোক ৩,৪৭ ( বৃত্তি ), পৃ. ৫১৯।

অধম— সর্ববিধ অধিকারীই যাহাতে সেই 'কাব্যামৃতরসাস্বাদ', তাহা যতই ক্ষণস্থায়ী হউক না কেন, লাভ করিয়া ধন্ম হইতে পারে, তত্তদেশ্রেই কবি কাব্য নির্মাণ করিবেন, ইহা তো আমাদের প্রাচীন শাস্মকারগণই স্কুপস্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। কেননা—"সর্বান্ধগ্রাহকং হি শাস্ত্রম্যু"। নতুবা কয়জন কবি আছেন যিনি রবীক্রনাথের মত বলিতে পারেন—

"আমার মৃক্তি গানের হুরে
এই আকাশে
আমার মৃক্তি ধূলায় ধূলায়
ঘাসে ঘাসে।
দেহ মনের হুদ্র পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে
দিগ্ বিদিকে ছড়ায় আমায়
কোন বাতাসে।"

কয়জন সহাদয়ই বা সেই কবিবাণীকে আপন জীবনচর্গার মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কবির গ্রায়ই মূক্তির সাধনা করিতে পারেন !

বস্তুত: কালক্রমে যেমন কবিজের অবক্ষয় হইয়াছে, সেইরূপ সহ্নদয়তারও হ্রাস ঘটিয়াছে। তাই বর্তমান বিশ্বের সাহিত্যক্ষিতে যেমন ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণের আদর্শসমত কবিহ্নদয়ের রসবীজ অঙ্ক্রিত হইতেছে না, সেইরূপ যে-ক্যটি স্বল্লসংখ্যক উংকৃষ্ট কবিকর্ম জন্মলাভ করিতেছে, তাহাদের অন্তর্নিহিত শাখত বাণী গ্রহণ ও ধারণ করিবার মত সহ্লদ্য সামাজিককুলও আজ লুপ্তপ্রায়। এই নিলারুণ অমান্ধকারের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যবিচারকগণের নির্দেশ আমাদের পক্ষে দীপবর্তিকাম্বরূপ। কেননা, তাঁহারাই অবিচল কর্প্নে ঘোষণা করিয়াছেন যে কবি ও সহ্লদ্য— তাঁহারা যে স্তরেরই হউন না কেন— সমানভাবেই 'অমৃত'পথ্যাত্তী। কেননা, তাঁহাদের চিত্তেই, তাহা যতই কলুষ ও মালিক্যগ্রন্থ হউক না কেন, সেই সারম্বততত্বের নি:সংশয় ক্রণ ঘটে, যাহা ব্রন্ধতত্বেরই সবিধবর্তী। ত বিধবর্তী বিধবর্তী বিধবর্তী বিধবর্তী কর্মান হয়তো অনেকের নিকট দন্ত ও আত্মাভিমানের প্রকাশ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তংসত্বেও ইহা ক্ষমার্হ এবং শ্রেছেয়। যেহেত্ব —"The evil wrought by this mystical pride, great as it often is, is like a straw to the evil wrought by a materialistic self-abandonment." তি

৩৩ তু° "যন্ত, দশরূপকং তন্ত যোহর্প ন্তদেব নাট্যম্।···তন্ত হৃদয়সংবাদভারতম্যাপেক্ষয়া শ্রোভূ-প্রতিপত্-ফুরণং স্টাস্টুডেনাভি-বিচিত্রম্।···"— অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পূ. ২৯১।

৩৪ তু° "সরস্বত্যান্তব্বং কবিসহদ্যাখ্যং বিজয়তে"— অভিনবগুপ্ত : লোচন-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ লোক।

oe G. K. Chesterton: Robert Browning, p. 202 (Macmillan's Pocket Library Edn. 1957).

(अत्यम्) क्रिक्नाव : आतः सारुपमः ;

वार्वात - मान्याक भाग मांच- रेक।

उपमात मंद्र मान्याक भाग मांच- रेक।

उपमात प्राप्त मंद्र - मार्च मांच्य मान्याव प्राप्त मांच्य मांच मांच्य म

XIII

L m

বিজে**দ্রলালের 'সনেট'**: রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

## সনেট রবীক্রনাথকে লিখিত

## দিজেন্দ্রলাল রায়

কল্য রবিবার রাত্রে; সাড়ে সাতটায়;

> 'ব্যান্ধশল খ্রীটে'; ভারতীয় 'ক্লবে';
'ভিয়নার';— ব্যাপার সবই পূর্ববং প্রায়;
ইচ্ছা গোলযোগ করা মাত্র মিলে সবে।
কদিনেরই বা জীবন! তাও অনিশ্চিত।—
ঠিক্ নেই চলে' যায় কোথায় কে কবে!
আমোদটা যে এ ঘোর অর্থশ্য ভবে
যত করে' নিতে পারে তত তার জিত।
কেহ পায় সে আমোদ দোলছুর্গোৎসবে;
কেহ নৃত্যগীতবাত্যে; কেহ বন্ধুসহ
নম্ম 'ভিয়নারে'র মৃত্তর কলরবে।
আমরা শেষোক্ত।— তবে করে' অন্তগ্রহ
আমাদের এই অতি সাধু মতলবে
রবিবাব্— আপনার যোগ দিতে হবে।

ভবদীয় শ্রীবিজেন্দ্রলাল রায়

#### শতবাৰ্ষিক এদাঞ্জলি

## দিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা

#### অজিত দত্ত

কয়েক মাসের মধ্যেই দিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে। ১২৭০ বন্ধান্দের ৮ঠা শ্রাবণ, ১৮৬০ সালের ১৯ জুলাই দিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে কিঞ্চিদিক ত্ বংসরের ছোটো ছিলেন। বয়:কনিষ্ঠ যে তৃজন মাত্র স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষ লক্ষ করা যায় না, তাঁরা দিজেন্দ্রলাল এবং প্রমথ চৌধুরী। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ জন্ম কোনো সমসাময়িক সাহিত্যিকের, বিশেষত কবির, নাম মনে পড়ে না যাঁর রচনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মৃক্র। প্রমথ চৌধুরী একাধিক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা হলেও তিনি কবি-উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; কারণ এই তীক্ষ্মী সাহিত্যিক জানতেন যে তাঁর ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলি কবিত্ব-সমন্ধ নয়, এবং পাঠকমাত্রই জানেন যে সেগুলির উপভোগ কবিত্ব-নিরপেক্ষ। কিন্তু দিজেন্দ্রলালের কবিতা সমন্ধে সে কথা বলা চলে না। সে হিসাবে দিজেন্দ্রলালই তংকালীন একমাত্র কবি যিনি রবীন্দ্রনাথের নিকটে থেকেও এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তর্যায় হয়েও স্বকীয় কাব্যরচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব আয়ুসাৎ করেন নি।

বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রবিরোধী বলে স্থপরিচিত হলেও তিনি যে রবীন্দ্রনাথের বরুস্থানীয় ছিলেন এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধানীল ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে যে নাটকের আগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বহু বংসর সজীব থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রাথমিক প্রেরণা জুগিয়েছিল, কিছুকাল বিজেন্দ্রলাল সে আগরে নিয়মিত যোগদান করতেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার থুব হুত্ব সম্পর্ক ছিল। 'বিরহ' নামে প্রহ্সনটি বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং সেটি জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে অভিনীতও হয়েছিল। দেবকুমার রায়চৌধুরী তার 'বিজেন্দ্রলাল' এছে স্থরেশচন্দ্র সমাজপতির উক্তি উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, এককালে বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই পরম্পরের একান্ত গুণমুগ্র হয়ে পড়েছিলেন। তুই বনুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এই অবস্থায় খুবই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। প্রকাশতাবে রবীন্দ্রকাব্য আক্রমণ করার পরেও দিজেন্দ্রলাল যে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন, তার প্রমাণ দিজেন্দ্রলালের বিবিধ উক্তিতে ও চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। তুরু যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্বন্ধে অম্প্রতার অভিযোগ উথাপন করেছিলেন, তার কারণ দিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা ছিল সম্পূর্ণ ভিয়ধর্মী। বস্ততঃ মেজাজ ও মনোভঙ্গিতে বা poetic temperament -এ এই তুই সমসাময়িক কবি যেন কাব্যলোকের তুই সীমান্তবাসী রূপে আবিন্তু হয়েছিলেন। কবিরূপে দিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয়্ব পেতে হলে তাঁর বিশিষ্ট মনোভঙ্গিও তাঁর কবিষের প্রকৃত স্বরূপ অন্তস্থান করা প্রম্নোজন।

ছিজেন্দ্রলালের মধ্যে কবিষের অমুভূতি, এমনকি অমুভূতির প্রবলতা ছিল। যা বাংলা কাব্যসাহিত্যে ফুলভ নয়। ভাবপ্রবণ অনেক কবির ক্ষেত্রে যা ঘটে, অমুভূতির তীব্র বেগে কাব্যের বাঁধুনি বা শিল্প ক্ষ্ম হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে সেরপ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, প্রথমত তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন

না, দ্বিতীয়ত কাব্যশিল্পের স্কল কলাকৌশল তাঁর স্হজায়ত্ত ছিল। 'আর্য্যাথা' প্রথম ভাগের কিছু সংখ্যক অপরিণত রচনা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় স্কল কবিতায় শব্দ ধানি ছন্দ ও মিল এরপ স্থশুখল সম্যুয়ে বক্তব্যকে পরিষ্ট করে যে, কবিতাগুলি অতিশয় অবলীলাক্রমে লিখিত বলে ধারণা জন্মে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিছেন্দ্রলালের কবিতার এই স্হজ সাবলীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরপ একজন কবি, যাঁর আবেগ সত্য ও আন্তরিক, প্রকাশ সহজ ও স্বল, শিল্পকৌশল করায়ত্ত, তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে মহন্তর স্থানে স্প্রতিষ্ঠিত হলেন না কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে। প্রথমত রবীন্দ্রকাব্যপ্রতিভার অত্যুজ্জল দীপ্রি অন্যান্ত সমসাময়িক কবির মতো দিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভাকেও কিছুটা প্রজন্ম করেছে। দ্বিতীয় কারণ দিজেন্দ্রলাল স্বয়ং। নাট্যকাররূপে তিনি যে বিপুল খ্যাতি ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা তার কবিধ্যাতির অন্তরায় হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু, তৃতীয় এবং স্বাধিক প্রবল কারণ বোধ হয় এই যে, দিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টভাই তাকে পাঠক মনের গভার তরে প্রবেশ করে স্বায়ী হতে দেয় নি, নদীস্রোতে ভাসমান ফুলের মতো তা ক্ষণিক প্রীতি বা চমংকারির উংপাদন করে বিগ্রতির দিগত্তে হারিয়ে গেছে।

ર

দিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থগুলির রচনাক্রম এইরূপ—

व्यावनाथा। अथन डान्। ३৮५२

The Lyrics of Ind | 3500

আল্লালা। দ্বিতীয় ভাগ। ১৮৯৪

व्यथाता । ३५३३

হাসির গান। ১৯০০

गुर्खा ३००२

वादन्या। ३२०१

बिद्वनी। ১৯১२

এই আটখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে The Lyrics of Ind আমাদের বর্ণমান আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া থেতে পারে। অপর সাতথানির মধ্যে 'আফগাখা' ছই ভাগ ও 'হাসির গান'-এর রচনার্গুলিতে কবি স্থরসংখোগ করেছিলেন। 'আখাঢ়ে' বইটি ছন্দোবদ্ধে রচিত হলেও গ্রন্থকার এটিকে 'গুটিকয়েক হাসির গল্প' বলে বর্ণনা করেছেন। 'মন্দ্র' 'আলেখা' ও 'ত্রিবেণা'ই শুধু কবিতাপুস্থক বলে বণিত হয়েছে। প্রকারভেদ সত্ত্বেও ছন্দোবদ্ধে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের সাতথানি বইই তার কাব্যপ্রতিভার পরিচয় বহন করে।

'আযগাথা' প্রথম ভাগ কবির উনিশ বংসর বয়সে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় কবি এ রচনাগুলিকে গীত বলে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এগুলির রসোপভোগ স্করের উপর নিউরশাল নয়, কারণ, "গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে" এই অনুমানে কবি এগুলির পাঠযোগ্যতার প্রতিই বেশি লক্ষ রেখেছিলেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের প্রধান পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্করকে ব্যবহার করেছিলেন ভাষাকে অতিক্রম করে "এক অনি কনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার" করে দেবার জন্ম। ছন্দ সম্বন্ধেও যে রবীন্দ্রনাথ অন্থ্য ধারণা পোষণ করতেন, এ কথা তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় স্পাইতই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শদ তার মর্থমাত্র দ্বারা যে কথা প্রকাশ করতে পারে না, ছন্দ এবং ততোধিক পরিমাণে স্থ্র— তা অভিবাক্ত করে। "আমার স্থরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে" কথা-ক'টির গুঢ়ার্থ তাই। কিন্তু দিজেন্দ্রলাল ছন্দকে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন নি। তাঁর গানের স্থর গানের শদার্থকে ব্যঞ্জিত করে না। সে শুপু শন্ধার্থকে কর্মনোহরক্তাপ উপস্থিত করে। তার কারণ, দিজেন্দ্রলাল স্থর-দ্বারা বাচ্যাতিরিক্ত আবেগকে প্রকাশ করবার প্রয়াস করেন নি। তাঁর গানের বক্তব্য শদার্থেই পরিপূর্ণরূপে এবং স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। তা সম্পূর্ণরূপে পাঠক বা শ্রোতার মনে প্রকাশিত হবার জন্ম ছন্দ বা প্ররের অপেক্ষা রাথে না। তাই দিজেন্দ্রলালের গানের স্থর ও কবিতার ছন্দ যতই স্থন্দর হোক, তা তাঁর কাব্যভাষার সহচর মাত্র, সে ভাষার সঙ্গে একাত্ম নয়। এই কারণে, তাঁর গানগুলির উপভোগ স্থর-নিরপেক্ষ। 'আযগাথা'র স্মালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই অন্যভাবে উল্লেখ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি পাঠেই সম্পুর্ণ উপভোগ্য। তাই কবিতা হিসাবেই সেগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

'আংগাথা' প্রথম ভাগের কবিতাগুলি অপরিণত ব্যুসের রচনা হলেও তার মধ্য থেকেই দ্বিজেলুলালের কবিমানসের প্রাথমিক পরিচয় পাভয়। যায়। এগুলি "প্রকাতবিষয়িনা গাঁতি"সমষ্টি: প্রকৃতিসৌন্দ্রে বিমুদ্ধ হয়ে, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য দেখে, কবির মনে যেসকল ভাব উদিত হয়েছিল, 'আয়গাথা'য় সেওলি ছন্দোবদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির বিবিধ রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপগুলিকে কবি উচ্ছুসিত ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। বর্গনাগুলি স্থলিখিত ও স্থন্দর, কিন্তু তা যথায়থ। কবির চোথ দিয়ে এইমব প্রকৃতির শোভা নির্নাক্ষণ করে পাঠকনন জিজ্ঞান্ত হতে পারে যে এ কবিতা পড়ে— "চোথে কেন লাগছে নাকো নেশা ?" এ জিজ্ঞাসার উত্তর বোধ হয় এই যে, কবি তার ভাবটুকু সম্পূর্ণরূপে ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন; তা ভাষার চেয়ে গভীর নয়। অক্সভাবে বলা যায় যে, ধিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাবগুলি স্থন্দর, কিন্তু সে ভাবে আকুলত। নেই; তার শদ্ধবিক্তাস ও ছন্দ্রবাংকার অপুর্ব, কিন্তু তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে না; তাঁর স্যোন্দ্র-উপ্তেগ্র ইন্দ্রিয়ে সীমাবদ্ধ— অতীন্দ্রিয়লোকে বিহার করে ন। বলে তা পাঠকের চক্ষ্কর্তক তুপ্ত করেই থেনে যায়, পাঠকমনে তার অন্তরণন রেখে যায় না। অথচ, 'আফগাথা' প্রথম ভাগের অপরিণত রচনাগুলিতেও সৌন্দটের অভাব নেই। এবং সে সৌন্দ্র্য কবির অভিজ্ঞতা-গোচর ছিল। কেননা ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন যে, "প্রকৃতি-সৌন্দবে বিমুগ্ধ হট্যা" তিনি এইসব গাঁতি রচনা করেছিলেন। কবির অমুভূতপ্রস্থত আন্তরিক এই ভাবগুলি পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে তাকে আলোড়িত করতে না পারার কারণ এই যে, ধিজেন্দ্রলালের কবিদ্বষ্ট প্রকৃতির শোভা যথায়থ ভাবেই নিরীক্ষণ করেছে, কিন্তু সেই শোভা অন্তরে যে ভাব উৎসারিত করেছে ত। গভীরভাবে অমুধাবন করে নি। সেই হিসাবে দিজেন্দ্রলালের কবিদৃষ্টি কিছু পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ। প্রাকৃতিক সৌন্দরের সংঘাতে হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, দিজেন্দ্রলালের কাব্যে তারও প্রকাশ আছে সত্য, কিন্তু সে অন্তর্ভৃতি এরূপ গভীর স্তরের নয় যা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় না। অপর দিকে ভাষা ও ছন্দের উপরে হিজেন্দ্রলালের এরপ প্রভূত ছিল যে, মনের অগভার স্তরে ভাসমান এই অন্তভূতিগুলিকে তিনি অনায়াদে পুঙ্খারপুঙ্খনপে ভাষান্তরিত করতে পারতেন। এ কারণে তাঁর কবিতায় কোনোরূপ অস্প্রতা দেখা দিত না। ঐ একই কারণে, অপরের কবিতায় যেখানে ভাব স্পষ্টরূপে ভাষায় ধরা পড়ে নি বলে তাঁর মনে হত, তাকে তিনি ছুবল কবিছ বলে মনে করতেন। এইজন্মই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অধ্ধীনত। ব। অস্পাঠত। সম্বন্ধে তার অভিযোগ।

একটা দুঠান্ত দেওয়া যেতে পারে! বিহারীলালের কাব্যে প্রায়ই মনের আবেগ প্রকাশে কবির অসামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যধর্ম ছিল দিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার ভাবাকুলতা ছিল পাবতা নদীর মতো বেগবান, অপর পঙ্গে তার ভাষা বা বাক্নৈপুণ্য সে অন্তপাতে ত্বল ছিল। ঠিক বিপরীত-ধর্মী কবি দিজেন্দ্রলালের ভাব ছিল শান্ত, সংযত, অপ্রগল্ভ; এবং ভাষা ছিল তদম্পাতে অবিক শক্তিশালী। সে কারণে দিজেন্দ্রলালের ভাষা সর্বদাই তার বক্তব্যকে নিপুণভাবে স্পরিষ্কৃতি করেছে, কোথান্ত ব্যঞ্জনার অস্পষ্টতার অবকাশ রাখে নি। আর, যে কাব্য ব্যঞ্জনা-বিজিত, সে কাব্য মনোহরক্রপে উপস্থিত হলেও যে তা শ্রেষ্ঠিয় লাভ করতে পারে না, এ কথা ভারতীয় আলংকারিকেরা অনেকদিন আগেই বলে গেছেন।

٠

নিজেদ্রলালের কাবোর ভাবসকল লক্ষ করলে মনে হয় যে, তার মন ব্যক্তিগত অভিক্রতা অপেক্ষা সামাজিক বা সম্প্রদায়গত অভিজ্ঞতায় বেশি আন্দোলিত ২ত। অথাৎ প্রেমের গভীরতায় নিমগ্র ছন্ত্রার চেয়ে স্বাদেশিকতার প্রবলতায় বা সামাজিক হীনতার গ্লানিতে বেশি আলোড়িত হবার প্রবণতা তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। অক্তভাবে বলা যায় যে, অন্তমুখীনত। অপেক্ষা বহিমুখীনত।, ভাবাল্তা অপেক্ষা বান্তববোধ দিজেন্দ্রলালের কাব্যে বেশি প্রাকট। এ জাতীয় কবিদৃষ্টি নাট্যরচনা ও আখ্যায়িক। কাব্য রচনার পক্ষেই অধিক উপযোগী, এ কথা বলা বাত্লা। এই কারণেই, মনে হয়, 'আগগাথা'র প্রথম ভাগ বাদ দিলে ভার অধিকাংশ কবিতা কিছু পরিমাণে গল্প বা কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। 'আযাঢ়ে' 'মন্দ্র' 'হাসির গান' ও 'গালেগ্য' বইণ্ডলির অধিকাংশ কবিতায় কিছু কিছু গল্প আছে। 'আযাঢ়ে' বইটিকে তো ধিজেন্দ্রলাল সরাসরি 'গুটিকয়েক হাসির গল্প' বলেই বর্গনা করেছিলেন। ঐ একই কারণে তিনি নটিয়রচনায় যে সাফল্য লাভ করেছেন, গাঁতিকাব্যে সে সাফলা লাভ করতে পারেন নি। তাঁর ভাবগুলি স্তা ও আন্তরিক হ্য়েও যে তা অগভীর বলে মনে হয়, এবং তিনি যে গভীর রসের চেয়ে সহজে লঘুরসগুলিকে বেশি সার্থক করে তলতে পারতেন, তারও কারণ দিজেন্দ্রলালের এই মনোবৈশিষ্ট্রেই নিহিত বলে মনে করি। ছাক্তর্যের কবিতায় দিজেন্দ্রলাল যে ক্লতিম দেখিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ তুলনাহীন। স্তন্তুমার রায়ও হান্তারস-স্থাতিত অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছেন সতা, কিন্তু সে হান্তারস সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। তুলনামূলক আলোচনা এ প্রবন্ধে নিপ্রব্যাজন; কিন্তু এই কথাটুকু উল্লেখ করা যায় যে, স্কুনুমার রায়ের রচনার প্রধান অবলম্বন কল্পনা, কিন্তু দিজেন্দ্রলালের কল্পনাশক্তি সীমাবদ্ধ ছিল ও বাস্তবদ্ধি প্রথর ছিল বলে তাঁর স্বষ্ট কৌতৃক বাস্ত্রব ঘটনা ও পরিবেশ অবলগন করেই গড়ে উঠেছিল।

ধিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টতারও অন্ততন কারণ এই বহিম্ থী কবিদৃষ্টি এবং সমাজ ও সম্প্রায়ের প্রতি প্রথর সচেতন লক্ষ। সেজন্ত, তংকালে জনমানসে প্রবলরপে অন্তত্ত স্বদেশপ্রেম দিজেন্দ্রকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে। এবং সম্পামন্ত্রিক বাঙালিজীবনের সকল সমস্যা ও গ্লানি তাঁর কাব্যে বলিষ্ঠরপে প্রকাশ পেয়েছে। কি বাঙালির চাকুরিজীবন, কি ধর্ম ও সমাজ, কি পরিবার ও

পারিবারিক সমস্যা, সবই দিজেন্দ্রকাব্যে প্রেরণা জুগিয়েছে। সেজগ্র দিজেন্দ্রলালের অনেক কবিতাই সাময়িক বা তারিথযুক্ত বলে গণনা করা যায়। এদিক থেকে মনোভঙ্গিতে দিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কিছুটা সাধর্ম্য ছিল, যদিও দিজেন্দ্রলালের রচনার শক্তি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে অমুপস্থিত।

অন্তর্ম থী দৃষ্টি অপেক্ষা বহির্মুখী দৃষ্টির আধিক্যহে তুই, মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি বা প্রেমবিষয়ক কবিতাপ্তলি মনের গভীরতল পর্যন্ত পৌছতে পারে না। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টতার ছটি প্রধান কারণ, কবির অন্তর্মুখী দৃষ্টি বা ভাবতন্ময়তার অভাব এবং তাঁর ভাষা-নিপুণতা। কাব্যভাষায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে শক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলা কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে তুলনাহীন। পুনক্তিক করে বলছি যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব অগভীর ও সে তুলনায় ভাষা অতি সহজায়ত্ত ছিল বলে তাঁর ভাব কথনো ভাষাকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি, বরং ভাষাই উপভোগের প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাষা ব্যবহারে দিজেন্দ্রলাল যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা প্রসাহিত্যে তা অদিতীয়। এ শক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'আযাটে' বইটিতে। এর আগে 'আর্যগাথা'য় দ্বিজেন্দ্রলাল কবিত্তময় রচনার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু সে প্রয়াস খুব সার্থকতা লাভ করেছিল বলা যায় না। তার কারণ, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত শক্তি নিহিত ছিল গ্রত্থনী ভাষার ব্যবহারে। কবিতার ভাষা যে স্বদাই কবিত্বময় ছবে এমন কোনো কথা নেই। কাব্যভাষা যেমন বর্গাঢ়া স্থরেলা অলংকত বা অস্তরত্ব হতে পারে, তেমনি গ্রত্থমী হতেও বাধা নেই; গ্রের ভাষাতেও অমুরূপ বৈচিত্রা থাকা সম্ভব। দিজেন্দ্রলাল প্রারচনায় যে ভাষারীতি ব্যবহার করেছিলেন তা এরূপ প্রবলরূপে গ্রন্থখনী যে কবি স্বয়ং তাঁর 'আযাঢ়ে'র কবিতাগুলিকে স্থিল গত নামে অভিহিত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতর্চনার প্রধান শক্তিই ছিল তাঁর অভিনব ভাষারীতিতে। এ ভাষা যথার্থরূপে গ্রন্থভাষা নয়; তার প্রমাণ, দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থরাতিতে বিশেষ কোনো ক্বতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বস্তুত, দিজেন্দ্রলাল গগলেখক ছিলেন না। কিন্তু গগাত্মক এক পত্নরীতি তিনি বাংলায় সফলরপে প্রবর্তন করেছিলেন যার বিচিত্র সম্ভাবনা এখনো পর্যন্ত সন্ধান করা হয় নি। সাম্প্রতিক কালে কাব্যভাষাকে মুখের ভাষার অফুরূপ করে গড়ে তোলার যে প্রবণতা আমরা বাংলা কবিতায় দেখতে পাই, দে ভাষার রীতিকে কিন্তু যথার্থরূপে গ্রত্থমী বলা চলে না। তা বহুল পরিমাণে হুর বর্ণ ও অলংকারে সমুদ্ধ। দিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাষা ঠিক সে অর্থে গ্রথমী নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বাক্বিয়াসে ও শব্দনির্বাচনেই এ রীতির চমংকারিত্ব। এবং মনে হয় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বিজেন্দ্রলালের একটি শ্রেষ্ঠ দান এক অভিনব বাক্রীতি। এ রীতি সফলভাবে অন্ত কোনো পল্যরচয়িতা ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রমথ চৌধুরীর পতের ভাষাকে গুলুগর্মী বলা হয় বটে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ তাতে কবিত্বের অভাব। কিন্তু গগুরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য শব্দের ব্যবহারে এবং বিস্থানে (syntax) প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর পচ্চে কবিষ বিশেষ ছিল না সত্য, কিন্তু তার ভাষা গতবং নয়। অপর পক্ষে হিজেন্দ্রলালের রচনায় কবিও ছিল, কিন্তু তাঁর ভাষা ছিল গতের তায় যথেচ্ছগামী। ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর যুগপৎ কি অসাধারণ দথল থাকলে গভাত্মক পভরীতিকে সফলভাবে ছন্দোবদ্ধে ব্যবহার করা যায়, এমনকি ছন্দ ও মিলের দ্বারা চমংকারিত্ব উৎপাদন করা যায়, তা ভেবে দেখলে বিশ্বিত হতে হয়। তু একটি দুটান্ত নেওয়া যেতে পারে।

> তার যাওয়ার ত্ হপ্তা না হতে হতে ভাই, বাবার ভাঙল হাত, মোদের চুরি গেল গাই; মায়ের হল ব্যামো, আর ২েম গ্যাছে দ্রে, এমন সময় নবীন এল—

> > --আ্যগাণা

সে দিনটা তো গেল, পরের দিনটা এল, তথন খুড়ীর গতর যেন একটু জোরও পেল; বাহির কামরা থেকে শ্রীহরিকে ডেকে, ক্ষীণস্বরে ওঠাবর্ণে বল্লেন শেষে খুড়ী; · শ্রীহরিরে পাগলামী রাখ,—দিয়ে মন আমার পরামর্শ টা—আর আমার কথা শোন;

—আধাচে

আমরা সব "রাজভক্ত রাজভক্ত" ব'লে চেঁচাই উচ্চরবে কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে। —হাসির গান

'বিশ্বাবস্থ' কিংবা 'এটনার' মত যদি জাগো, যদি জালোই জাগরণে প্রলয়াগ্নি, তবে যত না জাগো ততই ভালোই।

---- 작<u>·</u>

কল্য ব'হে গেছে ঝঞ্জ। এ শান্মলীর উপর দিঘা, উন্মূলিত গে শান্মলী ভূমিতলে চুমি; কল্য যাহ। শত হর্ম্য-বিমণ্ডিত নগর ছিল; বিরাট ভূমিকম্পে আজি তাহা মঞ্জুমি;

--আলোখা

এ ভাষারীতি গল্প ভাষারীতির অতি নিকট, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। অথচ এ রীতি নিথুতি প্রভারচনায় সার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

পত্যভাষা ও গত্যভাষার আরও একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, পত্যভাষার ধর্ম লালিত্য মাধুর্য ও ব্যঞ্জনা। গত্যের ধর্ম ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা। দিজেন্দ্রলালের কাব্য পাঠকমাত্রই লক্ষ করে থাকবেন যে তাঁর পত্যরচনায় প্রথমোক্ত গুণগুলির চেয়ে শেষোক্ত গুণগুলিই প্রধান হয়ে উঠেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ দিজেন্দ্রলালের কবিতায় যে পৌক্ষ লক্ষ্য করেছিলেন, তা এই গত্যভিদির ঋজুতার পৌক্ষয়। বিজেন্দ্রলালের কবিতার মধ্যে ঢাকাঢাকি চাপাচাপি ইশারা ইঞ্চিতের অবকাশ নেই, তা তির্থক, সরল ও জোরালো। কারণ. তাঁর চিস্তা কবিমে নিবদ্ধ হলেও, তার প্রকাশ ঘটত গছরীতিতে। এই অভিনব পছরচনারীতিকে কবি যে অপূর্ব কৌশলে ব্যবহার করেছেন, তা অন্ম কারুর দারা অন্মাবধি সম্ভব হয় নি।

বাংলা সাহিত্যের রীতিপ্রবর্তক ও রীতিশিল্পীদের মধ্যে দিজেন্দ্রপাল বিশিষ্ট সন্মানের অধিকারী। বাধ হয় গল্পের পরিবর্তে পল্পের ক্ষেত্রে দিজেন্দ্রলাল তাঁর নৃতন বাক্রীতি প্রবর্তন করার ফলেই এ বিষয়ে তাঁর অসামান্ত কৃতির যথার্থরূপে অভিনন্দিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যের গল্প ও পল্পের প্রধান প্রধান ভাষাশিল্পীদের মধ্যে দিজেন্দ্রলালকে গণনা করা এই কারণেই সংগত যে, দিজেন্দ্রলাল যে পল্পরীতির প্রবর্তন করেছিলেন তা শক্তিতে চমংকারিত্বে ও অভিনবত্বে পূর্ব বা পর বতী সকল পল্পরীতি থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আয়কথা'য় বলেছেন যে, তিনি বাক্চাতুর শিথেছেন রুক্ষনগর থেকে, এবং রুক্ষনগর যে বাক্পটুতায় প্রধান বাক্তিদের জন্ম দিয়েছে, এ উক্তির উদাহরণরূপে তিনি বিজেন্দ্রলালের নাম করেছিলেন। ভেবে দেখতে গেলে বাক্-নিপুণতায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষা ন্যন ছিলেন না। বরং প্রমথ চৌধুরীর অপেক্ষা দিজেন্দ্রলালের ভাষারীতিতে বৈচিত্র্য বেশি। যদিও প্রধানত পত্নেই ব্যবহৃত হয়েছে, তবু এ ভাষারীতি কথনো একঘেয়ে হয়ে পড়ে নি, এবং তা কেবলমাত্র তীক্ষ মুক্তি ও উইট্-প্রস্থত হাল্ডরগেই পরিদ্যাপ্ত হয় নি। সে হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল সার্থক রুক্ষনাগরিক ছিলেন সন্দেহ নেই।

হাশ্তরগকে আমরা লঘুরস বলে থাকি। কারণ, নবরসের অগ্রতম হলেও করণ ও মধুর রগের মতো এ রস অন্তরের গভীরতলে প্রবেশ করে না। কিন্তু সেজগু উচ্চন্তরের কৌতুকহাল্য স্বাচী করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মনে করা চলে না। জগং ও জীবনের অসংগতিগুলি সকল লেথকের চোখে পড়ে না, সেগুলিকে অন্থধাবন করবার জন্ম এক বিশেষ ধরণের স্ক্রাণ্টি প্রয়োজন হয়। এ জন্ম খুব বড়ো লেথকও অনেক সময় হাশ্বরসস্বাচীতে খুব বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন না।

হাজরসকে সাহিত্যে সার্থক করে তোলার জন্ম প্রয়োজন প্রবল সমাজচেতনা, ফ্ল বান্তবদৃষ্টি এবং নিপুণ ভাষাবিদ্যাস। এইসকল গুণই বিজেক্রলাল রায়ের মধ্যে প্রচর পরিমাণে ছিল। তাই বাংলা হাজরসায়ক সাহিত্যে বিজেক্রলাল অদিতীয় হয়ে আছেন। বাংলা কাব্যসাহিত্যে অন্যান্ত যেসকল হাজরসক লেখক আছেন তাদের মধ্যে হেমচক্র ও সত্যেক্রনাথের রচনা বিজ্ঞপায়ক, ফ্রুমার রায়ের রচনা সম্পূর্ণ ভিরধর্মী— এ কথা আগে উল্লেখ করেছি। প্রমথ চৌরুরীর রচনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উইট্-আন্তিত। রবীক্রনাথও এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিযের পরিচয় দিতে পারেন নি, বোধ হয় লঘুতার স্তরে মনকে সামাবদ্ধ রাখা তার পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি-জাবনের সকল অসংগতি বিজেক্রলালের চোথে সহজেই ধরা পড়ত, এবং অসাধারণ বাক্বৈদধ্যের ফলে তিনি তা নিথুত ভাবে তুলে ধরতে পারতেন। দিজেক্রলালের হাজরগায়ক রচনার আরও একটি বৈশিষ্টা এই যে, কি বিজ্ঞপে, কি বুদ্ধিপ্রান্থ বাক্-চাতু্যজনিত হাসি বা উইট্-স্টেতে, কি নিছক কৌতুকে তিনি সমান অবলালায় বিচরণ করতেন।

'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলির বিষয় প্রধানত সামাজিক ও পারিবারিক। জাতীয়-জীবনের বেদনা ও মানি এগুলির প্রেরণা জুগিয়েছে। দে কারণে এ রচনাগুলি তাঁর বিদ্যালাক। এগুলি Ingoldsby Legends -এর অন্ধকরণে গল্লছলে লিখিত, এবং এখানে হাল্যরণের সঙ্গে সামাজিক প্লানিবাধ প্রায় সমপরিমাণে পরিবেশিত হয়েছে বলে, কোথাও কোথাও কিছুটা তিক্ততা উৎপন্ন না হয়েছে এমন নয়। কাজেই হাল্যরসায়ক কাব্য হিসাবে এটকে পুরোপুরি সার্থক বলা চলে না। কিন্তু তথাপি এই বইখানিতেই হাল্যরসিক কবিরূপে বিজেন্দ্রগালের অসামান্ত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষ্ম বান্তবনৃষ্টি ও প্রবল সমাজচেতনার সঙ্গে এখানে ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর দিজেন্দ্রলালের অনন্তসাধারণ প্রভূত্বের পরিচয়ও এ বইটিতেই পাওয়া যায়। 'আযাঢ়ে'র সমালোচনা-প্রসঞ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বন্ধায় থাকে নাই, এই ক্ল্যু পড়িতে পড়িতে আবশ্যক মতো কোথাও টানিয়া কোথাও ঠাসিয়া কমিবেশি করিয়া চলিতে হয়।" মনে রাথতে হবে এই যে ছন্দের নিয়মভঙ্গ, এটা কবির ছর্বলতার ফলে ঘটে নি, এট কবির ইক্ছাক্ত। গলায়ক প্লরচনারীতির যে পরীন্ধা কবি এ ক্ষেত্রে স্বেক্ছার করেছিলেন, ছন্দ ও ভাষার উপর পরিপূর্ণ প্রভূষ এবং প্রবল আত্মপ্রতায় না থাকলে কোনো কবির পঙ্গে সকল নিয়মের বন্ধন ছিন্ন করে সে পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল।

'হাসির গান'-এর কথা বাদ দিলেও দ্বিজেন্দ্রলালের অস্তান্ত কাব্যগ্রন্থে হাস্তরসের অভাব নেই। 'মন্দ্র' বইটির স্মালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, কবি এগানে নবর্গকে অকুতোভয়ে এক মহলেই স্থান দিয়েছেন। 'আলেথা' বইটি সম্বন্ধেও অভুরূপ মন্তব্য করা চলে। কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায় ছাম্মরসকে কবি যত সহজ নিপুণতায় সার্থক করে তুলতে পেরেছেন, অন্ম রসের ক্ষেত্রে তিনি ঠিক সে পরিমাণ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তার কারণ, দীনবন্ধু নিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির প্রতিপ্রনি করে বলা যায় যে "যাহা স্ক্র, কোমল, মধুর, অক্তরিম, করুণ, প্রশান্ত—দে সকলে [ধিজেন্দ্রলালের] তেমন অধিকার ছিল ন।। • কিন্তু যাহ। স্থুল, অসংগত, অসংলগ্ন, বিপণ্ড, তাহা তাঁহার ইঞ্চিত্মাত্রেরও অধীন।" হাস্তর্যে বিজেক্সলালের অতুলনীয় ক্রতিক্রের পরিচয়, বলা বাহুল্য, তাঁর 'হাসির গান'এ। 'হাসির গান'এর কিছুসংখ্যক কবিতা অবশ্য তীব্র বিদ্রপাত্মক। তাই যথেষ্ট হাসি থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে শ্রেষ্ঠ কৌতুক-রচনা বলে গণ্য কর। যায় না। কিন্তু কতকগুলি গান ব। কবিতায় আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন গতান্থগতিক জীবনের মধ্য থেকেও কবি এমন প্রবল হাদির উপকরণ খুঁজে বার করেছেন, এবং তার থেকে এমন তুমুল কৌতুক উৎপন্ন করেছেন যার তুলনা বাংল। শাহিত্যে কুরাপি খুঁজে পাওয়া যায় ন।। "প্রথম যথন বিয়ে হল ভাবলাম বাহ। বাহ। রে।" কিংব। "বুড়োব্ড়া হু'জনাতে মনের মিলে স্থথে থাক্ত।" অথবা "তার রং বড্ডই ফর্সা, তারে পাব হয় না ভর্ষা, তার জন্ম বে কছে রে মোর প্রাণ মানচান্।" এগুলি সংসারের অতি সাধারণ ঘটনা ও গতান্থগতিক মনোভাব। কবি এর মধা থেকে অধুত কৌশলে শুগু মজাটুকু তুলে ধরেছেন। এই রূপ স্কল্ল কৌ তুকবোধেণ সঙ্গে বিজেন্দ্র নালের নাণ্যে মিলিত খ্য়েছিল ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর অতুলনীয় প্রভুষ। এই উভয়ের সংমিশ্রণে উচ্ছুদিত হাস্তের সৃষ্টি হয়েছে।

এককালে দ্বিজু রায়ের হাসির গান লোকের মুথে মুথে থাকত। অরুনা কেন যে এগুলির জনপ্রিয়ত। কনে গেছে তার কোনো সংগত কারণ পাওয়া যায় না। কেননা, এর চেয়ে ভালো হাসির গান যে অন্তাবধি রচিত হয় নি, এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। নাটকের নাটকীয়তা : দিজেন্দ্রলাল-প্রদঙ্গে

## হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কাব্যস্তির প্রথম যুগে কাব্য গান করে শোনানো হত, অর্থাৎ কাব্যস্থধা শ্রোতার কর্ণে বর্ষিত হত। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে কাবা যথন কেবলমাত্র প্রবণের জিনিস না হয়ে পঠনের জিনিস হল তথন খুব স্বাভাবিক কারণেই কাব্যের স্বভাব গেল বদলে। নাটকের বেলায়ও তাই ঘটেছে। নাটকের আদি যুগে তাকে দ্বাগ্রে লোকসমক্ষে হাজির করতে হত। লোকে তাকে চোথে দেথত, কানে শুনত। কাব্যের মতে৷ নাটকও পরবতী কালে কেবলমাত্র শ্রবণ এবং দর্শনের বস্তু না হয়ে পঠনের সামগ্রী হয়েছে। ফলে তারও স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এট হতে বাধ্য, কারণ শিল্পবস্ত যে ভাবে মান্ত্যের গোচরীভূত হবে তার উপরে তার প্রকৃতি অনেকথানি নির্ভর করবে। শিল্প ছেড়ে দিয়ে প্রথমে থ্ব সহজ একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আগে চিকিৎসকরা প্টেথেস্কোপের সাহায্যে কানে শুনে রোগনির্গয় করতেন, এখন এক্স-রে প্লেটের সাহায্যে চোথে দেখে রোগনির্গি করেন। ফলে চিকিৎসাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পবস্তুর রসগ্রহণে যথন যে ইন্দ্রিয় — দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি — প্রাধান্ত লাভ করছে দেই অন্নযায়ী শিল্পের ফর্ম এবং টেকনিকের পরিবর্তন হক্তে। ইদানিং বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি প্রথরতর হয়েছে। মান্ন্র দূরের জিনিসকে নিকটতর করে দেখছে, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের শব্দ ঘরে বদে শুনছে। নাটক যা এককালে একমাত্র রঙ্গমঞ্চের জন্মই রচিত হত-- এথন অনেকে তা আদৌ চোখে দেখছে না, রেডিয়োতে শুনছে কিম্বা গ্রামোফোন রেকর্ডে। এসমস্তের প্রভাব পরোক্ষভাবে শিল্পদাহিত্যের উপরে এদে পড়বেই। অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন যে সাম্প্রতিক কালের বেশির ভাগ নাটক অভিনয়-নিরপেক্ষ ভাবে লেখা। ধরেই নেওয়া হয়েছে যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত না করে ঘরে বসে পড়েও এর রসগ্রহণ করা যাবে। নিশ্চয় যাবে; কিন্তু যার নেখানে স্থান সেখানে সে এক, অন্তত্ত আর। গ্রীনক্ষমের জিনিসকে ডুয়িংক্ষমে আনার ফলে ওর স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দর্শক নেই বলে সাজসজ্জার জৌলস নেই, চেহারা হয়েছে আটপৌরে। শ্রোতা নেই বলে এখন আর চেঁচিয়ে কথা বলে না। বসনে এবং ভাষণে অত্যস্ত সংযত। এককথায় আধুনিক নাটক নিরাভরণ এবং মৃত্ভাষী। অর্থা২ কিনা আধুনিক নাটক যথেই পরিমাণে নাটকীয় নয়।

এসব কথা দিজেন্দ্রশাল প্রদক্ষে এইজন্ম বলছি যে তিনি তাঁর নাটক মুখ্যতঃ রক্ষমঞ্চের জন্মেই লিখেছিলেন। দর্শক এবং শ্রোতার জন্মে লিখেছেন, পাঠকের জন্মে নয়। এ কথা যে সত্য তার অন্মতন প্রমাণ— তাঁর যে ত্-একটি নাটক তাঁর জাবদশায় রক্ষমঞ্চে অভিনাত হয় নি, নেথা যাচ্ছে, গে নাটক তাঁর জীবিতকালে ছাপার অকরে প্রকাশিত হয় নি। একাস্তভাবে রক্ষমঞ্চের জন্ম অভিপ্রেত বলে বিজেন্দ্রশালের নাটকে নাটকীয় ভক্ষি অতি স্থূপ্য ভাবে প্রকট। এই কারণে কোনো কোনো সমালোচক তাঁর নাটক সম্পর্কে অতি-নাটকীয়তার অভিযোগ এনেছেন। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যে নাটকের অবিভেছত সম্পর্ক সেকথা ভূলে গেলে নাটক এবং নাট্যকার উভয়ের প্রতি অবিচার হবার আশক্ষা থাকে। এলিজাবেখীয়



**হিজেক্রলাল** রায়

2500 - 2220

যুগের সব নাট্যকার সম্পর্কেই আতিশয্যের অভিযোগ আনা সহজ, কিন্তু ভুললে চলবে না যে সে যুগে নাটক দেখারই রীতি ছিল, পড়ার রীতি ছিল না।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে নাটককে সর্বাগ্রে নাটকীয় হতে হবে। এর কারণ অতি স্থুস্পষ্ট— যেখানে চোখে দেখে এবং কানে শুনে কোনো জিনিসকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় সেখানে খানিকটা অঙ্গুভঙ্গি দৃষ্টিগোচর এবং বাক্যভঙ্গি কর্নগোচর হওয়া প্রয়োজন। নাটকের ভাষাকে সে অষ্ট্রযায়ী খানিকটা অভিনয়-অমুসারী হতে হয়। এই ভাষা এবং ভঙ্গিকেই আজকাল আমরা নাটকীয় বা theatrical বলে অপবাদ দিক্তি।

'নাটকীয়' কথাটিকে আজকাল এমন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেন যা-কিছু অসম্ভব অস্বাভাবিক এবং অসংগত তাই নাটকীয়। নাটককে সর্বদা স্বভাব-সংগতি রক্ষা করে চলতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ তাকে দেয় নি। প্রথমেই ধকন, নাটকের জন্মকাল থেকে বেশ কয়েক শতান্ধী একাদিক্রমে কাব্য ছিল নাটকের বাহন। অথচ এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, মাত্রুষ কথাবার্তা কোনো কালেই কবিতায় বলে নি, আজও বলে না। অথচ নাটকে ছন্দোবদ্ধ কথাবার্তা কথনোই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। শেক্সপীয়ার-নাটকের কাব্যগুণ তার নাট্যগুণের প্রধান সহায়ক। এটা খুব যদি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হত তা হলে এই বিংশ শতানীতে verse-drama পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা হত না। আমার বক্তব্য হল, নাটকের পাঠক— বিশেষ করে দর্শক— খদি তাঁর সম্ভাব্যভার ধারণাটিকে একটু টিলে না করে নেন তা হলে নাটকের রস পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কোলরিজ তার কাব্যবিচারে যে suspension of disbelief এর কথা বলেছেন নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও সেটি বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। গ্রীক বীর সেলুকস, মোগল স্মাট শাজাহান কিখা কোনো রাজপুত রমণী যথন বিশুদ্ধ বন্ধভাষায় কথা বলতে থাকেন তথনই বলতে হবে যে নাট্যকার সপ্তাব্যতার সীমাকে লঙ্ঘন করে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি হয়েছে ? শেক্ষণীয়রের রোম্যান হিরোরা সকলেই এলিজাবেখীয় যুগের ইংরেজি ভাষায় কথা বলেছেন। তাতে সে নাটকের রসসভোগে বিনুমাত্র ব্যাঘাত হয়েছে বলে কেউ বলবে না। ভাষার কথা ছেড়ে দিয়ে— প্লট বা কাহিনীবন্ধনের ব্যাপারেও কথনো কথনো সন্তাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া খুব বিচিত্র নয়। বাস্তবে এবং সম্ভাব্যে থানিকটা ব্যবধান অবশ্রন্থাবী। এই ব্যবধানকেই অতি-নাটকীয়তা আথ্যা দিয়ে আমরা জাতে ঠেলবার উপক্রম করেছি।

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে সাম্মিক ভ্রান্তি উৎপাদনই নাট্যকারের লক্ষ্য। দক্ষ অভিনেতাপ্ত নাট্যকারের এই উদ্দেশ্যটিকেই রূপ দেবার চেটা করেন। ভাষাবিজ্ঞানীরা জানেন, ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি hypocrite গ্রীক ভাষায় তাকে বলে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অর্থাং hypocrisy হল অভিনেতার (অংশতঃ নাট্যকারেরও) প্রধান গুণ। আধুনিক নাট্যসমালোচনায় ঐ hypocrisy কথাটিকেই একটু মোলায়েম করে বলা হয়েছে illusionএর স্কৃষ্টি। অবশ্য এই illusion সহস্কে মতহিদ্ধ আছে। একদল মনে করেন অভিনয়-দর্শনকালে দর্শকরা সাম্মিকভাবে বেমালুম ভূলে যাবেন যে সমন্ত ব্যাপারটাই কাল্পনিক। অলীককে তাঁরা বান্তবের সত্য বলে গ্রহণ করবেন। অপর পক্ষে ডক্টর জন্সন্ তাঁর শেক্ষপীয়ার-ভাগ্যের ম্থবন্ধে বলেছেন, দর্শকরা নিছক আনন্দ উপভোগের জন্তেই থিয়েটারে আসেন, তাঁরা মুহুর্ভের জন্তেও ভোলেন না যে সমন্ত ব্যাপারটাই কল্পনার সৃষ্টি, বান্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক শিথিল। নাটকের গুণাগুণ

বিবেচিত হবে 'according to its adherence to logical probability and general human nature'। কোলরিজ এই তুই বিক্রম মতের মধ্যপন্থা অবলবন করেছেন। তাঁর মতে দর্শক পুরোপুরি মোহগ্রন্থ নয় আবার পুরোপুরি মোহগ্রন্থও নয় (neither deceived nor wholly undeceived)। তিনি দর্শকের এই মনের অবস্থাকেই dramatic illusion আখ্যা দিয়েছেন। পুর্বোলিখিত suspension of disbelief এবং অভিনেতার দক্ষত।— এই তুইয়ে মিলে dramatic illusion—এর স্ঠি হয়। এই লান্থি উৎপাদনের জন্তে নাট্যকার এবং অভিনেতাকে যেসব চাতুর্যের (hypocrisyও বলতে পারা যায়) সাহায্য নিতে হবে তারই উপরে নির্ভর করবে নাটকের নাটকীয়তা।

অন্তান্ত সব শিল্পের ন্যায় নাটকও বান্তব বা বিষ্ণালিটির অন্থকরণ কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অন্থকতি (imitation) এবং প্রতিকৃতি (copy) এক জিনিস নয়। অন্থকরণ কথাটির মধ্যেই এই ইঞ্চিত নিহিত রয়েছে যে বান্তব এবং তার অন্থকতির মধ্যে খানিকটা ব্যবধান থাকতে বাধা। শুধু তাই নয়, এই ব্যবধানটুকুই এর বৈশিষ্টা এবং রসম্পন্তির প্রধান সহায়ক। বলতে গেলে এটি শিল্পের অন্ধ। খ্যাতনামা ইংরেজ সমালোচকের মতে—'A certain quantum of difference is essential to imitation, and an indispensable condition and cause of the pleasure we derive from it'। শিল্প মাত্রই বান্তবকে অন্থসরণ করে, কিন্তু অন্থসরণ করতে গিয়ে তাকে অতিক্রমন্ত করে। বান্তবকে ছাড়িয়ে যেটুকু, তার মধ্যেই রস। নাটকের মধ্যে ঐ অত্যাবশ্যক ব্যবধানটুকুর নামই নাটকীয়তা। অবশ্য আমাদের অতি-বান্তব প্রাতাহিক জীবন নাটকীয়তা-বর্জিত এমন কথা কথনোই বলব না। স্বামী-প্রীর প্রেম দন্দ সন্থানবাংসল্য, পিতা পুত্রের কলহ, ভাত্বিরোধ, আত্মীয় পরিজনের স্নেহ প্রেম ইর্ধ। বিধেষ— এ সমন্তই নাটকীয় কিন্তু অতি-পরিচয়ে মান। রঙ্গমঞ্চে এর পুনরাবৃত্তি দেখে আমারা তৃথ্যি পাই না যদি না এর মধ্যে আক্মিকের বা অপ্রত্যাশিতের রোমাঞ্চ থানিকটা মিশ্রিত থাকে। যেটুকু আমাদের অভ্যন্ত জীবনযাত্রার এবং স্নাপরিচিত অভিক্ততার বাইরে সেটুকুই যথার্থ নাটকীয়।

হাল আমলের নাটক (বিশেষ করে পশ্চিম দেশীয়) অতিমাত্রায় স্বাভাবিক হতে গিয়ে নিজের স্বভাবকেই বিগর্জন দিয়েছে। এগব নাটক চতুপার্থস্থ জীবনের এমন হবহু প্রতিন্থবি যে তাকে নাটক বলে চেনাই ছন্ধর। নাট্যকাররা গর্ব করে বলে থাকেন যে এর প্রত্যেকটি একটি slice of real life, অর্থাং দৈনন্দিন জীবনের একটি জলজ্ঞান্ত টুকরো যেন নাট্যমঞ্চে ধরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলব পরিপূর্ণ রদাস্বাদনের জন্ম কেবলমাত্র slice of life-ই যথেই নয়, এর সঙ্গে একটু spice of life তার মিশ্রণ প্রয়োজন। একটু মশলা না মেশালে আস্বাদটা ঠিক আগে না। এ মশলাটুকুই হল আগল শিল্পরস, নাটকের বেলায় একেই বলব নাটকত্ব। আগেই বলেছি, নাটকীয়তাই নাটকের সর্বপ্রধান গুল। নাটক যদি যথেই পরিমাণে নাটকীয় না হয় তবে সেই নাটক স্বধর্মসূত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নানা জ্বটবিস্থাতি আছে; বাক্যবিত্যাসে, ঘটনাবিত্যাসে, চরিত্রচিত্রণে নানা স্থানে ত্র্বলতা আছে, কিন্তু নাটকীয়তার অভাব নেই। সমস্তটা মিলিয়ে নাটকের যে প্রাণীন পদার্থ রোমাঞ্চ, দেটি অধিকাংশ নাটকেই তিনি স্বান্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। নাটকের মৃদ ধর্ম তিনি বজায় রেথেছেন। তবে এথানে একটি কথা স্বরণ রাথা কর্তব্য। যিনি যথার্থ ধার্মিক তাঁর যেমন বাহ্যিক ভড়ং-এর প্রয়োজন হয় না, কোঁটা তিলক না হলেও চলে, থাটি নাট্যকারের স্বধর্মও ঠিক সে ভাবেই পালন করতে হবে অর্থাং নাটকের নাটকীয়তা

প্রটের গতি এবং পরিণতির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে হবে। ভাষার কারদান্ধি দিয়ে প্রকাশ করলে চলবে না। ঘটনার অমোঘ বিধানে যে অবস্থার উদ্ভব হবে ভাষা তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে। দিজেবলাল ক্ষণে ক্ষণে ওজস্বিনী ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন যদিচ ঘটনার সংস্থানে তার প্রশ্রয় নেই। একটা ঝঞ্জা, একটা জলোচ্ছাস, একটা ভূমিকম্প!— ইত্যাকার গুরুগন্তীর শব্দপ্রয়োগে বক্তব্যের গান্তীয় নই হয়। নাটকীয়তা এবং নাটুকেপনা এক জিনিস নয়। বাক্চাতুর্য ভালো, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা হয় ছ্যাবলামো। নাটকীয়তা খুবই স্বাভাবিক জিনিস, নাটুকেপনা তার ছ্যাবলা সংস্করণ।

স্থানে স্থানে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় আতিশয় আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। তবে এরও সপক্ষে একটি কথা বলবার আছে। ঘরে বসে পড়তে গেলে এ ভাষা যতথানি বিসদৃশ মনে হয়, রঙ্গমকে অভিনেতার মুথে ততথানি মনে হবে না। আতিশয়-দোষ শেক্ষপীয়ারের নাটকেও লক্ষণীয়। কাব্যায়ত স্থানে-অস্থানে উদ্ধাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। বেন্ জনসন্ এই ক্রটির কথা সে যুগেই উল্লেখ করেছিলেন। নিজে এ বিষয়ে উন্নততর টেকনিকের পরিচয় দিয়েছেন! কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে—তথা সাহিত্যিকের পক্ষে— টেকনিক একমাত্র রক্ষাকবচ নয়। পুডিংএর ভালো-মন্দ থেয়ে তবে বিচার। আমরা শেক্ষপীয়ার পড়ে যতথানি আরাম পাই বেন্ জনসন্ পড়ে কি ততথানি পাচ্ছি? রঙ্গমকে বেন্ জনসনের নাটক আজ বিরলদর্শন। শেক্ষপীয়ার যে পাঠক এবং দর্শক উভয়ের কাছে আজ পর্যন্ত সমাদৃত সে তাঁর কবিত্বের ঐশ্বর্থ, বলা যেতে পারে তাঁর আতিশ্বের ঐশ্বর্থ। একজন আধুনিক নাট্য-সমালোচকের একটি উক্তি এখানে উদ্ধত করছি—'What is it we notice if we pick up a modern play after reading Shakespeare or the Greeks? Nine times out of ten it is the dryness—I do not mean the dullness, but the modesty of the language, the sheer lack of winged words, even of eloquence'।

সব জিনিসকে কেটেভেটে বাদ ছাদ দিয়ে গ্রাড়া করবার একটা চেষ্টা আধুনিক টেকনিক বলে সমাদৃত হচ্ছে। কবিতা থেকে কবিত্ব বর্জন করতে হবে, নাটক থেকে নাটকীয়তা! If the salt have lost his savour wherewith shall it be salted? সুনের যদি সুনত্ব না থাকে তবে সুনের স্বাদ কোথায় পাব? কবিত্বহীন কবিতা, নাটকীয়তা হীন নাটক আমাদের কোন কাজে লাগবে?

## দিজেন্দ্রলাল জীবনভাগ

#### রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীক্ষজীবনের প্রথমার্থে রবীক্ষ্রস্থালীন কবিদের মধ্যে যিনি কাব্যপ্রতায়ে ও কাব্যরীতির অভিনব কর্ষণায় বিশিষ্ট মনন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্থাপন্ট চিহ্ন রেণেছেন তিনি কবি দিজেক্রলাল। রবীক্ত-প্রতাবিত কাব্যভূমিতে দেদিন আপন কবিব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সহজ্যাধ্য ছিল না। রবীক্রনাথ নিজে দিজেক্রলালের অভিনব কবিশক্তিকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি যথন প্রধানত নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তথনও তাঁর মানসবৈশিষ্ট্য ও শিল্পস্বাতন্ত্র্য নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের আযুদ্ধালের মধ্যে তাঁর রচনার বিষ্ময়কর বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেম ও সৌন্দর্থস্থরের রোমান্টিক গীতিকাব্য, হাস্তরসের স্বতঃস্কৃতি কাব্যসংগীত, অভিনব ছন্দ ও কাব্যরীতি, বিচিত্রধর্মী নাটক ও প্রহুসন, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রভৃতি বিচিত্রকীতি তাঁর শিল্পজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। দিজেক্রলালের শিল্পজীবন আলোচনা করতে হলে তাঁর দেশ-কাল ও ব্যক্তিজীবনকে উপেক্ষা করা যায় না। বরং এই পটভূমিকায় তাঁর সাহিত্যসাধনাকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষত, দিজেক্রলালের ক্ষেত্রে এর স্বতন্ত্র তাংপর্য আছে। তাঁর কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবন একই বিধাতার রচনা, একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটিয় পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। দান্তের কাব্যপ্রসঙ্গের রবীক্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন: "কোনো ক্ষণজ্মা ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে, উভনতই নিজের প্রতিভাবিকাশ করিতে পারেন— কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভাব ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সৃহ্তি একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃতত্বর, ভাব নিবিড়ত্ব হইয়া উঠে।" >

১৮৬০ খ্রীপ্রান্দের ১৯এ জুলাই ( ১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ ) ক্রফনগরে দিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন ক্রফনগরের মহারাজার দেওয়ান। কার্তিকেয়চন্দ্রর কনির্চ পুত্র দিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের উপর তাঁর পিতার প্রভাব কম নয়। স্থকণ্ঠ গায়ক, স্থরসিক তেজস্বী ও উন্নতচরিত্র কার্তিকেয়চন্দ্র তংকালের ক্রফনাগরিক সমাজে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র সংস্কৃত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত'-এর আদর্শে 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত' নাম দিয়ে ক্রফনগর-রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর 'আয়্রজীবনচরিত' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি 'গীতমঞ্জরী' নামে একখানি স্বরচিত গীতিসংগ্রহও প্রকাশ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশ্র কার্তিকেয়চন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন, "আয়্রীয়্বজন পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপত্ন্ধার, এসকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এইসকল গুণেই তিনি ঈশ্রচন্দ্র বিত্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দন্ত প্রভৃতি দেশহিতিষী, স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়া-

<sup>&</sup>gt;. कविकोवनौ : माहिना।

দ্বিজেন্দ্রলাল ২৭৩

ছিলেন।" চরিত্রের আভিজাত্য, তেজম্বিতা, সংগীতামুরাগ প্রভৃতি গুণ দিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারস্ত্রেই পেয়েছিলেন। এই চরিত্রের আদর্শেই তিনি চুর্গাদাস চরিত্রটি একৈছিলেন। চুর্গাদাস নাটকের উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছেন, "বাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই চুর্গাদাস চরিত্র অন্ধিত করিয়াছি, সেই চিরআরাধ্য পিতৃদেব ৺কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তিপুপাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।"

সেকালের ক্রম্ফনগরে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্রের বাসভবনটি ছিল ক্রম্ফনাগরিক সংস্কৃতির ও সংগীতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার সঞ্জীবচন্দ্র বন্ধিমচন্দ্র দীনবন্ধ্ মধুস্থদন প্রম্থ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কীর্তিমানদের সঙ্গে কার্তিকেয়চন্দ্রের বন্ধুত্র ছিল। এঁদের অনেককেই বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মধুস্থদন হেমচন্দ্র প্রম্থ কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। অল্পবয়সে তিনি সংগীতচর্চাও শুরু করেন। সেকালের ক্রম্ফনগরের সাংগীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, " দির্ভিজন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন স্থক্ঠ ও সংগীতবিভায় স্থাশিক্তি। তিনি বোধ হয় বাঙ্গালা হিন্দী ছ-ভাষায়ই গান গাইতেন, কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই। দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভাস্মিতিতে গান গাইতেন ছোকর। ব্যসেই। বোধহয় কর্পসংগীত তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা করেছিলেন।"

দিজেন্দ্রলালের প্রাতারাও সকলে কতবিত্ব ছিলেন। 'সেজদা' জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, 'রাঙাদা' হরেন্দ্রলাল রায় ও 'রাঙাবৌদি' নোহিনীদেবীর উৎসাহবাক্য দিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। বড়দা রাজেন্দ্রলাল রায় ও সেজনা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন। পরবতীকালে দিজেন্দ্রলাল বলেছেন, "বড়দাদা এবং সেজদাদা আমাকে ইংরাজী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা-অর্জনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।" জ্ঞানেন্দ্রলাল স্থলেথক ছিলেন। তিনি তৎকাল-প্রচলিত স্থরভি, পতাকা, Telegraph, Bengalee প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। হরেন্দ্রলাল রায় নবপ্রভা নামক মাসিক পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্থ্রী মোহিনাদেবী স্থলেথিকা ও প্রতিভাশালিনী গায়িকা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত গায়ক স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভগ্নী। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিলিতি গানের ভক্ত হয়ে ওঠেন, তথন স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারেই নাকি তাঁকে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি কবিতা ও গান রচনা শুরু করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "১২ বংসর বয়ঃক্রম হইতে আমি কবিতা ও গান রচনা করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বংসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তথন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তথন কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল দেওঘরে সন্ধ্যা নামক মংপ্রাভি একটি কবিতা নবাভারতে প্রকাশিত হয়।"

২. রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ( ভান্ত ১৩৬২ ), পু ৩• ।

৩. "মহারাজ সতীশচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধাায় প্রভৃতি তাঁহার পিতার বন্ধুগণ কোতূহলা হইরা দ্বিজেন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি গুনিয়া তাঁহাকে কবিতা পাঠে উৎসাহিত করিতেন।"—দিজেন্দ্রনাল: নবকুফ ঘোষ, পৃ ১০।

৪. আত্মকথা, পু ৩০।

e. विद्वालानाः (परक्रात तात्र (क्या), १९ १)।

७, व्याभाव नांग्रेजीवरनव व्यावष : नांग्रेप्रिनव, आवण २७२१।

এম্. এ. পাস করার পরে কৃষিবিছা। শিক্ষার জন্ম দেট স্থলারশিপ নিয়ে তিনি বিলাত্যাত্র। করেন (এপ্রিল ১৮৮৪)। তিনি তাঁর প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতাকে 'বিলাতপ্রবাসী' নাম দিয়ে পতাকা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।" নিপুণ প্র্যবেক্ষণশক্তি, হাস্তপরিহাস-প্রবণতা, বাগ্বৈদগ্ধ্য, স্বদেশ ও স্বজাতি -প্রীতি, চারিত্রিক তেজস্বিতা প্রভৃতি ব্যক্তি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এই পত্রগুভের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। বিলাতপ্রবাসকালে দিজেন্দ্রলাল 'দি লিরিক্স অব্ ইণ্ড' নামে একখানি ইংরেজি কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যেও তাঁর প্রতিভার গীতিধ্যতা ও স্থগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় আছে।

বিলাতপ্রবাসকালে বিলিতি গান শিক্ষা ও ইংরেজি কাব্য রচনা করা দ্বিজেক্সজীবনের ছটি তাংপর্যপূর্ব ঘটনা। নাট্যরচনার আকাজ্ঞাও সেই সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "বিলাত যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পন' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কুফ্নগরের এক শৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদন্দী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একটি প্রহ্মনের অভিনয় দেখি, আর Addisonএর Cato এবং Shakespeareএর Julius Caesarএর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গাঞ্চেও বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমে অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয় হইয়া উঠে।" দ

তিন বছর পরে তিনি বিলাত থেকে ফিরে এসে সরকারি কাখভার গ্রহণ করেন। বিলাত যাওয়া তথনকার রক্ষণশীল সমাজে ঘোরতর অশাস্ত্রীয় ও অসামাজিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। কেউ কেউ তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করার পরামর্শন্ত দিয়েছিলেন। সামাজিক উংপীড়ন বিজেন্দ্রলালের তরুণ মনে তাঁর প্রতিক্রিয়ার স্বাষ্ট করেছিল। এই প্রতিক্রিয়ার বহিজালাময়রূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'একঘরে' নক্শায়। নক্শাটির সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই— লেখক নিজেই সংঘমের শাসন হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু একদিক থেকে এর তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। নক্শাটিতে বিজেন্দ্রমানগের স্পপ্ত স্থাটায়ারিস্টকেই যেন আক্ষিক্ত আঘাতে জাগিয়ে তুলেছে। সামাজিক অসংগতি ও ক্রাটবিচ্যুতি নিয়ে তিনি পরবতীকালে বহু হাসির গান ও প্রহসন রচনা করেন। 'একঘরে' নক্শায় বিজেন্দ্রলাল তাঁর মানসপ্রকৃতির একটি অনাবিদ্ধৃত ভূথওকে প্রথম জাবিদ্ধার করেছেন।

১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭) দ্বিজন্দ্রলালের সঙ্গে স্থপ্রসিদ্ধ হোমিয়োপ্যাথিক ভাজার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কল্যা স্থরবালা দেবীর বিবাহ হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের উপর স্বরবালা দেবীর প্রভাব অসামান্ত। স্বরবালা দেবী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বিলাত-প্রত্যাগত হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রলালের বিক্লন্ধে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টে হয়েছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করল। জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন, "কৃষ্ণনগরের

৭. জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় সাংগ্রাহিক পতাকা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ১২৯১ ও ১২৯২ সালে বিজ্ঞোলালের 'বিলাতপ্রবাসী' প্রকাশিত হয়।

৮, আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ: নাট্যমন্দির, প্রাবণ ১৩১৭।

**विद्धाला** न

ক্ষেকটি সম্বান্ত হিন্দু বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বর্ষাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে কোনো প্রবল পক্ষ, যাহারা এই বিবাহে যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই স'বাদ পাইয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও কেছ আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তথন কেহ চলিতে খীরুত হইলেন না।"

পরস্পরবিরোধী ছটি ভাবর্ত্তি বিজেন্দ্রমানগলোকে যে বৈচিত্র্যের স্বাষ্টি করেছিল, এইখানেই তার প্রারম্ভ লগ্ন। 'একঘরে' নক্শা ও পরবর্তীকালের বিদ্রপায়ক কবিতাগ্ন যেমন তাঁর বহির্ম্থী সামাজিক মন হাস্তে-পরিহাদে-ভাটাগ্রারে গক্রিয় হয়ে উঠেছে, তেমনি অগুদিকে নবপরিণীতা পত্নীকে ঘিরে তাঁর হদয়োচ্ছ্রাস 'গীতিকবিতার স্ফটক পাত্রে স্বর্গনিদিরার মতো বিহ্বল ও উজ্জল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে'। কবি বিজেন্দ্রলালের মনোলোকে ছটি ধারা প্রবহমান: আত্মম্থ প্রেম-বিহ্বল স্বপ্রাত্র কবি ও অসংস্তিক্ষ সামাজিক মাহায়। এই ছটি ধারা কখনো স্বতন্ত্র ধারায় সমান্তরেখাগ্ন প্রবাহিত হয়েছে, আবার কখনো বা এই ছই বিরুদ্ধ ধারা এক হয়ে ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রম্থী জটিলতার স্বাষ্টি করেছে। প্রেম ও সামাজিক নির্যাতন— ছয়েরই কেন্দ্রে পত্নী প্রবালা দেবা।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর্থগাথা ( দ্বিতীয় ভাগ ) ১৮৯৩ খ্রীন্টাব্বে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানির উৎসর্গ পত্রেই কবির প্রিয়াবন্দনার স্বর নিঃসংশন্ধিত হয়ে উঠেছে—

> নয় কল্পিত সৌন্দর্যে; — নয় কবির নয়নে দেখা— পরিম্বপ্ন সম;— এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

'আর্গগাথা'র ( দ্বিতীয় ভাগ ) প্রথমাংশের কবিতাগুলি প্রেম ও যৌবনস্বপ্নের, কবিজায়াই তার অবলন্ধন। দ্বিতীয়াংশে পাশ্চাত্য কবিদের গানের অনুবাদগুলি সংকলিত হয়েছে। যোলো বছরের স্থথ-স্বাচ্ছন্দ্যমন্ত্র দাম্পত্যজীবন দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রহ্মন, ব্যঙ্গ কবিতা, হাসির গান, নাট্যকাব্য, রোমাণ্টিক গীতিকবিতা প্রভৃতি বিচিত্র স্কৃত্তির প্রাচুর্ণে কবিজীবন তথন পূর্ণোচ্ছুসিত। স্কৃতি-সাফল্যের এই চর্ম মুহুর্তেই এল নিশাক্ষণ আঘাত— স্থরবালা দেবীর মৃত্যু হল ( ২৯ নভেম্বর ১৯০৩ )।

শ্বীবিয়োগ-বেদন। তাঁর শিল্পজীবনের পক্ষেও একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। শ্বীবিয়োগের পূর্বে দিজেন্দ্রলাল প্রধানত কবি ও প্রহ্মন রচিয়িতা। একদিকে ভাবোচ্ছাসপূর্ণ গীতিকবিতা, অন্তদিকে বিদ্রপাত্মক কবিতা ও প্রহ্মন—এই ত্বেরে টানাপোড়েনে তাঁর সাহিত্যিক জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'আর্য্যাথা' (১ম, ২য়) ও 'মন্দ্র' কাব্য; 'হাসির গান' ও 'আ্বাট্টে বাদ কাব্য; 'কন্ধি অবতার' 'বিরহ' 'ত্রাহস্পর্শ' ও 'প্রায়ণিত্ত' প্রহ্মন চতুইয় এই কালের মধ্যেই রচিত হয়। দিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্বীবিয়োগের পরবতীকালেই রচিত হয়। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশভক্তির উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল, দিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি তাকেই বাণীরূপ দিয়েছিল। স্বীবিয়োগ-বেদনাবিধুর দিজেন্দ্রলাল তাঁর শৃন্য হদয়ের হাহাকারকে যেন এই বহিরাশ্রী উন্যাদনা ও উত্তেজনা দিয়ে অনেকটা পূর্ব

নবাভারত, প্রাবণ ১৩২०।

করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-পরিবর্তনের উপরে চমৎকার আলোকপাত করেছেন সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—

"তারাবাই ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের স্বৃষ্টি স্ত্রীবিয়োগের পরে। নাটক পাঠে, নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক-রচনায় তাঁহার ঝোঁক গোড়া হইতেই ছিল। কিন্তু এই সময়কার নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অন্ত্রসারে লিখিত। এমন হইবার অনেক কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম, অভিনয়যোগ্য নাটকের চাহিদা। দ্বিতীয়, বঙ্গ-ভঙ্গ-জনিত জাতীয়তাবোধের প্রসার। আরও একটি কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। স্ত্রীবিয়োগের পরে সংসারের ও মনের হঠাৎ-শূক্তা পূরণ করিবার জন্ম বাহিরের উত্তেজনার কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহার পক্ষে। রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সেই শূক্তা পূরণ করিতে পারে আশায় তিনি মঞোপযোগী নাটক রচনায় উত্তোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এমনই খুবই সম্ভব।" \*\*

দিজেন্দ্রলালের চাকুরী-জীবন স্থথের হয় নি। চাকুরী-জীবনের তিওঁ অভিজ্ঞতাও তার কোনো কোনো রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি ছিলেন সদালাপী ও মঙ্গলিশা প্রকৃতির মান্ত্রয়। অনেক গুণমুগ্ধ জানী গুণী, সংগীত ও সাহিত্য-রসিক তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। স্থীবিয়োগের পর থেকে বন্ধুবাদ্ধবদের সাহচবে ও নানা আলোচনায় তুঃসহ ব্যথা ভুলে থাকতে চাইতেন। ১৯০৫ খ্রীটোন্দে তিনি 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে এক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি একথানি চিঠিতে জানিয়েছেন—

"এক ন্তন থেয়াল মাথায় আগিয়াছে। আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমার দেশস্ক সাহিত্যদেবী ও সাহিত্যান্ত্রাগীদের একএ করিয়া এক-একবার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে 'মিলন' করা ঘাইবে। নাম হইবে 'পূর্ণিমা-মিলন'। ইহাতে কলিকাতান্ত্র সমৃদ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলানেশা ভাববিনিময় প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে; আর তাহার সঙ্গে সেথানে ( থেখানে যথন হইবে ) গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যান্ত্রসারে, অল্ল কিছু জলযোগ— এই ধর যেমন চা, সরবত প্রভৃতি ও চুক্লট তামাকের ( সিগারেটেরও !! ) ব্যবস্থা থাকিবে।" ' ই

'পূর্ণিমা-মিলন' প্রায় হবছর ধরে নিয়মিত অহান্টত হয়েছিল। দিজেন্দ্রলাল খুলনায় বদলি হওয়ার পর ক্রমণ অনিয়মিত হয়ে পড়ল, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। 'পূর্ণিমা-মিলন' স্বল্লায়ু হলেও তংকালীন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালির একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পূর্ণিমা-মিলনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। প্রথম অদিবেশনে রবীক্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গান গেয়ে সকলকে মৃক্ষ করেন। ললিতচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে অহান্টিত দিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীক্রনাথের 'পুরাতন ভূত্য' কবিতাটি আর্ত্তি করেন। ডাক্তার কৈলাস বস্ত্রর বাড়িতে অহান্টিত তৃতীয় অধিবেশনে দিজেন্দ্রলাল ঐ মিলনোৎসবের জন্মই 'এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ' গান্টি রচনা করেন। উক্ত অধিবেশনে নাট্যাচার্য গিরিশচক্র 'মেঘনাদ্রথ কার্য' থেকে সীতা ও সরমার কথোপকথন অংশটি

১০, বাংলার কবি

১১. দেবকুমার রায়চেধুরীর কাছে লিথিত পত্র ; দ্বিজেক্রলাল : দেবকুমার রায়চেধুরী, পৃ ৪১০-১১

**बिर्जिन्स्**नोन २११

আর্ত্তি করে শোনান। জাফিস সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে অন্নষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে কাস্ত কবি রঙ্গনীকান্ত স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। ঐ অধিবেশনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্পরোধে দিজেন্দ্রলাল 'সাধে কি বাবা বলি' গানখানি গেয়েছিলেন। পূর্ণিমা-মিলনের দোললীলা উপলক্ষে একবার আচার্য রামেন্দ্রস্কার ত্রিবেদী মহাশয়ের "শুল্লকেশ লালে লাল" হয়ে উঠেছিল।

স্বীবিয়োগের পর যে দশ বছর দিজেন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন (১৯০৩-১৯১৩) তাকে প্রধানত নাটক-রচনার যুগ ২লা যায়। 'আলেথ্য' (১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী' (১৯১২) ছাড়া এ যুগের অধিকাংশ রচনাই নাটক ও প্রহেসন। দিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিই মঞ্চাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ-দীপ্ত মুহূর্ত তার ঐতিহাসিক নাটকে বর্ণোজ্জল হয়ে উঠেছিল। দিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব বিকাশের অন্তর্কুল উপাদান ছিল। তা ছাড়া, অতীতাশ্রমী ঐতিহাসিক রোমান্সকে চিত্রময় ভাষায় ও আবেগদীপ্ত ভঙ্গিতে রূপায়িত করা হয়েছে।

শ্বীবিয়োগের পর থেকে ধিজেন্দ্রলালের শারীরিক অবস্থার ক্রন্ত অবনতি ঘটে। এই সময় বিখ্যাত পুস্তুক বিক্রেত। ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য কিলকাতা ইভনিং ক্লাব' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই ক্লাব কালক্রমে 'স্বরধামে' স্থাপিত হল, দিজেন্দ্রলাল হলেন এর সভাপতি। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইভনিং ক্লাব' উঠে যায়। ১৯১২ খ্রীপ্রাক্তে তিনি সম্মাস রোগে আক্রাস্ত হন। ব্যাধির জন্ম এক বছর ছুটি নিলেন। কিন্তু দেহও ক্রমশ অপটু হয়ে আসছিল। ১৯১৩র ২২শে মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি একথানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করতে উল্যোগী হয়েছিলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রথম সংখ্যার (আ্বাচ্ ১৩২০) জন্ম তিনি 'স্কুচনা' অংশ লিখেছিলেন, ক্র সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য রচনাগুলিও নির্বাচন করেছিল। বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' সংগীতটিও এই পত্রিকার জন্মই রচিত হয়। কিন্তু তুর্ভাগ্যের বিষয় পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৭ মে ১৯২৩)।

দিজেন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায়ে সবচেয়ে তাৎপর্যমূলক ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মতবিরোধ। এই দীর্ঘ বিস্তৃত সাহিত্যিক বিরোধের যথাওঁ স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। গেদিনের উত্তাপ উত্তেজনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণ আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। স্বতরাং এ কালের সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের কাছে এ ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত হয়েছে। এই ঘটনা থেকে ঘটি সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, বিংশ শতান্দরি প্রথমার্ধের রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের ইতিহাস; দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শ।

দিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র ছ বছরের ছোট ংলেও সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন অনেক পরে। দিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা ও বিশায়কর স্বকীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। 'আয়গাখা' (দিতীয় ভাগ), 'আযাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা দিজেন্দ্রশাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দিগ্দর্শন। ১২ রবীন্দ্রনাথ দিজেন্দ্রলালের 'অবলীলাক্বত ক্ষমতা' 'প্রবল আত্মবিশ্বাস' ও 'অবাধ সাহ্ম' ১২ 'আর্থগাণা' (দ্বিতীয় ভাগ): সাধনা, অগ্রহায়ণ ১০০১। 'আ্বাঢ়ে': ভারতী, অগ্রহায়ণ ১০০৫। 'মন্দ্র': বঙ্গদর্শন,

কার্তিক ১৩০৯। প্রবন্ধ তিনটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

-এর কথা সম্রদ্ধ ভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর 'বিরহ' প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। প্রহসনটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও অভিনীত হয়েছিল। ত কিন্তু বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় নাটকগুলির সপক্ষে বা বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনে। মন্তব্য করেন নি। সন্তবত, রবীন্দ্রনাথের এই নারবতা দিজেন্দ্রলালের মনংপৃত হয় নি। বরিশালের প্রাদেশিক স্ম্পিলনীতে (১৯০৬) যে সাহিত্য-স্ম্মেলন আহরান করা হয়, তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষে নির্মাভাবে আক্রমণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কাঁদি থেকে এই স্ম্মিলনের অন্তম ব্যাবস্থাপক দেবকুমার রায়চৌধুরীকে চিঠিলেখেন, "রবিবাবকে সাহিত্যিক স্ম্মিলনের সভাপতি করায় 'বঙ্গবাসী' তোমার উপরে নারাজ হইয়া এত চটিলেন কেন জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর ঐ সব লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্থ বিরোধী তবু একথা আমি মুক্ত কণ্ঠেই মানি যে, বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি স্বাপেক্ষা যোগ্যব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।" ত

বঙ্গবাসী কাধালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেথক' (১৯০৪) গ্রন্থটির অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশ বিরোধের স্তর্পাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়টি দ্বিজেন্দ্রলালকে উত্তেজিত করেছিল। ১৩১১ সালে এই ত্বই কবির সাহিত্যিক বিরোধ যে কতদূর গড়াইয়াছিল তা রবীন্দ্রনাথের একগানি চিঠি থেকে জানা যায়।' দ্বিজেন্দ্রলাল যথন গ্রায় বদলি হন, তথন তার নিত্যসঙ্গী ছিলেন জেলা জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে ত্বই বন্ধুর তুমুল তর্ক হত। দ্বিজেন্দ্রলাল পালিত সাহেবকে স্বমতে দীক্ষিত করতে অসমর্থ হয়ে প্রকাশ্মভাবে রবীন্দ্রনাথের 'অস্পপ্ত রীতি'র বিরুদ্ধে অস্ব ধারণ করেন। এই মনোভাবটি দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত একথানি চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' এর পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার কন্তকল্পিত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে কবিতাটিকে হাস্ত্যাম্পদ করে তোলেন।'

অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যের প্রকাশ'' প্রবন্ধটিকে উপলক্ষ করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর দ্যায়িত বিক্ষোভকে রূপ দেন। 'কাব্যের অভিব্যক্তি'' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের অপপ্রতার বিক্ষন্ধে অভিযোগ করেন। এর প্রায় এক বছর পরে 'কাব্যের উপভোগ'' নামক একটি প্রবন্ধেও তিনি তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জ্বাবটিও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দ্বিজেন্দ্রবাবু কেন অযথা কল্পনা করিতেছেন যে, আমি এক দল চেলা আমার চারপাশে তৈরি করিয়া তুলিয়াছি। অমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনো মতেও ভাল লাগে নাই তাহা যে আর কাহারও ভাল লাগিতে পারে, আমার এ অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না।"

১৩ "বিরহ প্রহসনট থিয়েটারে অভিনীত হইয়ছিল, এমন কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও উহার অভিনয় হয়।"—রবীক্রজাবনী (২য় খণ্ড, ১৩৫৫): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ২৮০।

১৪ ১৩ই মে, ১৯০৬ काँनि एएटक निथिछ চিঠি: दिस्कन्यनान, मिरक्मात त्राग्राटीयूतो, পृ ८८৯।

১৫. দ্বিজেন্সলালকে লিখিত একথানি চিঠি (২০ বৈশাখ, ১০২২), রবান্সজীবনী (২য় খণ্ড, ১০৫৫), প্রভাতকুমার মুগোপাধ্যায় ; পৃ ২৮০-৫

১৬. श्रिटজन्मता : (नवक्मात त्रासरहोधूती, शृ ४३৮-४३३)।

১৭. একটি পুরাতন মাঝির গান ( আধাজিক বাাখ্যা ), সাহিত্য, আবিন ১৩১০ ৷

১৮. वक्रमर्भन, खादन ১৩১७।

প্রবাসী, কাতিক ১৩১৩।

२० वक्रमांन, माघ ১৩১৪।

দ্বিজেন্দ্রলাল ২৭৯

কাব্যে অস্পষ্টতা অভিযোগের প্রায় বংসরাধিক কাল পরে বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে ত্নীতির অভিযোগ আনেন। " প্রবন্ধটির মূল আক্রমণস্থল ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'। প্রিয়নাথ পেন এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন। " কাব্যে নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তুমূল বাদাম্ববাদের স্বষ্টি হয়েছিল। 'আনন্ধবিদায়' প্যারতি রচন। করে বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে সর্বসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। জার রক্ষমঞ্চে 'আনন্দবিদায়' এর দক্ষয়েজ পরিণতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী 'সাহিত্য চাবুক '(সাহিত্য, মাঘ ১৩১৯) প্রবন্ধ লেখেন। মৃত্যুর পূর্বে বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্ম যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন, "আনাদের শাসনকভার। যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিহ্যাসাগর, বিষ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল peer nge পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"

ছিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ছটি অভিযোগ এনেছিলেন: কাব্যে অম্পষ্টত। ও ছনীতি। বিতীয় অভিযোগটির মূলে কোনো যুক্তিই ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বহু রচনায় সংস্কারমূক্ত বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। 'পাষাণী' রচয়িতার পক্ষে 'চিত্রাঙ্গদা'র ছনীতি আলোচনা নিতান্ত অসংগত বলেই মনে হয়। তবে প্রথম অভিযোগটির মধ্যে তৎকালীন রবীক্রবিরোধী মতবাদের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের অনেকেই রবীক্রকাব্যের স্ক্ষতর ভাব-লাবণ্য গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ তথনো রবীক্রকাব্যকে আস্বাদন করার মতো কাব্যসংস্কার ও রগক্ষচি তৈরি হয় নি। হেম-নবীনের কাব্যসংস্কারই তথন রসাস্বাদনের মাপকাঠি। দ্বিজেক্রলাল ছিলেন স্পান্ত ও জোরালো কাব্যের পক্ষপাতী। প্রত্যক্ষের বাইরে যে অস্পন্ত, অদেখা আর-একটি স্ক্ষেত্রর ছায়াশরীরী জগৎ আছে, তাকে কাব্যে স্থান দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রবীক্রনাথের সঙ্গে দিজেক্রলালের বিরোধ তাই অনেকথানি কাব্যপ্রত্যয়গত বিরোধ। রবীক্রনাথ বিহারীলাল সম্পর্কে লিখেছিলেন, "বিহারীলাল তথনকার ইংরাজি ভাষায় নব্যাশিক্ষিত কবিদিগের তায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপুর্ণ দেশাহুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের তায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভূতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।" হেম-নবীনের যুগে যে কারণে বিহারীলালের আদর হয় নি, রবীক্রনাথেরও কতকটা সেই কারণেই বাংলাদেশে যথার্থ স্বীক্রতি পেতে বিলম্ব ঘটেছিল।

দিজেন্দ্রমানস যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি বলিষ্ঠ। তবু তাঁর সাহিত্যের যথাযোগ্য সমাদর ঘটে নি। সমসাময়িক কালে, বিশেষত তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে, নাট্যকার হিসাবেই তিনি থ্যাতিলাভ করেছিলেন। অবশ্য দিজেন্দ্রলালের হাসির গানও সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর নাট্যকার থ্যাতিই কবিথ্যাতির অন্তরায় হয়েছিল। নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ও মঞ্চ্যাক্লাও হয়তো তাঁকে তাঁর স্বক্ষেত্র থেকে অনেকথানি সরিয়ে এনেছিল। শেষকাব্য 'ত্রিবেণী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "সম্ভবতঃ আমার থণ্ডকবিতার এই থানেই সমাপ্তি!"—এই উজিটি যেন তাঁর কাব্যনিয়তিরই নির্মম পরিহাস! স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসে তিনি লাভবান হতে পারেন নি। সম্ভাবনা-দীপ্ত কাব্যজীবনকে অসমাপ্ত রেথেই তাঁকে নাট্যসরস্বতীর আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে।

২১. কাব্যে নীতি: সাহিত্য, জাষ্ঠ ২৩১৬। ২২. চিত্রাঙ্গলা: সাহিত্য, কার্তিক ২৩১৬। ২৩. বিহারীলাল: আধুনিক সাহিত্য।

তাঁর নাট্যকার খ্যাতি যেমন কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছে, তেমনি আর-একটি প্রসন্ধ এখানে উল্লেখযোগ্য। বিজেন্দ্রলালের কাল একই সঙ্গে রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের কাল। কেউ কেউ আবার এই তুই ভাবধারার বিপরীত আকর্ষণে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তংকালে ছিজেন্দ্রলালের নেতৃত্বে একটি রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ছিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ আরও আটাশ বছর জীবিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অংশ এই অসাধারণ রূপস্রষ্টার দক্ষিণপাণির আশীর্বাদে ধন্ম হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের রূপ ও রীতিই বাংলা কাব্যের পথ নির্দেশ করেছে। যা রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্কুল নয়, তা সহজেই পরিত্যক্ত হল। ছিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত কাব্যরীতি ও কলাবিধির সমাক্ অন্থূশীলনের অভাবে বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিভাবান কবির কবিকীতি আজ এক বিশ্বতপ্রায় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি শক্তির উংস দীর্ঘকাল অনাবিন্ধতই পড়ে রইল।

বিজেন্দ্রলালের মনে লিরিসিজম্ ও স্থাটায়ার একটি যুগ্মবেণী রচনা করেছিল। লিরিক ও স্থাটায়ারের বিপরীত আকর্ষণে বিজেন্দ্রলালের কাব্য-পরিণামকে কোন্ পথে নিম্নন্ত্রিত করেছে, বিজেন্দ্রকাব্য-জিজ্ঞানার এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। মনোধর্মের দিক থেকে বিজেন্দ্রলাল 'বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবি' নন। 'আষাঢ়ে' কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই সত্যাটিকে বহু পূর্বেই নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর বায়রনের কথা মনে হয়েছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর মত বায়রনের কবিতার কোনো হুগভীর আধ্যাত্মিক বাঞ্চনা ছিল না। আবেগতপ্ত অবলীলাক্বত প্রকাশভিদির সঙ্গে এক বিদ্রপাত্মক মনোভাব তাঁর কাব্যে প্রাধান্ত্রলাভ করেছিল। 'মহতের সঙ্গে তুফু, গভীরের সঙ্গে আগভীর, করুণের সঙ্গে হাস্ত্য—প্রস্তৃতি আপাতবিরোধী ভাবর্ত্তিগুলি তাঁর কাব্যে ওঠা-নামা করেছে।' বায়রনের মত বিজেন্দ্রলালেরও অন্তর্মুখী গতিপ্রবণতার সঙ্গে বহির্মুখী সামাজিক মনের একটি মিলন ঘটেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যরীতি ও ছন্দের ক্ষেত্রেও অভিনব ব এনেছিলেন। বাগ্বৈদিয়া, গভায়কভিদ্দি দিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতিকে বৈশিষ্ট্রামণ্ডিত করেছে। প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই তিনি syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দেন বলেছেন, "তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি সমাবেশ ঘটেছে।" । ।

দিজেন্দ্রলাল মূলত কবি হলেও নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। তথন বাংলা নাটকের একছত্র সমাট গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের সেই প্রবল প্রভাবের যুগেও দিজেন্দ্রলাল সেই জোয়ারে গা ভাগিয়ে দেন নি। তাঁর স্বাতয়্তা-সমূজ্জল প্রতিভা রূপ-রীতি আঞ্চিক-প্রকরণ চরিত্রস্বাই প্রভৃতি বিষয়ে নৃতনত্ব এনেছিল। কিছু নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল অপূর্ণতা ও আতিশয়া-দোষ থেকে মূক্ত নন। আধুনিক নাটকের স্ক্ষাতর শিল্পরীতি, স্বল্লায়ত রূপবিস্থাস, আধুনিক মঞ্চার্থ্য কলাবিধি দিজেন্দ্র-নাটকে অনুসন্ধান করা সঙ্গত নয়। ব্যায়সাধ্য দীর্ঘ ঐতিহাসিক নাটকের প্রবণতাও আজ অনুপস্থিত। যে নাট্যকার থ্যাতি তাঁকে সে যুগে জনপ্রিয় করেছিল, তার ভিত্তি আজ ত্র্বল। কবিতা গান ও কাব্যরীতির মধ্যেই তাঁর স্বক্ষেত্র নির্ণয় করতে হবে। দিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে এই প্রতিভাবান কবি স্বরকার ও নাট্যকারকে যোগ্য সমাদর দেওয়ার স্বযোগ এসেছে।

श्विकतामारलद्र श्वद्रयु इन्म : উपयन, व्याचिन ১৩৪ • ।

জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল,
এখন যদি সাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চল।
পড়ে আছে অসীম পাথার
সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার
অঙ্গ এলে অবশ হয়ে সবাই যাবি রসাতল।
উপরে তো গর্জে ঢেউ সে
দণ্ডমাত্র নয়কো স্থির
নীচে পড়ে আছে অগাধ
শুর শাস্ত সিরু নীর।
এত দিন তো ঢেউয়ে ভেসে
দিলি সাঁতার উপর-দেশে
ডুব দিয়ে আজ দেখব নীচে কতথানি গভীর জল।

কথা ও সুর: দিজেন্দ্রলাল রায়

স্বরলিপি: এদিলীপকুমার রায়

> নর্সান  $-\frac{4}{7}$  সাণা - ধাধাধা I ণা ণা - । ধাপা - I মপা  $-\frac{4}{7}$  সামা I দে॰ খ্বি ৽ ও রে

ধা ধা -া। ধাধা-লা I পা -াধা। পধা-<sup>গ</sup>ণা-া I -া -া ধা। পামাগা I ম র ণ টাকে ॰ দেখ্বি চ॰ ॰ ল্ ॰ ॰ জী বন্টাত

II - - না। নানানা I সামা- । ম্না<sup>র</sup> সা - । I রারা-জ্ঞা। রা সা - । I • • প ড়ে আছে অসীম্পাণ থার স্বাই তাতে •

নৰ্গান্য । পাধানা I পানাধা। -পামগামা I পা পানা। পক্ষা<sup>ধ</sup>পানা I দি০ ০ ছেলে গাঁডার্ অ ০ জং ০ এ০ লে অ ব শ্ হ০ য়ে ০

ধাধা-র্সাধাপমা-গাI মাধা-া।পধা<sup>র্</sup>কা-াI-া -া ধা।পামাগাI সবাই যাবে৽৽ রসা৽ ত৽৽ল্৽৽জী বন্টাত

II সা-1 সা। গাগা-1 মা-1 মা। পা-1 পা। গা -1 মা। পা-1 ধা। তি ॰ প রেতো ॰ গ ॰ জে চেউ সে দ ॰ ও মা ॰ ত্র

পধা-সাণা। ধা -1 -1 I সাসা-না। সামা-রা। <sup>স্</sup>ধসাণা-। ধা পা -1 I নং মুক স্থিত বুনীচে ৽ পড়ে ৽ আল ছে ৽ অ গাধ

মা -1 গা।মা-1 পা  $I^{\pi}$ রা-মাজ্ঞরা।সা-1 -1 । না না -1 । না -1 না I স্ত ০ ক শা • স্ত সি ০ কু॰ নী ০ ব্ এ ত ০ দি ন ত

সাঁ সাঁ। স্না $^{3}$ সা- $^{1}$ I রারা-জর্। রার্সা- $^{1}$ I নসানসা- $^{1}$ । গা ধা- $^{1}$ I তেউ যে ভে॰ সে॰ দিলি ॰ সাঁতার্ উ॰ প৽র্দেশে •

ণা -1 ণা।ধাপমগা-মা I পা-1 পা। -1 মাপা I ধা ধা -সা। ধা পমা-গা I ডুব্দি যে আ ০০ জ্দে ধ্ব ০ নীচে ক ত ০ খানি০ •

মাধা-1।পধা- $^{i}$ ণা-1 I -1 -1 ধা। পামাগা I মামা-1। পা পা -1 I গভী ব্ভা॰ ॰ ল্ ॰ ॰ জী বন্টাত দেখা ॰ গেল ॰

#### রবীক্রপ্রসঙ্গ

# সরকারী দলিলে রবীন্দ্রদাহিত্য-সমালোচনা

### চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সেদিনকার অল্পংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে স্বচেয়ে ছোটো, শিক্ষায় স্বচেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অক্ট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি— আধো আধো বাধো বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদ্যকের নয়, সেটা বিদ্যাত্র অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজ্যু ছিল না লেশমাত্র। বিম্থতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বা দেখা দেয় নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।"

নিজের প্রথম পর্ণের রচনার সমকালীন স্বীকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণ। যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় না। বরং পরিণত বয়দে কবি যে-সব রচনা অস্বীকার করেছেন, অচলিত সংগ্রহের দূরত্বে যারা আত্মরক্ষা করছে, সমকালীন সমালোচকরা যে তাদেরও স্বাগত জানিয়েছিলেন এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। ভাব, ব্যঞ্জনা ও শব্দ-প্রয়োগের নবত্ব সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অবশ্য অনেকে এই নবত্বকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেছেন, বিরূপতাও দেখিয়েছেন। কিন্তু অভিনন্দনের যে অভাব ছিল না সে কথা মনে রাখতে হবে। বিন্ধিচন্দ্র স্বাগত জানিয়েছিলেন।

ভারত সরকারের রিপোর্টেও রবীক্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাম্চক মন্থব্য পাওয়া যায়। সরকারী দলিলের মন্তব্য হিসাবে এদের বিশেষ ্ল্য আছে। যদিও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে আজ সরকারী দলিলের অনেক মতামতই বিচারসহ মনে হবে না। কোথাও কোথাও সমকালীন লেখকদের রচনার সঙ্গে রবীক্রনাথের রচনার যে ভাবে তুলনা করা হয়েছে তা কৌতুহলোদ্দীপক।

ভারত সরকার ১৮৭৪ খ্রীপ্তান্দে প্রাদেশিক সরকারদের প্রকাশিত বইপত্রের উপরে বার্ষিক রিপোর্ট পশে করবার নির্দেশ দেন। এই রিপোর্টে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এবং উল্লেখযোগ্য বই সম্পর্কে মন্তব্য করা হত। প্রথম রিপোর্ট সংকলিত হয় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত পুস্থকের উপর ভিত্তি করে। ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত রিপোর্ট দেখেছি। এর পরেও ত্-এক বছর রিপোর্ট বেরিয়েছিল বলে মনে হয়। তবে ১৯০০ সালের পরে বোধ হয় এই রিপোর্ট আর বের হয় নি।

চন্দ্রনাথ বস্থ বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর। তিনি কাজে যোগ দেবার পর থেকে বাংলা বইয়ের উপর বিস্তৃত রিপোট সঙ্কলিত হতে আরম্ভ হয়। ১৮৮০

১ এই রিপোর্টগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হচ্ছে।

<sup>ু</sup>২ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার তারিপটি ঠিক নয়।

খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বৎসরে প্রাপ্ত পুস্তকের রিপোর্ট লেখেন। এটি তাঁর প্রথম রিপোর্ট। শেষ রিপোর্ট তিনি লিখেছেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বইয়ের উপরে। এই কয় বছরের সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখা যায় চন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-রচনার গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় পূর্ব হতেই ছিল। ১৮৭৬ সালের জাম্বয়ারি মাসে তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক সভায় কবিতা আরত্তি করবার জন্ম নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কোনো বই বের হয় নি। পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত 'বনফুল' চন্দ্রনাথ বহুর রিপোটে স্থান পায় নি। ঐ বছর বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়াময়ী', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চীকাবেরী' এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ফুলবালা' প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে কিশোর কবির প্রথম রচিত কাব্যগ্রন্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া গেল চারটি বই— 'ভগ্নহাদম' 'রুল্লচণ্ড' 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মুরোপ-প্রবাদীর পত্র'। এই বছরের রিপোর্টে প্রত্যেকটি বই সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। 'রুল্লচণ্ড'কে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম পৃথীরাজের সংগ্রাম বাঙালী কবি ও ঔপন্মাসিকের প্রিয় বিষয়। 'রুল্লচণ্ডে' স্বাদেশিকতার ভাবোচ্ছাদ্য নেই ; য়ণা ও প্রতিহিংলায় অন্ধ একটি মনের কুটিল গতি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে উন্মোচিত করা হয়েছে। ''The best work coming under this head [drama] was a small tragedy by Baboo Rabindra Nath Tagore, entitled 'Rudrachanda'. . . . But the work under notice is not written in a spirit of sentimental patriotism. One of its principal objects is to describe the workings of a mind completely possessed by feelings of hatred and vindictiveness on account of personal wrongs; and this object has been accomplished with remarkable success.''

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অম্পষ্টতার অভিযোগ অনেক উঠেছে। সরকারী রিপোর্টে কিন্তু সমকালীন কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রচনা স্পষ্টতর ও অধিকতর জীবনঘনিষ্ঠ বলে মস্তব্য করা হয়েছে।

'ভারন্য' সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বস্থ রিপোর্টে বলেছেন— ''Vagueness is one of the principal characteristics of modern Bengali poetry. The Bengali poet's pictures of men and things are hazy and inaccurate. His men and women do not seem to be made of flesh and blood and bone; they have no clear outline or definite movement; they move as a mist in which it is hard to discern a true or living form. To certain poems which appeared last year this criticism, however, does not apply; the chief among them being 'Bhagnahridaya' by Baboo Rabindra Nath Tagore. It is a love poem, like all those belonging to the school of Bengali poetry, of which Baboo Rabindra Nath is a leading representative. But the characters introduced in it look like real living beings, with mental and bodily features that may be clearly

<sup>্</sup>রত রবীক্রজীবনী ১ম-(১৩৫৩) পু ৫৪

distinguished. The poetry of this school deals with realities, though of sentimental kind; and treats them in a fitting spirit and style."

'য়ুরোপপ্রবাগীর পত্র'কে রিপোর্ট-লেথক বংসরের শ্রেষ্ঠ শ্রমণকাহিনী বলতে পারেন নি। চন্দ্রনাথ বহুর মতে রামকুমার ভট্টাচার্যের 'আগাম-শ্রমণ' ঐ বছরের শ্রেষ্ঠ শ্রমণকাহিনী। রবীক্রনাথ বঙ্গ-নাচ, থিমেটার, গানের মজলিস, পার্টি ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন; শ্রমণকাহিনীতে যে-সব মূল্যবান তথ্য জানবার আশা পাঠকরা করেন 'য়ুরোপপ্রবাগীর পত্রে' তা নেই। স্কুতরাং এটি "not so valuable a work as Baboo Ramkumar's book…". তথাপি 'য়ুরোপপ্রবাগীর পত্রে'র কিছু গুণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে: ''But, although very far from possessing the best features of a book of travels, Baboo Rabindra Nath's work gives ample evidence of descriptive power and capacity for observation, combined with a talent for humorous and caustic writing which is rare among Bengali authors."

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংসরণে লেথকের নাম ছাপা হয় নি। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম থণ্ডের সম্পাদকীয় টীকায় বলা হয়েছে: 'ইহা ১৮০২ শকের ফান্তুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, সন্তবতঃ বিদ্বজ্ঞনসমাগম উপলক্ষে অভিনীত গীতিনাট্যটির প্রোগ্রাম-হিসাবে। আন্দাজ ১৮৮১ খ্রীষ্টান্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়। পুত্রকটিও এই দিনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।" শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন: "বিদ্বজ্জনসমাগম সভা উপলক্ষে উহার প্রথম প্রকাশ ও অভিনয় হয়।" ই

ভ. স্ক্মার খেন দেখিয়েছেন, শনিবার ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল। কিন্তু বইটির প্রথম প্রকাশের তারিথ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১। স্তরাং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ের আগেই বেরিয়েছে এবং শুধু যে অমুষ্ঠানপত্র হিসাবে নয়, পৃথক বই হিসাবেই এর অন্তিম্ব ছিল এ কথা নিঃসংশয়ে বলা য়য়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি কারণে। সরকারী দলিলে প্রথম সংস্করণের লেখক হিসাবে রবীক্রনাথের নাম নেই। সেখানে লেখক ও বইয়ের স্বয়াধিকারী হিসাবে নাম আছে দিজেক্রনাথ ঠাকুরের। এটা সরকারী দপ্তরের ভুল নয়। আইন অমুসারে প্রকাশককে বই সম্বন্ধে সকল তথ্য লিখে পেশ করতে হয়। প্রকাশক ছিলেন প্রসয়কুমার বিশ্বাম। বিদ্বজ্জন সমাগম সভার প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে দিজেক্রনাথ ঠাকুরের নাম লেখকরপে দেওয়া অসম্ভব নয়। রবীক্রনাথের নাম ছাপা না হওয়ায় এই ভুল করা আরও সহজ ছিল। কিন্তু চক্রনাথ বস্তর মতো প্রতিষ্ঠাপন্ন তরুণ লেখক রবীক্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিত থাকা সত্বেও 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রকাশ ও অভিনয়ের বছরখানেক পরেও প্রক্বত লেখকের সন্ধান পান নি। তিনি রিপোর্টে বলেছেন: ''Valmiki Prativa by Baboo Dwijendra Nath Tagore was an exceedingly good opera published during the year under review [1881].''

৪ রবীক্রজীবনী ১ম (১৩৫৩) পৃ৮৮

त्रवीत्ककीवनी >म. >नः পापिंगिका।

७ वांश्मा ১२৮१ का ह्या २ मनिवात ।

১৮৮২ প্রীপ্তাব্দে 'বউঠাকুরানীর হাট' 'কাল্মগায়া' ও 'সদ্ধ্যাসঙ্গীত'—এই তিনটি বই বের হয়। কিন্তু এ বছরের রিপোর্টে একমাত্র 'সদ্ধ্যাসঙ্গীতের'ই দীর্ঘ সমালোচনা কর। হয়। 'সদ্ধ্যাসঙ্গীতকে' বাংলা সাহিত্যের অন্তত্ম শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। চক্রনাথ বস্থ রিপোর্টে লিথছেন: "But by far the best poetical work of the year—indeed one of the best poems yet written in Bengali—was Babu Rabindra Nath Tagore's Sandhya Sangit, a volume of love poems. The source of those poems lies deep within the author's heart. The sentiments to which he gives expression do not, therefore, seem to be empty or affected, but appear thoroughly genuine. They possess a strength, a fire as of a living and burning thing, and a vitality, which cannot possibly belong to a thing that is counterfeit. These bold, earnest and glowing expressions of a deeply felt sentiment are adorned with a wealth of imagery and east in a mould of many coloured fancy which mark the author as a true poet, and one who, though very young, ought to be placed in the front rank of living Bengali poets."

এই উচ্ছুসিত প্রশংসার পরে চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অপ্পষ্টতার মৃত্ অভিযোগ এনেছেন: "It should be observed, however, with reference to Babu Rabindra Nath's poetry, that it is of that abstract and impersonal type which cannot be always easily penetrated, and which, as in the case of Shelley's poetry, is often considered to be rather mystical. The subject of such poetry is not love in a concrete form, or love as existing between individual lovers in a story, such as is described by the older poets both here and in England, but mere forms or modes of the sentiment of love dissociated as much as possible from all individualising circumstances of time, place and personality. . . . Babu Rabindra Nath's poetry, however good and pure in itself, may be therefore expected to give rise to an objectionable school of imitators and interpreters in this country."

'কালমুগয়া'র মধ্যে চন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছেন "much artistic power and skill". 'বউঠাকুরানীর হাট'কে খুব সার্থক উপত্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। রিপোর্টে এই উপত্যাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে—''Though not very successful, was much better than most Bengali novels are.''

'বিবিধ প্রসঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধপুস্তক। রবীন্দ্রনাথের গছরীতির বৈশিষ্ট্য রিপোর্ট-লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি। রিপোর্টে এ বই সম্বন্ধে মস্তব্য করা হয়েছে—"Written with great cleverness and in a distinctly original vein. Babu Rabindra Nath is not always sound, but his shrewdness, his ingenuity, his wit, his thoughts cast in a mould of playful fancy, his occasional flashes of genius, make him out as a unique and independent figure in Bengali literature. His style is also as unique as his

matter and manner. It is a poetical and figurative style, with an element of quaint humour in it which seems traceable to a strong and somewhat queer individuality."

'প্রভাতসঙ্গীতে' রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিজ্ঞমান। এর বেশি কিছু রিপোর্টে এ বই সম্বন্ধে বলা হয় নি। আগের বছরের রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের অমুকারী কবিদের হয়ত শিগগিরই দেখা যাবে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবিগ্রদ্বাণী সফল হয়েছিল। সফল করেছিল স্থরেন্দ্রকৃষ্ণ গুম্বের 'ঝকার'। এটি বোধ হয় রবীন্দ্রকাব্যের অমুকারী প্রথম বই।

১৮৮৪ ঐটাবের রিপোর্টে অন্তঃ দারশৃত্ত সমকালীন বাংলা কবিতার সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের তুলনা করা হয়েছে: "Verbose and bombastic in expression, that poetry is utterly hollow and unsubstantial, and the only idea it conveys is that they who write this poetry are mere literary mountebanks who want only to draw attention to themselves, or idle blusterer who make a noise, for the sake of noise, and not from depth or truth of thought, feeling, or character. And in this respect ordinary educated Bengali of the present time, a noisy young man who affects to know everything and to be possessed of the highest character, but who in reality knows nothing and possesses no character."

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নতুন স্থর এনেছে। তাঁর কাব্যে আছে প্রাণের স্পর্ন। "There is, however, in Bengali literature poetry of a far higher kind than this, genuine poetry proceeding from genuine thought and feeling. There was enough of such higher poetry in Babu Rabindra Nath Thakur's Chhabi O Gan . . . in which sentiments of the deepest and most delicate kind is expressed in a more concrete or realistic form than it is in any of the author's previous poems."

৺ ভার্সিংছ ঠাকুরের পদাবলী'র আলোচনা প্রসঙ্গে রিপোর্ট-লেখক মন্তব্য করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও বৈশ্বব কবিদের রচনার তুলনামূলক বিচার করে শ্রেষ্ঠাথ নির্ধারণ করা কঠিন। "The sentiment of love is expressed in these sonnets in forms which are at once so deep, delicate, fine, fervid, and in verses so full of the luxuriance of music and melody that it is difficult to decide who is the better sonneteer, the imitator Bhanusinha Thakur, or his model the great Baisnaba poet."

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সমালোচনা করা হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকার। বিষয়বস্তর বিশ্লেষণ করবার পর প্রশ্ন করা হয়েছে যে সন্মাসীর মানসিক ছল্পকে কেন্দ্র করে নাটক গড়ে উঠতে পারে কি না। "It may be questioned whether a purely mental struggle can be a fit subject for dramatic composition. But there can be no doubt that it may be made the subject of the best and highest poetry. The description of the mental struggle in this book is in the highest degree poetical, and the manner in which its different stages are proportioned to each other is really dramatic. The mind of the ascetic

in all its phases is one of the noblest creations of poetry in Bengali literature, and there are . . . passages of remarkable power, beauty, and grandeur."

'নলিনী' সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে: "a creation of inexpressible tenderness."

'আলোচনা' রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গদ্য গ্রন্থ। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ এ বই অস্বীকার করলেও রিপোর্ট-লেথক হিগাবে চন্দ্রনাথের উৎসাহ কম ছিল না। 'আলোচনা' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: " . . . written in a style half poetic, half discursive, was one of the best Bengali books received in the year. The topics dwelt upon are of the meditative order, and they are handled in the singularly witty and original style of the author."

চন্দ্রনাথ বস্তর লেখা এটিই শেষ রিপোর্ট। এর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জান্ত্রারি মাসে। তাঁর প্রথম রিপোর্ট ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বইরের উপরে। এ বছর রবীন্দ্রনাথের কড়িও কোমল' প্রকাশিত হয়। 'কড়িও কোমল'কে হরপ্রসাদ এ বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলতে পারেন নি। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন রাম শর্মা। হরপ্রসাদ 'কড়িও কোমল' সম্বন্ধে বলেছেন: ''It is not possible to leave the subject of poetry for the year 1886 without saying something about that excellent collection of sonnets and humorous pieces entitled 'Kari O Komal'. . . . Though not one of his best works, it has still all the impress of his genius. 'The melody of his verses, and the Shelley-like idealism of his sentiments often remind the reader of his Prabhat Sangit. In 'Kari O Komal' Babu Rabindra Nath Tagore has perhaps for the first time descended occasionally from the lofty ethereal region of idealism to handle subjects of a realistic and more terrestrial nature, and his epistle to Damu and Chamu shows that he has an excellent vein for satire.''

পর বংশরের রিপোর্টে হরপ্রসাদ 'রাজিষি' সম্বন্ধে বলেন: "Though the closing portion of the work appears to have been rather hastily written, contains touches of genuine poetical feeling. The death of Dhruba's sister is described with much pathos."

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' এবং অন্তান্ত অনেক নাট্যকারের বাস্তবাহুগ নাটকের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের নাটক কল্পলোকের কাহিনী — এই মন্তব্য করা হয়েছে 'মায়ার খেলা' সম্পর্কে। তবে এই গীতিনাট্যের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তা হল এই: ''The fairy beings, named Maya Kumaris, introduced for the first time into the Bengali drama in imitation of similar beings in Shakespeare, appear on the stage in every scene, and direct that action of the play like the witches in Macbeth.''

কিন্ত 'রাজা ও রানী' অন্ত শ্রেণীর নাটক। এ নাটকে বাত্তবতার স্পর্শ পাওয়া যায়। তাই 'রাজা ও রানী' সম্বন্ধ বলা হয়েছে: "Raja () Rani has more flesh and blood, more circumstance and detail, than the previous works of Babu Ravindra Nath, and the interest is

sustained throughout. With the increase of age and experience, Ravindra Babu's works are becoming replete with human interest. His dramas when performed before a select audience by the members of his own family produce a powerful effect, but they are generally meant for the cultured few."

হরপ্রসাদের ধারণা ছিল যে সকলে রবীন্দ্রনাথের নাটক বুঝতে পারবে না— এই আশঙ্কায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটকের অভিনয় হয় না।

'বিসর্জন' নাটকের মধ্যে হরপ্রসাদ একটি উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছেন। পৌত্তলিকতা অপেক্ষা ব্রান্ধ মতবাদ যে অধিকতর সত্য তা দেখাবার জন্ম এই নাটক লেখা হয়েছে। ''Bisarjan is written with consummate art. In this work the Babu [Rabindranath] has dramatized the first few, that is, the best chapters of his well-known novel, the Rajarshi; but the plot of the drama is a great improvement upon that of the novel. . . . The book is designed to prove the truth of Brahmoism as opposed to idolatry, and the writer has attempted to show this with great eleverness."

'মানদী'ও কামিনী (সেন) রায়ের 'নির্মাল্য'কে হরপ্রসাদ পৃথক করে দেখতে পারেন নি। ছটি কাব্যগ্রন্থের মূল্যই তাঁর কাছে সমান ছিল। হরপ্রসাদ তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন: ''Nirmalya by Miss Kamini Sen and Manasi by Babu Ravindranath Tagore, are two collections of occasional pieces by two distinguished poets of Bengal. They are on a par as regards melody of versification, sweetness of language and purity and depth of sentiment.''

পরের বছরের রিপোর্টে দেখা যায় হরপ্রসাদ 'চিত্রাঙ্গদা' অপেক্ষা 'গোড়ায় গলদ' কৌতুক-নাটকটির অনেক বেশি প্রশংসা করেছেন। ''The oddities and eccentricities of educated Bengalis is the theme of the work (Goday Galad). . . .This produces infinite amusement, and the author, with a cleverness and dexterity which is his own, takes advantage of every opportunity of entertaining his audience.''

'চিত্রাঙ্গদা' হল "a love story of great merit"। এই কাব্য-নাটকে লেখক দেখিয়েছেন জীবনে মাত্র একবার প্রেমের আবিভাব ঘটে এবং তথনই সে রূপের জন্ম ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'য়ুরোপথাত্রীর পত্রে'র একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে; সেটি হল এর রচনাশৈলী—"Charmingly melodious prose".

১৮৯৪ এটিান্সে বিষ্ণাচন্দ্র পরলোক গমন করেন। কথাসাহিত্যিক হিসাবে বিষ্ণান্ধর পরেই নাম করতে হয় রমেশচন্দ্র দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের। হরপ্রসাদ রমেশচন্দ্রের নতুন উপত্যাস 'সমাজে' রিফর্ম মৃভ্যেণ্টের সমর্থন দেখেছেন। ঐ বছরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ছোটগল্প'ও নব-আন্দোলনের সমর্থক। ''Chhotagalpa is a collection of small but very touching stories. . . . It is also written in support of the same movement (Reform). Some of these stories will be enjoyed by the orthodox and the non-orthodox community alike.''

'সোনার তরী'কেও হরপ্রদাদ সমকালীন বাংলা কাব্যের উর্ধ্বে স্থান দিতে পারেন নি। "The Sonar Tari by Babu Ravindra Nath Tagore, the Pradipa by Babu Akshay Kumar Baral, the Pratidhwani by Shrimati Mrinalini are miscellanies of more than average merit."

পর বংসরের রিপোর্টে 'চিত্রা' সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "··· remarkable for freshness of imagery and richness of fancy. Descriptive pieces generally, and those describing village life in Bengal specially, are exquisitely beautiful."

'কাব্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশের পরে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর মন্তব্য করবার স্থযোগ পাওয়া গেল। রিপোর্ট-লেখক বলছেন, রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সমকালীন বাঙালী কবিদের অগ্রণী। তাঁর অনেক কবিতায় "dreamy vagueness" থাকলেও তিনি স্বদেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন "a rich harvest of enjoyable and melodious verse."

১৮৯৭ এছিানের রিপোর্টে শুধু 'পঞ্চল্ডের' আলোচনা আছে। এ বই লেখা হয়েছে "in the author's well-known playful style, and is full of observations which bespeak a thoughtful mind, cultured taste, and a varied experience of men and things."

এর পরের রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের কোনো বইয়ের আলোচনা নেই। উপরে আমরা যে কয় বছরের রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সব বইয়ের আলোচনা করা হয় নি। সমকালীন সমালোচনা ছিসাবে রিপোর্টের মস্তব্যগুলির কিছু মূল্য আছে। এই-সব মস্তব্য সরকারী রিপোর্টের অস্তর্ভুক্ত বলে এদের কমবেশি গুরুত্বও আছে। চন্দ্রনাথ বস্থ রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা সম্বন্ধে যে-সব মস্তব্য করেছেন তা থেকে তাঁর গভীর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

# ভারতব্যীয় সভা জাতীয় বার্থ ও সংহতি -রক্ষায়

## শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রতিষ্ঠা অবধি ভারতবর্ষীয় সভা হুইটি মৌলিক বিষয়ের দিকে অবহিত হন। শাসনে ভারতবাসীর অধিকার লাভ করিতে হুইলে আইন বা ব্যবস্থাপক সভাকে প্রতিনিধিমূলক করিতে হুইবে। ইহার প্রাথমিক ধাপ স্বরূপ প্রথমে মনোনয়ন এবং পরে নির্বাচন -দ্বারা ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করা অত্যাবশুক। দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়টি হুইল শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনে ভারতবাসীর অংশ গ্রহণ। ইহা তথনই সম্ভব যথন সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় ভারত সম্ভানেরা ইংরেজদের মত যোগ দিতে সমর্থ হুইবেন। ইহারও প্রথম ধাপ স্বরূপ সভা প্রস্তাব করিলেন যে, লণ্ডনে যেরূপ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয় ভারতবর্ষেও তেমনি তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে অর্থাং কলিকাতা, বোগাই ও মাদ্রান্তে ইহা গ্রহণ করা হোক। সভার হুইটি প্রস্তাবই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কার্যে পরিণত করিতে এ সময় অন্বীকৃত হন। ইহার ফল কিরূপ বিষময় হয় একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব। সভা কিন্তু এ তুইটি বিষয়ে আলোলন পরিচালনা করিতে কথন বিরত হন নাই।

পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, ব্রিটেশ পার্গানেল্টে যেমন দায়িয়শীল সরকার-বিরোধী দল থাকেন ভারতবর্ষীয় সভা নৃতন সনন্দ অন্থ্যায়ী আইন বা ব্যবস্থা পরিষদ স্থাপিত হইলে বাহির হইতে বে-সরকারী ভাবে অন্থ্যপ দায়িয়শীল বিরোধী দলের মত কার্য করিতে থাকেন। আইন পরিষদে যে সব বিল বা আইনের থসড়া উপস্থাপিত হইত সে সম্বন্ধে তাঁহারা নিজ মতামত ব্যক্ত করিতেন। প্রস্থাবিত আইনগুলির কল্যাণ্যলক অংশ যেমন তাঁহারা সমর্থন করিতেন তেমনি জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির হানিকর বিষম্বগুলির তীত্র স্থালোচনা করিতেও ছাড়িতেন না। মধ্যে মধ্যে জাতির হিতকর কোন কোন প্রস্থাব করিয়াও তাঁহারা আইন পরিষদে পাঠাইতেন। আইন পরিষদ সে সমৃদ্য একেবারে অগ্রাহ্থ করিতেন না। কোন কোনটি গ্রহণ করিয়া সভার মতামতের উপর গুরুত্বই আরোপ করিতেন। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টান্দের ঘটনাবলীর মধ্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। পোরসভা, সংস্কৃত শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষা, শিল্প-ব্যবসায় ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত আইন, সমাজকল্যাণমূলক অথচ আর্থিক লাভ ক্ষতি মূক্ত উল্যোগ, বিচার আদালত সংস্থার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী-বিধি প্রণয়ন, স্থপ্রিম কোট ও নিজামত আদালতগুলি মিলাইয়া হাইকোট প্রতিগ্রা প্রভৃতি বহু বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা গঠনমূলক অভিমত প্রকাশ করেন।

আইন পরিষদ ১৮৫৭ সনের প্রথমেই এমন একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন যাহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভার সম্পূর্ণ সায় ছিল। বহুকাল পোষিত গুরুতর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অপসারণকল্লে স্থপ্তীম কোটের প্রধান বিচারপতি এবং আইনসভার সদস্ত সার বার্ণেদ্ পীকক ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের থসড়া উপস্থাপিত করেন। ইহার মর্ম এই ছিল ধে, মফস্বলের ফৌজদারি বিচারালয়ে ভারতবাসীদের লায় ইংরেজদেরও সমভাবে বিচার হইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলা দরকার। পূর্বে স্থানীয় ইংরেজদের দেওয়ানী ও ফৌজদারি স্বরকম বিষয়েরই বিচার হইত একমাত্র কলিকাতার স্থপ্রিম কোটে। স্থপ্রিম কোটকৈ তথন 'কিংস্ কোট' বলা হইত। মফস্বলের বিচার আদালতগুলিকে বলা হইত 'কোম্পানিদ্ কোট'। শেষেক্ত আদালতগুলির পক্ষে ইংরেজদের কোন রকম বিচার করিবার অধিকার ছিল না। টমাদ্ বেবিংটন

মেকলে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বৈষম্য দূর করিবার জন্ম একটি আইনের খসড়া প্রচার করেন। ইহাতে তখন ইউরোপীয় মহলে থুবই আলোড়ন উপস্থিত হয়। তাহারা ঐ সময়েই ইহাকে 'ব্ল্যাক আ্যাক্ট' নামে অভিহিত করে। মেকলে আইনটি সম্পূর্ণ বর্জন না করিয়া মফস্বলের দেওয়ানী আদালতগুলিকে ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা দিয়া যায়। ১৮৪৯-৫০ সালে তৎকালীন আইন সচিব বেথুন সাহেব কোম্পানির মফম্বলস্থ ফৌজনারি আদালতগুলিকে ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা অর্পণের নিমিত্ত কতকগুলি আইনের থসড়। প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। তথন পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়ের। এই সময় থবই প্রভাবশালী হইয়া ওঠে। তাহাদের আন্দোলন এরপ প্রবল আকার ধারণ করে যে বেণুন এগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। এই সময়ও ইউরোপীয়ের। এই আইনগুলিকে 'ব্ল্যাক আ্যাক্ট্রন' নামে আখ্যাত করে। বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়াই চলিল। তাহারা মফস্বলে নীল ও অত্যাত্ত শিল্পের জত্ত বিশুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করে। তাহাদের বিচারের ক্ষমতা ফৌজদারি আদালতগুলির না থাকায় ইউরোপীয়দের অত্যাচার উৎপীড়ন চরমে উঠিল। খুনথারাপী করিয়াও দেশের মধ্যে নির্বিদ্নে চলাফেরা করিতে তাহাদের পক্ষে কোনোরূপ বাধা হইল না। প্রজাসকল তথন ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতে থাকে। এই সকল অনাচারের কাহিনী ভারতীয় নেতারা কেহ কেহ, যেমন রামগোপাল ঘোষ, পূর্বেই পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনিয়াছিলেন। দেশীয়— বাঙলা ও ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিতে ইউরোপীয়দের উপদ্রবের কাহিনী প্রায়ই বাহির হইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে তরবোধিনী পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। ভারতবর্ষীয় আইনগভায় ইহার মূলীভূত কারণগুলি দূর করিবার জন্মই বিচারপতি পীকক এক্সপ একটি থস্ড। আইন পেশ করিয়াছিলেন। উহার মূল কথা ছিল মফস্বলের দেওয়ানি আদালতগুলির মত ফৌজদারি বিচারালয়গুলিকেও ইংরেজদের (British-born European subjects) অপরাধের বিচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান।

থসড়াটি আইন পরিষদে উপস্থাপিত হইবার পর ইউরোপীয় মহলে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এবারে তাহারা যেরপে জোট বাঁদে এমনটি পূর্বে কথ্ন দেখা যায় নাই। ইংরেজ নীলকরদের সভাকলিকাতায় অবস্থিত। অপরাপর ইউরোপীয় শিল্প-ব্যবসায় সংক্রান্ত সংঘ্ এখানে বিজ্ঞান। ইউরোপীয়দের মুখপত্র ইংরেজ সম্পাদিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি প্রবল প্রতাপান্থিত। এরপ অবস্থায় খসড়া আইনটির বিরুদ্ধে তাহাদের আন্দোলন যে নিরতিশয় তাঁত্র হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি। 'নেটিভ'—কালা আদমীদের বিরুদ্ধে যেন সাজ সাজ রব। ১৮৫৭, ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতাস্থ টাউন্হলে ইউরোপীয়দের বিরাট সভা হইল প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে। বক্তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিযোলগার করিল। মফস্বলের বিচার আদালতগুলি যে নানা দোঘে ছন্ত এবং ক্রটিপূর্ণ তাহা বলিতে গিয়া বাঙালিদের চরিত্রের উপরও অথথা তাঁত্র কটাক্ষ করা হইল। প্রস্তাবিত আইনের অপেক্ষা নব্য শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতবাদীরাই ইউরোপীয়দের অধিকতর লক্ষীভূত, স্বতরাং তাহাদের উপরই ইহারা অযথা গালিগালাজ বর্ষণ করে। ইহার একটি কারণও ঐ সময় অন্থমিত হইয়াছিল। বাঙালিরা নব্যশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে উবুদ্ধ হয় এবং শাসন ও বিচারে খেতাক্ষ রুফাঙ্গ দেশী বিদেশী নির্বিশেষে সমান অধিকার দাবী করিতে থাকেন, ইহা ইউরোপীয়দের একেবারে অসথ্য অইবিলর বিনুদ্ধাত্র অপহ্ন শাসকজাতির অন্ধীভূত বিদ্যা ইংরেজগণ নিজেদের বহুকাল পোষিত অন্থায় অধিকারগুলির বিনুদ্ধাত্র অপহ্নত

ভারতবর্ষীয় সভা ২৯৩

ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিত। তাহাদের জাতিগত ঔদ্ধত্য সম্পর্কে নব্যশিক্ষিত বাঙালিরা সংবাদপত্রে বিশেষ সমালোচনা করিতে থাকায় ইংরেজদের আক্রোশ আরও বাড়িয়া যায়। এবারে যখন শাসক ইংরেজ এবং শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে বিচার সাম্যের কথা উঠিল তখন তাহারা কিরপে নিরস্ত থাকিবে ? আইনটি উপলক্ষ মাত্র, শিক্ষিত বাঙালিরাই হুইল তাহাদের লক্ষ্য।

ভারতবর্ষীয় সভা নব্যশিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতবাসীর একমাত্র জাতীয় সভা, নবজাগ্রত জাতীয়তার প্রতীক। সভার কর্তৃপক্ষ, পূর্বেই বলিয়াছি, কল্যাণমূলক সরকারী প্রভাবসমূহকে আন্তরিকভাবে বরাবর সমর্থন করিতেন। এবারেও বহুদিন প্রচলিত অন্তামের প্রতিকার এবং ন্যামের প্রতিষ্ঠাকল্পে আইনপরিষদে যে থসড়াটি উপস্থাপিত হয় তাহাতে তাঁহারা উংফুল্প না হইয়া পারেন নাই। ইউরোপীয়দের অন্তাম প্রতিবাদের বিক্ষকে এবং প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে তাঁহারাও টাউন হলে ৬ই এপ্রিল, ১৮৫৭ তারিথে একটি জনসভার আয়োজন করিলেন। মফস্বলের ফৌজদারি আদালতগুলি ইংরেজ অপরাধীদের বিচারে অসমর্থ থাকায় তাহাদের অপরাধপ্রবণতা কিরূপ বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে দেশের জনসাধারণের তঃখ ত্রদিশিও কত চরমে ওঠে তাহা শিক্ষিত বাঙালিদের অজানা ছিল না। উক্ত সভায় উত্থাপিত বিবিধ প্রস্তাবের মধ্যে তাহার উল্লেখ করা হয় এবং বিভিন্ন বক্তা বহু দৃষ্টান্ত হারা উহা প্রমাণ করিয়া দেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি। আয়োজিত জনসভায় অস্ত্রস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া তিনি যে পত্রখানি দেন তাহাতে মফস্বলের ফৌজদারি আদালতগুলির বিচারে অক্ষমতা হেতু ইউরোপীয়দের অনাচার কতথানি বাড়িয়া যায় তাহা বিবৃত করেন এবং এই আইনটিকে ইউরোপীয়দের কথিত 'র্য্রাক অ্যাক্ট' বা 'কালো আইনের' পরিবর্তে 'হোয়াইট এ্যাক্ট' বা 'শুল্র আইন' বলিয়া অভিনন্দন জানান। এই পত্রখানি নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এথানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল—

My dear brother,

In reply to your kind letter of yesterday, requesting me to take the chair at the meeting to be held this afternoon, I regret to inform you that my ill-health will not permit me to accept the honor. I embrace this opportunity however, to make the following remarks on the momentous question to be discussed on the occasion. Should you deem it worthwhile to read them before the meeting, you are at liberty to do so.

The object of our meeting is to consider the propriety of supporting that portion of the draft of a law now before the Legislative Council of India, which refers to the extension of the Criminal Jurisdiction of the mofussil Courts to all classes of Her Majesty's subjects without respect of religion, race or place of birth.

The Penal Code of India with reference to the jurisdiction of the Company's Criminal Courts, as it now exists, is of a most objectionable character. It would not, I believe, be irrelevant to state here its principal features.

1st. Natives and all Europeans not British subjects are amenable to the authority of the Magistrates and Sessions Courts within whose jurisdiction they are apprehended and broght to trial. But European British subjects, for all acts of a criminal nature, are amenable only to Her Majesty's Courts and exempted from the jurisdiction of the Local Authorities in the administration of the Penal enactments of the Government of India 53 Geo. III Cap. Sec. 2 Cl. 1—ceded Prov. Reg. VI 1803, Sec. 19, Cl. 1 and Court No. 1296.

2nd. In the event of any charges being preferred against European British subjects which may render them liable to a criminal prosecution in Her Majesty's Courts, the process is so circuitous dilatory expensive, and productive of such infinite inconvenience and trouble to the prosecutors and witnesses, specially if they belong to the class of poor riots and cultivators that they (the European British subjects) are virtually allowed to commit crimes of the most heinous nature with impunity.

3rd. There are some petty offences for which indeed a European British subject can be tried by a mofussil Magistrate, but convictions in such cases are removable by Writ of certiorari into the Supreme Court 53 Geo. III. Cap. 155, Sec. 205.

4th. So great is the privilege of a European British subject that if a native happily happen to be a brother fellon with him, the Magistrate will not be able to try him (the native) without a reference to the Nizamat C.O. No. 29. Vol. I.

5th. The Magisterial authorities have not even the power to interrogate a European British subject brought before them for any alleged offence upon matters charged against them, C.O. No. 99 of Vol. 3rd.

Such are some of the odious features of a law unworthy of the enlightened principles of the liberal Government of one of the most civilized nations in the world, which the proposed humane enactment intends to obliterate from the Penal Code.

It is indeed strange that the British Legislature should have delayed so long to pass a law founded upon the broadest principles of justice and humanity but stranger still that many of the British inhabitants of India should protest against the enactment and stigmatize it by christening it "The Black Act."

The law proposed would strike at the foundation of this inhuman principle.

ভারতবর্ষীয় সভা ২৯৫

Far from deserving the epithet of "the Black Act"—I would call it "the White Act," it should be compared to the sun in his meridian splendour, shedding the refulgent beams of justice on all classes of people equally, and dim indeed are their eyes with prejudice who cannot behold its genuine nature. A celebrated Persian Poet has aptly said:—

"If his eyes cannot see in the day

What fault is there in the rays on the sun."

"Desirst thou the Truth? It is better that a thousand eyes were thus blind, than the sun dark."

There needs no argument to prove the necessity of a law dictating that justice should be administered without distinction of creed, colour or caste. Our most cordial and grateful thanks are due to the Hon'ble Mr. Peacock, for his having wisely and with a feeling of noble disinterestedness framed an act which proposes to render the administration of justice uniform to the British subjects of India at large. But as there are always two sides of a question, we should examine the sum total of the objections raised against the passing of the Act by oppositionists, it is no other than the standing imperfections of the Mofussil Courts.

I admit there are many serious defects in the constitution of these Courts, and I have all along both privately and publicly expressed this my opinion, but these should not in any wise interfere with the question at issue, which is simply this. Whether there should be one Penal Code for the Whites, another for the Blacks? One for the Christians and another for the Heathens? What unbiassed individual would not answer in the negative? What man of common sense would not see the injustice of a Saheb maitreating a poor native in the mofussil, under the most aggravating circumstances, and going unpunished owing to the difficulties of a prosecution in the Supreme Court? Who would not—if a stranger . . . . ' of justice that, whilst a native is amenable to the local court both in Civil and Criminal cases a European British Subject . . . . ' tried there only, in matters of civil controversy and would be penalty liable to the jurisdiction of Her Majesty's Courts?

The defects of the mofussil courts should certainly be enquired into, and corrected . . . ' the Legislature but because not . . ' reformed, it is no reason that justice should . . . ' to assume a mild form for the conquering and a harsh one for the conquered race.

It is indeed a mistaken notion of those, who suppose the amalgamation of the

Supreme and Sudder Courts would degrade the former and aggrandize the latter. The consolidated tribunal would inevitably be endowed with double the Power that each separately possesses: Local knowledge of the interior, a practical acquaintance with the manners and customs of the people and a due comprehension of zemindary affair and records would be combined with profound legal love and judicial acumen mutual error would be corrected and uniform justice would be dealt out. Union is power holds good in this as in other cases, it will be exemplified in this as it has lately been done on the shores of the Euxine.

Under these circumstances we would pray for the immediate promulgation of this salutary luminous and "White Act", and only suggest that the new Tribunal should be made none independent of the Government that it is intended to be made.

I beg our fellow British subject will not regard our proceedings with a hostile feeling; it is not our wish that they should in any respect suffer; all that we look for, is that justice should be dispensed with an even hand to all classes of Her Majesty's subjects. I shall not trouble you further, but conclude with wishing you every success in your laudable exertions, and subscribe myself.

Calcutta, April 6, 1857. Your obedient servant,
RADHAKANT

পত্রথানিতে রাধাকান্তের প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম স্থপরিক্ট, অথচ ইহাতে জাতিবিদ্বেষ বা জাতিবৈরিতার লেশমাত্র নাই। ইংরেজেরা এ দেশেরই প্রজা, তাহাদের অপরাবের বিচার-ক্ষমতা মফস্বলের আদালতগুলির থাকিবে না— বিবেকবৃদ্ধিসপ্রার প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার ক্রটি লক্ষ্ণ না করিয়া পারেন না। রাধাকাস্ত দফাওয়ারী ভাবে মফস্বল আদালতগুলির পক্ষে ইংরেজদের কার্যকর বিচারক্ষমতা যে প্রকৃত প্রস্তাবে নাই তাহাই পরিকার করিয়া বলিয়াছেন। ইংরেজগণ প্রস্তাবিত আইনের বিক্রে নানারক্ম আপত্তি তুলিয়াছেন, রাধাকাস্ত ইহার অযৌক্তিকতা থণ্ডন করিতে সভাকে এই পত্রে অন্মরোধ জানান। মফস্বলের আদালতগুলির সংশোধন ও সংস্থার যে আবশুক তাহা কেহই অস্বীকার করেন না; তার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ইংরেজ-ভারতবাসী সকল প্রজারই যে একই রূপ বিচার হওয়া আবশুক সে সম্বন্ধেও দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কথা উঠিয়াছে স্থপ্রিম কোট ও সদর আদালতগুলি মিলিত হইলে প্রথমটির অপকর্ষ এবং অপরগুলির ক্ষমতাধিক্য ঘটিবে— ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? উভয় প্রকার উচ্চ আদালত সন্মিলিত হইয়া শহর মফস্বল সকল শ্রেণীর প্রজার অবস্থা দৃষ্টে স্থবিচার হওয়া সম্ভব হইবে। রাধাকান্তলিথিত মূল বিষয়টি যে যুক্তিসিদ্ধ তাহা বিখ্যাত পাত্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের নিম্নোগ্বত পত্রখানি হইতেও সপ্রমাণ হয়। এখানে শ্রন রাখা আবশুক যে ইউরোপীয় পাত্রীগণ জনসাধারণের হিতকর কার্যে ও উন্নতিপ্রচেন্টায় সবিশেষ তংপর ছিলেন। ভাফের পত্রখানি এই—

ভারতবর্ষীয় সভা ২৯৭

My dear Sir,

You have asked my opinion of the proposal to render British born subjects amenable to the mofussil courts. I have no hesitation in replying that I have always approved of such a measure, wisely and properly executed,—as equitable in itself and accordant with the broadest views of enlightened general policy. If objections have not been unfairly raised against the present constitution of the mofussil courts, the modes of procedure, the Codes of Civil and Criminal Law administered, and the qualification of the Judges—then clearly the true, statesmanlike and philanthropic remedy should consist not in retaining the machinery of justices now so loudly complained of, but in improving and elevating that imperfect machinery into an effective instrument of impartial justice alike to natives and Europeans, who are now equally subjects of the British Crown. In order, however, to bring about and insure the fruits of a reform so glorious the intellectual and above all the moral education of the people ought to be pressed with tenfold earnestness not only by the Government, but by the landholders and wealthier classes of every grade.

Men are beginning to talk of patriotism but in the present state of India, the truest patriot is he who denies himself most and disinterestedly labors most for the intellectual and moral illumination of an ignorant, superstitious, and down trodden population.

I remain,
Very sincerely yours,
(Signed) Alexander Duff.

মফমলের ফৌজদারি বিচার আদালতে ইংরেজ এবং ভারতবাসীর একই আইন-বলে সমভাবে বিচার হওয়া আবশুক সে বিষয়ে ডাফের অন্তর্কুল অভিমত এই পত্রথানিতে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। এই-সকল বিচার আদালতের সংস্কার এবং উন্নতির আবশুকতার কথাও তিনি বলিতে ভূলেন নাই। পত্রে শেষোক্ত কথা কয়টি আজিও প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রণিধানযোগ্য। স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেই ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হইবেন এই কথাগুলি ডাফ পত্রের শেষে বড়ো হ্বন্দর ভাবে বলিয়াছেন। ঐ সময়ে ধর্ম বিষয়ে উগ্র মতাবলমী হইলেও ইউরোপীয় পাদ্রীগণ স্কুল কলেজ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজকল্যাণকর অন্ত বহুবিধ প্রচেষ্টার সঞ্চে শহরে ও মফম্বলে নিজেদের সংযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের চর্চায়ও যে তাঁহারা কেছ কেছ অবহিত হন তাহা আজ স্থবিদিত। প্রজাকুলের প্রতি পাদ্রীদের দরদ ও মমতা নীল আন্দোলনের সময় নানাভাবে প্রকাশ পায়।

জাতীয় স্বার্থ ও মর্থাদা রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভা যে বিশেষভাবে চিস্তা করিতেছিলেন, টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ এবং তাহার উপর প্রদত্ত সভাদের বক্তৃতায় বিশেষভাবে হানয়ন্ত্রম

হয়। এই সময়ে ভারতহিতৈষী জর্জ টমসন পুনরায় ভারতে আসেন। সভায় তিনিও একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। উথাপিত প্রস্তাব তিনটির মূল কথা এই যে—১. মফম্বলের ফৌজদারি আদালতকে ইংরেজ ও ভারতবাসীর বিচারের সমান অধিকার অর্পণ সম্পর্কে আইন সভার প্রস্তাব সমর্থন। ২. ভারতীয় সরকারী কর্মচারীরা দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যোগ্যতার সহিত নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন। এ জন্ম তাহারা সকলেরই আস্থাভাজন যদিও পদমর্থাদায় তাঁহারা ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সমান নন। তাঁহাদের নিয়োগে বিচার আদালতগুলির যথেষ্ট সংস্কার সাধন সম্ভব হইয়াছে। ৩. তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে এ সত্ত্বেও বিচার আদালতগুলির উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। ফৌজদারি বিচার-বিধিতে ব্যবহার-সাম্য প্রবর্তন, ব্যবহারশাম্বে অভিজ্ঞ বিচারক নিয়োগ ও স্বতম্ব বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা— এই উদ্দক্ষে দেশী বিদেশী সকলেরই একযোগে কার্য করা আবশ্রক।

প্রথম দিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে কিশোরীটাদ নিত্র, জর্জ টমশন এবং রাজেক্রলাল মিত্র। তাঁহারা নিজ নিজ বক্তৃতায় তথ্য প্রমাণ -সহযোগে প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কিশোরীচাঁদ দীর্ঘকাল ভেপুটি ম্যাজিট্টে রূপে বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বিচার আদালতগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সমর্থ হন। তিনি বিচারে বৈষম্য হেতৃ দে<sup>ন</sup>িয়দের লাঞ্ছনার বহু দুষ্টাস্তের বিশদ বিবরণ বক্ততায় উল্লেখ করেন। নবা শিক্ষিত ভারতবাসীরা বিচার বিভাগে প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিশেষভাবে কলুষমুক্ত করিতে সুমর্থ ২ন। তাঁহাদের স্মবিচারের স্প্রশংস উল্লেখ ইতিপূর্বে বহু পদস্থ ইংরেজ করিয়া গিয়াছেন। জর্জ টম্যন দ্বিতীয় প্রস্তাবের স্মর্থনে এই স্কল কথার উল্লেখ করিয়া দেশীয় স্বযোগ্য বিচারকদের অভিনন্দিত করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ণিত বিবিধ বিষয়ের সমর্থনে আলোচনা করিয়া বক্ততা দেন। বক্ততার মধ্যে একস্থানে তিনি এই মর্মে বলেন যে, এ দেশে যে-সব ইংরেজ আসে তাহার অধিকাংশই বিলাতি সমাজে নিম্নন্তরের, এমনকি অপাঙ্জের। তাহার এই উক্তির ফলে ইউরোপীয়েরা বিশেষ বিরক্ত হন এবং ইণ্ডিয়ান ফটোগ্রাফিক সোপাইটির কোযাধ্যক্ষ পদ হইতে ভোটাধিক্যে তাঁহাকে অপসারিত করে। সাত বংসর পূর্বে ১৮৫০ খ্রীটাব্দেও এইরূপ একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। মফপ্সলে সাধারণ লোকের উপর ইউরোপীয়দের অনাচার-উংপীড়নের বহু দৃষ্টাস্তস্থ একখানি পুত্তিকা লেখেন রামগোপাল ঘোষ। ইহাতে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়গণের এতই উন্মা বাড়িয়া যায় যে, রামগোপালকে অন্তর্নপ ভোটাধিক্যের জোরে ১৮৫০ গ্রীঃ ক্লায় সমাজ (Agricultural and Horticultural Society) হইতে বহিন্ধার করিয়া দেন। রামগোপাল তথন এই সমাজে সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই ক বংসরে ইউরোপীয় ও উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে জাতি-বৈরিতা কিরূপ বাডিয়া যায় ১৮৫৭ এটাকেন প্রস্তাবিত আইনের আলাপ-আলোচনাকালে তাহা বিশেষ প্রতিপন্ন হইল। বঙ্কালপোষিত বিচার-বৈষম্য বিদূরণের যে আশা উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া গেল তাহাও কিন্তু অব্যবহিত পরবতা একটি বিষম ব্যাপারের ফলে লুগু ইয়া যায়। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে এতাদুশ বিচার-বৈষম্য হেতৃ পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয় আন্দোলন বিশেষভাবে জোরালে। হইয়া উঠে। ভারতব্যীয় সভা নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে স্থপথে পরিচালনার নিমিত্তই এইরূপ একটি সমাজহিতকর প্রস্তাবকে সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন।

এই মাত্র যে আকস্মিক হুর্ঘটনার কথা বলিলাম তাহা হইল সিপাহী যুদ্ধ বা বিদ্রাহ। ১৮৫৭, ১০ই মে সৈত্র

ভারতবর্ষীয় সভা ২৯৯

বিভাগের সিপাহীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং দেখিতে দেখিতে উত্তর ভারতে দেশীয় সৈক্তদের মধ্যে তড়িং গতিতে ইহা ছড়াইয়। পড়ে। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি নানা দিক হইতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হইগাছে। সিপাহী যুদ্ধের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ করিয়া স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন স্থলে স্বধীরন্দ ইহার গুরুষ সম্পর্কে আলোচনায় রত হন। কাহার কাহার মতে ইহা ব্রিটিশ ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সমর। এ দেশ হইতে ব্রিটিশ বিতাড়নকেই যদি স্বাধীনতা সমর আখ্যা দেওয়া যায় তাহা হইলে হয়তে। এই উক্তির মধ্যে থানিকটা সত্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা ছুইটিকে একই অর্থে বা পরম্পরের পরিপূরক রূপে প্রয়োগ করিলে কোনোমতেই এই যুদ্ধকে ঐ রূপ আখ্যা দেওয়া যাইবে না। উত্তর ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষ ব্রিটিশের প্রশাসনিক নীতির দারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত এবং উদ্বাস্ত হইয়া উঠে; তাহারা নামেমাত্র স্মাট বাহাত্র শাহকে পুরোভাগে রাথিয়া সরকারে কর্মরত দিপাহীদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ধ যে এক রাষ্ট্র, এক জাতি (Nation) এই বোধ ইহাদের মধ্যে জাগ্রত ছিল বলিয়া একান্তই প্রমাণাভাব। পূর্ব শতকের হুঃথ হুর্দশা সাধারণ মাত্র্য তথনও ভুলিতে পারে নাই। আহমদ্ শা আব্দালী ও নাদির শাহের ভারত আক্রমণ, দিল্লীর বাদশাহের অন্তঃদারশৃত্যতা ও নিরতিশয় অকর্মণাতা, বিভিন্ন অঞ্লের হিন্দু মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, বিশেষ করিয়া বাঙলার বগীর হাঙ্গামা এবং নবাবী অনাচার এ দেশবাসীর মনে কাঁটার মতো বিঁধিয়া ছিল। ব্রিটশ শাসনে সমগ্র ভারত একীভূত হইবার পথে, অরাজকতা বিদূরিত করিয়া শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় শাসক জাতি তথন তংপর। ধর্ম এবং সমাজ -বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম করিবার পক্ষে এ দেশবাসীরা ক্রমে যথেষ্ট স্থযোগ লাভ করিতে থাকেন। পশ্চিমের জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও তাহাদের সম্মুখে। ভারতব্যীয় সভা নব্যশিক্ষিত ভারতবাসীদেরই সভা। তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে প্রথম হইতে তৎপর হইয়াছিলেন। জাতীয় সংহতির ভিত্তি জাতীয় ঐক্যবোধ। তাঁহারা দেখিলেন আরক্ষ সিপাহী যুদ্ধ এই নবজাগ্রত জাতীয়তার তরু-মূলে ভীষণ আঘাত হানিতেছে। তাই তাঁহারা তীব্র ভাষায় ইহার নিন্দাবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

সম্প্রতি জনৈক ভদ্রলোক সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে তীব্র নিদাবাদ ও কটুক্তি উল্লেখ করিয়া সে কালের শিক্ষিত বাঙালিদের উপর বিশেষ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির নির্গলিতার্থ এই যে, বাঙালিরা তথনও 'স্বাধীনতা সমরে'র গুরুষ হৃদয়ক্ষম করিতে পারেন নাই। অথচ সংবাদপ্রভাকর্ সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই, আমার যতদ্র মনে হয়, স্বদেশপ্রেমের প্রথম বাঙালি কবি। তাঁহারই কথা স্বদেশের কুকুর পূজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। কবি রক্ষলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি অন্ত প্রসঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান করিয়াছেন একটি বিখ্যাত কবিতার যাহার আরম্ভ—স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে… ইত্যাদি।

পূর্ব প্রবন্ধে ভারতবর্ষীয় সভার একটি উদ্ধৃতি হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতবাসীরা তথনই বিটিশের স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করিয়া নিজেদের দাসতের সন্বন্ধে সচেতন হইতেছেন এবং তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতাম্পৃহাও বাড়িয়া যাইতেছে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র মাধ্যমে সভারই মুখপত্র স্বরূপ জাতীয়তার ভিত্তিতে এই স্বাধীনতাম্পৃহার কথা প্রতিনিয়ত ব্যক্ত করিতেছিলেন।

এ সত্ত্বেও ভারতবর্ষীয় সভা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কখন চাহেন নাই। শাসক জাতির সহায়ে

ভারতবাসীরা একতাবদ্ধ হইয়া জত নিজেদের উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে এই বিখাসের বলেই তাঁহারা সর্বপ্রকার কার্য করিয়া যাইতেছিলেন। এ সময়ে এইরূপ একটি বিজোহের দ্বারা দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহারা বিজোহীদের পর্হিত কার্যের নিন্দাবাদে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে এই মর্মে বলা হয় যে, এই বিজোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। উত্তর ভারতের যে-সব অঞ্চলে ইহা দেখা দিয়াছে সেখানকার জনসাধারণের সহায়ভূতি তাহারা পায় নাই বলিয়া সভার বিশ্বাস। কুচক্রীদের প্ররোচনায় সিপাহীর। বিজোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সমূচিত দণ্ড বিধান একাস্ত আবশ্রক। ভারতবাসীরা ব্রিটিশের সদিচ্ছা এবং শাসননীতির প্রতি আস্থাশীল এ কথাও ঐ প্রস্তাবে বলা হয়। বাঙালিরা কেন যে, শ্রেণীসংগ্রামকে স্বাধীনতা তথা জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া তথন গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা এই সময়কার ভারতবর্ষীয় সভার কার্যকলাপ হইতে সবিশেষ বুঝা যায়। ২০শে মে (১৮৫৭) তারিথের সাধারণ মাসিক অধিবেশনে সিপাহী বিজোহ সম্বন্ধ ভারতবর্ষীয় সভা নিমন্তর প্রস্তাব গ্রহণ করেন:

'The Committee of the British Indian Association have heard of the disastrous events which have lately occurred at Meerut and Delhi with deep concern and sorrow.

"The Committee view with disgust and horror the disgraceful and mutinous conduct of the native soldiers at those stations, and the excesses committed by them, and confidently trust to find that they have met with no sympathy, countenance or support from the bulk of the civil population of that part of the country, or from any reputable or influential classes among them.

"The Committee of the Association record without hesitation their conviction of the utter groundlessness of the reports that have led a hitherto faithful body of soldiers of the state to the commission of the gravest crimes of which military men or civil subjects can be guilty, and the Committee deem it incumbent on them on the present occasion to express their deep abhorrence of the practices and purposes of those who have spread those false and mischievous reports.

'The Committee earnestly hope for the restoration of peace and good order, which they doubt not will soon be re-established by the vigorous measures which the Government have adopted in this exigency.

'The Committee trust and believe that the loyalty of their fellow subjects in India to the Government under which they live, and their confidence in its power and good intentions unimpaired by the lamentable events which have occurred, or the detestable efforts which have been made to alienate the minds of the Sepoys and the people of the country from their duty and allegiance to the beneficient rule under which they are placed.—The Englishman, Tuesday, 9 June, 1857.

ভারতবর্ষীয় সভা

ভারতবর্ষীয় সভা বিদ্যোহ দমনে সরকারী নীতিকে সমর্থন করিলেন বটে কিন্তু বেসরকারী ইউরোপীয়েরা এই স্থযোগে বাঙালিদের উপর প্রতিহিংসা লইতে অতিমাত্র সচেষ্ট হইয়া উঠিল। এই সভা নিথিল ভারতীয় সর্বপ্রকার উন্নতির জন্ম স্থাপিত হইলেও ইহার কর্ণধারগণ তো নব্য শিক্ষিত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালি। এই শ্রেণীর বাঙালিরা যে প্রজাকুলের উপর ইউরোপীয়দের অনাচার-উংপীড়ন সম্পর্কে সচেতন তাহা পূর্বেই তাহারা বৃঝিয়া লইয়াছে। বিদ্যোহকালের জকরী অবস্থায় বড়লাট ক্যানিং সাময়িকভাবে মুদ্রাযন্ধ আইন এবং অস্ত্র আইন জারি করেন। বিদ্যোহর শুক্ততেই ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদা বাঙালিদের নিগৃহীত করিবার জন্ম অগ্নির্বর্গ করিতেছিল। মুদ্রাযন্ধ আইন বিধিবদ্ধ হইলে আশ্রুমের বিষয় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রথমেই ইহার কবলে পড়ে। আর এই ভারতবন্ধুর ভারতীয় বিদ্বেষ প্রচারই তাহার কারণ। ইউরোপীয়েরা জিদ ধরিল কলিকাতার এবং উপকণ্ঠস্থিত এ দেশবাদীদের অস্ত্র আইন বলে নিরম্ন করিতে হইবে। এই হেতু তাহারা সরকারে আবেদনপত্র প্রেরণের নিমিত্ত ইউরোপীয় সাধারণের নিকট ইহা স্বাক্ষর করাইয়া লইতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষীয় সভা ইউরোপীয়দের মতিগতি সপদ্দে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। সভা-কর্তৃপক্ষ তাহাদের মতলব জানিয়। ২৫শে জুলাই (১৮৫৭) তারিথে সাধারণ অধিবেশনে এই প্রস্থাবিটি গ্রহণ করেন:

That this Society has been informed that a petition is in circulaion among the Christian community of this metropolis praying Government to disarm the native population, but as no acts of that population within the last hundred years could in any wise be construed as disloyal towards its British rulers, and on the contrary, the Government have always had reason to be satisfied with their truth and good faith as subjects, the invidious measure of disarming one class in preference to another, could not but be viewed by the native community as an underserved and ungenerous manifestation of distrust on the part of Government towards them, and the Committee be therefore requested to address Government on this head with the least possible delay.—The Englishman, Saturday, 8 August. 1857.

ইউরোপীয়দের মতলব অম্বায়ী কার্য আর হয় নাই। তাহাদের আর একটি প্রস্তাব ছিল সমগ্র ভারতে ও দেশীয়দের উপর সামরিক আইন জারি। উপক্রত অঞ্চলে সামরিক আইন প্রবৃতিত হইল বটে কিন্তু অহ্য কোথায়ও ইহা চালু হইল না। ক্যানিংয়ের কার্যে ইউরোপীয় সমাজ খুবই অসপ্তই হয় এবং তাহার উপর 'ক্লেমেন্সি ক্যানিং'— এই ব্যঙ্গাত্মক উপাধি বর্ষণ করে। জনশ্রুতি এই যে, হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রতি সপ্তাহে বাহির হইবামাত্রই বড়লাট ক্যানিং ভারতবাসীদের মতামত বুঝিয়া লইবার নিমিন্ত ইহা পাঠ করিতেন এবং অনেকের বিশ্বাস তাঁহার ঐ সময়কার শাসননীতি ইহার দ্বারা যথেই প্রভাবিত হয়। এ দেশে বড়লাট ক্যানিংয়ের উপর ইউরোপীয় সমাজ যেমন অসপ্তই হইয়া উঠে বিলাতেও তাঁহার বিরুদ্ধে সভ্য-মিথ্যা নানারূপ প্রচারকার্য চলিতে থাকে। বোর্ড অব কনটোলের সভাপতি ভারতবর্ষের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড একেনেবরা একটি বক্তৃতায় বলেন যে, খ্রীষ্টান মিশনরীদের বিবিধ উত্যোগে বড়লাট

ক্যানিং অর্থ সাহায্য দান করার দর্মণই প্রজাদের অসন্তোষ দেখা দেয়, এবং উহাই এই বিদ্রোহের একটি প্রধান কারণ। ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর ক্যানিংয়ের উদার শাসন পদ্ধতি সমর্থন করিতেছিলেন। এইরপ একটি অর্থহীন উক্তি সম্পর্কে তাঁহারা নারব থাকিতে পারিলেন না। ২৫শে জুলাইয়ের (১৮৫৭) উক্ত সাধারণ সভায় লর্জ এলেনবরার অমাত্মক উক্তির প্রতিবাদে এবং বড়লাট ক্যানিংয়ের উদার শাসননীতির সমর্থনে দক্ষিণারশ্ভন মুখোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সময় তিনি একটি আবেগময় সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি লর্জ এলেনবরা যে ভারতহিতৈয়া তাহা স্বীকার করিয়াও এই মর্মে বলেন য়ে, উক্ত কারণে বিদ্রোহ ঘটে নাই। ইহার মূল অন্তর খুঁজিতে হইবে। একশ্রেণীর লোকে সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া সমগ্র ভারতীয় জাতিকেই দোষারোপ করিতেছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসীয়া একটি বহু পুরাতন সভ্যতার উত্তরাধিকারী; তাঁহারা নিবিচারে আপাতলাভের নিমিত্ত কোনো গৃহিত কার্যে লিপ্ত হইতে পারেন না। ভারতবর্ষীয়দের জাতীয়তাবোধ এই স্বপ্রাচীন সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, বহুশতান্ধীর পরাধীনতা সত্তেও তাঁহাদের বিচারবৃদ্ধি এখনও সক্রিয় রহিয়াছে। কোনো ভারতীয় বিষয়ের আলোচনাকালে ইহা মনে রাখিতে হইবে। দক্ষিণারঞ্জন বলেন—

When discussing an Indian subject, it should always be remembered that this country is not inhabited by savages and barbarians, but by those whose language and literature are the oldest in the world, and whose progenitors were engaged in the contemplation of the sublimest doctrines of religion and philosophy, at a time when their Anglo Saxon and Gallic contemporaries were deeply immersed in darkness and ignorance; and if owing to 900 years of Mahomedan tyranny and misrule this great nation has sunk in sloth and lethargy, it has, thank God, not lost its reason, and is able to make a difference between the followers of a religion which inculcates the doctrine that should be propagated at the point of the sword, and that which offers compulsion to none, but simply invites enquiry.

দক্ষিণারঞ্জন এই উক্তির মধ্যে ইসলাম এবং প্রীপ্রধর্মের তুলনা করিয়া দিতীয়টিকে বর্তমানযুগের উর্নতির মূলীভূত কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ জগং একদা গ্রীষ্টরাজ্যে পরিণত হইবে পাদ্রীদের এই বিশাস তাঁহার। আদে সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু এ দেশের জনসাধারণের শিক্ষা স্বাস্থ্য সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভূতি নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পাদ্রীরা যে যত্ন লাইতেছেন তাহা শ্বরণীয় হইয়া থাকিবে। লর্ড এলেনবরা-ঘোষিত ধর্ম বিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষ নীতির এ দেশীয়রা পূর্ণ সমর্থন করেন বর্টে তবে এ কথা কোনো মতেই ঠিক নয় যে, বিশেষ বিশেষ মিশনরী প্রতিষ্ঠানকে বড়লাট কর্তৃক অর্থসাহায্য হেতুই এইরপ একটি সাংঘাতিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। যুদ্ধবিজ্ঞা ব্যতিরেকে সিপাহীদের সাধারণ শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করিতে দক্ষিণারঞ্জন এই বক্তৃতায় সরকারকে বিশেষভাবে অন্থরোধ জানান। তিনি এই মর্মে বলেন যে, মাতৃভাষায় নির্দিষ্টমান পর্যন্ত শিক্ষালাভের পর সিপাহীদের সৈক্ত বিভাগে ভর্তি করার ব্যবস্থা হত্রা উচিত। যুদ্ধের সময় ছাড়া অক্যান্ত সময়ে তাহাদের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সৈত্যদের জন্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ইহার একটি উৎক্র্য্থ উপায়। যাহারা জ্ঞানলাভে উৎকর্ষ দেখাইবে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে হইবে। যুদ্ধের

ভারতবর্ষীয় সভা ৩০৩

সময় ব্যাতিরেকে অন্ত সময় বৃথা আলস্যে ও গালগন্ধে না কাটাইয়া তাহাদের মধ্যে মানবিকতাবোধ উন্মেষ এইরূপে সম্ভব হইবে। অপরের প্ররোচনায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও উদ্বুদ্ধ হইবে। ভারতবর্ষীয় সভার অন্তত্তর সহকারী সভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন যে, সিপাহী বিদ্যোহের মূল থুঁজিতে হইবে আরও গভীরে। অপদস্থ ও রাজাচ্যুত ব্যক্তিদের পক্ষে কতকগুলি লোক সিপাহীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইবার স্থযোগ পাওয়ায় বিদ্যোহ এইরূপ ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তবে ইছা একটি শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, ভূস্বামী—জনসাধারণ এই বিদ্যোহ হইতে দ্বে রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের অপরাধের জন্ম সমগ্র ভারতবাসীকে সায়েস্তা করিবার প্রবৃত্তি আদি সমর্থনযোগ্য নহে।

বিদ্রোহের মধ্যেই ১৮৫৭, ১লা আগপ্ত বঙ্গের ছোট লাট নিজ দায়িত্বে জরুরী অবস্থায় মদস্বলের নীলকর ইউরোপীয়দের অবৈতনিক ম্যাজিট্রেট পদে নিয়োগ করা শুরু করেন। ইহাতে ভারতবর্ষীয় সভা বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মদস্বলের নীলকরদের অনাচার অত্যাচার এবং অ্যায় জোট স্থবিদিত। তাহাদের উপর শাসন ক্ষমতা প্রদন্ত হইলে প্রজাকুলের ত্বংগত্র্দশার অবধি থাকিবে না। ভারতবর্ষীয় সভা উহার প্রতিবাদে যে আরকলিপি সরকারে পাঠাইলেন তাহাতে আইনগত একটি বিষয়ের উপরই তাহারা বিশেষ জোর দেন। লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকেই সরকারী বিচারক পদে নিয়োগ করা হইবে না—এবন্ধি সরকারী নিয়ম এবং চিরাচরিত রীতি কর্তৃপক্ষ এই ভাবে ভঙ্গ করিয়াছেন, এই কথাই আরকলিপিতে বিশেষ করিয়া বলা হইল। ইহার ফলে দেশে অনাচার উৎপীড়ন যে বাড়িয়াই চলিবে ইহারও আভাস দিলেন এই আরকলিপিতে। সরকার কিন্তু জরুরী অবস্থার অজুহাতে সভার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হন। বংসরখানেকের মধ্যেই অবৈতনিক ম্যাজিট্রেটগণের অত্যাচার-নিপীড়নে প্রজাকুল অতির্চ্চ হইয়া উঠিল। সভা নীলকর ম্যাজিট্রেট লারমূর এবং ডিরেটের দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া সরকারে লেখেন যে তাহারা নিজ নিজ এলাকায় পেয়াদা হইতে উপরিতন কর্মচারীগণকে নির্লজভাবে নীল চার্যাদের উৎপীড়নে নিযুক্ত করিয়াছে। বিদ্রোহান্তে স্থানীয় সরকার এই ব্যবস্থার কতকটা সংস্কার করিলেও নীলকর এবং নীলচার্যীদের মধ্যে তিক্ততা অভিক্রত বাড়িয়া যায়। ফলে প্রজাদের মধ্যে একটি ব্যাপক নীলকর বিরোধী আন্দোলনের উন্তব হয়।

বিদ্রোহ্কালে দিপাহীদের নৃশংসতা এবং তাহাদের দমনের জন্ম সরকারী সেনাবাহিনীর শতগুণ বর্বরতায় দেশের মধ্যে অস্বস্থি এবং অশান্তির ঘনছায়া দেখা দিল। এ দেশে এবং বিলাতে স্বার্থসংশ্লিপ্ত ইউরোপীয় সম্প্রদায় বিদ্রোহের অছিলায় আপামর ভারতীয় জনসাধারণকে সায়েন্তা করিবার জন্ম তীব্র আন্দোলন করিতে থাকে। বিলাতে বোর্ড অব কনটোলের সভাপতি লর্ড এলেনবরা হাউস অব লর্ডস-এ এবং ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটির সভাপতি উদারনৈতিক জন বাইট হাউস অব কমনস্-এ এতাদৃশ ভারতবিরোধী আন্দোলনের রাশ আগলাইয়া রাথিতে কথঞ্চিং সমর্থ হন। ভারতবাসীদের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির নিকট হইতে ব্রিটিশ সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্ল করেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ১৮৫৮ সনের মাঝামাঝি একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া উভয় পার্লামেন্ট হইতে পাশ করাইয়া লন। হাউস অব লর্ডস্থ করি এলেনবরা এবং হাউস অব কমনস্-এ জন বাইট এই আইনের ধারাগুলিকে ভারতবাসীর পক্ষে অম্বর্গুল করিয়া তুলিতে বিশেষভাবে যত্ন লন। ধর্ম বিষয়ে সরকারী নিরপেক্ষতা এবং প্রশাসনিক কার্যে ধর্ম বর্ণ জ্ঞাতি নির্বিশেষে

সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার—এই আইনের ত্ইটি প্রধান বিষয়। কোম্পানির শাসন বিলুপ্ত হইয়া ব্রিটিশ রাজের হত্তে যাবতীয় ক্ষমতা অপিত হইল এই আইন দারা। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্ব হইতেই এরপ ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হত্তয়ায় তাহারা বিশেষ আনন্দিত হন। ইহার ত্ইজন প্রধান সমর্থক লর্ড এলেনবরা এবং জন ব্রাইটকে অভিনন্দিত করিয়া ১৮৫৮ সনের ২রা অক্টোবর তারিথের সাধারণ সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি এই:

That the session of Parliament having come to a close, the Members of the British Indian Association feel it their duty to record their deep sense of obligations under which people of India have been laid by Right Hon'ble the Earl of Ellenborough by his labours in the House of Peers, and by John Bright, Esq., by his labours in the House of Commons during the past session,—labours unsurpassed in their arduousness, performed in a spirit of earnest patriotism and philanthropy, and directed by the most statesmanlike wisdom and foresight.

ভারতবর্ষীয় সভা এই হুই বংসরে ভীষণ হুর্যোগ ও সংকটের মধ্যেও বিবিধ গঠনমূলক প্রস্তাবের আলোচনা পর্যালোচনা করিতেও বিরত হন নাই। বিচার আদালতগুলির সংস্কারকল্পে তাঁহারা এই মর্মে একটি প্রস্তাব करतन ए, मिविन गार्विएमत कर्मी वारम साधीन वावशांत्रक्षीयी हैश्द्रक आहेतिन वादिक्षांत्र ७ सह আডভোকেটগণকে বিচারকপদে নিয়োগ করা আবশুক। তথনও দেশবাসী বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন নাই, নহিলে তাহাদের কথাও সভা অবশ্রুই বলিতেন। স্থপ্রীম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত তুইটি একীভূত করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট— উক্তম ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠায় তাহার৷ পার্লামেন্টে আবেদন প্রেরণ করেন। বিলাতে ভারতবর্ষীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে যে আইন রচনা কার্য চলিতেছিল ভারতব্যীয় সভার পক্ষে লণ্ডনম্ব ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটি ইহাকে ভারতীয় সমাজব্যবহারের উপযোগী করিয়। তুলিতে দচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার ও উন্নতিকল্পেও ভারতবর্ষীয় আইন সভায় যৌথ কারবার সম্পর্কীয় একটি আইনের থস্ডা এই সময় উপস্থাপিত করা হয়। ইহার উপরেও সভা একটি বিশেষ উপযোগী সংশোধন প্রস্তাব সম্বলিত লিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। লিপিতে তাঁহারা বলিলেন যে, ব্যাগ্ধ এবং জীবনবীমাগুলিকেও এই আইনের আওতার মধ্যে আনা উচিত। মহাজনের নিকট হইতে চড়া স্লদে অর্থ লইয়া ছোটো ছোটো কারবারীরা ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে না। দেশের মধ্যে মজুত মূলধন—অইনামুগ ব্যাক্ষ ও বীমা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতেই লোকে গচ্ছিত রাখিতে উৎস্থক হইবে। এইরূপে মূলধন সহজলভ্য হইলে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি এবং প্রসার অরাম্বিত হইবে। সাধারণ মাম্ববের অর্থ নৈতিক অবস্থাও ইহার ফলে ফিরিয়া যাইবে। এই সময়ে আর একটি প্রস্তাব হয় যাহা সমাজের হিতকল্পে বিশেষ প্রয়োজন। লাভবিহীন সমাজকল্যাণকর উল্যোগগুলি স্মপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত একটি আইনের প্রস্তাবও করা হয় ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে। সভার অন্তত্ম প্রধান সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র কলিকাতা পাবলিক লাইত্রেরির গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। গ্রন্থাগার কর্তপক্ষ তাঁহারই নির্দেশে সরকারকে এইরূপ একটি আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব পূর্বেই করিয়াছিলেন।

ভারত সরকার খ্রীষ্টীয় যাজক বিভাগ পোষণ করিয়া থাকেন। এ দেশবাসীরা বহুপূর্ব হইতেই ইহার

ভারতবর্ষীয় সভা ৩০৫

অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আন্দোলন করেন। এই সময়ে বিলাতে প্রতিপত্তিশালী ধর্মযাজকর্গণ এই বিভাগটিকে সম্প্রসারিত করিবার জন্ম সচেষ্ট হন। ভারতবর্ষীয় সভা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে এ বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই।

শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর অবহিত। ইংরেজী শিক্ষা সংকোচনের নিমিত্র বিলাতে এই সময় একটি আন্দোলন উপস্থিত হইল। আন্দোলনকারীদের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হেতুই ভারতবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া সন্তবপর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভা কাল বিলম্ব না করিয়া ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। বিলাতে লর্ড এলেনবরা, লর্ড স্ট্যান্লি প্রমুখ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আন্দোলনের সপক্ষতা না করিয়া ১৮৫৪ খ্রীপ্তান্ধ হইতে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধ অহুসন্ধানের আয়োজন করিতে উত্যোগী হন। এই সময় সরকারের, অর্থক্সন্তুতা হেতু কলিকাতার সংস্কৃত কলেজটিকেও তুলিয়া দিবার কথা উঠিল উচ্চ সরকারী মহলে। সভা এই প্রস্তাবের আঁচ পাইয়া নানা যুক্তি গছকারে ইহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট লিপি পাঠান। সংস্কৃত কলেজ শুধু সংস্কৃত শিক্ষারই আয়োজন করে না, এখানে সংস্কৃত শিক্ষা পাইবার দক্ষন যুবক-পণ্ডিতেরা মাতৃভাষার যথাযোগ্য অহুশীলন দার। ইহার উন্নতি করিতেও সক্ষম হন। সংস্কৃত শিক্ষার বিল্প্তি ঘটিলে দেশ-ভাষা সমূহের উন্নতি সাধন একরূপ অসন্তব হইয়া পড়িবে। সরকার অতঃপর এ প্রচেষ্টা হইতে বিরত হন। কলিকাতা পৌরসভার কার্যাদি সম্পর্কেও সভা যে বরাবর সচেতন তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। কলিকাতান্থ দেশীয় অধিবাসী অধ্যুসিত অঞ্চলের উন্নতি সম্পর্কে পৌরসভার ঔদাসীয় স্থবিদিত। এথানকার পথ, ঘাট, নর্দমা প্রভৃতির সংস্কার ও প্রসার -কল্পে শুরু ইউরোপীয়দের লইয়া একটি অহুসন্ধান সমিতি গঠনের প্রস্তাব হয়।

ভারতবর্ষীয় সভা এরপ একটি ব্যাপারে ভারতবাসীদের লওয়া যে অত্যাবশ্রুক তাহা প্রতিপাদন করিয়া প্রভাব গ্রহণ করেন। পরে এ প্রভাবার্ন্সারে কার্যন্ত হইয়াছিল, ভারতবর্ষীয় সভার সার্যক কাষকলাপে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের শিক্ষিত সাধারণ ইহার দিকে স্বভাবতই আরুই হইয়া পড়িলেন। বিভিন্ন স্থলে তাহারা সভার আমুকুল্যে শাখাসমিতি গঠন করেন। স্থানীয় গণ্যমাত্র ব্যক্তিরা মূল সভা অথবা শাখাসমিতির গদত্ত ইলেন। গভার কার্য সাধারণের মধ্যে প্রচারের নিমিত্ত সরকার হইতে প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্ত ইত্যাদি এবং সরকারের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্রাদি দেশীয় ভাষায় অন্তবাদ করাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রতাব স্মারকলিপি এবং আবেদনপত্রগুলি তাঁহারা থতে থতে পুস্তক আকারেও প্রকাশ করিতে থাকেন। সভার অত্যতম প্রধান সদত্ত হরিশুক্ত মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইহার মুখপত্র স্বরূপ এই সময়ে যে কার্য করিয়া আসিতেছিল তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৫৮ সনের প্রথম হইতেই স্বনামধত্য ক্রফ্রাস পাল ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি তথন মাত্র বিংশতিব্যীয় যুব্ব। তাঁহার কর্মকুশলতায় সভা পরবর্তী দশকে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং একটি বিশেষ শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিটানে পরিণত হয়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকরূপে তিনি পত্রিকাখানিকে ভারতবর্ষীয় সভার পুরাপুরি মুখপত্র করিয়া তোলেন। ইহা অবশ্র কিছু পরের কথা। যাহা হোক, ভারতবর্ষের সন্ধটকালে, ১৮৫৭—১৮৫৮ এই তুই বৎসরে বিবিধ কার্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষীয় সভা আত্মসচেতন, স্বনংহত একটি ভারতীয় মহাজাতির ভিত্তি রচনায় সবিশেষ তৎপর হইলেন।

- ১ কীটদষ্ট অংশ
- The Hindu Intelligencer'—April 13, 1857.
- ৩ প্রস্তাবটি এই —

That though this Society perfectly coincides with the ex-Governor General, Lord Ellenborough, as to the propriety of Government exercising no interference with the religion of the country, yet in justice to the present Governor General, deems it necessary to record that it has not failed to pay due attention to the acts of Lord Canning's administration, but there has been none of that nature which could be properly reckoned as an interference with our religion, or could give rise to rebellion; and the society cannot but record its humble approbation of the present Governor General's measures for the preservation of the peace of this realm under the peculiar circumstances in which it has been placed by the recent unforeseen and unfortunate mutinies.—The English man, 8, August 1857.

দিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার। শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়। স্থপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। মূল্য সাড়ে তের টাকা।

দ্বিজেন্দ্রকাব্য-সঞ্চয়ন। শ্রীদিলীপকুমার রায় -সংকলিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোগিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., কলিকাতা ৭। মূল্য আটি টাকা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবিতকালে খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর আর্যগাথা আঘাঢ়ে মন্দ্র কাব্যত্রয়ী রবীন্দ্রনাথ কর্তক প্রশংসিত হয়েছিল। নাট্যমঞ্চে তাঁর নাটকগুলির আদর অব্যাহত ছিল। 'হাসির গানে' তিনি অভিনবত্ব এনেছিলেন। স্বদেশপ্রেমে তাঁর অক্লান্ত নিষ্ঠা স্মরণযোগ্য। এসব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল অধুনা প্রায় বিশ্বত। কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত। এমন হবার কারণ যে কি তা ভেবে দেখবার যোগ্য। কেউ কেউ দিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তাহ্রাদের কারণ তাঁর রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাবের মধ্যে থোঁজেন। এইটি অমূলক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধিতা দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবনে একটি অপরিহার্য অধ্যায় হলেও কবি-নাট্যকার সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকের উৎসাহের অভাবের কারণ আরও কিছু আছে বলে মনে হয়। তিনি যে নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি আজ আর বিশেষ মঞ্চস্থ হয় না। শৌথিন নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক मार्य मार्य विष्कुलनाला नार्वे कि छाक भए । वना वाल्ना, विष्कुलनान य ध्रुर्ग नार्वे व्रह्मा করেছিলেন, আজকের দর্শক সেরকম নাটক চায় না। নাটকের আক্রতি ও প্রকৃতি এখন পরিবর্তিত। রোমার্টিক এবং ঐতিহাসিক নাটক বাংলাদেশে আর জনপ্রিয় নয়। একালের মামুষ রোমার্টিক ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছে এমন বলি না, কিন্তু একালের রোমাণ্টিক মানসের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শবাদের কোথায় যেন একটা ব্যবধান রচিত হয়েছে। উটু স্থরে বাঁধা জীবনের প্রতি মান্ত্রের আর তেমন শ্রদ্ধা নেই। রাজপুত অথবা যোগল সমাটরা বর্তমানে আমাদের আর তেমন করে উৎসাহিত করে না। দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তাহ্রাদের এও একটা কারণ! দিজেন্দ্রলাল যে-সমন্ত হাসির গান রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যেও সমসাময়িকতার ছাপ আছে। সমসাময়িক কালের উজান বেয়ে সেগুলি একালের তীরে বাসা বাঁধতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'হসন্তিকা'য় যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন দেগুলিও আজ চলতি নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তা অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই। তথাপি গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও রবীক্রনাথের সার্বভৌমত দ্বিজেক্রলালের কবিতাকে আড়াল করে ফেলেছে।

দিজেন্দ্রলালের প্রতি বাঙালি পাঠকের কিঞ্চিং উপেক্ষার কারণস্বরূপ যে ইন্ধিতগুলি করা হল সেগুলি সবই ঠিক কি না, এবং এই উপেক্ষা প্রদর্শন সংগত কি না তার আলোচনা করেছেন শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় 'দিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থে। বস্তুত, রথীন্দ্রনাথের গ্রন্থটি গবেষণাপুস্তুক হিসাবেই কেবল নয় সময়োপযোগী বলেও অভিনন্দিত হবে। দিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে যে সংশয় ও দিধার স্মষ্টি হয়েছিল তিনি তা পুঞ্জামপুঞ্জ আলোচনা করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে সে-সমস্ত দিধাসংশয়ের নিরস্ক করেছেন।

বেশ কিছুদিন আগে দেবকুমার রায়চৌধুরী বিজেন্দ্রলালের জীবনী রচনা করেছিলেন। তার পর নবরুষ্ণ ঘোষ বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধ একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন। বিজেন্দ্রলাল-পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'উদাসী বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই গ্রন্থগুলিতে বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রায় সবই আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও কবিজীবনী ও কিছু সাহিত্য-আলোচনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এর পরেও রথীন্দ্রনাথের গ্রন্থথানির প্রয়োজন ছিল। রথীনবাব পূর্বস্থরীদের পদান্ধ অন্ত্রসরণ করেছেন কিন্তু নিজেও গেই পথের সীমাকে বিস্তৃত্ত করেছেন। উপপথ শাখাপথ চিনিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাপক। তাঁর কথায় 'বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকীর্তির মূল্য নির্ণয় করতে গেলে এই যুগের বাংলা সাহিত্যের স্বরূপধর্ম ও অন্তঃপ্রকৃতির বিচার করা ছাড়া তা সম্ভবপর নয়। তাই বিজেন্দ্রন্দ্রাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গের বাংলাদেশের একটি কাল, বাংলাসাহিত্যের একটি যুগ ও বাঙালির রসক্রচির একটি অধ্যায়কেই আলোচনা করতে হয়েছে।' এই দেশকালের প্রেক্ষাপটটি রথীনবাব স্থার করে বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রসঙ্গ এই কয়টি: কবিজীবনী, দেশ-কাল, দ্বিজেন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, কাব্যকীতি ও কলাবিধি, প্রহুসন ও হাশ্তরস, নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার, দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নানা প্রসঙ্গ, দ্বিজেন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থরচনা, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব, দ্বিজেন্দ্রমানস: বৈচিত্রা ও ঐক্য।

এই বইতে কবিজীবনী অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এইটি অত্যন্ত সংগত হয়েছে। আজকাল একজাতীয় গবেষণাগ্রন্থে তথ্যনিষ্ঠার বাহুল্য যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি দেখা যায় পূর্বে আলোচিত বিষয়ের পুনরায় উত্থাপন। রথীনবাবু সে ক্ষেত্রে পাদটীকায় আকরগ্রন্থের উল্লেখ করে নিজের বক্তব্যকে যথাযথ সংক্ষিপ্ত করেছেন। পূর্বতী জীবনীকারেরা জীবনীই রচনা করেছেন, রথীনবাবু সে ক্ষেত্রে জীবনীগ্রন্থেল প্রণালোচনা করে ছিজেন্দ্রমানসের সারস্বত দিকটিকে প্রকাশ করেছেন। রথীনবাবু প্রথমেই রবীক্রনাথের 'কবিজীবনী' প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এই দিকটির প্রতি ইন্ধিত করেছেন।

বিভীয় প্রসঙ্গে রখীন্দ্রনাথ দেশ-কালের বিশৃত প্রেক্ষাপটিট আমাদের সামনে উল্যাটিত করেছেন। বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কালে এক দিকে স্বদেশচর্চার তীব্র উত্তেজনা ও প্রচণ্ড উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছিল, অপর দিকে কিছুসংখ্যক চিস্তানায়কদের চিন্তে ধর্মের গোঁড়ামি বাসা বেগেছিল। এক দিকে পাশ্চাত্যশিক্ষাকে অন্ধীকার অপর দিকে প্রাচাবিত্যার সনাতন কল্যাণবাধকে স্বীকৃতি এই তুইই শিক্ষিত বাঙালি মেনে নিয়েছিল। এই আলোড়ন-বিলোড়ন বিজেন্দ্রলাল লক্ষ করেছিলেন। এমনকি তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মের শাসনের নিষ্ঠ্র রূপটি দেখেছিলেন। বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মে সমাজ্যানসের এই আলোড়ন-বিলোড়ন প্রভাব ফেলেছিল। বিজেন্দ্রসংগীত এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলির পটভূমিকা রচনা করেছে এই দেশ-কাল।

তৃতীয় প্রসঙ্গে রথীনবাব্ আর্থগাথা, হাসির গান, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী এই কাব্যগ্রন্থুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন! প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতার এমন স্থচাক বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে হয় নি। গীতিকবিতার আদর্শ, হাসির গানের শ্রেণীবিভাগ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, বাংলা কবিতায় দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎসল্যরসের কবিতায় দিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব লেখকের আলোচ্য বিষয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার সমধ্যী না হলেও এইগুলির স্বাতন্ত্র্য কোথায় লেখক বিশ্লেষণের সাহায্যে

গ্রন্থপরিচয় ৩০৯

তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের ঐতিহাসিক বিবেকের সচেতনতা লক্ষ করবার মত। কেবল একটা জায়গায় পাঠকের একটু থেদ থেকে যায়। হাসির গানের প্রসঙ্গে রবীক্রনাথের মানসী কাব্যের ব্যঙ্গবিদ্রূপ কবিতাগুলির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা থাকলে প্রসঙ্গটি আরও গভীর হতে পারত। কাব্যরীতি ও কলাবিধি অধ্যায়ে লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দনির্মাণ পদ্ধতির অভিনবত্বের দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রকাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ওজোগুণ, অষ্ট্রপ ও পজ্ঝটিকা ছন্দের নিপুণ প্রয়োগ, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লঘু ও ছাল্কাচালের কবিতানির্মাণ, স্তবকসজ্জায় অভিনবত্ব ইত্যাদি রথীনবাবু আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনায় তাঁর ছন্দুস্পীর প্রসৃষ্ধ প্রাধান্ত পাওয়া স্বাভাবিক। নৃতন ছন্দের নির্মাতা হিসাবে মধুসুদন ও রবীক্রনাথের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়া উচিত। মধুস্থান আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা অক্ষরব্রত্তের অপরিমেয় সম্ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ আবিদার করেছিলেন এবং পূর্ণতা দিয়েছিলেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে, আর দ্বিজেন্দ্রলাল দেথিয়ে গেলেন স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি। তাঁর এই আশ্চর্য নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রথাগত সমালোচকদের মত বিশ্লেষণ করে যান নি। দীর্ঘকাল দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দনৈপুণ্য অবহেলিতই ছিল। অনেকেই একে বার্থতা বলেই মনে করেছেন। প্রথমে ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ( উদয়ন ১৩৪০ আখিন) ও পরে এদিলীপকুমার রায় (ছান্দিসিকী, ১৩৪৭) এবং মোহিতলাল (বাংলা কবিতার ছন্দ, ১৩৫২) দিজেন্দ্রলালের এই ছন্দের অভিনবত্ব দেখিয়ে দেন। মনে হল, আলোচ্য গ্রন্থকার এঁদের আলোচনাতেই পুরোপুরি নির্ভর করেছেন। প্রদক্ষত রথীনবাবু দ্বিজেক্সলালের ক্লাদিক্যাল বাক্রীতির বৈশিষ্ট্রাট দেখিয়ে मिख्यक्ति ।

প্রহসন ও হাস্তরস পর্বে রখীনবাবু পূর্ববর্তী কবিসাহিত্যিকদের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্তরসের মৌলিকতা কোথায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পরের নিবন্ধটিতে লেখক দিজেন্দ্রলালের নাট্যকর্মের বিস্তৃত রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এইটুকুই বলা যায় যে, লেখকের আলোচনাপদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক এবং স্ক্রেদর্শী। তিনি নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে নাটকগুলির বিচার করেছেন, ঐতিহাসিক নাটকগুলির বিচারে ইতিহাসবিচ্যুতি এবং ইতিহাসনিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রথীনবাবু নাটকবিচারে দিজেন্দ্রলালের ধারাবাহিক বিবর্তনটিকেও ইন্ধিতে আভাসে ধরবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী নিবন্ধটি পূর্ব নিবন্ধটিরই দ্বিতীয় অংশ। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দীনবন্ধুর এবং রবীন্দ্রনাথের নাট্যধর্মের পার্থক্য কোথায়, মিলই বা কতটুকু তা লেখক তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। নাটক আলোচনার উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'অন্তর্ম্ব করিত্রক্ষি, উজ্জ্বলবলিষ্ঠ সংলাপ রচনা, নাটকীয় সংস্থান ও চমৎকারিন্থের কৃষ্টি, নাটকীয় টেকনিকের অভিনব প্রয়োগ, শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার অন্থসরণ, নাটকে আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বাংলা রন্ধমঞ্চের মধ্যে এক উন্ধত রসের ধারা প্রবাহিত করেছিল— 'নাট্যশালাগুলি 'বেল্লিকবাজার' ধেকে 'আনন্দ্রবাজারে' পরিণত হয়েছিল।'

দ্বিজেন্দ্রসংগীতের বিশিষ্টতা সকলেই লক্ষ করেছেন। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রসংগীতের বিস্তৃত স্বালোচনা সকলকে মুগ্ধ করবে। লেখক উনবিংশ শতাব্দীর সংগীতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত পাশ্চাত্য সংগীতধারা বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে কি রকম প্রভাবশীল ছিল তার কথা বলেছেন। দ্বিজেন্দ্র-সংগীতে পাশ্চাত্য সংগীতরীতি কি রকম স্থফল ফলিয়েছিল সে কথাও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সংগীতের প্রতি দিজেন্দ্রলালের বাল্যকাল থেকেই টান ছিল। এবং তিনি নিষ্ঠা নিয়ে সংগীতচর্চাও করেছেন। বাংলার স্থরকারদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্টতাও ম্বরণীয়। স্থরকার দিজেন্দ্রলাল হাসির গানে কি রকম সিদ্ধি পেয়েছিলেন রথীনবাবু সে কথা সবিস্তারে বলেছেন। এমনকি স্বদেশসংগীতেও দিজেন্দ্রলালের বিশিষ্টতা সমালোচকদের স্থায় দৃষ্টি এড়ায় নি। দিজেন্দ্রনাটকে সংগীতের নিজস্ব মূল্য এবং নাটকীয় মূল্য নির্ধারণে রথীনবাবু আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আমরা নাটকে গান শুনতে অভ্যন্ত। অনেক সময়েই নাটকে এই সংগীতের বাহুল্যকে বাঙালির বিশিষ্ট মানসিকতার উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিম্ভ হয়েছি। রথীনবাবু তাঁর গ্রন্থে সে রকম প্রচলিত মতকে আমল না দিয়ে সংগীতগুলির নাটকীয় তাৎপর্যের উপরই জার দিয়েছেন বেশি।

দ্বিজেন্দ্রলালের গভারচনা বেশি নয়। বলা বাহুল্য, গভারীতিতে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কৃতিত্ব নেই। তাঁর প্রসাহিত্য, কালিদাস ও ভবভূতি সম্বন্ধে নিবন্ধ, 'চিস্তা ও কল্পনা'র প্রবন্ধাবলী রথীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের বস্তু।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্ম সমসাময়িককালে এবং পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কিরকম প্রভাব ফেলেছিল তা পাঠকের কৌতৃহলের বিষয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজকল ইসলাম ইত্যাদি কবিবৃন্দ কোনো-না-কোনো প্রকারে দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট ঋণী। কেউ শব্দচয়নে, কেউ ক্লাসিক্যাল রাতির অনুসরণে, কেউ ন্তবকনির্মাণপদ্ধতিতে, আবার কেউ ছন্দোনির্মাণে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কবিতায় যেমন, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদ, অপরেশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মের দ্বারা অল্পবিশ্বর প্রভাবিত। গ্রন্থকার এই প্রভাব-অনুসরণ-পর্বটি সংক্ষিপ্তভাবে উত্থাপন করেছেন।

বিজেন্দ্রলালের বৈচিত্র্য ও ঐক্য নিবন্ধটিতে রথীনবাবু বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মের সার্থকত। কোথায় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। লিরিসিজ্ম্ ও স্থাটায়ারের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছে মন্দ্র কাব্যগ্রন্থে। নাটকে বিজেন্দ্রলালের সিদ্ধি দেশপ্রেম পরহিত্রত আদর্শবাদ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রণের মধ্যে দিয়ে। এ ক্ষেত্রে বিজেন্দ্রলালের রচনায় ক্রটিবিচ্যুতির দিকটিও লেখক আলোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। শেষজীবনে যে বিজেন্দ্রলাল 'জনচিত্তরঞ্জন স্থলভ উত্তেজনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন' সে সম্বন্ধে লেখকের সন্দেহ নেই। ফলে বিজেন্দ্রলালের রচনায় ভাবাতিরেক-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রবিরোধিতা সে যুগে একটি বৃহৎ ঘটনা। একালের পাঠকও বিজেন্দ্রলালের বিরোধিতার স্বন্ধপটি সম্বন্ধে সচেতন। 'আনন্দবিদায়' নাটকের অভিনয়-ঘটনাটি সাহিত্যে যে আলোড়ন স্থিষ্ট করেছিল, বোধ করি তা আজও অনেকের মন থেকে যায় নি। এই গ্রন্থে রথীনবাবু সে প্রসঙ্গটির আয়পূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় দিক্তেন্দ্রলাল। সাধারণ লেখকের রচনায় এই বিষয়টি এমনভাবে উত্থাপিত হতে পারত যার ফল হত মারাত্মক। কিন্তু গ্রন্থকার প্রসঙ্গটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বিজেন্দ্রলালের অযথা দোষক্ষালন করবার চেন্টা করেন নি। তবে তিনি এ কথা বলেছেন, এ বিরোধ ব্যক্তিগত নয়— সাহিত্যগত। তৃটি মতবাদের

গ্রন্থপরিচয় ৩১১

বিরোধ। এ বিরোধ সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত। দ্বিজেন্দ্রলালের যথন কোনো থ্যাতি ছিল না তথন রবীন্দ্রনাথই তাঁকে সাহিত্যজগতে পরিচয় করে দেন। এতংসত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন এমন আশা করা যায় না। রথীনবাবু বিরোধের স্তর্পাত থেকে বিরোধের শেষ পর্যায়টি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এ বিরোধে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ উৎসাহ থাকলেও বিরোধের পরিণাম যে কেমন আকার লাভ করবে সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাথিবার যোগ্য তাহা এই যে, আমি অন্তর্বের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেথায় বা আচরণে কথনও তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেথায় বা আচরণে কথনও তাঁহার প্রতিভাবে রুদ্ধানবাবুর সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য 'রবীন্দ্রনাথের ললিত-মধুর কবিকীতির মোহ তাঁর [দ্বিজেন্দ্রলালের] ভাব-স্বাতন্ত্র্যকে আবিষ্ট করতে পারে নি— বন্ধসত্যের প্রতিবিধাস পুদ্ধি বিচারের অতন্দ্র শাসন তাঁকে কাব্যমূল্যের আর-একটি প্রত্যয়ে অচল-প্রতিষ্ঠ করেছিল। কোনো স্বায় বিল্রান্তি ঘটলেও তিনি মনের অন্যতা হারান নি। রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাই অপঠিত ও অনাদৃত।'

আলোচ্য গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্তসার সংকলন করা হল তা থেকে সহজেই বোঝা যাবে লেথকের আলোচনার পরিধি ব্যাপক। দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বতপ্রায় লেথক। বাঙালি পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে বিশ্বত হয়ে লাভবান হয় নি। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল-সমীক্ষা একালের পাঠকের সামনে নৃতন ইন্ধিত দেবে। পূর্বস্থীদের আলোচনায় বর্তমান কালের সাহিত্যধারার বিচার সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থটি সে কাজে সহায়তা করবে।

রথীনবাবুর দৃষ্টি স্বক্ত ও তীক্ষ। তিনি দিজেন্দ্রলালের অযথা স্তুতি করেন নি। দিজেন্দ্রমানসের উৎস নিরূপণ করে তিনি তাঁকে থথাযথ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এককালে আমরা আমাদের নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎসাহী ছিলাম। সে সময় নাটকগুলির গঠনপারিপাট্য সম্বন্ধে দর্শক অবহিত থাকত না। রথীনবাবু একালে গেযুগের নাট্য-আন্দোলনের চেউগুলি লক্ষ করেছেন। সকল চেউই যে মনোহর, এ কথা তিনি বলেন নি। তাঁর তীক্ষ্পৃষ্টিতে অনেক ফ্রটিবিচ্যুতির কথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। আবার এই-সমন্ত নাট্যকর্ম একালেও যে আমাদের রসবোধকে তুপ্ত করতে পারে সে কথা জানিয়েছেন। দিজেন্দ্রলালের কাব্য প্রহুসন গাতরচনা সম্বন্ধেও রথীনবাবু উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। স্বন্ধ্বৃষ্টি নিয়ে তিনি দিজেন্দ্রলালের রচনার মণিমুক্তা আহরণ করেছেন ও আমাদের উপহার দিয়েছেন। দিজেন্দ্রসংগীতের পারিভাষিক আলোচনা তিনি করেন নি, কিন্তু দিজেন্দ্রশংগীতের মৌলিকতা কোন্ কোন্ বস্তুর উপর নির্ভরশীল তা তিনি দেখিয়েছেন। লক্ষণীয় এই যে, এই গ্রন্থ পড়ার পরে ব্যক্তি-দিজেন্দ্রলালের একটি পরিছেন্ন চরিত্র পাঠকের সামনে উদ্ভাগিত হয়। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার পশ্চাতে যে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা ছিল, যে গ্রুব আদর্শের দারা তিনি চালিত হয়েছিলেন লেথক তার বিবরণ দিয়েছেন। রথীনবাবুর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। কেবল পরিশ্রমই নয় তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং রসবোধ একত্র হওয়াতে গ্রন্থটি স্ব্রপ্রার্থ আদৃত হবে।

বেশ কিছুকাল আগে বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষং থেকে দ্বিজেন্দ্রগ্রহাবলী বার হয়েছিল। সে গ্রন্থটির সম্পাদনাও স্বষ্ঠ ও স্থলর হয়েছিল। কিন্তু য তনুর জানি গ্রন্থাবলীখানি নিঃশেষিত হবার পরও পুনর্ম্ত্রণের সোভাগ্য লাভ করে নি। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমাদের আকাজ্জাকে মিটিয়েছেন কবিপুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায় 'দ্বিজেন্দ্রকাব্য-সঞ্চয়ন' গ্রন্থানি বার করে। এই বইখানির জন্ম সংকলক এবং প্রকাশক উভয়েই বাংলাদেশের ক্বজ্ঞতা পাবেন।

'সঞ্চয়ন' গ্রন্থখানিতে বিজেন্দ্রলালের সব কাব্যগুলির কবিতা কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। সবগুলিই ভালো কবিতা। নিঃসন্দেহে এ সংকলন বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার সার্থক রূপ প্রকাশ করতে সমর্থ হবে। দিলীপবাবু নাট্যকাব্যের অংশবিশেষ এ সংকলন গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। বিজেন্দ্রলালের নাটকে যে কাব্যধর্মের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এগুলি থেকে তা বোঝা যাবে। পরিশেষে Lyrics of Ind গ্রন্থ থেকে ছটি কবিতা চয়ন করে শ্রীদিলীপকুমার আমাদের জানিয়েছেন ভবিগতে তিনি বিজেন্দ্রলালের একটি গজসংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করবেন। আশা করি অচিরকালের মধ্যে সেই সংকলনটি প্রকাশিত হবে। বিজেন্দ্রলালের গানগুলিকে মোট পাঁচটি থণ্ডে ভাগ করা হয়েছে— পূজা, দেশ, প্রেম, প্রকৃতি ও বিবিধ। গানগুলির বিষয়ের দিক থেকে এই বিভাগ রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতানে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবিধ পর্যায়ে সংকলক বৈরাগ্য, সিন্ধু, অনামী, আবেশ, নান্তিক্য ও অপেরা সংগীত জাতীয় গান গ্রন্থ করেছেন।

সংকলনে যে কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলির পুনরালোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। রথীক্রবার্ তাঁর গ্রন্থে সে সব কবিতার আলোচনা করেছেন। দিলীপকুমার স্বয়ং কবি। স্বতরাং তাঁর বিচারের উপর আস্থা স্থাপন করতে কুঠা নেই। 'হাসির গান' পণায়ে তানসান-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ, নন্দলাল ইত্যাদি কবিতা যে এখনও চমক স্থাষ্ট করতে পারে, আমাদের স্থপ্তিকে নাড়িয়ে দিতে পারে এ কথা বলাই বাহুল্য। আষাঢ়ের 'কর্ণবিমর্দন-কাহিনী'র কথা কার না পড়ে। মন্দ্র কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থিজেন্দ্রকাব্যপ্রতিভার সঙ্গে রবীক্রনাথের পার্থক্যটি সহজে উপলব্ধ হয়ে আগে। আলেগ্য কাব্যগ্রন্থে ছন্দের যে বিচিত্র রূপনির্মাণ-কলা কবিকে আকৃষ্ট করেছিল সংকলক সেরকম কবিতা গ্রন্থে স্থান দিয়ে পাঠকদের ধহাবাদের পাত্র হয়েছেন।

গ্রন্থটির একটি অভিনববের দিক হল সংকলক বাংলার কয়েকজন লেখক-স্থরকার-কবিকে আহ্বান করেছেন দিজেন্দ্রপ্রতিভা সদদে কিছু আলোচনা করতে। শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টি দিয়ে দিজেন্দ্রলালের সাহিত্য কাব্য ও সংগীতের আলোচনা করেছেন। 'প্রাক্কখন' প্রবন্ধটিতে কালিদাসবাব্ দিজেন্দ্রকাব্য ও সংগীত নিমে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, দিজেন্দ্রলালের কাব্যের সঙ্গে তিনি যে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তা তাঁর পক্ষেই সন্তব। নিজে কবি বলে তিনি দিজেন্দ্রলালের কবিতার রীতিবৈচিত্র্য নিম্নেও কিঞ্জিং আলোচনা করেছেন। দিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক সংগীতগুলিতে মাঝে মাঝে কয়েকটি ছত্র কিংবা কিছু শব্দ হঠাং বেমানান বলে মনে হতে পারে। কালিদাসবাব্ সেসব শব্দ কিংবা ছত্র যে সক্ষতভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে সেকথা নিপুণভাবে বলেছেন।

রথীন্দ্রবাবু দ্বিজেন্দ্রনাট্য-আলোচনায় উৎসাহবোধ করেও শেষ পর্যন্ত বলেছেন দ্বিজেন্দ্রলালের সিদ্ধি কাব্যে ও গানে। সংকলক দিলীপকুমার রায়ও একই কথা বলেছেন। আমরা অনেকেই স্থরকার রূপে গ্রন্থপরিচয় ৩১৩

দ্বিজেন্দ্রশালের সঙ্গে পরিচিত নই। এ সংকলনে জ্ঞানপ্রকাশবাবু ও রাজ্যেশ্ব বাবু শে দায়িত্ব অদীকার করে তাঁর বিভিন্ন গানের রাগরাগিণীর উল্লেখ সহ আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত পা•চাত্য সংগীতের কোনো বিশেষ দিকটি ঘিজেন্দ্রলালে এসে মিশেছে সে কথাও পাচ্ছি। দিলীপবার্ বিজেন্দ্রলালের ছন্দপ্রতিভা সহদ্ধে মোটাম্টি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের তুলনা নেই। কিন্তু দিজেন্দ্রলালও যে বাংলা ছন্দে অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিনবত্ব এনেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কৌতৃহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম দ্বিজেন্দ্রলালকে কোনো ছটি ইংরেজি গ্রন্থ বিশেষভাবে মুগ্ধ এবং প্রভাবিত করেছিল। রিচার্ড হারিস বারহাম-এর 'ইনগোল্ড্স্বি লেজেণ্ড' এবং টমাস ক্রফটন ক্রকারের 'পপুলার সংস অফ আয়র্গগু'। দ্বিজেন্দ্রলাল যে গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতার পদান্ধ অম্পুসরণ করেছিলেন বিশেষ করে মিলবিক্যাসের ক্ষেত্রে সে কথা আমাদের জানা ছিল না। কালিদাসবাবু এবং দিলীপবাবু উভয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের মিলবিক্তাসের চমৎকারিত্বের দিকটি প্রচুর পরিপ্রম করে তুলে ধরেছেন। যেমন, ভাংলো/বাংলো; মণিমঞ্বান/হবে পঞ্বান, গুনগুনিয়া/হত ছনিয়া, মজার জিনিস/চির্দিন ! ইশ !, বার্বেলায়/তার ঠেলায়, হুখে থাকত/ভারি শাক্ত, প্রাণান্ত/জানত। এই প্রসঙ্গে মিলবিয়াসে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আরও তুজন কবির কথা স্বতই মনে আসে— একজন প্রমথ চৌধুরী, দ্বিতীয়জন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। দিলীপকুমার বলতে চেয়েছেন আর্থগাথার উৎসূর্গ কবিতাটির ছন্দে বলাকার ছন্দের পূর্বাভাষ স্থচিত হয়েছিল। দ্বিমাত্রিক সংস্কৃত গুরু স্বরের প্রয়োগে দ্বিজেন্দ্রলালের সাংগীতিক মনই আরুষ্ট হয়েছিল বেশি। যাগাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ আছে আর্থগাথার একটি গানে— গুরু স্বরকে দীর্ঘায়িত করে প্রয়োগ করার মধ্যে যে ত্রংসাহস আছে। যদি কোনো কবির লেখায় তার সার্থক প্রয়োগ পাই তবে উল্লসিত হই। বিজেল্রলালের ত্বংসাহসিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। দিজেন্দ্রলালের ত্রিম্বর ম্বররুত্তের নমুনা হিসাবে দিলীপবাব 'খ্রীর উমেদার' কবিতাটির কিছু অংশ ছন্দোলিপি করে দিয়েছেন। ছিজে<u>स</u>লালের প্রয়োগ মৌলিক। রথীনবাবু এবং দিলীপবাবু উভয়েই দিজেন্দ্রলালের অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বৈচিত্র্য দেখেছেন। এই বৈচিত্র্য এসেছে অক্ষরবৃত্তের স্বরবৃত্তের প্রতিরূপে। পরিশেষে দিলীপকুমার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে খিজেন্দ্রলালের গানে ছন্দের সাহায্যে কিভাবে ছবি ও গানের অপরূপ সমাবেশ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদটির জন্ম সংকলকের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। দিলীপবারু প্রসন্ধৃটি উত্থাপন না করলে গানটির মাধুর্য অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত থেকে যেত।

গ্রীবিজিতকুমার দত্ত

বৈদিকী। এীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। বাণীতীর্থ, কলিকাতা। মূল্য ছুই টাকা।

ঋথেদসংহিত। ভারতীয় আর্থগণের প্রাচীনতম সাহিত্যস্থাইর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এবং সর্বাধিক সম্মানিত ধর্মগ্রন্থরপে পরিগণিত। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বৈদিক মন্ত্রসমূহকে হয় অপৌক্ষয়ে অথবা ঈশ্বরপ্রণীত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। মহপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ বেদকে 'সর্বজ্ঞানময়' এবং স্ববিধ ধর্মের আকর রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 'বেদাদ্ ধর্মো হি নির্বভৌ' 'সর্বজ্ঞানময়ে। হি সং'— ইত্যাদি মহ্বেচন তাহার সাক্ষ্য। বেদের প্রতি এই শ্রন্ধা ভারতীয় বেদপন্থী আর্থগণের চিত্তে জন্মগত সংস্কাররূপে দৃঢ়মূলভাবে

রোপিত। ইহার এক স্থফল হইয়াছে এই যে বৈদিক সংহিতা, আহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ যথাসম্ভব অবিক্বতভাবে রক্ষা করিবার জ্ম্মভাবতারও পূর্ববর্তী (?) বৈদিক সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অম্প্যানিদর্শনরাজি এখনও পর্যক্ত অবিক্বতভাবে অমুশীলন করিবার স্থোগ লাভ করিয়া ধ্যু হইয়াছি।

বৈদিক যুগে 'ঋষি' ও 'কবি' এই তুইটি শব্দই ছিল সমানার্থক। 'ঋষি' শব্দের অর্থ 'দ্রন্তা'। যাঁছারা অলৌকিক শক্তিবলে অতীন্দ্রিয় ও শাশত, অতীত অনাগত ও বর্তমান, সন্নিক্ষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট সর্বজাতীয় অর্থ প্রতাক্ষরণে দর্শন করিতে সমর্থ, তাঁহারাই 'ঋষি', তাঁহারাই 'কবি'। 'অপশ্রমস্থ মহতে। মহিত্ম / অমন্তান্থ মন্ত্যান্থ বিক্ষু'। এই অলৌকিক দর্শনশক্তি বৈদিক ঋষিকবিগণ লাভ করিতেন অগ্নি, ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি দেবতাগণের প্রসাদে। সোমদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে— 'ঋষিমনা য ঋষিক্রং স্বর্ধাঃ / সহস্রনীথঃ পদবীঃ ক্বীনাম',; আবার, 'ঋষিবিপ্রো বিচক্ষণস্থা ক্বিরভবে। দেববীতমঃ'— ইত্যাদি। স্থতরাং বৈদিক মন্ত্রন্ত্রন্থ প্রধিগণ দেবতার প্রসাদে সেই অলোকিক দৈবী শক্তির অধিকারী হইতেন। অতএব, মন্তরচনা সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন কর্তৃত্ববোধ না থাকিবারই কথা। কিন্তু ঋথেদীয় মন্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ঋষিগণ তাঁহাদের অলৌকিক দর্শনক্ষমতা সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন, অন্তরপভাবে সচেতন ছিলেন মন্ত্রের সোষ্ঠব সম্পাদন বিষয়ে; ছলোনির্বাচন, শব্দচয়ন, অলংকার-প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের সাবধানতা কিছুমাত্র ন্যান ছিল বলিয়া তো মনে হয় না। বহু ঋকমন্ত্রে মন্ত্রকৃৎ ঋষি তক্ষার সহিত উপমিত হইয়াছেন। স্থানপুণ রথকার যেমন যথাযথভাবে তক্ষণকরতঃ র্থটিকে সৌষ্ঠ্যমন্তিত করিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ মন্ত্রকৃৎ ঋষি আপন মনীযার সাহায্যে মন্ত্রবর্ণটিকে আরাধ্য দেবতার হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার জন্ম সতত যত্নশীল— 'এতং তে ন্যোমং তুবিজাত বিপ্রো/ রথং ন ধীরাঃ স্বপা অতক্ষম /', 'ইন্দ্র ত্রন্ধ ক্রিয়মাণং জুষস্ব / যা তে শবিষ্ঠ নব্যা অকর্ম / বল্লেব ভদ্র। স্কৃতা বস্ত্যু: / রথং ন ধীরা: স্বপা অতক্ষম্'— ইত্যাদি। অতএব বৈদিক ঋষিকবিগণ শুধু অলৌকিক দৈবী শক্তিসম্পন্নই ছিলেন না, তাঁহারা আত্মসচেতন স্থনিপুণ ভাষাশিল্পীও ছিলেন। এই দিক দিয়া প্রাচীন ঋষিকবিগণের সহিত পরবতী লৌকিক কবিগণের এক ঘনিষ্ঠ সাজাত্য বর্তমান। অতএব বৈদিক মন্ত্রগুলিকে যেমন অতীন্দ্রিয় শাশ্বত ধর্মের আকরম্বরূপে আলোচনা করিতে পারা যায়. সেইরূপ স্থনিপুণ শিল্পকর্মরূপেও ঐগুলির অনুশীলন করা অসম্ভব বা অযথার্থ নহে। কিন্তু ফুথের বিষয়, যদিও পাশ্চান্ত্য দেশে বৈদিক স্কুসমূহের কাব্যসৌন্দর্য নানাদিক দিয়া উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করিবার বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে বটে, তথাপি বেদের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে ঋগ্নেদকে স্বতম্ব শিল্পসৌন্দর্য-মণ্ডিত কবিকর্মরূপে আলোচনা করার কোনো সার্থক উত্তম এযাবং অতি স্বল্পই আমাদের গোচরে আসিয়াছে। রমেশচক্র দত্ত মহাশয় সায়ণভায় অবলম্বন করতঃ উইল্সন প্রমুথ পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতগণ কর্তক প্রকাশিত ইংরেজি ভাষাস্তরের সহিত মিলাইয়া সমগ্র ঋথেদের একটি বঙ্গান্থবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু বৈদিক গবেষণার ধারা বর্তমান যুগে তদানীস্তন অন্নস্তত পদ্ধতি হইতে বহুলাংশে অগ্রসর হইশ্বাছে। ইতিমধ্যে পাশ্চান্ত্য দেশসমূহে— বিশেষতঃ ফ্রান্স ও জার্মানিতে, নবীন পদ্ধতি অবলম্বনে এবং আধনিক গ্রেষণার উপর ভিত্তি করিয়া একাধিক পাণ্ডিতাপূর্ণ ব্যাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে তুঃখের বিষয় সমগ্র ঋথেদের দ্বিতীয় কোনো বঙ্গান্থবাদ আর আমরা দেখিলাম না।

গ্রন্থপরিচয় ৩১৫

কেবলমাত্র বন্ধান্থবাদের সাহায্যে ঋথেদীয় স্তক্তসমূহের কাব্যসৌন্দর্য ও শিল্পস্থমনা, ঋষিকবিগণের গভীর ভাবাবেগ—ইহাদের কোনোটিরই যথায়থ উপলব্ধি সম্ভবপর নহে। ঋষিগণের কবিত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে বৈদিক স্থক্তসমূহের কাব্যান্থবাদের মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব। কিন্তু সেই কাব্যান্থবাদ এক দিকে যেমন মূলান্ত্র্গ এবং নির্ভর্যোগ্য হওয়া প্রয়োজন, সেইরূপ অন্ত্রাদকের কবিত্বের সহিত সোষ্ঠববোধের সমন্বয় তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হওয়া চাই। এই প্রসঙ্গে একজন স্থবিখ্যাত ফরাসী মনীধীর উক্তি মনে পড়িবে—'Les traductions sont comme les femmes; lorsqu'elles sont belles elles ne sont pas fidèles et lorsqu'elles sont fidèles elles ne sont pas belles.' ঋগেদের অধিকাংশ হক্তই দেবস্তুতি; তথাপি লৌকিক জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছ আচার-অন্তর্গান, সমসাময়িক রাজ্যারন্দের স্তুতি, নৈস্গিক দুখাবলীর বর্ণনা, যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণও ঋষিগণের প্রক্ষার বহিভূতি ছিল না। নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন— "উচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈশ্ব যীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবস্তি।" স্থতরাং ঋগ্নেদের এক দিকে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতি ও হিরণাগর্ভস্ক্ত, দেবীস্ক্ত, স্প্রিস্ক্ত প্রভৃতি ভাবগদ্ধীর মন্ত্রবর্ণগুলি রহিয়াছে, অমুরূপভাবে আর-এক দিকে আছে অক্ষত্ত্ত, ঝঞ্চাস্থ্তত্ত, অরণ্যানীস্থত্ত, রাজা স্থদাদের যুদ্ধ, নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ, পুরুরবা ও উর্বশীর সংবাদস্থক ইত্যাদি। অবশ্য বেদকে গাঁহার। নিত্য ও অপৌক্ষেয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই শেষোক্ত শ্রেণীর মন্ত্রবর্ণকে লৌকিক দষ্টিতে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আচার্য যাস্ত তাহার নিকক্তভায়ে সেইজন্ম বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন— অধিযক্ত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, নৈকক ইত্যাদি। কিন্তু তিনি সঙ্গে স্কৃতিহাসিক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যান-পদ্ধতিরও উল্লেখ করিতে ভূলেন নাই। বেদের এই 'ঐতিহাসিক ব্যাখ্যান'-ই,— ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয় 'historical interpretation of the Vedas'— আধুনিক পণ্ডিতগণের অভিমত। ইহার দ্বারা বেদকে আমরা ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর সভ্যতার বিবর্তনের একটি বিশিষ্ট এবং প্রাচীনতম স্তরের বাষ্ম্ম সাক্ষ্যরূপে দেখিতে শিথিয়াছি। বেদকে শুদ্ধমাত্র ধর্মগ্রন্থরূপে দেখিতে অভ্যন্ত বলিয়া, আমরা ইহার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। কিন্তু ভূলিলে চলিবে না যে, বৈদিক শাহিত্যের মধ্যেই পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের বহু উৎকৃত্ত কাব্য-নাটকাদির বীজ নিহিত। ঋগ্বেদের অন্তর্গত পুরুরবা ও উর্বশীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাকবি কালিদাদের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটক ইছার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এমনকি স্বয়ং ব্যাসদেব 'মহাভারত' সম্বন্ধে এমন কথা বলিতেও কুন্তিত হন নাই ষে—"দশভ্য ঋক্সহস্রেভ্যো নির্মথ্যায়তমুদ্ধতম্"। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমূথ কয়েকজন পূর্বপ্ররি ঋগ্নেদীয় মন্ত্ররাজির কিছু কিছু বঙ্গান্ধবাদ ক্যাব্যাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিতান্তই স্বল্প। তাহার দারা ঋথেদের অনন্ত বৈচিত্র্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। কবি শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বৈদিকী' নামক কাব্যগ্রন্থে ঋগেদের অন্তর্গত অল্লাধিক ত্রিশটি নাতিদীর্ঘ স্থক্ত বা স্থকাংশের একটি শোভন অমুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলাসাহিত্যের একটি শাখাকে সমৃদ্ধ করিলেন। স্কুগুলির নির্বাচন বেশ স্থানিপুণ হইয়াছে; ইহার দ্বারা বৈদিক মন্ত্রক্ত্র কবিগণের কল্পনার বিচিত্র লীলার কিছুটা আভাস আমরা পাই। অমুবাদ যে বেশ সাবলীল হইয়াছে তাহা অকুঠচিত্তেই বলিতে পারা যায়। মস্ত্রের গাম্ভীর্যন্ত যাহাতে সংরক্ষিত হয় সেজগুন্ত অমুবাদক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অমুবাদকের

আর-একটি বিশেষ ক্বতির এইযে, প্রতিটি অম্বাদই আধুনিক পাঠকের সাহিত্যক্ষচির অম্বাদী হইয়াছে, কোথাও অম্বাদত্তপী আধুনিক বাংলাকবিতার পাঠকসমাজের ক্ষচির পরিপন্থী হয় নাই। ইংতেই অম্বাদের সার্থকতা। বিশেষতঃ 'বরুণ-স্কু' 'অরণ্যানী-স্কু' প্রভৃতি কয়েকটি স্কুক্তের অম্বাদে ওজোগুণসম্পন্ন গঞ্জীর গজান্ধনের স্থানিপুণ প্রয়োগ অম্বাদকের স্থান শিল্পবোধের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। গ্রন্থের অস্তে সন্নিবিষ্ট 'বৈদিকী' নামক স্বতম্ব কবিতাটিতে বৈদিক মন্ত্রকং ঋষিগণের উদ্দেশে অম্বাদকের গভীর মমতাপূর্ণ কাব্যোচ্ছ্যাসের ভিতরে সমগ্র অম্বাদের অন্তর্নিহিত যোগস্থাটি বিশ্বত রহিয়াছে। উক্ত কবিতার অন্তিম কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধার করিয়া আমরা আমাদের বর্তমান সমালোচনার উপসংহার করিতে চাই—

আজও প্রতিদিন তেমনি প্রভাতে নবীন স্থা উঠে,
তেমনি হাসিয়া তরুণী উষার আঁচল ধরিতে ছুটে।
আজিও অরণি-মন্থনে বনে অনল উঠিছে জ্বলি,
আজিও মরুং বক্স হানিয়া চলিছে আকাশ দলি,
আজিও নবীন-নীরদ-পুঞ্জে ছেয়ে যায় নীলাকাশ,
আজিও দেবতা বর্ষণ ঢালি মিটায় ধরার আশ।
কত স্থলর, কত মনোহর! তব্ যেন মনে হয়
প্রাণের পাত্র ভরে না'ক সব— থানিক শৃত্যময়!
সেদিন প্রভাতে স্থা চাহিয়া গেয়েছিল যেই প্রাণ
তাহার থানিক হারায়ে ফেলেছি, নাহি আর সন্ধান!
আজিকার এই উদয়-আকাশ-পানে চাহি মনে হয়
হে ঋষি কুৎস! তোমার স্থা সে যেন আমার নয়!

পরিশেষে আমরা শ্রীঅরীক্রজিং মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধ্যুবাদ জানাই, এবং আশা করি তিনি শংখদের অস্তায় স্ক্রেরাজির অমুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙালি পাঠকস্মাজকে পরিতৃপ্ত করিতে স্মর্থ হুইবেন।

শ্রীবিফুপদ ভট্টাচার্য

### সং গোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯, পৃ ১৪৫, শেষ ছত্র। ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্থলে পোপ হবে। পোপের উন্ধিট হচ্ছে—

Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is Man.

-Essay on Man, Epistle ü,

পিণাকেতে লাগে টক্ষার—
বস্তম্বরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শক্ষার ॥
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণি স্প্টের বাঁধ চূর্ণি,
বজ্ঞভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডক্ষার ॥
স্বর্গ উঠিছে কন্দি, স্থরপরিষদ বন্দি—
তিমিরগহন হঃসহ রাতে উঠে শৃষ্খলঝক্ষার ।
দানবদন্ত তর্জি ক্ষদ্র উঠিল গর্জি—
লওভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহহার ॥

ঈষং মধা লয়ে গেয়

কথা ও স্থর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি: শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

|    |                       |             |                    |   |                 |                 | अपर               | 44) | गद्य प्राप्त          |           |                   |   |                    |                    |                    |   |
|----|-----------------------|-------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| II | <sup>জ</sup> মা<br>পি | জ্জমা<br>ণা | রা<br>কে           | ı | রা<br>তে        | <b>সা</b><br>লা | সা<br>গে          |     | রা<br>ট               | -পা<br>ঙ্ | মা<br>কা          | ł | -জা<br>•           | -1                 | -1<br>ব্           | Ι |
| Ι  | <sup>জ</sup> মা<br>ব  | মা<br>স্থ   | <del>।</del><br>न् | 1 | র <b>া</b><br>ধ | সা<br>বা        | -1<br>র্          |     | র <b>া</b><br>প       | -1<br>ન્  | জ্ঞা<br>জ         | 1 | র <b>া</b><br>র    | <sup>স</sup> ন্    | -1                 | I |
| I  | সা<br>লে              | -1<br>°     | -1                 | 1 | -1<br>•         | -1              | -1                | I   | ৰ্শজ্ঞ <b>ী</b><br>ক॰ | -1<br>ম্  | জু<br>প           | I | र्छ् <u>।</u><br>न | জ্ৰ <b>ি</b><br>জা | জ্জ <b>ি</b><br>গে | Ι |
| Ι  | জ্ঞৰ্মা<br>শ॰         | -1<br>©     | র্গা<br>কা         | I | - <b>স</b> 1    | -1              | -1                | I   | -211                  | -পা<br>°  | -र्भा<br>°        | i | -না<br>°           | -র্সা<br>•         | -র্না<br>•         | Ι |
| I  | -না<br>•              | -र्म।<br>°  | -1                 | 1 | -মা<br>•        | -জ্ঞা<br>•      | -1<br>র্          |     | I                     |           |                   |   |                    |                    |                    |   |
| II | মা<br>আ               | পা<br>কা    | ণপা<br>শে॰         | ı | ণপা<br>তে॰      | না<br>ঘো        | না<br>রে          | Ι   | না<br>ঘূ              | -1<br>ব্  | ৰ্সা<br>ণি        | 1 | -1                 | -1                 | -1                 | Ι |
| Ι  | মা<br>স্থ             | -1<br>ষ্    | পা<br>টি           | 1 | <b>পা</b><br>র  | ণপা<br>বাঁ•     | मा<br>४           | Ι   | না<br>ছ               | -1<br>ব্  | <b>र्भा</b><br>वि | ı | -1                 | -1                 | -1<br>•            | Ι |
| Ι  | মা<br>ব<br>১১         | -পা<br>জ্   | পা<br>জ্ৰ          | 1 | পা<br>ভী        | পা<br>ষ         | পমা<br>৭ <b>॰</b> | Ι   | পা<br>গ               | -ণা<br>ব্ | <b>ণধা</b><br>জ॰  | 1 | ণধা<br>ন•          | धना<br>त्र॰        | পা<br>ব            | Ι |

| I 4 | জ্ঞ।<br>প্র | জ্ৰ <b>া</b><br>ল | জ্ঞ <b>ি</b><br>যে | ł | ভন্ত <b>ি</b><br>র | জ্ঞ <b>ি</b><br>জ | জ্ঞা<br>য  | Ι  | র্বজ্ঞୀ<br>ড॰              | -ৰ্যা<br>ঙ্ | র্বা<br>কা        | ı | -1                | -र्भ।<br>°            | -1<br>•    | Ι |
|-----|-------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|------------|----|----------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Ι   | -মা<br>°    | -পা<br>°          | -ৰ্মা<br>°         | ł | -मा<br>°           | - <b>স্</b> ৰ্    | -র্রা<br>• | Ι  | -না<br>°                   | -र्मा<br>°  | -1                | 1 | -মা<br>°          | - <u>জ</u>            | -1 I<br>ব্ | Ι |
| II  | মা          | -1                | পা                 | ı | পা                 | পা                | পা         | I  | পা                         | -মা         | মা                | 1 | -91<br>/          | -1                    | -1         | I |
|     | **          | র্                | গ                  |   | উ                  | ঠি                | ছে         |    | ক্ৰ                        | ન્          | मि                |   | 0                 | o                     | ۰          |   |
| 1   | ধা<br>স্থ   | ণা<br>র           | ধা<br>প            | 1 | ণা<br>রি           | ধা<br>য           | পা<br>দ    | 1  | <b>প</b> ধা<br>ব॰          | -মা<br>ন্   | બા<br>તો          | l | -1<br>°           | -1                    | -1         | Ι |
| 1   | মা<br>তি    | <b>পা</b> ূ<br>মি | পমা<br>র॰          | 1 | মণা<br>গ॰          | ণা<br>হ           | ণা<br>ন    | I  | ধা<br>হঃ                   | -1          | ণা<br>স           | ١ | ধা<br>হ           | পা<br>রা              | -মা<br>°   | Ι |
| I   | পা          | -1                | -মা                | ł | -331               | -1                | -1         | I  | জ্ঞা                       | জ্ঞা        | জ্ঞমা             | 1 | -1                | রা                    | সা         | 1 |
|     | তে          | ٥                 | ·                  | _ |                    | 0                 | ۰          |    | উ                          | රු          | <b>*</b> j°       |   | Ŕ                 | খ                     | ল          |   |
| I   | রা<br>বা    | -1<br>&           | <b>সা</b><br>কা    | 1 | -1                 | -1                | -1<br>র্   | 1  | মা<br>দা                   | পা<br>ন     | পা<br>ব           | I | পণা<br>দ॰         | -পা<br>ম্             | ন<br>ভ     | I |
| 1   | ন           | -1<br>র্          | ৰ্সা<br>জি         | 1 | -1                 | -1                | -1         | Ι  | মা<br>ক                    | -1          | <b>পা</b><br>উ    | ı | পা<br>উ           | ণপা<br>ঠি॰            | না<br>গ    | Ι |
| Ι   | ন <br>গ     | -1<br>র্          | ৰ্সা<br>জি         | ł | -1                 | -1                | -1         | I  | र्म <b>ा</b><br><i>न</i> ॰ | در<br>-۱    | ণা<br>ড           | ł | ণা<br>ভ           | 7 97                  | ণা<br>ড    | 1 |
| I   | ধা<br>লু    | ণা<br>টি          | ণা<br>ল            | 1 | <b>୩</b><br>ଖୁ     | ধা<br><b>ল</b> া  | -পা<br>য্  | I  | পজী<br>অ॰                  | -1<br>ভ્    | জ্ঞ <b>ি</b><br>ভ | ı | জ <b>ৰ্</b><br>ভে | र्ख् <u>र</u> ी<br>मी | জুৰ<br>অ   | Ι |
| I   | জৰ্মা<br>হ  | -1<br>&           | র্বা<br>কা         | 1 | -1                 | -र्म।<br>•        | -1         | I  | -মা<br>°                   | -পা<br>•    | -र्गा<br>°        | ŧ | -না<br>°          | -र्मा<br>•            | -র্রা<br>• | 1 |
| I   | - <b>न</b>  |                   |                    | 1 | -মা                | -931<br>•         | -1<br>ব্   | 11 | n                          |             |                   |   |                   |                       |            |   |

## मण्णानत्कत्र निर्वनन

আমরা অনেক সময়ে আক্ষেপ করে থাকি বে, আমরা আমাদের দেশের অনেক রুতী সস্তানের কথা ভূলে গিয়েছি; একদা থাঁদের আমরা নিত্য শ্বরণ করেছি তাঁদের কথা আমরা নাকি মনে রাখি নি। নিজেদের বিরুদ্ধেই আমাদের এ অভিযোগ; তব্ও মনে হয় আমরা বৃঝি অকারণেই নিজেদের উপর এই দোষ আরোপ করছি।

প্রত্যন্থ নামে দির না করলেই সম্ভবত বিশ্বত হওয়। হয় না। চণ্ডীদাস বিভাপতি ভবভূতি কালিদাস ইত্যাদি নাম আমরা রোজ উচ্চারণ করি নে; শেলী কীটস মিন্টন ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিমে রোজ সময় কাটাই নে; স্বতরাং তাঁদের আমরা মনে রাথি নি, এমন বুঝি নয়।

আমাদের জীবনে মাঝে মাঝে আসে উৎসব এবং উপলক্ষ। সেই স্থযোগে, নতুন ক'রে পাব ব'লে নৃতন ভাবে আমরা কারও কারও সম্বন্ধে নৃতন করে আলোচনা হয়তে। করি। এর থেকে এমন কথা যেন মনে না হয় যে, এতদিন যার কথা আমরা ভূলে ছিলাম আজ তার কথা হঠাৎ মনে পড়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ বছরে তাঁর জন্মশতবার্ষিক-উংসব পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে আমরা তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করে তাঁর উদ্দেশে শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-ত্ইয়ের ছোট ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। একই যুগে একই কালে ত্ই জনে পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করেছেন। পাশাপাশি থাকলে কথনো কথনো সংঘর্ষ ঘটে— কথনো মনের, কথনো-বা মতের। সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে এঁদের ত্জনের মধ্যে মতান্তর যে ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাদে সেটা একটা ঘটনা অবগ্রুই; এবং দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার ভাষা সময় সময় হয়তো সৌজত্যের সীমা ছাড়িয়েও গেছে। কিন্তু সেটাকে বড় করে দেখার আবগ্রুকতা নেই। মৃত্যুতে সেসব ধুয়ে ম্ছে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'চিত্রাঙ্গলা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথা বলেছেন বটে, কিন্তু প্রায় সেই সময়েই (বাণী।২০১৭ আখিন-কার্তিক) রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' সম্বন্ধে উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছেন, বলেছেন, "এ উপত্যাস বাংলা সাহিত্যের গৌরব।" তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য ছিল মতের ও পথের; কিন্তু তার কথা আজকের দিনে ভাবব না। উভয়ের মধ্যে যেটুকু অন্তরঙ্গতা ছিল, আজকের দিনে— বিশেষ করে বর্তমান, শতরার্ষিক-উৎসব উদ্যাপনের সময়ে— আমরা সে কথাই শ্বরণ করব। অন্তরঙ্গতার নিদর্শন রূপে এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের একটি সনেট— একটি নিমন্ত্রণালিপি— দ্বিজেন্দ্রন্থ ফরে মৃদ্রিত হল।

## স্বী ক্ল ডি

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' প্রবন্ধ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাঙ্লিপি থেকে মৃদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ছিজেন্দ্রলালের 'সনেট'-পাঙ্লিপি রবীক্রসদন-সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীশোভনলাল গল্পোপাধ্যায়। শ্রীনন্দলাল বস্থর 'শীতের পদ্মা' চিত্রের ব্লক শাস্তিনিকেতন আশ্রমিক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-চিত্রশালা থেকে পরিষদের সৌজতো প্রাপ্ত।

সংঘের সৌজতো প্রাপ্ত।

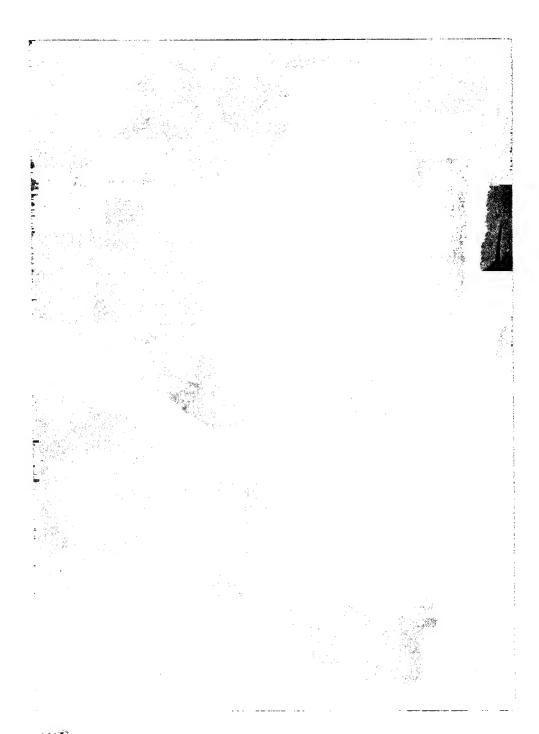

# বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ · ১৮৮৫ শক

চিঠিপত্র রমা করকে লিখিত

P. & O. S. N. Co.

S. S.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াস্থ

হুটু, বিদেশে আসবার মুথে নারীবিভাগ সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনেকখানি ত্শ্চিস্তা বহন করে এনেছিলেম। এটা আভাসে বোঝা গিয়েছিল যে নারীভবন সমস্ত আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও নিষ্ঠা বহন করে— তার সাহায্যের জত্যে প্রস্তুত হতে পারে নি। তোদের অনেকে আমাকেই দোষ দিয়েছিলি, বলেছিলি আমিই মেয়েদের প্রশ্রম্ব দিয়ে তাদের সমস্ত বিধিবিধানের অতীত করে দিয়েছি— তারা আত্মতাগে অসমর্থ হয়ে পড়েছে, নিজেদের ছোটখাটো স্ক্যোগ স্থবিধার দিকেই তাদের সমস্ত চেষ্ঠা সংহত হয়েচে। এ কথার মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তবে সেজ্য আমি অন্তরের সঙ্গে অন্তর্প্ত। ভবিয়তে সাবধান হব। জানিনে কি কারণে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে— আমি বরাবর বিশ্বাস করে এসেচি তারা বভাবতই আপনার জীবন দিয়ে আমাদের আশ্রমকে গড়ে তোলবার কাজে লাগ্বে। এই তাদের ধর্ম্ম। দীর্ঘকাল চলে গেছে— ক্রমেই তাদের উনাসীয় আমাকে পীড়িত করেচে। কিন্তু দোষ কি কেবিলি আমার ?

অনিয়কে যে লখা চিঠি লিখেছিলেন, সেটা নিশ্চয় পড়েছিন্। অনেক চিন্তা করে আমি ঠিক করেচি যে মেয়েরা যদি একটা স্বতন্ত্র আশ্রম সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করে তবে তারই যোগে তারা নিজেদের চালনা করতে, ওথানকার আদর্শকে নিজেদের জীবনে স্প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিন্। এই কাজের মধ্যে বৌমা' তাঁর স্বাভাবিক আসন গ্রহণ করবেন এই আমার ইচ্ছা— মীরা'ও যদি রাজি হয় তাহলে খুগী হব। মেয়েদের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব স্বভাবতই তাঁদের। আমার সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধজনিত দাবী যেমন আমি করতে পারি তেমনি নেয়েরাও করতে পারে। এই কারণেই তাঁরাই ঠিক মধ্যবিত্তিগী। মনে একান্ত ইচ্ছা আছে মেয়েদের শিক্ষার জন্ম বিশেষভাবে আমেরিকায় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করব। যতটুকু আশা পাওয়া যাচে তাতে মনে হয় চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। কিন্তু যন্ত্র ও টাকায় মিলে স্থিকাগ্য হয় না। তোরা অনেকেই সকল দিক থেকেই আশ্রমে মাহার হমেছিস, তোরা যদি এই কাজে ভোদের শ্রন্ধা ও সেবা অন্তরের সঙ্গে উৎসর্গ করতে না পারিস তাহলে বুঝব একা আমিই দিলুম আমার জীবনটাকে একটা শৃন্মতার মধ্যে। আমি কোনোদিন তোদের কাছে ভক্তি চাইনি কিন্তু আমার কাজের প্রতি

১ প্রীপ্রতিমা দেবী

২ কবিক্সা শ্রীমীরা দেবী

তোদের নিষ্ঠা আমি চিরদিন মনে মনে চেয়েছি। অন্ত দেশে বড়ো কাজে এই নিষ্ঠা অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়— আমাদের হতভাগ্য দেশে অর্থন্ত জাটে না শ্রদ্ধান্ত জোটে না। তরু আমার দিকে শেষ পর্যাপ্ত কোনো ক্রটি না হয় এ চেটা চিরদিন করতেই হবে। কেউ কেউ তোরা মাঝে মাঝে উদ্বেগ প্রকাশ করিস তুর্বল শরীরে আমার তৃংথকর অধাবসায় দেখে। শুনে আমি মনে মনে হাসি। কেউ কোথান্ত একটুও তৃংথ করবে না অথচ কাজ চলবে ব্যাপারটা এত সহজ নয়। বলতে পারিস কাজ না হয় নাই চল্ল। কিন্তু তু দশ দিন আয়ু হ্রাসের চেয়ে সেটা আমার পক্ষে কি কম তৃংথের ? মৃত্যুই কি স্বচেয়ে বড় অমঙ্গল। জীবন ক্ষয়ের চেয়ে জীবনের বিফলত। কি অনেক বেশি শান্তি নয়? ইতি গই মার্চ ১৯২৯।

শুভামুধ্যায়ী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কানাডার গ্রাশনাল কাউন্সিল অব এড়ুকেশনের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালের ২৬ কেব্রুয়ারি তারিথে কলকাতা থেকে যাত্রা করে বোধাইতে গিয়ে জাহাজ গ্রহণ করেন। এই পত্র সেই জাহাজে বদে লেখা। রমা কর (ছুটু) শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কথা ও শ্রীস্করেন্দ্রনাথ করের স্থী। ১৯৩৫ সালের ১৯ জান্ধ্যারি তারিথে রমা করের অকালমৃত্যু হয়।

## বাংলা কাব্যে চুই রীতি

## ভবতোষ দত্ত

একটি কাব্যসমালোচনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, কাব্যস্থাইর ছুটি উদ্দেশ্য থাকে। কোনো কাব্যের লক্ষ থাকে বিশ্বজগতে যা আছে তাকেই যথায়থ বর্ণনা করে যাওয়া; আর, কোনো কাব্যের উদ্দেশ্য হয় বিশ্বজগতের রূপকে শোধন করা। কাব্য মাত্রেরই অবশ্য মূল উদ্দেশ্য সৌন্দর্যস্থাই। কিন্তু এক শ্রেণীর কবি যেমন জগতের সৌন্দর্যকে অবিকৃতভাবে প্রকাশ করেন আর-এক শ্রেণীর কবি তেমনি প্রকৃতিকে সংশোধন করে প্রকাশ করেন। বঙ্কিমের নিজের ভাষায় —

'স্থন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেছ কথন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্তপ্রস্থত উজ্জ্ব হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লত করিয়া, স্থনরকে আরও স্থন্দর করেন— সৌন্দর্যের অতি প্রক্বত চরমোংকর্যের স্বাষ্টি করেন। অতি প্রক্বত কিন্তু অপ্রক্বত নহে। তাঁহাদের স্বাষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সভ্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিছমের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, তাহাকেই আমরা বর্গনা বলিয়াছি।

বিশুদ্ধ কাব্য সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা, মনে হয়, বিশ্বমের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সঙ্গে তার বিশেষ অমিল নেই। অবশ্য আমাদের মনে হয় বিশ্বমচন্দ্র যদি এথানে 'কল্পনা' কথাটির প্রয়োগ করতেন তা হলে তার আলোচ্য বিষয়টি সহজেই পরিদ্ধার হয়ে যেত। বাস্তবে যা নেই তাকেই প্রকাশ করে বলা অথবা বাস্তবকে সংশোধন করে কল্পনা করা রোমাটিক কাব্যের লক্ষণ। কিন্তু বিগিমের মন্তব্যে একটি কথা আছে যেটা সংশ্বের সৃষ্টি করে। কবির সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু নেই— কথাটা এক অর্থে সত্য নিশ্চয়ই। কারণ কবির কল্পনা জগতের নিগৃত্ সত্যের বিরোধী নিশ্বয়ই নয়। কিন্তু 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলতে এমনি ভাবের সত্যকে বোঝায় না, বন্ধর সত্যকেই বোঝায়। স্বতরাং বিদিম যে কাব্যের কথা বলছেন, 'আত্রচিত্ত প্রস্তুত' বলে তার আত্মনিষ্ঠ কল্পনার ইন্ধিত করলেও সে কাব্য ভাববনী কাব্য নয়। সে কাব্য আমাদের সহজ্ব যুক্তিবোধের বিরোধী নয়, অর্থাৎ তা ঋজু স্প্ট এবং বুদ্ধিগম্য। বন্ধিমচন্দ্র যে এই রীতির কাব্যের কথাই বলছেন তা তাঁর দৃষ্টান্ত থেকেও বোঝা যায়। তিনি হেমচন্দ্রের 'বুত্রসংহারে'র দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। সহজ্বেই অন্থান করা যায় যে শোধন-কাব্য বলতে বন্ধিমচন্দ্র ব্রেছিলেন এক ধরণের নৈতিক আদর্শসম্পন্ন কাব্য। এই আদর্শ জীবনে হয়তো নেই, কিন্তু সেই আদর্শকেই আকাজ্যিতরূপে কাব্যে ফুটিয়ে তোলাই উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার লক্ষণ।

বিষমচন্দ্র যে কাব্যাদর্শের কথা বলেছেন, উনবিংশ শতাকীর কাব্যের সেটাই ছিল প্রচলিত সর্বজনগ্রাহ্থ আদর্শ। সে কালে কাব্যের এই রীতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সে কথাও বলেছিলেন বিষমচন্দ্র। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ও কবিত্ব আলোচনা প্রস্তাহ্ব তিনি বলেছিলেন—

১ বঙ্গদর্শন ১২৮২ বৈশাথ। গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' কাব্যের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত। স্তষ্টব্য বঙ্কিমরচনাবলী, পরিবৎ সংস্করণ, ত্ত্বিধ।

'যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাজ্জিত, তাহা কবির দামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রদ নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বৈকি। দ্বায়র গুপ্ত চোহার কবি।'

এই সঙ্গে বৃদ্ধিমচন্দ্রের আর-একটি মন্তব্য মিলিয়ে নিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হয়—

'প্রভাকর বাকালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যায়। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেকটা ছিল বটে— অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর-একটা ধরণ ছিল যা কথনও বাকালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাকালার ভাষা তেজিবিনী হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়।'

ন্ধর গুপ্তের এই কাব্যরীতিকে বিষ্ণমচন্দ্র-নির্দিষ্ট প্রথমশ্রেণীর কাব্যের মধ্যে ফেলা চলে। কবি তাঁর চার পাশে যা দেখেছিলেন তাকেই তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্ত্র করে তুলেছিলেন। এই কবিতা রচনায় কবির অবগু নিজম্ব এক ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি ছিল। কবিতে কবিতে কাব্যরচনাভঙ্গির পার্থক্য থাকবেই। হেমচন্দ্রও ঈশ্বর গুপ্তের রীতিতে পারিপার্থিক সমাজ অবলম্বনে কাব্য লিখেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি তিনি সর্বলা অনুসরণ করেন নি। ঈশ্বর গুপ্ত এবং হেমচন্দ্রের কাব্যসাফল্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও ঈশ্বর গুপ্ত -প্রবর্তিত আদর্শকেই যে পরবর্তী প্রতিনিধিন্থানীয় কবি অনুসরণ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষ্ণমচন্দ্র যাকে শোধনকাব্য বলেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তে যদি তার দৃষ্টান্ত পাওয়া না-ও যায়, হেমচন্দ্রে তার লক্ষণ যথেষ্টই স্থলভ। দেশায়্রবোধক বা ত্যাগম্লক আদর্শ, জাতীয় উন্নয়ন অথবা নবভাবের বিজয় হেমচন্দ্র যা স্থাপন করে গিয়েছিলেন, রঙ্গলালে তার ক্ষীণ স্থচনা ছিল। বঙ্গিমচন্দ্র শোধনকাব্য বলতে এসব আদর্শের কবিতাকেও ব্রেছিলেন। কারণ জীবনে ও সমাজে যা আমাদের স্পাই ও ইন্দ্রিরগোচর হয়ে আছে, তার মধ্যে অনায়ত্ত আদর্শের কল্পনাই এই কাব্যের লক্ষণ। যা আছে তাকেই পুনর্গঠন করলে তা হবে 'অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রাক্ত নহে'। এতে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু হবে না।

কাবালোচনার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিন্দার অবতারণা করে বহিন্দক্র অভিনবত্বের স্ট্রনা করেছেন। 'প্রাকৃতিক নিয়ম' উনবিংশ শতান্দীর চিন্তাধারার একটি মূল গ্রন্থি। প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করেই ধর্ম নীতি শিক্ষা প্রভৃতি অন্য স্ব-কিছুর মত সাহিত্যের তব্বও রচিত হয়েছিল। বহিন্দক্র সাহিত্যস্থির ব্যাখ্যা-প্রদক্ষে পরিপার্থের প্রভাবের উপর খুবই জোর দিয়েছিলেন। এই স্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন টেনের সাহিত্যমালোচনার প্রতি থেকে। টেনের ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাস রচনার প্রতি দেকালের সাধারণ ভাবনারীতিরই ফল। সপ্তদশ শতান্দী থেকেই মুরোপে মান্থ্র যে নিয়মের সন্ধানে যাত্রা করেছে, অষ্টাদশ শতান্দীতে সেই নিয়মসন্ধান স্ব বিষ্মেই একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে দাঁড়াল। সাহিত্যস্থির কারণ রূপেও ধেমন একটা নিয়মকে আবিকার করে নেবার চেটা হয়েছে, তেমনি সাহিত্যস্থির লক্ষেও একটি নিয়ম দ্বির করে নেবার চেটা হয়েছে, কেমনি সাহিত্যস্থির লক্ষেও একটি নিয়ম দ্বির করে নেবার চেটা হয়েছে, কেমনি সাহিত্যস্থির লক্ষেও একটি নিয়ম দ্বির করে নেবার চেটা হয়েছে, কেমনি সাহিত্যার বিশেষ রীতিপ্রকৃতি গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে একটি স্থনিদিইত। এসে গেল। এই মতবানে কবিপ্রতিভার কোনো রক্ষ আলোকিকতাকেই আর স্বীকার করা হল না। সাহিত্যের লক্ষও হল প্রভৃত্তম ব্রক্তির প্রভৃত্তম কল্যাণ

२ 'मानमविकान' नमाटनाठना अष्टेवा, विक्रमत्रवनावनी, माहिका-भतिषर, विविध

সাধন মাত্র। সকলের পক্ষে যা সাধারণ, সাহিত্যের বিষয়ও হল তাই; কোনো রক্ম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ব ভাবনা এই আদর্শে গৌণ হয়ে গেল। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের ভূমিকায় 'আশু চিত্তাকর্ষণ' করার জন্মেই উপযুক্ত বিষয় সন্ধান করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।°

অতএব কবিতাকে সর্বজনগ্রাহ্ম করবার জন্মেই বিশুদ্ধ ভাবমূলক বিষয় পরিহার করাই আদর্শ রীতি বলে গণ্য হল। ব্যক্তিগত ও আত্মকেন্দ্রিক বিষয়ের স্থলে বস্তমূলক কাহিনী বা আদর্শ ই হয়েছে কবিতার প্রধানতম বিষয়। এই জন্মেই আখ্যানকাব্যের প্রচলন হয়েছিল। উনবিংশ শতাদ্দীতে মহাকাব্য রচনার কারণ যাই থাক্, কাহিনীর আবেশকতা এদিক দিয়ে সত্যই খুব বেশিই ছিল। কারণ কাহিনীর মধ্যে সর্বজনবোধ্য আদর্শ ও ভাবকে পরিবেশন করা সহজ। এমন ভাবের মূল্য নেই যে ভাব নির্জন অফুট এবং ব্যক্তিগত। বিষমচন্দ্র শোধনকাব্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রসংহারের উল্লেখ করেছেন। ঘটনা- কাহিনী- এবং চরিত্র- সমন্বিত এই মহাকাব্যই ছিল প্রকৃষ্ট বাহন যার মধ্যে একটি আদর্শকে পরিপূর্ণ করে দেখানো সন্তব। দ্বীচির আত্মত্যাগ, জয়ন্তর বীরত্র, দেবতাদের মাতৃত্বি উদ্ধারের সংকল্প কিংবা নবীনচন্দ্রের কাব্যে সংহতিবন্ধ মহাভারত-রচনার স্থা—এসব নেকালের শিক্ষিত কাব্যপাঠকদের চিত্ত সহজেই স্পর্শ করত। মধুপ্রনের মেঘনাদবর কাব্যে প্রত্যক্ষত কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য খুলে পাওয়া না গেলেও কাহিনীর স্প্রতার জন্মই আকাজ্রিত রস আকর্ষণে প্রক্ষকারতী যোদ্ধার করণ উত্তম এবং সীতার বন্দীদশায় ভারতজননীর শৃঞ্চলিত রূপ যেন ভাষা পেয়েছে। লক্ষ করবার বিষয় এই যে কাব্যপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। জীবনে মানুষ যে যুক্তি বৃদ্ধি এবং নীতি দিয়ে সব কিছু বিচার করেছে, কাব্যেও প্রায়ণ করেছে সেই যুক্তি ও নীতি। সত্য গত্যই সেকালটা নিভৃত কাব্যগুঞ্জনের সময় ছিল না।

মহাকাব্যের কল্পনা আখ্যানধনী অতএব বন্তনির্গ, কিন্তু গীতিকাব্য তো ভাবধনী। স্থতরাং মনে হতে পারে কেবল মহাকাব্য দিয়েই সমগ্র সাহিত্য-প্রকৃতির বিচার সংগত নয়। কিন্তু উনবিংশ শতান্দীর মহাকাব্যই হোক আর গীতিকাব্যই হোক, ত্রেরই মধ্যে একটা প্রকৃতিগত ঐক্য আছে। ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকেই বক্তব্যের স্বস্পাইতার দিকেই কবিদের লক্ষ নিবন্ধ হয়েছে। মহাকাব্যে থাকে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী, বিভূত বিষয় গাকত গীতিকাব্যে ছিল খণ্ডিত বিষয় অথবা কাহিনীর আভাগ। সেকালের গীতিকাব্যে নিছক ভাবেরই বিষয় থাকত না। আজকাল সহজেই মনে হয়, যে কারণেই হোক কবিরা বিষয়কে ভাবময় করে তুলতে পারেন নি। ঈশ্বর গুপ্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির সঙ্গে মর্ত্রনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির স্কুন। করলে বেশ ব্রুতে পারা যায় পূর্থস্থরীর চেয়ে উত্তরস্থরীর কবিতা অধিকতর ব্যক্তিগত হলেও ছয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হচ্ছে বক্তব্যের পরিমিততায় এবং স্পইতায়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা একটা সাধারণ তর্চিন্তার দৃষ্টান্ত, মর্ত্রন্বের কবিতা নিজের জীবনের ব্যর্থ বাসনার হাহাকার।

হেমচন্দ্রের যুগের গীতিকাব্যের প্রকৃতিকে আরও সহজে বোঝানে। যেতে পারে গীতিকাব্যের চিরকালীন বিষয়, প্রেম ও প্রকৃতি দিয়ে। হেমচন্দ্রের প্রেমবিষয়ক একটি কবিত। 'হতাশের আক্ষেপ' গেকালের একটি

ত 'অতএৰ বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের জান্ত চিন্তাকর্ষণ এবং তদ্ষ্টান্তের জনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয় এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাধ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবল্যনপূর্বক মংকর্তৃ ক রচিত হইল।'

স্পরিচিত এবং সর্বজনপ্রশংসিত কবিতা। এই কবিতার বিষয় অচরিতার্থ বাল্যপ্রণয় এবং প্রণয়িণীর বৈধব্য। বাল্যপ্রণয়ের নিফলতার কারণ—

> কৌমার যখন তার বলিত সে বারবার সে আমার আমি তার অগ্য কারো হব না। ওরে হুষ্ট দেশাচার কি করিলি অবলার

কার ধন কারে দিলি আমার সে হল না।

হেমচন্দ্রের এই কবিতার মূলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা অসম্ভব নয়, তংসত্ত্বেও এই কবিতায় নিছক ব্যক্তিগত স্থর নেই। এতে একটি কাহিনীর আভাস তো আছেই, দেশাচারের ভাবনা নিবিড়তা স্কৃষ্টির পক্ষে বাধা দিয়েছে। একটা স্পষ্ট বিস্তৃত স্থপরিমিত বক্তব্য ছাড়া কবিতা লেখা সেকালে যেন সম্ভবই ছিল না। সেকালের প্রকৃতি বিষয়ের কবিতাতেও লক্ষ করি, প্রকৃতির রূপ রং রেখার চেয়ে প্রাধান্ত পায় কবির মনের তত্ত্বিস্তা অথবা স্বদেশ ও স্থাজের ভাবনা। হেমচন্দ্রের 'যমুনাতটে' অথবা 'অশোকতরু' কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রকেই আমরা এই কাব্যরীতির প্রতিনিধিস্থানীয় বলে ধরে থাকি।

এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে রূপককবিতার বাহুল্যই লক্ষ করি। রূপকের ঐতিহ্ন আমাদের প্রনো। তব্ সেকালের কল্পনাপ্রবণতার সঙ্গে এর একটা নিকট-সম্বন্ধও ছিল বলে মনে হয়। রূপক হচ্ছে চিন্তার একটা স্থাপাই রূপ। যাকে ইংরেজিতে 'আলিগরি' বলে, সেটা ভাবনার একটা অলংকার, সে অলংকার ব্যঞ্জনা স্পষ্টির চেয়ে বক্তবাকে আয়ত ও পরিমিত করে দেয় মাত্র। এ দিক থেকে রূপকরীতির সঙ্গে সেকালের কল্পনা-রীতির মিল ছিল। রবীন্দ্রনাথও 'সোনার তরী'র যুগে রূপকের প্রচুর ব্যবহার করেছেন। অবগ্র রবীন্দ্রনাব্যে রূপক স্থা ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে এবং রবীন্দ্রমানসের সেটা একটা মূলগত বৈশিষ্ট্রেই পরিণত হয়েছে, তথাপি তাঁর প্রথম দিকের রূপক-কবিতাগুলির সঙ্গে বাংলা গাহিত্যের পূর্বতন রূপক-কবিতার মিলও তুর্গক্য নয়। সেকালের রবীন্দ্রকাব্যের রূপক-ও ব্যঞ্জনার চেয়েও চিন্তার পরিমিততাকেই ফুটিয়ে তোলে। রূপকের এই রীতির স্ত্রপাতও আধুনিককালে ঈশ্বর গুপ্তেই হয়।

নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম গীতিকবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র যথন যশোহরে তথন 'নিরাশ প্রণয়' 'পতিপ্রেমে তৃংখিনী কামিনী' এবং 'মৃম্ধু শয্যায় বাঙালী যুবক' লেখা হয়েছিল। অবকাশরঞ্জিনীর প্রথম ভাগের সমস্ত কবিতাই কবির আঠারো থেকে তেইশ বংসরে অর্থা২ ১৮৬৪ থেকে ১৮৭০ -এর মধ্যে রচিত। প্যারীচরণ সরকার -সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত নবীনচন্দ্রের 'কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি' (১৮৬৪) কবিতাটি তাঁকে স্পরিচিত করে। নবীনচন্দ্র লিখেছেন°—

'অবকাশরঞ্জিনী সম্বন্ধে ছটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমত আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ডকবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না মধুস্দনের 'বীরাঙ্গনা' ও

৪ মন্মথনাথ ঘোষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা অধীকার করেছেন, স্তইব্য 'হেমচক্র' ১ম খণ্ড (১০০৫) পূ ২০৫। কিন্ত হেমচক্র ন্বীনচক্রের আত্মভাব-মূলক কবিতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ক্রষ্টব্য দেবীপদ ভট্টাচার্য 'রবীক্রপূর্ব বাংলা খণ্ডকবিতা-প্রসঙ্গ', অনুক্র, ৩য় বর্ষ রব্ধ সংখ্যা, পূ ৬৮০-৬৮৩।

आभात्र खीवन, २व खांग ( ১৩১৬ ), शृ ১१৯

'ব্রজাঙ্গনা'য় থণ্ডকবিতা থাকিলেও তাহারা এক বিষয়ে। চতুর্দশপদী কবিতাবলী শ্বরণ হয় আমার এছকেশনে লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে প্রকাশিত হয়। তাহাও সমস্ত এক ছন্দে। এ সম্বন্ধে একমাত্র পথপ্রদর্শক 'প্রভাকর'। তবে 'প্রভাকর'ও কাব্যাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হেমবার্, শ্বরণ হয়, তথনও খণ্ডকবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। আমি প্রভাকরের অন্তক্ষরণে শৈশব হইতে এরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, 'অবকাশরঞ্জিনী' বোধ হয় বঙ্গভাষায় এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ডকাব্য। বিতীয়ত আমি এছকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে শ্বরণ হয় স্বদেশপ্রেমের নামগদ্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না।'

নবীনচন্দ্রের কবিতা অসংযত ভাবোচ্ছানে পূর্ণ এবং এই উচ্ছানের ফলে বক্তব্য অনেক সময়েই আড়ালে পড়ে যায়। এতে এক ধরণের গীতিধর্মিতা আদে সত্য, এদিক দিয়ে নবীনচন্দ্রের বিশিষ্টতাও স্বীকার্য। কিন্তু তাঁর গীতিকাব্য সাধারণত এক-একটি নাটকীয় পরিস্থিতির সংঘাতকে নিয়েই উস্ভূসিত। দেই জন্মে এতে রসম্প্রম্বর চেয়ে বরং স্প্রম্ব কাচা উত্তেজনার। আপাতন্ত্রিতে নবীনচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে বৈপরীত্য যথেষ্ট বলেই মনে হয়। কিন্তু উভয়ের মূল কাব্যরীতিতে একটা মিল আছে। শশাশ্বমোহন সেন নবোৰ্ভূত আধুনিক বাংলার সাহিত্যাদর্শকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন—বস্তুগত, তত্ত্বগত এবং ভাবগত। "হেমচন্দ্রের কবিতায় প্রথম ছটির দুষ্টান্ত আছে, তৃতীয়টির দুষ্টান্ত নবীনচন্দ্রে। ভাব বলতে বোঝায় স্থথ ছঃথ বেদনা হতাশা উল্লাস প্রভৃতি কতকগুলি 'হন্যাবেণের প্রবলত।'। এই ভাবচিত্র আঁকবার নাটকীয় মুহূর্ত কল্লিত হয়ে থাকে। নবীনচন্দ্রের কবিতার নামকরণেই তার নিদর্শন আছে। তাঁর কবিতায় ভাষা ও ভাবের উচ্ছাস এবং নাটকীয়তার আভাস আছে কিন্তু মগ্নত। অফুট ব্যাকুসতা অথবা অনির্দেশ্য সৌন্দর্গামুভৃতি নেই। নবীনচন্দ্রে কবিতায় রোমাটিক বিধাদ আছে, দে বিধাদ জীবনের এবং সমাজের আশাভঙ্গ ও বার্থতাজনিত। গভীর এবং শীমাহীন উংক্ষা থেকে তার জন্ম নয়। নবীনচন্দ্রের প্রথম দিকের অনেকগুলি কবিতাই প্রণয়ের ব্যর্থতা থেকে লেখা। বিশেষ করে 'নিরাশ প্রশয়' 'বিষয় কমল' 'কেন ভালবাসি' 'যাই' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত বেদনার তীব্র উত্তেজনা আছে। এ কথা সত্যা, ঠিক এ জিনিস ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ছিল না যদিও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকেই তিনি কবিতা লেখার আদর্শ পেয়েছিলেন । ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সাময়িক উপলক্ষ যে ভাবে সোজাত্মজি কাব্যে এসে ব্যঙ্গ বিদ্ধপ বা উত্তেজনার কারণ হয়েছে, নবীনচন্দ্রের কবিতায় ব্যক্তিগত ভাবাবেগ তেমনি করেই সোজাস্থজি কাব্যে স্থান করে নিয়েছে। কবির হান্যে এর কোনো রূপান্তরই ঘটে নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সহামুভূতি বা মনোযোগ আকর্ষণের জন্মে নাটকীয় উচ্ছাসে তীব্র করে তোলা হয়েছে মাত্র। এ দিক দিয়ে থানিকটা নতুনত্ব নবীনচন্দ্রের থাকলেও সেকালের কাব্যপ্রকৃতির সঙ্গেই তার মিল। বিশেষত হেমচন্দ্রের চিস্তাতরঙ্গিীর (১৮৬১) বিষাদপ্রবণ হন্যাবেশের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর খণ্ড কবিতার ভাবগত যোগ হুর্লক্ষ্য হয় না। এই রীতির আত্মভাবমূলক গীতিকাব্য দেকালের দমাজ বা দেশবিষয়ক অজম কবিতার পাশে তুর্লভ

এই রাতির আগ্রভাবমূলক গাতিকাব্য সেকালের সমাজ বা দেশাবষয়ক অজস্র কাবতার পাশে ত্লভ একেবারেই ছিল না বরং এই শ্রেণীর কাব্যকল্পনা উনিশ শতকীয় বলেই পরিচিত হয়েছে। এই কল্পনাকে কাব্যে রূপ দেবার যেমন বিশেষ নাটকীয় ভঙ্গি আছে, ভেমনি আছে কল্পিত ব্যর্থতাবোধের অতিনাটকীয়

७ वक्रवानी १म थख ( ১৯১৫ ), शृ १२४-२»

৭ আমার জীবন, ১ম ভাগ (১৩১৪), পু১৩٠

রোমাণ্টিক উচ্ছাস। এই নৈরাশ্যের উৎস কোথায় ? রোমাণ্টিক কল্পনার সঙ্গে নৈরাশ্য অচ্ছেগভাবে জড়িত। কিন্তু সে নৈরাশ্যবোধ আসে কল্পনার্বন্তির অতিবিকাশের ফলে। কল্পনায় যথন সৌন্দর্যের জগৎ গড়ে ওঠে তথন এই পারিপার্থিক বাস্তব সেই পরিমাণেই হয় সৌন্দর্যহীন। তাই একটা নিঃসঙ্গতাবোধ এবং বিরহবোধ কবিতাত্মাকে ব্যাকুল করে তোলে। আমাদের সাহিত্যে নবীনচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের কাব্যে একদিকে যেমন জাতীয় জীবন সম্পর্কে আশাবাদিতার হুর আছে, তেমনি এই শ্রেণীর আত্মভাবমূলক কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে নৈরাশ্যের হুর। কিন্তু এই নৈরাশ্যবোধ কি রোমাণ্টিকদের মত কল্পনাপ্রবণতার ফল ? বলা বাহুল্য বিয়াদপ্রবণতার উৎস সেধানে নয়। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের কাব্যোচ্ছ্যুস সম্পর্কে যা বলেছেন তা ত্মরণযোগ্য স্ব

'তথনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্স্পীয়র মিলটন বায়রন। ইহাদের লেথার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদিগকে খ্ব করিয়া নাড়া দিয়ছে সেটা হায়য়াবেগের প্রবলতা। এই হালয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকবাবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হালয়াবেগকে একান্ত আতিশয়ে লাইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অয়িকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই হুর্লাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবেয়দের সাহিত্যেনীক্ষালাতা অক্ষম শৌধুরী মহাশয় যথন বিভার হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তথন সেই আর্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোনাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ই্রমানলের প্রলয়্যনাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অভিশয়তা আছে তাহাই তাহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।'

শুদু নাটক বা উপতাস নয় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিশেষভাবে শ্বরণ করিয়ে দেয় নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্র এবং তাঁদের অমুবর্তীদের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'অতিশয়তা' বলেছেন এই কবিতার তাই ছিল প্রধান লক্ষণ। শেক্স্পীয়রের সাহিত্য থেকে যে সব নাটকীয় পরিস্থিতির দৃষ্টাস্ত তিনি দিয়েছেন, ঠিক দেই ধরণের পরিস্থিতিই অধিকতর অসংযমের সঙ্গে নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, সেকালের এইসব গীতিকবিতার উৎস এবং প্রকৃতি কি ছিল এবং কেনই বা এই বিষাদের বিলাস।

ર

উনবিংশ শতাদীর এই স্থপ্রচলিত কাব্যাদর্শের পাশেই গড়ে উঠেছিল আর একটি কাব্যরীতি। সেই কাব্যরীতির সঙ্গে পূর্বালোচিত কাব্যাদর্শের কোনো মিলই ছিল না। এ কাব্যে বক্তব্য একান্ত ব্যক্তিগত। বক্তব্যই এই কাব্যের সার্থকতার মান নয়। এই রীতির সাফল্য বিশুদ্ধ রুদের স্পষ্টতে, নিভূত স্বগত ভাষণে, বাত্যবাতীত সৌন্দর্শের অন্তভ্তিতে। ঈশ্বর গুপ্তকে যদি আধুনিক কালে পূর্বোক্ত কাব্যধারার প্রবর্তক বলা যায় তবে বিহারীলাল চক্রবর্তীকে এই কাব্যধারার প্রবর্তক বললে অনৈতিহাসিক হবে না। বিহারীলালের কাব্যে এই নবীন রীতির প্রায় সর্ববিধ লক্ষণ প্রকাশ পেল। 'বক্তবন্ধী' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল

৮ জীবনশ্বতি: 'ভগ্নহাদয়'

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এই কাব্যের অষ্টম সর্গ ছাড়া অক্যান্ত সর্গ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরে 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র যথন এড়কেশন গেজেটে 'পতিপ্রেমে তৃঃখিনী কামিনী' প্রভৃতি কবিতা লিখছিলেন সেই সময় বিহারীলাল লিখছেন—

আমি ভ্রমি কমলকাননে

যথা বসি কমল আসনে

সরস্বতী বীণা করে

স্বর্গীয় অমিয় স্বরে

গান গান সহাস আননে।

করি সে সংগীত স্থধা পান

পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ

দৃষ্টি নাই আশে পাশে

সম্থেতে স্বর্গ হাসে

ভূলে আছে তাতেই নয়ান।

বিহারীলালের এই স্বগত-ভাষণ সেকালের প্রচলিত রীতির পাশে কতথানি অভিনবত্ব এনেছিল, আজ তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। পরবর্তী কালে রবীক্রনাথ বলেছিলেন শ—

'বিহারীলাল তথনকার ইংরেজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের গ্রায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশাহুরাগমূলক কবিত। লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের গ্রায় পৌরাণিক উপাথ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভ্তে বিশিষা নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্ম তাহার হুর অন্তর্ম রূপে হুদ্যে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।'

বিহারীলালের কবিতার বিষয়বস্ত বা কবিতার রীতি কোনোটার সঙ্গেই প্রচলিত কবিতার মিল ছিল না। এ কথা সত্য, আমাদের আধুনিক যুগের সাহিত্যে নারীচরিত্রের সহদ্ধে যে বিশ্বয় এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন ফুটে উঠেছিল, 'বঙ্গস্থন্দরী' কাব্যেও সেই বিশ্বয়ই নতুন ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র। তব্ এ কথা বলব বিহারীলালের কাব্যের বিষয়বস্ত ছিল স্বতম্ব। প্রথমত 'আশু চিন্তাকর্ষণ' করার জন্ম সর্বজনের কৌতূহল স্পষ্টি করার উদ্দেশ্যে সামাজিক বিষয় তিনি গ্রহণ করেন নি; দ্বিতীয়ত তাঁর আত্মভাব নাটকীয় ভঙ্গিতে উচ্ছুল ও অতিশয়তা দিয়ে প্রবল করে তোলা হয় নি। প্রকৃতি নিয়েই তিনি প্রধানত কবিতা লিখেছিলেন, আর তার সঙ্গে ছিল ব্যক্তিগত হৃদয়লীলার কিছু কাহিনী যেমন 'প্রেমপ্রবাহিনী' অথবা 'বন্ধুবিয়োগ'।

বিহারীলাল সম্বন্ধে এ কথা অনেকেই বলেছেন যে তিনি নিভূত প্রাণের আত্মমগ্র কবি ছিলেন। সর্বজনগত বিষয় তিনি গ্রহণ করেন নি, সামাজিক মান্নুষের মুখ চেয়েও তিনি কবিতা লেখেন নি। যখন

সাধনা ১৩০১ আবাঢ়: 'বিহারীলাল'। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত।

তাঁর চার পাশের নগরজীবনে নানা জাতীয় আশা আকাজ্জা উদ্দীপনার আলোড়ন হচ্ছিল সেই সময় তিনি নগরজীবন থেকে পল্লীপ্রকৃতির স্বপ্ন দেধছেন অথবা বলছেন—

থাক হৃদে জেগে থাক ক্সপে মন ভবে রাখ তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর কোলাহলে।

আধুনিক ভাষায় একে পলায়নই বলা যাক আর রোমাণ্টিসিজ্মই বলা যাক, বিহারীলাল উনবিংশ শতাব্দীর আলোড়নমুখর মহানগরীর মাঝখানে বাস করেও নিজের চারি দিকে একটি স্তরতার পরিবেশ রচনা করেছিলেন।

কাব্যের এই আদর্শ বিহারীলালের স্বরচিত হলেও এর কোনো পূর্বস্ত্র কোথাও পাওয়া যায় কি না, এ কথা সমালোচকেরা ভেবেছেন। তাঁর কাব্যের সঙ্গে ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের কল্পনারীতির সাদৃশ্য আছে তব্ ইংরেজি কাব্যরস আত্মসাৎ করে মৌলিক ভাবেই নতুন স্বাষ্ট করার মত পাশ্চাত্য সাহিত্যে অধিকার বিহারীলালের ছিল কি না সন্দেহ। তিনি পণ্ডিতবংশের সন্ধান ছিলেন। সংস্কৃত তাঁর ভালোই পড়া ছিল, কিন্তু সংস্কৃত কবিতার কল্পনারীতির কোনো প্রভাব তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবে সংস্কৃত কাব্যরপের একটি ক্ষীণ প্রভাব তাঁর 'সারদামঙ্গল' বা 'সাধের আসন' কাব্যেথাকতে পারে। এই কাব্য ত্থানি প্রোকপরম্পরায় গ্রথিত। প্লোকগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিক থেকে সংস্কৃত কাব্যের প্লোকরচনার সঙ্গে মিল থাকতে পারে। অবশ্য পংক্তি ও মিলের রীতি সংস্কৃত কাব্যের নয়। বিহারীলালের ভাষা বা শিল্পরীতি আলংকারিক নয়। থাটি সংস্কৃতাহুগ আলংকারিক ফাইলের নিদর্শন পাওয়া যাবে শিবনাথ শান্ত্রীর 'নিবাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮) অথবা বলদেব পালিতের 'কাব্যমঞ্জরী'তে (১৮৬৮) 'কাব্যমালা'য় (১৮৭০)। বিহারীলালের স্বতঃফুর্ত স্বাভাবিক কাব্যক্ষচির সঙ্গে এদের পার্থক্য স্পন্ত। কিন্তু তাঁর প্রথম কবিতার বই 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২) এর ক গানাগুলি পড়লে একথা মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে এদের মগ্নতা ও রূপরীতির সঙ্গে নিধুবার্ শ্রীধর কথক কালী মির্জা প্রভৃতির প্রাচীন বাংলা গানের মিল আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারও লিথেছেন ক্রম্ব কালি মির্জা প্রভৃতির প্রাচীন বাংলা গানের মিল আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারও লিথেছেন ক্রম্বাতা ও ক্রানী মির্জা প্রভৃতির প্রাচীন বাংলা গানের মিল আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারও লিথেছেন ক্রম্বিত লি

'বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গলার বিশুদ্ধ গীতিকবিতার যে ধারাটি নিধুবাবু শ্রীধর কথক রাম বহু প্রভৃতির প্রণয়সংগীতে আসিয়া স্তন্ধ হইয়া সিয়াছিল তাহা বিহারীলাল নৃতন খাতে বহাইয়া দিলেন সঙ্গীতশতকে। উনবিংশ শতান্ধীর প্রথম ভাগের পুরনো গীতিকবিতার সহিত শেষভাগের নৃতন গীতিকবিতার অথগু সংযোগের সাক্ষ্য দিতেছে বিহারীলালের এই প্রথম গানকবিতার বইটি। স্থরতালের নির্দেশ থাকিলেও স্বগুলি ঠিক গানের ঠাটে বাঁধা নয়। যেগুলি গানের ঠাটে বাঁধা সেগুলির ভাবে-ভঙ্গিতে প্রায়ই শ্রীধর প্রভৃতির রচনার প্রতিবিশ্বন আছে। আর যেগুলি দীর্ঘতর রচনা এবং গানের ঠাটে বাঁধা নয় সেগুলিতে বিহারীলালের পরবর্তী গীতিকবিতার পূর্বাভাস রহিয়াছে।'

১০ "১৫ হইতে ২৫ বংসর পর্বন্ত আমার মনে বে বে ভাবোদ্গম হইরাছিল, এবং জীবনে বে বে ঘটনা হইরাছিল, তাহার অধিকাংশ 'সঙ্গীতশতকে' বর্ণিত আছে।"— সাহিত্যসাধকচরিত 'বিহারীলাল', পু ১৬

২> প্রক্ষার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড: 'নবীন কবিতার প্রসাত'

প্রাচীন বাংলা গানের বিষয় ছিল প্রণয়। বাউলের এবং রামপ্রসাদের গানে ছিল আধ্যাত্মিকতা। বিহারীলালের সকীতশতকে ম্থ্যস্থান প্রকৃতির। তবু মোটের উপর বিষয়বৈচিত্র্য বিহারীলালের সাতস্ত্রোর বড়ো লক্ষণ। কবিস্থান্থের সহজাত প্রসন্মতা ছিল তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য। এক বংসর মাত্র পূর্বে প্রকাশিত হেমচন্দ্রের চিন্তাতরঙ্গিণী অথবা তৎপূর্বপ্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গলাল প্রভৃতি কবিদের কাব্যের সঙ্গে সকীতশতকের পার্থক্য একেবারে প্রকৃতিগত। পূরনো বাংলা গানের প্রতি বিহারীলালের আকর্ষণ ছিল বাল্যাবধি। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তাঁর অস্তরক পরিচয়ের কথা জানা যায় না।

পুরনো বাংলা গানের ঐতিহের সঙ্গে বিহারীলালের যোগ যাই থাক আধুনিক গীতিকবিতার প্রবর্তক তাঁকেই বলতে হবে। শুধু যে প্রকৃতিকেই অপরিদীম প্রীতিমিন্ধতায় তিনি অভিষিক্ত করে দিলেন তাই নয়, কাব্যে তিনি হটি প্রধান সম্পদ এনে দিলেন। কাব্যে বিষয়বস্তর গুরুত্ব আসলে কিছুই নয়, আসল গুরুত্ব হচ্ছে কবিমানসের— বিহারীলালের কাব্য পড়েই তা প্রথম জানা গেল। এই কবিমানসিটি আশ্চর্যভাবে নতুন। যে অথগু জীবনসত্যের উপলব্ধি রবীক্রকবিমানসের একটি অতিপ্রধান বৈশিষ্ট্য, বিহারীলালের চেতনাতেই তার প্রথম উদয়। দেহাতিক্রমী অমৃতের উপনিষ্দিক তব্ব রবীক্রকবিমানসের মর্মমূলে নিহিত এবং যে-আনন্দবাদ জীবন ও মৃত্যুকে একই বৃস্তে ধরে রেথেছে বিহারীলালের কাব্যে তার প্রথম ছায়াপাত ঘটেছে। 'সাধের আসন' কাব্যে তার তত্বের দিকটি এবং 'সারদামঙ্গল' কাব্যে ( রচনাকাল ১২৭৭-১২৮৬) তার সার্থকতর কাব্য-রূপ পাই। এই উপলব্ধি দিয়েই তিনি জীবনমৃত্যু স্বর্থহুংখ, স্বন্দরকুংসিত সব বিরোধকেই এক স্বত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন। একটু নিবিষ্টভাবে বিচার করে দেখলেই বোঝা যায়, যে-তত্ব রবীক্রমানসে এক এবং বছর লীলায় শীলায়িত, বিহারীলালের কাব্যেই তার প্রথম স্টনা।

দ্বিতীয়ত যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা একালের সাহিত্যেরই একটা প্রধান লক্ষণ বিহারীলাল সেই নারীদ্ধপকেই নতুন সৌন্দর্যবাদের প্রতীক করে তুললেন। কবির এই নারী অবশ্য মানবী নয়। এ একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রতিমা মাত্র। আবার এই কল্লিত সৌন্দর্যদেবীর সঙ্গে বিরহ্মিলনের মানবীয় লীলাতেই বিহারীলালের কাব্য পূর্ণ। মনের স্কৃষ্টি বলে এই সৌন্দর্যদেবীর অহ্য নাম মানসী। বিহারীলালের প্রভাবেই ক্ষেম্বুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ এবং ক্যান্য কবিদের কাব্যে এই মানসী উজ্জল হয়ে উঠেছে।

যথন নবীনচন্দ্র গীতিকবিতা লিখতে আরম্ভ করেছেন এবং মনে করেছেন তিনিই প্রথম এর স্ফানা করলেন, সেই সময়ে বিহারীলাল অবোধবন্ধু পত্রিকায় লিধছিলেন 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বঙ্গস্বন্দরী', 'প্রেমপ্রবাহিনী'। প্রেমপ্রবাহিনী কাহিনীকাব্যের ধারাকে কিছু অনুসরণ করেছে। সারদামক্ষল কাব্যের নামকরণেও তিনি মধ্যযুগীর আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। কাহিনীর একটা ক্ষীণ স্বত্ত এতে লক্ষ্য করলে চোথে পড়ে। অবশ্র এগুলি যুগরুচির অনিবার্য প্রভাব। এরকম প্রভাব বিহারীলালের কাব্যের আরপ্ত কোনো কোনো জারগার পাওয়া যেতে পারে। তথাপি বিহারীলালের ভঙ্গি এতই স্বতন্ত্র যে হেমচন্দ্রীয় আদর্শের প্রভাব নেহাতই গৌণ ধরলেও ক্ষতি নেই। হেমচন্দ্র বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কি না সন্দেহ। বরং সম্সাম্মিক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিতে বিহারীলাল দ্বারা হেমচন্দ্রের প্রভাবিত হওয়াই আশ্চর্যের বিষয়। বিহারীলাল-সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' পত্রিকাতে (১২ ১৬ প্রাবণ) হেমচন্দ্রের স্থধাপান' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্রের সল্বে বিহারীলালের পরিচয় ছিল, কিন্তু সে পরিচয় সামান্তই। বিহারীলালের

কবিতা তাঁর ভালো লাগত, সংক্ষেপে এই কথাটি ছাড়া আর কিছু বলেন নি।<sup>১২</sup> নবীনচন্দ্রের সক্ষেবিহারীলালের কোনো যোগাযোগের বিবরণ জানা যায় না। বিহারীলাল তাঁদের সমসাময়িক হলেও তাঁর কাব্য সেকালে কতকটা অপরিচিত ছিল, এ কথা সকলেই জানে। অর্থাৎ বিহারীলালের কাব্যের রসিক তথন মৃষ্টিমেয়।

তথাপি বিহারীলালের আদর্শ চলে এসেছে যতদিন পর্যন্ত না রবীক্রনাথ একে তুলে নিলেন। রবীক্রনাথ প্রথম দিকে হেমচন্দ্রের রীতিতে কবিতা লিখতেন। ত কিন্তু তিনি বিহারীলালের কবিতার আবাল্য গুণগ্রাহী ছিলেন। জীবনস্থতিতে তার উল্লেখ সকলেই দেখেছেন। অবোধবন্ধু পত্রিকাতে রবীক্রনাথ প্রথম বিহারীলালের কবিতা পড়েন; কিন্তু অবোধবন্ধুর কবিতা পড়েই তিনি বিহারীলালকে চেনেন এ কথা সম্ভবত ঠিক নয়। সকীতশতক (১৮৬২) পড়ে ছিজেক্রনাথ ঠাক্র বিহারীলালের অহ্বরাগী পূর্বেই হয়েছিলেন। বিহারীলাল তাঁদের সঙ্গে পরে যথেই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতী পত্রিকা প্রতিষ্ঠার সমন্ত্র বিহারীলাল ছিলেন অন্যতম উল্ভোগী। রবীক্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন, ত "আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছোটবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অহ্বরাগ আমার ছিল অভ্যন্ত।" বে সমন্ত্র বিহারীলালের গুণগ্রাহীর সংখ্যা অল্ল ছিল, সেই সমন্ত্র ঠাকুর-পরিবারে তাঁর কবিতা ছিল সমাদত।

কেবল কাব্যপাঠে নয়, বিহারীলালের আদর্শ এঁদের মধ্যে কাব্যতত্ত হিসাবেও গৃহীত হয়েছিল। বিহারীলালের কাব্যরীতিই তাঁদের মতে কাব্যের যথার্থ আদর্শ। হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রকে তাঁরা কতথানি খীকার করতে পেরেছিলেন সন্দেহের বিষয়। ভারতী পত্রিকাই এই কাব্যের আদর্শ ও তত্ত্ব সর্বতোভাবে গ্রহণ করে নেয়। এই পত্রিকায় 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ' এই প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পইভাষায় নবীনচন্দ্রের কাব্যরীতিকে আক্রমণ করে বিহারীলালের কবিতা উদ্ধৃত করে তাঁর প্রশন্তি করা হয়েছিল। তাতে লেখক বলছেন ' —

'আমাদের থুব থানিকটা রক্তমাংস চাই, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাহা ছইহাতে শইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতে পারি। আমাদের গণ্ডারচর্ম মন অতি মৃত্ স্ক্র স্পর্শে অর্ভব করিতে পারে না। এইজ্ঞ আমরা বাইরণের ভক্ত।'

অতঃপর নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর ২য় ভাগ থেকে 'চিত্র' নামক কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে লেখক মস্কব্য করেছেন <sup>১ ৭</sup>—

১২ मन्नथनाथ (घांव, 'हिमेठल' ১म थेख ( ১৩৩৫ ), পৃ ১৮৬-৮৭

১৬ প্রবোধচন্দ্র সেন, 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাথ এবং 'ভোরের পাথি' বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৮ কার্ডিক-পোৰ

১৪ রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী ) ২য় থও, 'কড়ি ও কোমল'এর ভূমিকা

১৫ ভারতী ১২৮৭ আখিন

<sup>&</sup>gt;७ शूर्वास्त्र अस्, भू २१२

३१ भूटबांख्न अष्ट, भू २१७

'এমনতর একটা স্থুল নধর মাংসপিও নহিলে বাঙ্গালী হৃদয়ের অসাড় অপূর্ণ স্নায়্বিশিষ্ট কর্কশ তকে তাহার স্পর্শ ই অহভব হয় না।'

এর পর লেখক অবকাশরঞ্জিনী থেকেই 'কেন ভালবাসি' কবিতার চার লাইন উদ্ধৃত করে তুলনা করেছেন বিহারীলালের বঙ্গস্থন্দরী কাব্যের 'একদিন দেব তরুণ তপন' কবিতাটির সঙ্গে। অতঃপর লেখকের মস্কব্য ১৮—

'ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘনত্বফ আঁথিতারা, সংগোল মুণালভূজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠকসমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত। আন বিষ, মার ছুরী, ঢাল মদ— এমনতর একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড না হইলে বাঙ্গালীদের হৃদয়ে তাহার একটা ফলই হয় না। একপ্রকার প্রশাস্ত বিষাদ, প্রশাস্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর তাহা বাঙ্গালা কবিতায় প্রকাশ হয় না।'

এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথের কিনা জানি না' তবে জীবনস্থৃতিতে রবীন্দ্রনাথ মার্জিত ও সংযত ভাষায় কবিতার এই আদর্শের কথাই বলে গিয়েছেন এটা লক্ষণীয়। ভারতীতে 'বাঙ্গালী কবি কেন' এই নানে একটি রচনা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। সেই রচনাটি 'নীরব কবি এবং অশিক্ষিত কবি' নামে 'সমালোচনা' গ্রন্থের (১২৮৮) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে গীতিকাব্যের লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। 'সমালোচনা'র অন্তর্ভুক্ত হটি প্রবন্ধ 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (বৈশাথ ১২৮৮) এবং 'সঙ্গীত ও কবিতা' (মাঘ ১২৮৮) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি কবিতা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হেম-নবীনের কাব্যের আদর্শের অন্তর্ভুল নয় বরং বিহারীলালেরই অনুকূল। 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা'য় তিনি বলছেন ' ত—

'বেখানে দীমা আরম্ভ দেইখানেই আমাদের কাজকর্ম যুঝাযুঝি ও অদীমের দিকে আমাদের বিশ্রামের ফুল আছে— সেই দিকেই কি আমরা মাঝে মাঝে নেত্র ফিরাইব না ? সে অদীমের দিকে চাহিলে যে অবিমিশ্রিত হুও হয় তাহা নহে, কোমল বিষাদ মনে আদে। কারণ, সেদিকে চাহিলে আমাদের ক্ষতা আমাদের অসম্পূর্ণতা চোঝে পড়ে, সংশয়াদ্ধকারে আচ্ছন প্রকাণ্ড রহস্তের মধ্যে নিজেকে রহস্ত বলিয়া বোধ হয়— সে রহস্ত ভেদ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আদি।'

এর সঙ্গে তুলনীয় বিহারীলাল-

রহস্ত বিশ্বের প্রাণ রহস্তই স্ফৃতিমান্ রহস্তে বিরাজমান ভব।

১৮ পুর্বোক্ত গ্রন্থ পু ২৭৪

২০ জচলিত সংগ্ৰহ, দিতীয় খণ্ড (১৯৬২) পু ৯৪

ভাই বন্ধু কেবা কার রহস্থেই আপনার। প্রেম মেহ স্থত দারা বাযু বহু স্থ তারা সকলি রহস্থময়। এ ব্রন্ধাণ্ডে রহস্থাই সব। ২১

রবীন্দ্রনাথ কবিদের যে অস্ট্ ব্যাকুলতার কথা, অসীমের জন্ম অনির্বচনীয় বিরহের কথা বলেছেন, বিহারীলালের কাব্যে দেই ব্যাকুলতা এবং বিরহবোধই প্রধান রস। এই অমুভূতি ব্যক্তিগত ও আত্মমগ্ন। এই অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করবার উপায় স্থর এবং ছন্দ। 'সঙ্গীত ও কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ বলছেন<sup>২২</sup>—

'আমাদের ভাব প্রকাশের ছটি উপকরণ আছে—কথা ও স্থর। কথাও যতথানি ভাব প্রকাশ করে স্বরও প্রায় ততথানি ভাব প্রকাশ করে। এমন কি, স্থরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা স্থরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও স্থর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। স্থরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিলিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে।'

ক্ষেক বংসর পরে রবীক্ষনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' নামে যে বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন তাতে এই কথাগুলি আরও স্থন্দর করে বলেছিলেন। কাব্যের কাজ তথ্য-বর্ণনা করা নয়, কিংবা যুক্তি দেওয়া নয়। কাব্য গভীর ও অনির্বচনীয় অহুভূতিকে ভাষা দেয়। সেজন্ত ব্যঞ্জনা চাই, ইকিত ও সংকেত চাই। স্থর আমাদের অর্থবন্ধ কথায় ব্যঞ্জনা নিমে আসে। কাব্য বুঝিয়ে দেয় না, অহুভব করিয়ে দেয়। এখানেই গত্ত ও কাব্যের পার্থকা। বিহারীলাল তার নিবিড় অহুভূতিকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। তিনি যদি সেটা না পেরে থাকেন, তবে সেটা তাঁর শিল্পের ক্রটি, অহুভূতির ফাঁকি নয়। রবীক্ষনাথের অভিমত ভারতীগোদীর কাব্যের আদর্শ প্রতিফলিত করেছিল। এই প্রবন্ধগুলিতে বিহারীলালের কবিতার উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু অভিমতগুলি যে তাঁর কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, পাঠকমাত্রেই সে কথা ব্রুতে পারবেন। বিহারীলালই সর্বপ্রথম উল্লেখবিরহিত কাব্য লেখেন। সে যুগে লোকে বিশ্বাস করত, সাহিত্যকৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন হয় না। বিহ্নমচন্দ্র বলেছিলেন— কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নয়, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উল্লেখ। কবিরা চিত্তরঞ্জন ধারা চিত্তগুদ্ধি বিধান করেন। কিন্তু ভারতী পত্রিকাতেই বিশ্বমচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ লেখা হম্বেছিল ত 'কাব্যের প্রাণ আমোদ দেওয়া। যদি আমোদ জন্ত কাব্যে স্থান বিশেষে নীতিকথার বিশেষ আবশ্যক করে, তবেই তাহাকে কবি আদর করেন।'

বস্তুত বৃদ্ধিমচন্দ্রের 'বৃদ্ধদর্শন' পত্রিকা বস্তুগত কাব্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যেমন সহায়তা করেছে, ঠাকুর-পরিবারের 'ভারতী' পত্রিকা তেমনি সহায়তা করেছে বিহারীলাল-প্রবৃত্তিত ভাবমূলক কবিতার প্রতিষ্ঠায়। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে বৃদ্ধদর্শনে, তাঁদের কাব্যের আদর্শ প্রচারে বৃদ্ধদর্শন

२> 'नाटबत्र जानन', अध्य नर्ज 'बाधुती'

२२ व्यक्तिक मध्येष्ट् २व्र वंख ( ১৯৬२ ) शृ ४३

২৩ ভারতী, কার্ভিক ১২৮৭ : 'কাব্যের উদ্দেশ্য', পৃ ৩২৪

প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল। এতে বিহারীলালের কবিতা কখনও প্রকাশিত হয় নি; ভারতীতেও হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কবিতা বেরিয়েছিল বলে জানা নেই। বিহারীলালের সঙ্গে বৃদ্ধিমচন্দ্রের পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। এ বিষয়ে স্থরেশ সমাজপতি লিখেছেন<sup>২৪</sup>—

'বেহারীবাব্ বন্ধিমবাব্র প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম বেহারীবাব্র কাছে যেমন বন্ধিমবাব্র কথা শুনি বন্ধিমবাব্র মুখেও হয়ত তত উচ্চগ্রামে না হউক কিছু শুনিব, কিন্তু বন্ধিমবাব্ বিহারীবাব্র ছই একটী গল্প শুনিমা বলিলেন "জীবনেও Poet! ইহাকেই বলে কবি। খুব সদানন্দ লোক ত।" '

বঙ্কিমচন্দ্র বিহারীলালের কাব্য কতথানি পড়েছিলেন বলা কঠিন। বন্ধদর্শনে নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনা উপলক্ষে গীতিকাব্য নামে যে প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন তাতে বলেছেন<sup>২</sup> —

'বিছাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুস্থদন দত্তের বজালনা কাব্য হেমবাব্র কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একথানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।'

এদের মধ্যে বিহারীলালের কাব্যের নাম নাই। অথচ এই প্রবন্ধ লেখার পূর্বে বিহারীলালের সারনামঙ্গল পর্যন্ত কাব্য রচিত হয়েছে। শুধু আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য বলে নয় স্পষ্টতই গীতিকাব্যেও ঘটি গোণ্ডীর উদ্ভব হয়েছে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকেই। এই ঘই সম্প্রদায় ছই বিখ্যাত পত্রিকার পূর্চপোষকতা লাভ করেছে। এই ছই আদর্শ সামন্ত্রিক আদর্শ মাত্র নয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছই আদর্শের কাব্যস্প্রি পাশাপালি চলে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কবি বিহারীলালের আদর্শকে মপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেও অহ্য আদর্শটি লুগু হয় নি। কিন্তু বিহারীলালের অন্তক্ষরণ যদিও তেমন ব্যাপকভাবে হয় নি, তথাপি কয়েক বৎসবের মধ্যেই বাঙালি পাঠক বিহারীলালের অন্তক্ষরণ মদর্শ অবহিত হয়ে ওঠেন। বিহারীলালের অন্তস্করণ করেছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল এবং প্রিয়নাথ সেন। এঁরা ছজনেই বিহারীলালের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। শুল রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১) এবং সন্ধ্যাসন্ধীত (১৮৮২) থেকেই বিহারীলালের প্রভাবকে প্রকাশ্যে স্বীক্ষরাও করে নেন। রচনাবলী সংস্করণে কড়িও কোমল' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শুল

'তথন হেম বাঁড়ু জ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নৃতন কবিদের কোনো একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণ ই ভূলে ছিলুম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অহুরাগ আমার ছিল অভ্যন্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ খালত হয়ে গিয়েছিল।'

२८ विक्रिश्रामक, शु ७२८

२० वक्रमर्णन ১२৮० देवणांच

२७ विक्रमधनक, भू ७२०

२१ त्रवीक्तत्रहनावली (विश्वषात्रको ) २ त्र थ्य, 'कवित्र मस्रवा'

অবশ্ব সংশ্বভাবে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখলে সমালোচকের। বিহারীলালের প্রভাব রবীক্রকবিনানের পরেও পাবেন, যদিও হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কোনো চিহ্ন পাবেন কিনা সন্দেহ। যভদ্র মনে হয় ১৮৮০ খ্রীপ্রান্ধের কাছাকাছি সময় থেকেই বিহারীলালের কাব্যরীতি বাংলা সাহিত্যে স্বীক্ষতি লাভ করতে থাকে। অক্ষর্মারের কাব্যগ্রন্থ এই সময় থেকেই প্রকাশিত মতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যগুলির প্রকাশকাল এই সময় থেকেই। এই সময়কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সন্ধ্যাসলীতের কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের বিহ্নমচন্দ্রের নিকট থেকে অকুঠ প্রশংসা লাভ। রমেশচন্দ্র দত্তের কল্মার বিবাহসভায় বহিমচন্দ্র নতুন কবিকে মালা পরিয়ে বরণ করে নেন 'নবোদিত অক্ষণের মতো'। সেকালের অনেক কবি বাদের মধ্যে সভ্যকার কবিস্থাক্তি ছিল, প্রথম দিকে হেমচন্দ্রকে অক্ষরণ করেছেন কিন্তু পরে তাঁরাই আকৃষ্ট হয়েছেন ভাবমূলক আত্মনিষ্ঠ কবিতার আদর্শে। এই বিধার যুগ ছিল মোটামুটি ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ -র মধ্যে। উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রপন্ধার প্রেষ্ঠত স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় হেমচন্দ্রীয় রীতি মান হয়ে এল। অপেক্ষাকৃত অন্নথ্যাভদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী উল্লেখযোগ্য যিনি প্রথমে হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করে পরে রবীন্দ্রপন্ধা বরণ করেছিলেন শাল। এই পরিবর্তন যুগের একজন উল্লেখযোগ্য কবি কামিনী রায়ে। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ খ্রীপ্রান্ধে প্রকাশিত হয়। এতে ভূমিকা লিখেছিলেন হেমচন্দ্র । ভ্রিকার হেমচন্দ্র বলেছেন —

'কবিতাগুলি আজকালের ছাঁচে ঢালা। বাঁহারা এ ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক কতদ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না; তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহারাও লেথকের অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।'

'আজকালের ছাঁচ' বলতে হেমচন্দ্র নবামুক্ত গীতিকাব্যের আদর্শকেই ব্ঝিয়েছেন। কামিনী রায় তাঁর কবিতায় সমাজের আশা-আকাজ্যার যে স্থর ধ্বনিত করেছিলেন তা হেমচন্দ্রেরই অমুরূপ। সেইসকে তাঁর প্রথর ব্যক্তিস্বাতস্ত্রাবোধ নতুন আত্মনিষ্ঠ কল্পনার পথ নির্মাণ করেছে। তাঁর কাব্যে একটা নি:সঙ্গতার স্থর আছে যা বিহারীলালের অম্বরূপ, যদিও বিহারীলালের গ্রীতিপ্রসন্ধতার সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। যাই হোক, হেমচন্দ্রের উক্তিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে সাহিত্যে একটি নৃতন রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এই রীতি যে আসলে নৃতন নয়, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু এই সময়ে এই রীতি বেশ পরিচিত এবং অমুস্ত হতে আরম্ভ করেছে। সরোজকুমারী দেবী-রচিত এবং স্বর্গকুমারী দেবী -সম্পাদিত 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যের সমালোচনায় জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন শি

'হাসি ও অশ্রু যে ধরণের কবিতা পুস্তক এ ধরণের কবিতার প্রবর্তক ও নেতা "সারদামঙ্গলে"র কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। চক্রবর্তী মহাশয়ের গুণভাগ ছাঁকিয়া লইয়াছেন তাঁহার মেধাবী শিশ্র প্রতিভাবান্

২৮ 'অশ্রুকণা'র (১৮৮৭) পূর্ব পর্যন্ত গিরীক্রমোহিনী হেমচক্রকে অমুসরণ করেছেন। অশ্রুকণার কবিতাগুলি নির্বাচন করেছিলেন অক্ষরকুমার বড়াল। এই সম্পাদন-উপলক্ষে অক্ষরকুমারের সজে গিরীক্রমোহিনীর মনোমালিক্ত হয়। এই সম্পর্কে ক্রষ্টব্য 'সাহিত্যে তত্তরতা', নববিভাকর সাধারণী, ২৯ কার্তিক ১২৯৪, পৃ ৩৪১। অতঃপর অক্ষর বড়ালের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ, ঐ পত্রিকা ও অগ্রহারণ ১২৯৪ পৃ ৩২৩, ১৩ অগ্রহারণ ১২৯৪ পু ৩৬৬, ১০ মাঘ ১২৯৪।

২৯ জন্মভূমি, ১৩০২ আবাঢ় পু ৪৪৬

বিশের কৃতী কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ। সেই রবিকবির পাঠশালে এখন অনেকে "হাতেখড়ি" দিতেছেন; তুই একজন "লায়েকও" হইয়াছেন।'

উনবিংশ শতাদীর শেষ দশকেই নবরীতির গীতিকাব্যের প্রবর্তক বলে বিহারীলাল শ্বরণীয় হয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কতায় তাঁর যে একটি শিশুসম্প্রায় গড়ে উঠেছে এটাও স্বীকৃত হয়েছে। এই রীতি যথেই প্রভাবশালী হয়ে উঠছে এবং সমালোচকের কথার ভঙ্গিতে বোঝা যায় এই রীতিকে অকুঠচিত্তে গ্রহণ করে নিতে এখনও তাঁর দিধা আছে। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিই এর প্রমাণ। এই দিধার স্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হেমচন্দ্রই রেখে গিয়েছেন। গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁ হেমচন্দ্র বলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন 'কিন্তু দেখ, ভাল ব্রতে পারিনে বাপু।' বলা বাহুল্য ভাল ব্রুতে না পারার কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যক্তিগত এবং আত্মনিষ্ঠ অম্বন্ত এবং তদকুগত ব্যঞ্জনাধ্যী ভাষা। নবীনচন্দ্র সেনন্ত বলেছেনত —

'কবিতা-দেবী এখন কায়া ত্যাগ করিয়া ছায়া হইয়াছেন। কায়া দাকার, কাষে কাষে পোত্তলিক ও অঙ্গীল। ছায়া নিরাকার। কিন্তু আমরা মূর্থ পোত্তলিকেরা নিরাকার ব্রহ্মকে যেমন ব্ঝিতে পারি না এই নিরাকার কবিতাও কিছু বৃঝি না।'

স্পাইকাব্য এবং অস্পাইকাব্য নিয়ে যে দ্বন্দ রবীন্দ্রনাথ ও দিজেন্দ্রলালের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেখা দিয়েছিল, তার পূর্বতন ইতিহাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্কচনা থেকেই আরম্ভ হয়েছে। প্রায় ১৮৬০ থেকেই তুই রীতির সমান্তরাল ধারা চলে এসেছে এবং ১৮৮০র পর থেকেই অপেক্ষাকৃত স্বল্লপরিচিত রীতিটি প্রাধান্ত পেতে থাকে। তখন থেকেই বাংলা কবিতার পাঠক এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন, এবং এর নানা দিক ভাবতে আরম্ভ করেছেন। পরবর্তীকালে দিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যে অভিযোগ স্কল্পাইভাষায় উত্থাপন করেছিলেন, তারই পূর্বস্ত্র আছে 'নবজীবনে'র একটি রচনায়ত্বি—

'বাঞ্চালা সাহিত্য স্থতিকাগার হইতেই স্থপ্ত। বৈষ্ণব কবিগণের নন্দ যশোদা,— শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী, বুন্দা, চন্দ্রা, শ্রীদাম, স্থবল— মান মাণুর রাস প্রভাস সকলই বর্ণনার গুণে আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ।

'কেবল বৈষ্ণব কৰিগণ বলিয়াই নহে, বাঙ্গালার পূর্বতন সকল কৰিই স্থাপ্তাই চিত্রণে সমীচীন। গীতিকাব্যের তো কথাই নাই; উহা জগতে অতুল্য।…কৰিকঙ্কণের দারিদ্রাত্মথ বর্ণনা— যে কথন ত্থের মুখ দেখে নাই তাহাকে দীন হীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।…

'কেবল দে-যেন, কি-যেন, কেন-যেন, কোথা-যেন, যেন-যেন করিলে কবিতা হয় না। এমন করিয়া কেবলই যেন-যেন করিলে ছায়া ছায়া আঁকিলে আর হতাশ হুতাশ উদাস আকাশ— বলিলেই কেবল কবিতা হয় আর কিছুতে হয় না, এমন নহে। কবিতার অস্থি আছে, মজ্জা আছে, রক্ত আছে, মাংস আছে; কবিতা কেবলই ছায়াময়ী কায়ার বাষ্প্রময় দীর্ঘশাস নহে।'

তথনও রবীন্দ্রনাথের যুগ আরম্ভ হয় নি। কিন্তু নবজীবনের সমালোচনায় রবীন্দ্ররীতির সমালোচনাই শোনা গেল। এর যোগ হেমচন্দ্রীয় কাব্যাদর্শের সঙ্গে আশা করি এটা এতক্ষণে স্বস্পত্ত হয়েছে।

৩০ মন্মথনাথ ঘোৰ, 'হেমচন্দ্ৰ' ভূতীয় খণ্ড ( ১৩৩০ ) পৃ ৪১১-১২

৩১ আমার জীবন ১ম খণ্ড, (১৩১৪) পৃ ১৩٠

৩২ नरजीवन, ष्पञ्चशंत्रम ১२३७, 'कांचि नमांटलांहमा', शृ ७১৮-८२•

## জন স্টাইনবেক

## দেবত্রত মুখোপাধ্যায়

আধুনিক মার্কিন কথাশিরীদের স্বীকৃতি দিতে নোবেল পুরস্কার সমিতি কার্পণ্য করেন নি। সিন্কেয়ার লুইস্ (১৯৩০), পার্ল বাক্ (১৯৫৮), উইলিয়ম ফক্নার (১৯৪৯), আর্নেট হেমিংওয়ে (১৯৫৪) তার উদাহরণ। এবার ১৯৬২র নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন জন্ স্টাইনবেক। অন্য কোনো দেশের এতজন সম্পাম্মিক কথাসাহিত্যিকের নাম এ পুরস্কারের থতিয়ানে দেখা যায় না।

এর কারণ আছে। মার্কিন সভ্যতা তরুণ, তার প্রাণশক্তি প্রবল। জীবনের পরীক্ষানিরীক্ষার পালা তার এখনও শেষ হয় নি। ধমনীতে তার নতুন রক্তের সঞ্চার প্রতিক্ষণে। তাই তার সাহিত্যেও নৃতনত্বের স্থাদ বারে বারেই মেলে। এবং নোবেল পুরস্কার তাঁদেরই দেওয়া হয়, যাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন পথ নির্ণ্য করেন।

অবশ্য তাঁর নৃতনত্ব নিষ্ণেও ফাইনবেক পুরানো মার্কিন ঐতিহেরই উত্তরসাধক, হার্ম্যান মেলভীল আর ওঅন্ট হুইট্ম্যানেরই বংশধর। আর এমার্সন যে অরিগন্ আর টেক্সাসের কাঠগড়ানো মাছশিকারী নিগ্রো-এবং-রেডইন্ডিয়ান-বংসল সাহিত্যিকের স্বপ্ন দেখেছিলেন তারও অনেকথানিই সত্য হয়েছে ফাইনবেকের মধ্যে।

ফাইনবেকের জন্ম আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, ক্যালিফোর্নিয়ার সেলীনাস শহরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের সাতাশে ফেব্রুয়ারি। তাঁর না আইরিশ, বাবার পূর্বপূক্ষ জার্মান। ফলে তুই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাঁর জীবনে। ফ্যানফোর্ড বিশ্ববিত্যালয়ে তাঁর শিক্ষা, কিন্তু ডিগ্রীগ্রহণ হয় নি। তার বদলে কখনো মজুর সেজে, কখনো থামারে কখনো ল্যাবরেটরিতে কাজ ক'রে তিনি আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এসে হাজির হলেন মহানগর নিউ ইয়র্কে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তাই আবার তিনি ঘরে ফিরে এলেন এবং সাহিত্যচর্চা করতে লাগলেন। প্রথম উপন্যাস 'দি কাপ অভ গোল্ড' প্রকাশিত হল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে।

বহু অভিজ্ঞতাপ্রস্ত তাঁর জীবন। কিন্তু তাদের নিয়েই তিনি লিখতে ভালোবাসলেন যারা সহজ, যারা মাটির কাছাকাছি। বিশেষ ক'রে ক্যালিফোর্নিয়ার উপরে তাঁর রক্তের টান, ওধানেই তাঁর সব উপগ্রাসের পটভূমি। 'দি পাস্চার্স্ অব হেভেন্' এবং 'টু এ গড্ আন্নোন্' প্রকাশিত হল ১৯৩৩এ, ক্যালিফোর্নিয়ারই গল্প। কিন্তু আমেরিকা তখন অর্থ নৈতিক সংকটের কবলে, ফলে তাঁর এ তিনখানি বই তিন হাজার কপির বেশি বিক্রি হয় নি। পরবর্তী উপগ্রাস 'টর্টিলা ফ্রাট্' (১৯৩৫) কিন্তু খ্বই জনপ্রিয় হল। যাদের নিয়ে তিনি এ বই লেখেন, তারা মন্টেরি প্রদেশের পাইসানো সম্প্রদায়, রক্তে তাদের মেক্সিকোর আদিম স্থর— 'হাসি আর মমতামাখানো ভালোমান্থবের জাত'। তারা এক দিকে যেমন আইনের ধার ধারে না, অক্সদিকে তেমনি খাটি মাছ্রয়। আবার 'অব মাইস আয়েও মেন' (১৯০৭)-গ্রন্থের নায়ক লেনি-ও জড়বৃদ্ধি, কিন্তু শিশুর মডো তার ভালোবাসা। দ্রসম্পর্কের ভাই জর্জ-কে সে যেমন ভালোবাসে, তেমনি ভয় করে। একমাত্র জর্জ'ই তাকে চালাতে পারে, আর কেউ তার ভালোবাসার উপদ্রব সইতে পারে না, কুকুর খরগোস আর ইত্রের



জন স্টাইনবেক ৩৩৯

ছানারা তো প্রায়ই প্রাণ হারায়। অবশেষে যেদিন তাদের মনিব কার্লি'র বৌ তার অবোধ আদরে মারা পড়ল, দেদিন আর জর্জ লেনিকে বাঁচাতে পারল না। নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে অবশেষে জর্জ'ই বন্দুক তুলে নিল। লেনি যথন পরমবিখাসে তার সঙ্গে ভবিগ্যতের স্বপ্ন দেখছে, তথন জর্জ তাকে হঠাৎ গুলি করতে বাধ্য হল। বিশ্বরেরও সময় পেল না লেনি। শিকারীরা এসে দেখল লেনির মৃতদেহের পাশে হতভম্ব জর্জ ব'সে আছে। যেমন নিদারুণ, তেমনি নাটকীয় এ গল্পের সংহতি।

এর পর 'সানফানসিন্ধে। নিউজ' থেকে ফাইনবেককে বলা হ'ল ক্যালিফোর্নিয়ার বাস্তহারা ক্ল্যাণদের সম্পর্কে লিথতে, যারা ট্রাক্টরের সাহায়ে নতুন ক্ষিব্যবস্থার তাড়নায় মধ্য-আমেরিকার ওক্লাহোমা প্রস্তৃতি অঞ্চল থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে আশ্রয় খুঁজছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিল তাঁর ছটি উপন্থাস: 'ইন্ ডিউবিয়াস্ ব্যাট্ল্' এবং তাঁর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর উপন্থাস 'দি গ্রেপ্ অব রথ' (১৯০৯)। আমেরিকান কংগ্রেসে এই বই নিয়ে আলোচনা হল, প্রেসিডেন্ট ক্লভেন্ট এ প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন, এবং ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্ট্র এ সমস্থা সম্বন্ধে সতর্ক হলেন। সে বছর এবং পরের বছরেরও জনপ্রিয়তম বইয়ের তালিকায় 'দি গ্রেপ্ ল্ অব রথ'-এর নাম রইল। ফাইনবেকের শ্রেষ্ঠ ছোটসাল্লগুলিও প্রায় এই সময়েই প্রকাশিত হয়, 'দি লং ভ্যালি' (১৯০৮) গ্রন্থে সেগুলি সংক্লিত আছে। বিশেষ ক'রে 'দি রেড পোনি' বা লাল টাট্রু গল্পটি স্মরণীয়।

তার পর বিতীয় মহাযুদ্ধের পালা। এ সময় ফাইন্বেক প্রথমে মার্কিন বিমানবাহিনীর তরফে লেখার কাজে নিযুক্ত হন, এবং পরে 'নিউইয়র্ক হেরান্ড ট্রিবিউন' এবং ইংলওের 'ডেলি এক্সপ্রেন' পত্রিকার সাংবাদিক রূপে যুরোপে কাটান। সেই সময়ে নাংসি আক্রমণের কুরূপ ফুটে ওঠে তাঁর 'দি মূন্ ইজ্ ডাউন' উপত্যাসে। যুদ্ধশেষে তিনি আবার ফিরে আসেন স্বদেশে। তার পর তাঁর 'দি পার্ল' 'বার্নিং ব্রাইট' প্রভৃতি ছোট বড় গল্প বেরিয়েছে। তবে তাঁর ইদানীংকালের বৃহত্তম রচনা 'ইন্ট অব ইডেন' (১৯৫২)। এই বই সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "আমার প্রায় সব কিছুই ওতে আছে।"

স্টাইনবেক অনেক লিখেছেন। প্রথম উপস্থাদের পর এই তেত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁর আরও ছাব্রিশখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে গল্প-উপস্থাদ ছাড়া অস্ত ধরণের রচনাও আছে। যেমন রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা তাঁর 'দি শট্রেন্ অব পিপিন্ দি ফোর্থ'; বাস্ত্রসংস্থান নিয়ে তাঁর 'লগ ফ্রম দি সী অব কর্টেজ'।

ক্টাইনবেক নিশ্চয় আরও লিখবেন। 'দি গ্রেপ্স্ অব রথ' বা 'ইস্ট অব ইডেন্'-এর মতো বৃহৎ উপস্থাস আর লিখবেন কিনা বলা যায় না। তবু জীবন সম্পর্কে এখনও তাঁর অগাধ নিষ্ঠা, তাঁর প্রতিটি রচনা প্রাণের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। বোধ হয় এই প্রাণশক্তিতে দোসর বলেই স্বর্গত এচ্. জি. ওয়েল্স্ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন: "That tremendous genius"—সেই প্রচণ্ড প্রতিভার অধিকারী।

স্টাইনবেকের ভিতরে তৃটি মন আছে। একটি কবিমন, যা চিরস্তনের সন্ধানী, যা তৃপ্তি পায় মাটির অঞ্চলে আর মারুষের হৃদয়ে, প্রেরণা যার বেদ ও বাইব্লে। আর, অন্তটি সামাজিক মন, সমাজ ও রাজনীতির বড় বড় দোলার সঙ্গে যার তাল মেলানোর ঝোঁক, মারুষের সংগঠনে অন্তায় অবিচার দেখলে যা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাঁর লেখায় এ তৃইয়ের সমন্ত্র ঘটেছে। যদিচ তাঁর উপাখ্যান আধুনিক সমাজের পরিবর্তননীল রূপ নিয়ে, কালকের ক্ষাণ এবং আজকের মজ্বদের নিয়ে, তব্ তাঁর লেখায় যেন চিরকালের মান্ত্রের রূপটিও

আমরা অনেকথানি পাই। তাই তাঁর 'টু এ গড় আন্নোন্এর ভূমিকায় ঋথেদের 'য আত্মদা বলদা যন্ত বিশ্ব উপাসতে ∙কিম দেবায় হবিষা বিধেন' মন্ত্র আমাদের আশ্চর্য করে না। আর 'দি গ্রেপ্ দ্ অব রথ'এর দেশাস্তরী কৃষাণদের পশ্চিমম্থো যাত্রার সঙ্গে বাইব্লের সেই প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রার সাদৃষ্ঠ সহজেই চোথে পড়ে। এবং 'দি গ্রেপ্ দ্ অব রথ' যদি হয় নিজ্মণ বা 'এক্সোডাস' অধ্যায়ের নবরূপ, 'ইন্ট অব ইডেন্' তবে জাতক বা 'জেনীসিন্' অধ্যায়ের। মনে রাখা দরকার যে এ উপত্যাসের নায়কের নামও আ্যাডাম্—
আ্যাডাম্ ট্রাঙ্ক। তারও হই ছেলে, এবং তারা জেনীসিন্এর কাহিনীকে জানে "The symbol story of the human soul"—মানবাজ্যার রূপককথা— ব'লে।

কিন্তু তাঁর কাহিনীগুলির একটি অব্যবহিত দিকও আছে। কখনো তা বিশ দশকের অর্থ নৈতিক সংকট, কখনো ত্রিশ দশকের শ্রমিকবিক্ষোভ, কখনো চল্লিশ দশকের মহাসমর। এবং তার সমার্জনৈতিক বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে নাইনবেক কখনোই অচেতন নন। তাঁর জীবনবোধ বা আদর্শপৃহা কোনোকালেই বাস্তব তথ্যের প্রতি উদাসীন থাকে নি। 'দি গ্রেপ্ স্ অব রথ'এ তিনি ওক্লাহোমা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত যে যাত্রাপথের ছবি এঁকেছেন, তার প্রতিটি ধূলিকণার ভিতরে ঐতিহাসিক সত্য প্রছন্ন আছে। সে পথ একদিকে যেমন "mother road, the road of flight"— মায়ের মতো পথ, উধাও হবার পথ—অন্তদিকে তেমনি এর ভৌগোলিক পরিচয় "হাইওয়ে ৬৬, কত গ্রামের বুক জুড়ে দীর্ঘ কংক্রিটের রাস্তা, মানচিত্রের টেউয়ের মতন— মিসিসিপি থেকে বেকার্স্ ফ্রীল্ড্"।

এই ছটি মানসের সমন্বয় যে তাঁর সব উপক্যাসে সমান সফল হয়েছে তা বলা যায় না। একই উপক্যাসের সব জায়গাও হয়তো সমান সফল হয় নি। এইজ্বে তাঁর পাঠকসমালোচকেরা সময় সময় তাঁকে নিয়ে কিঞ্চিং বিব্রত। তিনি প্রচারব্রতী না ভাববিলাসী এই নিয়ে তাঁদের সমস্যা। কারও কারও মতে দি গ্রেপ্ স্ অব রথ'এর তুলনা চলে শুধু হ্যারিয়েট দেনা-র 'আঙ্ক্ল্ টম্স্ ক্যাবিন'এর সঙ্গে, এবং স্টাইনবেকের চেতনা একান্তভাবেই সমাজসংস্কারকের চেতনা। অক্সদের মতে আবার স্টাইনবেক ভাবাল্ আদর্শবাদী, যিনি সমকালীন ঘটনাবলীকে তাঁর ভাববিলাসের নিমিত্তমাত্র ক'রে তুলেছেন।

এ ছটি মতই বোধ হয় চরম। সমসাময়িক সত্যকে দ্যাইনবেক তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু তা শিল্পীর নিষ্ঠা নিয়েই, নিছক প্রচারবাদের উৎসাহ নিয়ে নয়। এবং সে শিল্পীর নিষ্ঠা সমন্বয়েরই নিষ্ঠা। তাকে সার্থক করতে তিনি যে পথে এগিয়েছেন, সে অতি ছ্রছ সাধনার পথ। তাতে হয়তো তিনি মধ্যে মধ্যে বাধা পেয়েছেন, হয়তো সবগুলি উপাদানকে মেলাতে গিয়ে তাঁকে কিছু কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে, কিন্তু তাই ব'লে নিছক ভাবালুতা বা সেণ্টিমেণ্টালিটির মধ্য দিয়ে তিনি সহজ সমাধান খোঁজেন নি।

এবং এক এক জায়গায় তিনি আশ্চর্যভাবে সফল হয়েছেন। সে সমস্ত জায়গায় তাঁর লেখা হঠাৎ যেন জ'লে উঠেছে, সে রকম দীপ্তি তাঁর সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে এক উইলিয়ম ফক্নার ছাড়া আর কারও লেখায় পাওয়া যায় না। এ রকমই একটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট 'অব মাইস অ্যাণ্ড মেন'। সেখানে ফাইনবেকের কবিকল্পনা এবং মানবদরদী মনের বাঁধন কখনোই শিথিল হয় নি।

অন্ত উপন্যাসগুলিতে অজত্র শক্তির পরিচয় থাকা সত্ত্বে যদি দ্যাইনবেক সম্পূর্ণ সার্থক না হ'য়ে থাকেন, তার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে আলাদা ক'রে দেখতে বা ব্যতে তাঁর আগ্রহ কয়। মান্থয়কে মিলিত ক'রে দেখতেই তাঁর উৎসাহ বেশি। সেই উৎসাহের ভরেই তিনি বলেন "This

জন স্টাইনবেক ৩৪১

is the beginning—from 'I' to 'we'—"এইখানেই স্চনা—'আমি' থেকে 'আমরা'র দিকে (দি গ্রেপ্স্ অব রথ্)। আর যথন তাঁর প্রথমদিকের উপক্রাস 'টু এ গড় আন্নোন্'এ পড়ি নায়কের প্রতি তার ভাতৃবধ্র সেই কথা: "তুমি কোনো বিশেষ লোককে জানো না জোসেফ, জানো শুধু লোকেদের। তুমি বিশেষ ক'রে কিছু দেখতে পারো না জোসেফ, তুমি সমগ্রকেই দেখো"—তখন মনে হয় এ কথা দটাইনবেক যেন নিজেকেই বলছেন। একমাত্র 'ইণ্ট অব ইডেন'এ এসে দেখি তাঁর চরিত্রগুলি যেন যথেষ্ট ম্পাইতা পেয়েছে। এ কথা বোধ হয় তিনি ব্ঝেছেন, তাই ও বই সম্বন্ধে তাঁর এত আশা: "আমার যা কিছু আছে তার প্রায় সবই ওতে আমি দিয়েছি।" আর তাই ঐ উপক্যাসেরই এক জায়গায় শোনা যায়—এও যেন তাঁর নিজেরই কথা: "আমি বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে স্বচেয়ে দামী জিনিস হল ব্যক্তিমানসের মৃক্ত সন্ধানী মন। আমি যার জন্তে লড়াই করতে পারি সে হল নিজের খুশিমত দিক্নির্গ্ম করবার স্বাধীনতা। যে কোনো তব, যে কোনো ধর্ম, যে কোনো শাসনবিধি ব্যক্তিপুক্ষককে নই করতে বা খর্ব করতে চায় তারই বিরুদ্ধে আমার লড়াই।"

# ভারতব্যায় সভা নব্রুগের কুচনার

### গ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবাসীর পক্ষে সিপাহী যুদ্ধ সাপে বর হইল। ভারতবর্ষীয় সভা কোম্পানীর ঘুন-ধরা অসার শাসনের অবসান চাহিয়াছিলেন। ব্রিটিশরাজ তথা পার্লামেণ্ট ইহার অবসান ঘটাইয়া ভারতবর্ষের শাসনভার নিজ্ঞ হত্তে গ্রহণ করায় নব-যুগের স্কচনা হইল। তবে ইহাই তো যথেষ্ট নয়। ভারতবাসীর কল্যাণ তথনই সম্ভব যথন ভারতশাসনে তাহার অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতবর্ষীয় সভা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠাবধিই কর্মতংপর ছিলেন। নৃতন পরিবেশে ইহার পক্ষে যে স্ক্রোগ উপস্থিত হইল তাহাও তাঁহারা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে উত্যোগী হইলেন।

পরবর্তী যুগে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ম সরকারের নিকট 'আবেদন-নিবেদন' পেশ করা কেমন যেন একটা উপহাসের বস্ত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এ সময়ে এরপ করা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধ-উন্মেষ এবং সংহতি-স্থাপনের পথে সিপাহী যুদ্ধের দক্ষন যে বিষম বিল্ল উপস্থিত হয় তাহা তথন তিরোহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্বের মতই শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেন্টে আবেদনপত্র প্রেরণে মনোযোগী হইলেন। ১৮৫৯ সনেই কালবিলম্ব না করিয়া বিবিধ বিষয় -সম্বলিত একথানি ব্যাপক আবেদনপত্র পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। ইহাতে পাচটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়, যথা: ব্যবস্থা-পরিষদ, বিচার-আদালত, সিবিল সার্বিস, শিক্ষা এবং ভূমিস্বত্ব। শাসনে অধিকার স্থাপনের পক্ষে ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। সভা প্রস্তাব করিলেন যে, দেশমধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি হইতে পরিষদের সদত্য গ্রহণ করিতে হইবে, স্থপ্রিম কোর্টের বিচারকগণের স্থান ইহাতে হওয়া একেবারেই স্মীচীন নয়। কারণ এরূপ হওয়ায় তাঁহাদের মূল কার্যে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তথনই এই আবেদনপত্রে কোনো কার্য হয় নাই। সভা পুনরায় ১৮৬০ সনে এইসকল বিষয়ের উপরে জোর দিয়া পার্লামেটে আর-একথানি আবেদনপত্র পাঠাইলেন। এবারে, নৃতন একটি বিষয়ও আবেদনপত্তে যুক্ত করা হইল। বিলাতে প্রভাবশালী একদল লোক এই বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন যে, ভারতশাসনে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অমুসরণ করা মোটেই উচিত নয়। গ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইংরেজ এই দেশের শাসক, কাজেই গ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ে বিশেষ স্কযোগ-স্পবিধা সরকারকে মানিয়া শইতে হইবে। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্ব হইতেই এইরূপ অসংগত দাবির আপত্তি করিতেছিলেন। এবারকার আবেদনে এধরণের বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধার বিরুদ্ধে তাহার। ঘোরতর আপতি জানাইলেন।

সিপাহী যুদ্ধ পরিচালনা করিতে গিয়া ভারতের সরকারী রাজকোষে ভয়ানক টান পড়ে। শাসন-ব্যয় নির্বাহার্থ কর্তৃপক্ষ নৃতন নৃতন উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। এইজন্ম ত্রিটিশ গবর্নমেণ্ট স্থানীয় সরকারকে অর্থাগম সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্ম জেমস উইলসন নামক একজন অর্থনীতি বিশারদকে প্রেরণ করেন। কি কি উপায়ে অর্থাগম সম্ভব সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া ১৮৬০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে উইলসন একটি 'নৃতন কর-পরিকল্পনা' বা Taxation Scheme আইন পরিষদে উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে হুই প্রকারের নৃতন কর স্থাপনের কথা হয়: ১. লাইসেল কর, ২. আয়কর। সকল শ্রেণীর শিল্পী ব্যবসায়ী ও বৃত্তিধারীদের

ভারতবর্ষীয় সভা ৩৪৩

উপর প্রথমোক্ত কর নির্দিষ্ট হারে ধার্য হয়। কতদিনের জন্ম, ইহাতে তাহা বলা হইল না। দ্বিতীয়, অর্থাৎ আয়কর ধার্য হইল এইরপ: তুই শত টাকা হইতে পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত বার্ধিক আয়ের উপর ধার্য হইল শতকরা তুই টাকা; এবং বার্ধিক আয় পাচ শত টাকার উপরে হইল শতকরা তিন টাকা। ইহা মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্ম ধার্য হয়। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়ের উপর স্থায়ীভাবে শতকরা এক টাকা হারেও আয়কর নির্ধারিত হইল।

উইলসন-প্রস্তাবিত এই মারত্মক কর-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় সভা অবিলম্বে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা প্রথমে হেতুবাদ সহ এই পরিকল্পনার বাংলা অমুবাদ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করিয়া ইহার কুফলের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং সরকারের নিকটও ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিপি পাঠাইলেন।

সভা প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। দরিদ্র নিপীড়িত ও বিভ্রান্ত স্বদেশবাসীদের উপর এতাদৃশ করভার না চাপাইয়া অতাত্য কি কি উপায়ে সরকারের অর্থাগম হইতে পারে সে বিষয়ে একটি পান্টা পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের মতে শুল্ক নীতির রদবদল, আবগারী কর বৃদ্ধি, লবণ কর, ফ্যাম্প ডিউটি বা কর, নৃতন করিয়া আফিঙের মূল্য নির্ধারণ, খাসমহল ও পতিত জমি বিক্রয়, মাদ্রাজ প্রদেশের 'এনাম'সত্র সংস্কার, সরকারি পেপার কারেন্দি এবং নদীর জলকর—এই সকল উপায়ে সরকারে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। কর্তৃপক্ষ এই সময়েই সভার প্রস্তাব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ নাই। তবে নেতৃবর্গ তথনই যে যুগপৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ এবং জনসাধারণের কল্যাণ সম্বদ্ধে চিন্তা করিতেছিলেন ইহা হইতে সে বিষয়ে সম্যুক হৃদয়ংগম হয়। সভার পক্ষে রমানাথ ঠাকুর এবং দিগদ্বর মিত্র সরকারি প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বারা উক্ত উইলসন-প্রস্তাবিত করভার এক বংসরের জন্ত কর্থঞ্জং লাঘ্ব করিতে সমর্থ হন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি ব্যাপারেরও উল্লেখ করিতে হয়। উইলসনের কর-পরিকল্পনার সমালোচনা করিয়া মাদ্রাজের গবর্নর সার্ চার্লস এডওয়ার্ড ট্রেভিলিয়ন নিজমত প্রকাশ করিলে ভারত সরকারের পরামর্শে ভারতসচিব তাঁহাকে ১৮৬০, জুন মাসে তারযোগে বিলাতে ডাকিয়া পাঠান। অর্থাৎ তিনি উক্তপদ হইতে অপসারিতই হইলেন।

এই বংসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ ঘূর্ভিক্ষ হইল। ইহার কারণ অহুমান করা কঠিন নয়। সিপাহীদের অনাচার এবং তাহাদিগকে দনন করিবার জন্ম এই অঞ্চলে সরকারি সেনাবাহিনীর শতগুণ অত্যাচার-উৎপীড়নে সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো বানচাল হইয়া যায়। চাষাবাদের লোকাভাব, তাহার উপরে অনাবৃষ্টি; ফলে এই ভীষণ ঘূর্ভিক্ষ। ভারতবর্ষীয় সভা ঘূর্গত দেশবাসীর সাহায্যকরে নিজেরাই শুধু অর্থভাপ্তার খূলিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, তাহারা মাদ্রাক্ষ ও বোষাইয়ের রাজনৈতিক সভা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ঘূর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের সাহায্যকরে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলয়নের জন্ম সনির্বন্ধ অন্থরোধ জানান। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূমিব্যবস্থার সংস্কার সাধন সম্বন্ধে বিবেচনার জন্ম একটি সাবক্মিটিও সভা স্থাপন করিলেন।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি লাভক্ষতিবিহীন লোকহিতকর বিবিধ উত্যোগের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার -কল্পে ভারতবর্ষীয় সভা ভারত সরকারের নিকট একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই বৎসর ১৮৬০ সনে ব্যবস্থা-পরিষদে এ উদ্দেশ্যে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহা ১৮৬০ সনের ২১ আইন নামে পরিচিত হইয়াছে। এই

আইনটি যে কত শুভ এবং স্থানুপ্রপ্রারী তাহা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হইয়াছে। এই সনে এমন ক্ষেকটি আইন পরপর বিধিবদ্ধ হইল যাহা লইয়া সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে বৈরিতার স্ত্রপাত হয় বিশেষভাবে। সিপাহী যুদ্ধের প্রাক্তালে ১৮৫৭ সনে কর্তৃপক্ষ অন্ধ্র-আইন পাস করাইয়া লন, ইহা আমরা আগে জানিয়াছি। এই বৎসর এই আইনটিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। শুধু ইহাই নছে, দেশী বিদেশীদের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য এই আইনটিতে স্টিত হইল। স্বভাবতই ভারতবর্ষীয় সভা ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। যুদ্ধকালীন সন্ধ্যাবস্থা তথন বিদ্রিত, কাজেই তাহাদের মতে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা আর আদে ছিল না। তথাপি তাহারা বলেন, এরূপ আইন যদি বিধিবদ্ধ করা একাস্তই আবশ্যক বিবেচিত হয় তাহা হইলে তাহাতে খেতাঙ্গ ও রুষ্ণান্দের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য করা আদে যুক্তিযুক্ত হইবে না। সভার এই প্রতিবাদে অনেকটা কাজ হইল। সরকার ব্যবহারং বৈষম্যমূলক ধারাগুলি তুলিয়া লইলেন এবং জেলাশাসকদের উপর অস্ধ-ব্যবহারের লাইসেন্স দান বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার দিলেন। আর-একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল 'Exemption Law' বা 'অব্যাহতি আইন' নামে। এতদিন মদম্বলের বিচার-আদালতগুলির ইউরোপীয় অপরাধীদের গ্রেফতার করা হাজতে আটক রাখা এবং স্থপ্রিম কোর্টে বিচারের জন্ম চালান দেওয়া প্রভৃতি সামান্ম করেকটি ব্যাপারের অধিকার যদি বা ছিল, এই আইন-বলে তাহা হইতেও ইহাদের বঞ্চিত করা হয়। ভারতবর্ষীয় সভা ইহাতে ভীষণ আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু তাহাদের আপত্তি গ্রাছ হইল না।

তৃতীয় আইনটি ছিল নীলচাষ সম্পর্কে। নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে বিরোধ এই সময় খুবই প্রকট হইয়া ওঠে। মফস্বলের নীলকরদের স্থানীয় আদালতে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করায় যে কত অনর্থের স্ষ্টি হইতে পারে সে সম্বন্ধে আঁচ করিয়া ভারতবর্ষীয় সভা কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। মফস্বলের শাসকবর্গ ইংরেজ, নীলকরেরাও ইংরেজ। প্রশাসনিক ব্যাপারে উভয়ের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় নীলচাথীদের তুর্গতির আর অস্ত রহিল না। ইহার উপর আদিল ১৮৬০ সনের চুক্তিভঙ্গ আইন। নীলচাষীরা চুক্তিমত নীলচাষে প্রবৃত্ত না হইলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাদিগকে ফৌজদারী আইনে অপরাধী করিয়া শান্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ভারতবর্ষীয় সভার অন্তত্ম প্রধান সদস্ত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেটিয়টে "Rayots' Coercion Law" বা রায়ত-পীড়ন আইন বলিয়া ইহাকে আখ্যাত করেন। সভা এইরূপ 'বে-আইনী আইনের' জোর প্রতিবাদ করিয়া এই তুইটি প্রস্তাব করিলেন: প্রথমত 'চুক্তিভঙ্গ আইন' তুলিয়া লইতে হইবে; দ্বিতীয়ত একটি নীল কমিশন স্থাপন দারা नीमकत्र ७ नीमठाषीत मरधा विद्यारिक कात्रमञ्जल अञ्चलकान कतिया मत्रकात यरधानगुक वावष्टा अवनयन করিবেন। চক্তিভঙ্গ আইনের নির্মণতা লক্ষ করিয়া ভারতসচিব সার চার্লস উড মাত্র ছয় মাসের জন্ম ইহা চালু করিতে অমুমতি দেন। সভার দিতীয় প্রস্তাব কণ্ঠপক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে একটি কমিশন গঠিত হইল ডব্লু. এস. সিটনকারের সভাপতিতে। ইহা ইণ্ডিগো বা নীল কমিশন নামে আখ্যাত। ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে চন্দ্রমোহন চটোপাধ্যায় এই কমিশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। নীলচাষীদের উপর নীশকর সাহেবদের অনাচার-উৎপীড়ন কমিশনের সম্বথে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কমিশন প্রধানত: প্রশাসনিক ব্যস্থার সংস্কার সাধন করিয়া এইরূপ অস্তায় কার্যের প্রতিবিধানের স্থপারিশ করিলেন। মধ্যবন্ধের জেলাগুলির সীমানা রদবদল করিয়া নৃতন নৃতন মহকুমায় বিভক্ত করা হইল। নীলকরদের আক্রোশ কিন্ত ভারতবর্ষীয় সভা ৩৪৫

প্রশমিত হইল না। নীলচাষীদের সপক্ষ হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেটিয়টে'র বিক্লন্ধে 'মানহানি'র মামলা রুজু করিয়া দেয়। ১৪ই জুলাই ১৮৬১ সনে হরিশ্চন্দ্র মৃত্যুম্থে পতিত হন। নীলকরদের আক্রোশ হইতে তাহার সহধর্মিণীও নিজ্বতি পান নাই। প্রজাদরদী পাদ্রী লঙ্ও নীলকর সাহেবদের কোপে পড়িলেন নীলদর্পণের ইংরাজী অন্থবাদ প্রকাশ করিয়া। স্থপ্রিম কোটে মানহানির দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহার এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হইল। ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সভাপতি প্রতাপচন্দ্র সিংহ বিচারের যাবতীয় বায়ভার বহন করেন এবং অগ্রতম প্রধান সদস্ত কালীপ্রসন্ধ সিংহ মামলার রায় বাহির হইবা মাত্রই আদালতে তংক্ষণাং জরিমানার হাজার টাকা নিজ হইতে জমা দিলেন। এই রূপে ভারতবর্ষীয় সভা প্রকাশ্যে পক্ষাপক্ষ গ্রহণ না করিয়াও জনসাধারণের হিতার্থে প্রাণপণ চেষ্টা-উল্যোগ করিয়াভিলেন।

এ সময়ে সরকারি বেসরকারি ইউরোপীয়েরা ভারতবাসীদের উপর থজাহন্ত হইয়া উঠে। উভয়ের মধ্যে নানা ব্যাপারে জাতি-বৈরিতা স্পষ্ট আকার ধারণ করে। ইহা যে সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া তাহাতে দিমত নাই। বিচার-আসন হইতেও কোনো কোনো ইংরেজ ভারতবাসীদের উপরে গালিবর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। এইরপ একজন ছিলেন স্থপ্রিম কোর্টের বিচারপতি—সার মর্ডান্ট লসন ওয়েলস। তিনি বার বার বিচার-আসন হইতে ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের উপর অয়থা দোষারোপ করিয়া কটুকাটব্য করিতে থাকেন। বাঙালীর পক্ষে ইহা সহু করা অসম্বত হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষীয় সভার নেত্বর্গ কুড়ি হাজার বন্ধবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত একথানি প্রতিবাদলিপি ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহা এতই গোপনে হইয়াছিল যে, বিদেশি পরিচালিত বিদ্বেষভাবাপের সংবাদপত্রগুলি শত চেষ্টা সত্বেও ইহার একয়ও অয়লিপিও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সভার ছায়ী সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌরোহিত্যে ১৮৬১ সনের ২৬ আগফ এক বিরাট জনসভায় বিচারপতি ওয়েলসের নিন্দাস্টক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ইহার প্রতিলিপিও ভারতসচিবকে পাঠানো হয়। ইহাতে খ্বই কাজ হইল। ওয়েলস্ এরপ আচরণের জন্ম ভারতসচিব কর্তৃক তিরম্বত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা কি প্রশাসনিক কি পৌরসভা-বিষয়ক সকল সরকারি কার্যকলাপের প্রতি তীল্ধ দৃষ্টি রাথিতেন। ১৮৬১ সনে পুলিগ কমিশন এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বা পৌরসভা কমিশন গঠিত হয়। সভা প্রথমটির উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রস্থাব গ্রহণ করেন। কোনো কোনো বিষয়ে তাঁহাদের মতামত গ্রাহ্য হয়। তাঁহারা এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন যে, পূর্বেকার গ্রামীণ চৌকিদারি ব্যবস্থায় কিছু কিছু রদবদল হইলেও মূলত ইহা বজায় রাথিতে কমিশন সমত হইয়াছেন। শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণে সভার উদ্যোগ স্থবিদিত। এইবারে জেলার ম্যাজিন্টেটকে পুলিসি ব্যাপারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব হইতে রেহাই দেওয়া হইল। ম্যাজিন্টেট এবং পুলিস স্পারিন্টেণ্ডেন্ট বা অধ্যক্ষপদ স্বতম্ব করায় বিচার ও শাসন বিভাগকে আলাদা করিয়া লইবার স্টনা হইল।

কলিকাতার উন্নতিকল্পে ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর অবহিত ছিলেন। ১৮৬১ সনে সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠিত হইল। সভার পদ্দে প্রতিনিধিত্ব করেন ইছার অগুতম প্রধান সদস্য দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা)। কমিশন পূর্ববর্তী আইনের আমূল সংস্কার সাধনের জন্ম নির্দেশ দিলেন যে, অতঃপর ছয় জন মাত্র সদস্য লইয়া পৌর কার্য নির্বাহার্থে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বোর্ডের অধীনে

থাকিবে ছয়টি লোকাল বোর্ড। কেন্দ্রীয় বোর্ড নিজ হস্তে ধাবতীয় কার্য পরিচালনার ভার লইবেন, স্থানীয় বোর্জগুলির মধ্যে প্রয়োজন মত অর্থবন্টনও করিবেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা পৌরসভা স্বায়ন্তশাসন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে যে পরিণত হয় তাহার মূল পাই এই নির্দেশগুলির মধ্যে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সন্ভার পক্ষে দ্বিগবর মিত্রের ক্কৃতিত অবশ্রাই স্মরণীয়। পর বংসর উক্ত স্পারিশ অনুসারে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়।

ভারতীয় ফৌজনারি আইন এবং ফৌজনারি দণ্ডবিধি আইন রচনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলে দীর্ঘ পীচিশ বংসর যাবং। স্থবিক্ষ বাবহারাজীবী এবং আইনবিশারদগণ এ দেশে ও বিলাতে বসিয়া এই বিষয়ক কার্বে প্রবৃত্ত থাকেন। ১৮৬১ সনের প্রথমে ইহা একটি ম্পাইরূপ ধারণ করে এবং ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তুইটি আইনের আকারে পাস করিয়া লওয়া হইল। আলাপ আলোচনার বিবিধ পর্যায়ে ভারতবর্ষীয় সভা স্থাচিন্থিত অভিনত প্রকাশ করিতেছিলেন; দণ্ডবিধি আইনে তাহার কতকগুলি গৃহীতও হয়। কিন্তু ভাহারা এই বলিয়া গানীর অসমস্থোষ প্রকাশ করিলেন যে, মফস্বলের ফৌজনারি আদালতগুলির উপর ইংরেজ অপরাধীদের বিচারের ভার এবারেও অপিত হইল না। এই প্রকার ব্যবহার-বৈষম্য আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যথেষ্ট রসদ যোগাইয়াছে।

আর-একটি কারণে ১৮৬১ দন জাতীয় ইতিহাদে শ্বরণীয় হইয়া আছে। বহু বংদর যাবং ভারতবর্ষীয় সভা ভারত-শাসনে ভারতবাসীদের অধিকার স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। ইহার ছাইটি ধাপ— ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীদের গ্রহণ এবং সিবিল সার্বিসের ছার ভারতীয়দের নিকট উন্মোচন। বিচারবিভাগের সংস্কার ও উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশে স্ক্রপ্রিম কোর্ট এক সদর আদালতগুলিকে একত্র করিয়া হাইকোর্ট স্থাপনের প্রস্তাবও তাহারা কয়েক বংগুর ষাবং করিয়া আসিয়াছেন। এইরপে উক্ততম আদালত স্থাপিত হইলে জেলাসমূহের বিচার-ব্যবস্থারও উৎকর্ম সাধিত হইবে, সভা এইরূপ মতামতই বহুবার প্রকাশ করেন। এইসকল উদ্দেশ্তে নেতৃবূর্গ শুধ দেশেই নয়, বিলাতেও আন্দোলন পরিচালনার আয়োজন করেন। ভারতের হিতকর কার্যকলাপ সম্পর্কে লণ্ডনম্ব ইণ্ডিয়ান রিফর্ম দোশাইটির আন্তরিক সহযোগিতার কথা আমরা জানিয়াছি। ভারতবরীর সভা অর্ধসাহায়ের ঘারা এই সোদাইটিকে পালন-পোষণ করিতেন। সোদাইটির সভাপতি বিশ্বাত উদারনৈতিক নেতা জন বাইট এবং সম্পাদক জন ডিকিন্সন পার্লামেটে ও জনসাধারণের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভার প্রতাবসমূহের অমুকূলে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। ১৮৫৯ ও ১৮৬০ সনে পার্লামেটে ভারতবর্ষীয় সভা কর্তৃক প্রেরিত স্মারকলিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি। এইবারে তাহাতে ফল ছবতে দেখিয়া সভা নিশ্বর আনন্দিত হইলেন। ১৮৬১ সনের মধ্যভাগে পার্লামেণ্টে তিনটি বিল উত্থাপিত ছবল, এগুলি 'ইণ্ডিয়া বিলদ' নামে আখ্যাত। দেপ্টেম্বর মাদে রাজকীয় অমুমতি লাভের পর তিনটিই আইনে পরিণত হয়। এই তিনটি ফ্থাক্রমে— ১. ব্যবস্থাপক সভা আইন, ২. হাইকোর্ট আইন এবং ৩. সিবিল সার্বিস আইন।

ভারতবর্ষীর সভা এই তিনটি বিষয়েরই সংস্কারকল্পে এতদিন যেসকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু প্রথমোক্ত ছুইটি আইনে গৃহীত হয়। ভারতীয় বাবস্থাপক সভা ছুইতে স্থপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগৃধ চিরতরে বিদায় লুইলেন। স্থপ্রিম কোর্ট ও সদর আদালতগুলিকে একত্র করিয়া তিনটি প্রেসিডেন্সিতেই ভারতবর্ষীয় সভা ৩৪৭

একটি করিয়া হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠাকেও তাঁহারা অভিনন্দিত করিলেন। সিবিল সার্বিস আইন সম্পর্কে সম্ভা একেবারেই খুশি হইতে পারেন নাই। তিনটি প্রেসিডেন্সি শহর—কলিকাতা বোম্বাই ও মাপ্রাজে লওনের মত একই সময়ে পরীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব উক্ত আইনে অগ্রাহ্ম হয়। পরীক্ষাগ্রহণাদি বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থাও ভারতীয়দের প্রতিকৃলে যাইবে বলিয়া তাহার। অভিনত প্রকাশ করেন। ত্রুটিবিচ্যুতি সংগ্রেও এইসকল সংস্কার ঘারা নবযুগের স্চনা সম্ভব হইবে বিশ্বাস করিয়া সভা ১৮৬১, ২ অক্টোবর একটি সাধারণ অধিবেশনে নিমোদ্ধত করেন: "The sessions of parliament has closed marking a new epoch in the history of Imperial legislation for India. The Indian measures passed during this sessions intimately affect the Judicature, Legislature and the public service of India, the effect of which on the future well-being of the people, time and experience will alone test. Although the committee do not approve of the changes introduced in the constitution of the legislature, they will accept the measures on the whole as important, though small instalments of reform and earnest of a better and enlighted spirit that will henceforward guide the public affairs. The committee need hardly add that these measures have placed in the hands of Lord Canning means of developing the policy of progress which few of his predecessors ever possessed."

আইন-দারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা পুন্র্গঠন, বোদাই ও মাদ্রাজে আইন-পরিষদ পুন:প্রবর্তন এবং বঙ্গপ্রদেশে নৃতন করিয়া আইন সভা স্থাপনের কথা হইল। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। ইতিমধ্যে ১৮৫৯-৬১ এই তিন বংসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভার অপরাপর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বলি। শিবপুরে একটি শাখা সভা নৃতন স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষীয় সভার অগ্রতম প্রভাবশালী সদস্য দক্ষিণারঞ্চন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যায় সরকার কর্তৃক স্থিত হইবার পর ইহার আদর্শে আউধ তালুকদার অ্যাসোসিয়েশন (অযোধ্যা তালুকদার সভা) স্থাপন করেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় সভা তাহার মত কতী ও গুণী মানবদরদী সদস্যের মৃত্যুতে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় তাহার নামে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি বৃত্তি স্থাপন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। বিখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে রাজা রামমোহন রায়ের পর এমন ক্রতিখসম্পন্ন মাহ্য আমরা দ্বিতীয়টি আর পাই নাই। এ বংসরে সভা নৃতন সভ্যরূপে পাইলেন শন্ত্র্যুক্ত মুখোপাধ্যায় এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শন্ত্রন্ধ সাংবাদিক ও স্মাজসেবীরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র গুধুমাত্র আইনবিশারদ ব্যবহারাজীবী ছিলেন না, তিনি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি -মৃশক বিবিধ সমাজকলাণকর্মেও আজীবন লিগু ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি।

ছরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়টের অস্তিষ লোপের আশকা হইল। এই সময় পণ্ডিত ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যস্থতায় ভারতবর্ষীয় সভার সদস্য কালীপ্রসন্ন সিংহ 'পেট্রিয়টে'র পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে হিন্দু পেট্রিয়ট পুরাপুরি ভারতবর্ষীয় সভার মৃ্থপত্ররূপে গণ্য হইল। সভার সহকারী সম্পাদক রুঞ্দাস পাল ক্রমে ইহার সম্পাদনা ও পরিচালনা -ভার গ্রহণ করেন। সিপাহী যুদ্ধের পরে জাতীয় জীবনে যে সংকট উপস্থিত হয়, বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষীয় সভা তাহা হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে উত্যোগী হইলেন। বিবিধ বিষয়ে এ দেশে ও বিদেশে আন্দোলন চালাইতেও তাহার। বিশেষ উত্যোগী হন। পূর্বের মত সরকারকেও বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় কল্যাণের ভিত্তিতে পরামর্শ দিতে থাকেন। এক কথায়, এই সময়ে যে নবযুগের স্কুচনার সম্ভাবনা দেখা দিল তাহাতে ভারতবর্ষীয় সভার রুতিত্ব সমধিক।

#### রবী শ্রপ্রসঙ্গ

# সমালোচনাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাগাহিত্য

### সত্যেন্দ্রনাথ রায়

জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ সম্পর্কে আমাদের বোধ যতই বাড়তে থাকবে, সাহিত্য-আলোচনাতেও ততই নিত্য-কুন দিক খুলে যাবে, এটা স্বাভাবিক। আমাদের সাহিত্য-আলোচনাতে যে নতুন-নতুন জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে, তার একটা কারণ এই যে, সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার মধ্যেই নিত্য-নতুন জটিলতার স্বষ্ট হচ্ছে।

এইখানেই শেষ নয়। নতুন-নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে যাওয়ার ফলে আমাদের সাহিত্য-আলোচনায় বিচিত্র সব জাতি এবং উপজাতিরও সৃষ্টি হচ্ছে। তার কোনোটা ঐতিহাসিক, কোনোটা সমাজতাত্ত্বিক, কোনোটা হয়তো দার্শনিক। আবার কোনোটা হয়তো নৃতব্ভিত্তিক, কোনোটা মনস্তাত্ত্বিক, কোনোটা বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্বকেন্দ্রিক। তাছাড়া, সাহিত্যভিত্তিক নানারকমের আলোচনা তো আছেই।

এইগব নানা জাতের নানান্ গোত্রের তাবং আলোচনাকেই আমরা সাধারণত 'সাহিত্যসমালোচনা' নাম দিয়ে থাকি। কিন্তু এদের বহুবিধতার কথা ভাবলে, এদের মেজাজের মৌলিক ভিন্নতার কথা স্মরণ করলে, একটা প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। 'সমালোচনা' নামটা কি সাহিত্য-আলোচনার এই ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য ও জটিলতার সঙ্গে সত্যিই পালা রাখতে পারছে? তা যদি পারত, তা হলে প্রকৃত সমালোচনা কী তা নিয়ে এত মতভেদ থাকত না, সমালোচনাত্ত্ব নিয়ে এত পরস্পরবিরোধী মতবাদের স্ফেইত না।

বিমত নেই যে, সাহিত্যের আবেদন নিয়েই সাহিত্যসমালোচনা। কিন্তু 'সাহিত্যের আবেদন' কথাটা শুনতে যত সহজ, ব্যাপারটা ঠিক তত সরল নয়। আমাদের মনে সাহিত্যের এই আবেদন একদিকে যেমন সহজ ও ও অব্যবহিত, অক্সদিকে তা তেমনি জটিল, প্রস্তুতিসাপেক্ষ এবং বহুস্তর-বিক্তন্ত । আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার একটা নিজস্ব জগং আছে এ যেমন সত্যি, তেমনি এ-কথাটাও সমান সত্যি যে, আমাদের কোনো অভিজ্ঞতাই নিজেকে শেষ পর্যন্ত নিজের দেওয়াল-ঘেরা জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাথতে পারে না। এ কথা সাহিত্য-অভিজ্ঞতার পক্ষেও প্রযোজ্য। বিশুর রসাস্বাদনই হয়তো তার অভীই জগং, কিন্তু যেহেতু আমরা খ্র মিশ্র ধরণের জীব, সেই হেতু সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদন শুরু রসাস্বাদনের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাথে না। রসাস্বাদন থেকেই তার যাত্রা শুক্র। কিন্তু তার পর টেউয়ের পর টেউয়ের মতো আমাদের উপলব্ধির ঘাটে ঘাটে নিজেকে সে প্রসারিত করে দেয়। উপলব্ধির প্রত্যেকটি ঘাট থেকে প্রতিক্রিয়ার নত্ন-নত্ন তরঙ্গ ফিরে এসে সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করে, তাকে ব্যাপকতর ও সমুদ্ধতর বোধে পরিণত করে। ক্রমে পাঠকের চিত্তে যে একটি গভীর ও জটিল সামগ্রিক উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা হয় তা হয়তো সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার মতো অমিশ্র নান্দনিক (ইস্কেটিক) ব্যাপার নয়, কিন্তু বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে তা পূর্বতর।

'অমিশ্র নান্দনিক' কথাটা হয়তো কিছু শীর্ণ ঠেকতে পারে। ইচ্ছা করলে 'রদ' কথাটিকে আমরা পূর্ণতর অর্থেও গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ, আস্বাদনের ইস্ফেটিক বিশুদ্ধতা নিয়ে যদি থ্তথ্তে না হই, তা হলে পাঠকের জটিল ও ব্যাপক উপলব্ধিকেই— এই মিশ্রিত কিন্তু এশ্বর্যশালী সামগ্রিক চেতনাকেই আমরা রদ বা রদাস্থাদন বলে গ্রহণ করতে পারি। মোট কথা, খাটি ইস্ফেটিক হোক আর না-ই হোক, এই বহুস্তরান্বিত জটিল এবং পূর্ণতর উপলব্ধিই সাহিত্যপাঠকের সামগ্রিক প্রাপ্তি।

সাহিত্যসমালোচনা পাঠকের দিকের এই ব্যাপক প্রাপ্তির স্বীকৃতি।

সাহিত্যপাঠকের — পাঠক হিদাবে পাঠকের — প্রাপ্তির যেখানে সীমা, সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদনেরও যে সেইখানেই সীমানা ত। বলা যায় না। বিশুদ্ধ পাঠক হিদাবে সাহিত্যের কাছে আমরা যা চাই এবং যা পাই, সেইখানেই তার দেওয়া এবং আমাদের পাওয়া থেমে যায় না। সাহিত্য আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে স্পর্শ করে, সেখানেও অনেক নতুন তরকের স্পষ্ট করে। অনেক সময় বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রবর্তনার ফলেও আমরা সাহিত্য-আলোচনাতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকি।

সাহিত্যের আবেদন আমাদের মনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে যে-সব সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের আলোচনার জন্ম দের, সাধারণ ভাবে ভাদের সকলেরই নাম সাহিত্য-আলোচনা। কিন্তু এদের সকলকেই কি সমালোচনা বলা চলে? যেখানে আমরা ফুলত ভোক্তা নই, অথবা আদৌ ভোক্তা নই— যেখানে আমরা মূলত ঐতিহাসিক, কি সমাজদেবী, কিংবা তর্বজ্ঞান্ত, অথবা বৈজ্ঞানিক, সেথানেও সাহিত্য আমাদের স্পর্শ করে। সেই সম্পূর্ণ অ-সাহিত্যিক মন নিয়ে, অ-সাহিত্যিক বৃত্তির প্রবর্তনায় যথন সাহিত্য-আলোচনায় বসি, তথন সেও কি সাহিত্যসমালোচনা?

সমালোচনা কথাটা বাংলায় খুব পুরোনো নয়। সাধারণত ইংরেজি 'ক্রিটিলিজ্ম' কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবেই একে আমরা ব্যবহার করে থাকি। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে বহুকালের বহু-ব্যবহারের ফলে ক্রিটিলিজ্ম কথাটার একটি বিশিষ্ট অর্থ ও ভাবাছ্যক কথাটার গায়ে পাকা হয়ে বসে গেছে। তার মধ্যে বিচার বা মূল্যায়নের ভাবটাই প্রধান। কথাটার ব্যুৎপত্তিতেও বিচারেরই ইলিভ। কিন্তু সাহিত্য-আলোচনার দ্বটাই তো আর বিচার-জাতীয় নয়। এ ক্ষেত্রে, দব রকম বা যে-কোনো রকম সাহিত্য-আলোচনাকে ক্রিটিলিজ্ম অর্থে সমালোচনা বললে, অন্ত ক্ষতি না হোক, কাজের ক্ষেত্রে প্রচুর বিভ্রান্তির স্ষ্টি হয়।

সব আলোচনাই যদি সমালোচনা না হয়, তা হলে ঠিক কোন্টুকু যে সমালোচনা তা স্থির করে নেওয়া দরকার। কথাটার আদিম প্রয়োগ যা-ই হোক-না কেন, বর্তমানে কথাটাকে যদি কোনো-একটা বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করতে হয়, তা হলে বোঝা দরকার কোন্ ব্যবহারটা সংগততম। অর্থাৎ কোন্টা ক্রিটিসিজ্মের বা সমালোচনার আসল কাজ।

১ রবীক্রনাথ অনেক সময় এই রকম সামগ্রিক প্রাপ্তিকেই রস বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন, "শ্রেষ্ঠ কাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বৃদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হলবেয় তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সকলে কাব্যে যে রস তাই আমাদের ছায়িয়পে প্রগাঢ়য়পে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষ্পিকতা নয় য়সের বিকার ঘটে।"
——বিকারণকা, শান্তিনিকেতন, প্রথম থও।

বলা প্রায়েজন যে, এই উদ্ধৃতিটিতে ওই যে 'কলাবোধের ভৃতির' কথা আছে, আনেকের মতে মাত্র ওইটুকুই থাঁটি ইংস্কৃতিক আবাদন। আবাদন কথাটিকে এ-প্রবন্ধ বিশুদ্ধ ইংস্কৃতিক আবাদন অর্থে ই গ্রহণ করা হয়েছে।

অনেকের মতে সমালোচনার আসল কাজ হল সাহিত্য-বিশেষের পরিচয় দেওয়া। আধুনিক কালের প্রবণতা ততটা পরিচয়ের দিকে নয় যতটা ব্যাখ্যার দিকে। কেউ কেউ অবশ্য বিচারেরই পক্ষপাতী। দেখতে হবে, এর মধ্যে কোন্টি পাঠকের সাহিত্য-সাক্ষাংকারের জটিল ও বহুমুখী প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে মিলনের স্ত্রে রচনা করতে পারে। দেখতে হবে, পাঠকের সাহিত্যিক প্রাপ্তির সমগ্রতা কাকে আশ্রম করে গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বিপরীত মুখে এও দেখতে হবে, কোন্ প্রতিক্রিয়া সাহিত্যকে সাহিত্য-হিসাবে মোটেই স্পর্শ করছে না।

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা কথাটাকে কোনো-কোনো সময় ঢিলে-ঢালা অর্থেও ব্যবহার করেছেন বটে, কিছ প্রকৃত কাজের সময় কথাটাকে তিনি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করারই পক্ষপাতী। তাঁর মনঃপ্ত সেই বিশিষ্ট অর্থ টি কী?

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যসমালোচনার বিশিষ্ট অর্থ হল সাহিত্যবিচার। এই বিশিষ্টতার উপরে জোর দেবার জন্মেই তিনি সাহিত্যসমালোচনার বদলে সাহিত্যবিচার কথাটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে। বিচার মানে কিন্তু শুধুই বিচার নয়, কেবল রায় দেওয়াই নয়। ক্ষেত্র-বিশেষে আদৌ রায় দেওয়া নয়। এ বিচার আসলে, এক কথার বলা যায়— সামগ্রিক সাহিত্য-সচেতনতা। এই সচেতনতা এমন একটা সাধারণ-ভূমি, যাকে স্পর্শ করার ফলে সাহিত্য-আবেদনসঞ্জাত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই কথাটাই একটু বিশেষভাবে বুঝে দেখা দরকার।

ą

'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমালোচনা কথাটির বদলে সাহিত্যবিচার কথাটি ব্যবহারের প্রস্তাব করে সঙ্গে সঙ্গেই মস্তব্য করেছেন, "বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য।" আবার প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি এও বলেছেন যে, "সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ নয়।"

এ থেকে সহজেই মনে হতে পারে যে, পরিচয়, ব্যাখ্যা ও বিচার, এরা বুঝি একই ক্রিয়ার তিনটি ভিয় নাম। আর বিশ্লেষণটা বুঝি একেবারে আলাদা জাতের। বিশ্লেষণের কথা আপাতত যাক, কিন্তু সত্যিই কি ব্যাখ্যা, পরিচয় আর বিচার সম্পূর্ণ অভিয় ?

কথাগুলির সাধারণ ব্যবহার কিন্তু মোটেই অভিন্নতার স্থচক নয়। শুধু লোক-ব্যবহারই বা কেন, সাহিত্যসমালোচনাতেও এদের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে। সাহিত্য-আলোচনায় ব্যাখ্যা, পরিচয়, বিচার তিনেরই যথাযোগ্য স্থান আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু একথাও ঠিক যে এই তিনের মূলগত প্রবর্তনা সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্যের স্থতেই আমরা পরিচয়মূলক, ব্যাখ্যামূলক আর বিচারমূলক— এই তিনটি ভিন্ন জাতের সমালোচনার সাক্ষাৎ পাই, তিনটি পরম্পর-বিরোধী সমালোচনাতত্ত্বের তিন রকম দাবির সঙ্গে পরিচিত হই।

২ সাহিজ্যের পথে, গ্রন্থপরিচয়।

পরিচয়ই একমাত্র সমালোচনা, এই হল পরিচয়্মূলক সমালোচনাতত্ত্বের বক্তব্য । সমালোচনার কাজ পাঠককে সমালোচ্য বিষয়ের যথাসন্তব সাক্ষাং পরিচয় দেওয়া, এবং পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে মূলের আস্বাদ দেওয়া। বিষয়ের পরিচয় কথাটা অবশ্য খুব স্পাই নয়। কারণ 'বিষয়' বলতে অনেক-কিছুই বোঝায়। রচনার স্থুল বস্তুগত অবলম্বনকেও ( যাকে বলা হয়, সাব্দ্রেক্ট-ম্যাটার ) বিষয় বলা য়য়, আবার রচিত শিল্প-বিগ্রহ ( কণ্টেণ্ট ), তাকেও বিষয় বলতে বাধা নেই। রূপ, সে-ও বিষয়ের বহির্গত নয়। যাকে রস বলি, তা-ও বিষয়-আভিত। পরিচয়মূলক সমালোচনা কিসের পরিচয় দেয় ?

শিল্পবস্ত মাত্রেই তো অন্বিভীয়। তার রূপ অনন্ত, তার কণ্টেন্ট্— সে-ও অনন্ত। তার রূপ বিকল্প-রহিত। এদের কোনো দ্বিভীয় পরিচয় সম্ভব নয়। এবং তা যেহেতু সন্তব নয়, সেই হেতু পরিচয়মূলক সমালোচনাকে তার দাবি শুরুতেই অনেকথানি থাটো করে নিয়ে আসতে হয়। রচনা-বিশেষের— তা সে কবিত। নাটক উপন্তাস যা-ই হোক না কেন, তার— অনন্ত শিল্প রূপটির সাক্ষাৎপরিচয় যেথানে সাধ্যাতীত, অথচ পরিচয়ই যেথানে একমাত্র উপন্নীব্য, সেথানে কর্নীয় কী? বলা বাহুল্য, যে পরিচয়টুকু দেওয়া সাধ্যায়ত্ত, অগত্যা সেইটুকুই দেওয়া। তা যদি ভগ্নাংশ মাত্র হয়, তা যদি নিতান্তই বহিরক্ষের পরিচয় হয়, উপায় নেই।

বিভিন্ন গোত্রের পরিচয়্মূলক সমালোচনা সাহিত্যের বিভিন্ন বহিরক্ষের অথবা বিভিন্ন ভগ্নাংশের একএকটিকে বেছে নিয়েছে। তার একটা হল, স্থুল অর্থে যাকে সাব্ জেক্ট-ম্যাটার বা বিষয়বস্তু বলা হয়,
যেমন কাহিনী বা ঘটনাংশ বা শুদ্ধ ভাব-বস্ত— এরই একটা বাহ্য বর্গনা দিয়ে দেওয়া, ইংরেজিতে যাকে বলা
হয় প্যারাফেজ-মূলক সমালোচনা। বিতীয় এক পথ হচ্ছে, সমালোচ্য বিষয়ের আঞ্চিক বা টেক্নিকগত
পরিচয় দেওয়া। অপর এক পথ হল, রচনাটির জাতি-কুলগত পরিচয় দেওয়া। অথবা শ্রেণীগত পরিচয়
দেওয়া। রচনাটি কতটা ভারতীয় অথবা কৃতটা ইউরোপীয় তার সন্ধান দেওয়া। কিংবা, কী পরিমাণ
ট্যাজেডি, কতথানি লিরিক, থাটি সনেট-রীতি কতটা রক্ষিত হয়েছে ইত্যাদির পরিচয়।

আরও অনেক পথ আছে। রচনাটি যথন বিশেষ দেশের বিশেষ কালের সাহিত্য-ইতিহাসের কোনোএকটি ধারার কোনো-এক নির্দিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত, তথন সাহিত্য-ঐতিহারে দিক থেকে তার একটা
অধিষ্ঠানগত পরিচয় নিশ্চয়ই হতে পারে। অথবা, অগ্যতর ঐতিহাসিক পরিচয়ও সম্ভব। শুধু সাহিত্যধারার
নয়, রচনাটি যেহেতু সমগ্র ইতিহাসেরই অঙ্গ, একটি ঐতিহাসিক ঘটনা— বহুবিধ সামাজিক অর্থ নৈতিক ও
রাষ্ট্রিক তরঙ্গাভিঘাতের অগ্যতম ফল, সেই হেতু উক্ত তরঙ্গগুলির বলক্রিয়ার পরিচয়ের মধ্যে রচনাটির কিছু
পরিচয় অবশ্রুই মিলবে।

আরও আছে। রচনার জন্মগত, অথবা বলা উচিত, রচনার জন্মদাতাগত পরিচয়। আসলে রচনার নয়, রচিয়িতার পরিচয়— তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয়। (এ-ও এক রকমের ঐতিহাসিক পরিচয়ই বটে।) মুখাত লেখকের প্রেরণার পরিচয়, প্রেরণার পটভূমির পরিচয়, কোনো প্রেরণাদাত্রীর খোঁজ মিললে তাঁর পরিচয়, শিল্পীমানসের চেতন ও অবচেতন উৎকণ্ঠার পরিচয়। অথবা, যে রহস্তময় রাগায়নিক প্রক্রিয়ায় শিল্পীর আবেগ একটি বিশিষ্ট শিল্পয়পের মধ্যে স্বন্তি খুঁজে পেল, তথাগত কার্য-কারণের প্রমাণ দিয়ে সেই রহস্তের সমাধান।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, আঙ্গিকগত পরিচয়, কিংবা এই সব নানান্ জাতের 'ঐতিহাসিক'

পরিচয়, এরা অংশত ব্যাখ্যাও বটে। এদের সকলের মধ্যেই এক-ধরণের সন্ধানীবৃত্তি ক্রিয়াশীল। এই সন্ধানীবৃত্তি বিজ্ঞানবৃদ্ধিরই সগোত্ত।

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতের পরিচয়ের কথাও এখানে বলা দরকার। এমন এক পরিচয়, যার পিছনকার তাসিদটা মোটেই বিজ্ঞানবৃদ্ধির নয়, প্রোপ্রিই শিল্পপ্রেরণার। এমন শিল্পপ্রেরণা যেখানে মূল সাহিত্য-সাক্ষাৎকারটা স্থদ্র একটা উপলক্ষ মাত্র। সচরাচর যাকে স্প্জনধর্মী বা ক্রিয়েটিভ সমালোচনা বলা হয়, এ হল সেই জাতের জিনিস। কোনো কোনো শিল্পী-সমালোচক এবং অনেক শিল্পী-মন্ত সমালোচক এই কাজই করে থাকেন। ব্যাপারটা হল, খানিকটা মূল রচনাকে অবলম্বন করে, অথবা তাকে উপলক্ষ করে', সমালোচকের নিজম্ব সৃষ্টি ক্ষমতার দ্বাবা মূলের অন্তরূপ (অনেক সময় মোটেই মূলের অন্তরূপ নয়) একটি রসের সৃষ্টি করা। ত

এর খুব কাছাকাছি আরও এক জাতের স্ক্রন্থর্মী পরিচয় আছে। মূল রচনা বা রচয়িতার পরিচয় নয়, স্মালোচকের নিজেরই পরিচয়।

অধিকাংশ পরিচয়ের মধ্যেই যেমন ব্যাখ্যা মিশে থাকে, অধিকাংশ ব্যাখ্যাতেই তেমনি এক ধরণের পরোক্ষ পরিচয় ঘটা স্বাভাবিক। তবু পরিচয় আর ব্যাখ্যা মোটেই এক বস্তু নয়। এদের পরিধিতে কিছুটা সাধারণ-ভূমি আছে, কিন্তু বেশিটাই পরম্পর-বহিভূতি। আসলে এদের স্বভাব আলাদা, পিছনকার তাগিদও আলাদা।

রচনা-বিশেষ যথন পাঠকের কাছে কোনো-না-কোনো দিক থেকে সমস্তার আকার নিয়ে দেখা দেয়— সে-সমস্তা অংশেরই হোক আর সমগ্রেরই হোক— মাত্র তথনই ব্যাখ্যার কথা আসতে পারে। সমস্তা না থাকলে, সমস্তা প্রণের প্রশ্নই ওঠে না। এমন স্বচ্ছ রচনা আশা করি অসম্ভব নয়, য়েখানে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অবাস্তর। কিন্তু তার কি সমালোচনাও সন্তব নয় ?\*

শিল্পবন্ধর অনন্ত সন্তাটির যেমন দিতীয় কোনো পরিচয় নেই, তেমনি তার কোনো ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। তা ব্যাখ্যার ব্যাপারই নয়। বিশুদ্ধ শিল্পসন্তায় সে স্বপ্রকাশ। সমস্তা তাকে নিয়ে নয়, সমস্তা আসলে পাঠকের বোধকে নিয়ে। সাহিত্য-বোধ এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সব পাঠক সমস্তরের নয়, সমস্তা এইখানে। এ সমস্তা শিল্পের নিজস্ব সমস্তা নয়। এ সমস্তা অনেকটা শিক্ষা-সমস্তার সমগোত্রীয়।

পরিচয়ের মতো ব্যাখ্যাও অনেক জাতের। যেমন, রচনার ভাব-সম্পদের ব্যাখ্যা; সামগ্রিক ভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যা; লেথকের জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যা। অথবা, সাহিত্য-ইতিহাসের আলোতে ব্যাখ্যা। কিংবা টেক্নিকের বিশ্লেষণ: রচনার উপাদান-উপকরণ ঘটিত ব্যবহারিক সমস্তার প্রকৃতি-নিরূপণ। ভাষা-

ও বিখ্যাত সমালোচক J. F. Spingarn, যিনি একদিকে ক্রোচের ভাবশিক্ত, অক্তদিকে 'New Critic'দের অক্তম মম্ম-দাতা (যোগাযোগটা লক্ষ্ণীয়), তার একটি উক্তি এখানে তুলে দিছি : "As for me, I re-dream the poets' dream . . . I at least strive to replace one work of art by another, and art can only find its alter ego in art."

জাধুনিক ব্যাখ্যাপন্থীরা বিশাস করেন বে, এরকম রচনা সত্যিই সম্ভব নর। অথবা তারা মনে করেন যে, ব্যাখ্যা বেখানে অবান্তর
তেমন রচনা শিল্পবস্তই নর।

বিশ্লেষণের সাহায্যে বিচিত্র ধ্বনিপুঞ্জ এবং চিত্রসম্ভারের অন্তর্নিহিত ছন্দ বা প্যাটার্ন আবিকার। অন্তথায়, রচনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাদের পারম্পরিক সংস্থানের মনন্তাত্তিক ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্র প্রায় ইচ্ছামতই বাড়ানো চলে। প্রতীক ও রূপকল্লের তাংপর্য ব্যাখ্যা। দ্রান্থিত উপমা, স্ব্রপ্রসারী উল্লেখ, গৃঢ় ইঙ্গিত, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ইত্যাদির রহস্থ-উদ্ঘাটন। অথবা, শদার্থতত্ত্বের সাহায্যে সহজের মধ্যে কঠিনের, পরিচিতের আড়ালে অপরিচয়ের জোতনা আবিষ্কার। মিথলজির সাহায্যে, নৃতত্ত্বের আলো ফেলে, সাহিত্যের মধ্যে বিশিষ্ট জাতি-স্বভাবের প্যাটার্ন আবিষ্কার। রূপক ও সংকেতের ব্যাখ্যা, তাদের সাহায্যে রচয়িতার ভাবনা ও বেদনার ছন্দকে আয়ত্ত করার চেষ্টা। কিংবা, রচয়িতার অবদ্যতি বাসনার সন্ধান নিয়ে তারই স্ত্র ধরে রচনার মর্মোদ্ঘাটন। অথবা, যাকে বলে— সামাজিক ব্যাখ্যা। পরিচয়মূলক সমালোচনার প্রসঙ্গে এদের অনেকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচার প্রদক্ষে প্রথমেই যে কথা বলা দরকার তা হল এই যে, সাহিত্যে বিচার বলতে যা বোঝার, প্রচলিত বিচারমূলক সমালোচনার বিচার থেকে তা অনেক ব্যাপক, গভীর ও সংবেদনশীল বস্তু। রচনাটি ভালে। কি মন্দ সরাসরি এই রায় দেওয়াটাই বিচার নয়। কতথানি ভালো তার পরিমাপ করা বা কেন ভালো তার হেতু-নির্ণয় করা, এ-ও বিচারের একটি ধাপ মাত্র— তার শেষ কথা নয়। প্রচলিত বিচারমূলক সমালোচনা কিন্তু অনেক সংকীর্ণ এবং অনেক যান্ত্রিক ব্যাপার। সেখানে রায় দেওয়াটাই আসল কথা। তার ভালোত্বের পরিমাপ ও হেতু-নির্ণয় অবরোহ-পদ্ধতির, তার মানদণ্ড পূর্ব-স্বীকৃত সাহিত্যিক অমুশাসন। কোথাও সে-বিচার নব্য-ক্লাসিক অমুশাসনের বিচার। কোথাও সে-বিচার সংকীর্ণ সামাজিক স্বার্থের বিচার। আবার কোথাও সে-বিচার নিতান্তই ব্যক্তিগত ক্লচির মানদণ্ডে বিচার। অর্থাৎ এমন সাব্যক্তিটিভ মানদণ্ডে, যাকে কোনো মানদণ্ডই বলা চলে না, অতএব যে-বিচার আদপেই বিচার নয়।

ব্যাখ্যা ও পরিচয় তুয়ের মধ্যেই কিছুটা সন্ধানীর্ত্তির ক্রিয়া আছে, এইটুকুই তাদের সাধারণ ভূমি।
এটুকুর কথা বাদ দিলে, পরিচয়ের মেজাজে রয়েছে পুনর্গঠনের ঝোঁক, অম্পরণ বা অম্প্রমনের আকাজ্জা।
কচিং শুজার আবেগ। কথনো স্বগত স্প্রপ্রেরণা। কথনো বা নির্ভেজাল আত্মরতির বাসনা। ব্যাখ্যার
মেজাজটা ভিন্ন রকমের। ব্যাখ্যা কখনো কখনো পরিচয়েরই ভূমিকা বটে, কিন্তু তা ছাড়াও ব্যাখ্যার বড়ো
একটা তাগিদ হল সমস্যাপ্রণের পরিত্প্তি। আর একটা তাগিদ হল শিক্ষার তাগিদ, জ্ঞানদানের আকাজ্জা।
লক্ষণীয় য়ে, হাল-আমলের ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা অধিকাংশক্ষেত্রেই তুর্গর্ম পণ্ডিভিজাতের সমালোচনা।

বিচার, পরিচয় ও ব্যাখ্যার চরিত্রগত পার্থক্য আরে। স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি আমরা স্মরণ করি যে, এই তিন জাতীয় সমালোচনায় তিনটি স্বতম্ব যুগধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। অল্লস্বল্ল ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, প্রাচীন ইউরোপীয় সমালোচনা প্রধানত বিচারমূলক এবং উনবিংশ শতকের সমালোচনা প্রধানত পরিচয়-মূলক। চরমপন্থী ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা বিশেষভাবে বিংশ শতান্ধীরই সম্পত্তি।

এইবারে মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ এই তিনের মধ্যে একাত্মতা আবিকার করলেন কি উপায়ে? একাত্মতার কথা যদি ছেড়েও দিই, এদের মধ্যে মোটামূটি একটা যোগস্ত্রই বা তিনি কি করে স্থাপন করলেন? অথবা, তিনি কি তত্ত্বের ক্ষেত্রেই মাত্র এদের যোগাযোগের কথা বলেছেন, না কার্যক্ষেত্রেও অর্থাৎ নিজের সমালোচনা সাহিত্যেও, এই যোগাযোগ সংসাধিত করতে পেরেছেন? এই তথ্যগত প্রশ্নের উত্তর অন্নস্কানই বর্তমান আলোচনার দিক থেকে আপাতত আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব।

এর উত্তর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সমালোচনাসাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাই, যতই সংক্ষেপে হোক, তার স্বটাই আমাদের এক-নজ্বে একটু দেখে নেওয়া দরকার।

একথা সকলেরই স্থবিদিত যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে ব্যাখ্যা পরিচয়, এই তিনেরই সাক্ষাং মেলে। তিনি যে এদের মেজাজগত পার্থক্য সম্পর্কে একেবারেই অবহিত ছিলেন না, এমন মনে করার কারণ নেই। আসলে, এই পার্থক্যকে তিনি মোটেই আমল দেন নি। এমন একটা ব্যাপকতর ও গভীরতর কিছুকে তিনি অবলম্বন করতে পেরেছিলেন যে, এই সব পার্থক্য তাঁর ক্ষেত্রে তেমন করে মাথা তুলতেই পারে নি। একই প্রবন্ধে এই তিন ধারার ত্রিবেণীসংগম, এইটেই তাঁর সমালোচনাতে সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া যাবে।

এর মধ্যেও একটা আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্ন অবশ্য থেকে যেতে পারে। তার কারণ, বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় ব্যাখ্যারই গুরুহ সব থেকে বেশি। দ্বিতীয় স্থান পরিচয়ের। বিচার যেন অনেকটাই গৌণ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই সে ভুল ভাঙবে। দেখা যাবে, বিচার যেখানে সম্পূর্ণ নেপথ্যচারী, দেখানেও তা মোটেই গৌণ নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যকে আমাদের কাজের স্থবিধার দিক থেকে আমরা তিনটে কাল-পর্বে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম পর্বে তাঁর বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা, মোটাম্ট ১৮৭৬ থেকে ১৮৯২ খ্রী। দ্বিতীয় পর্ব তাঁর পরিণত যৌবনকাল, প্রৌচ্তেরও কিছুদূর, ১৮৯৩ থেকে ১৯০৭ খ্রী; সাধনাবঙ্গদর্শন পর্ব। এটাই তাঁর সমালোচনাসাহিত্যের ভরা ফদলের কাল। তৃতীয় পর্ব তাঁর পরিণত বয়েসের রচনা নিয়ে।

ইতিহাদের দিক থেকে তাংপর্গ হলেও, বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

পুরোপুরি সাহিত্যসমালোচনা বলে গণ্য হতে পারে এমন রচনার সংখ্যা এ পর্বে নিতান্তই যংসামান্ত। তার সবগুলিকেই মোটামুটি বিচারমূলক বলা যায়। তবে প্রথম রচনা 'ভ্বনমোহিনী প্রতিভা' ইত্যাদিতে অথবা মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা ছটিতে বিচার যে-রকম স্পষ্টোচ্চারিত, অপরগুলিতে— অর্থাৎ 'ডি প্রোফণ্ডিস' 'চণ্ডীদাস ও বিভাপতি' 'বসন্ত রায়'— ঠিক তা নয়। এবং এদের মধ্যে ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের গুরুত্বও কিছু কম নয়। কাব্যসংকলন-গ্রন্থের সমালোচনাকে যদি সাহিত্যসমালোচনা বলে ধরা যায় তা হলে 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' প্রবন্ধটির কথাও উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে সম্মুপ্রিয়াখ্যা, অন্তাদিকে তেমনি কাব্যসংকলনের আদর্শ সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারও স্থান প্রেরছে।

দ্বিতীয় পর্বটি কিছু জটিল। এ পর্বের অধিকাংশ রচনাই 'আধুনিক সাহিত্য' 'লোকসাহিত্য' ও 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থ তিনটিতে স্থান পেয়েছে। প্রথম ত্টি বইয়ের অধিকাংশ রচনাই এ-পর্বের আগের দিকের এবং একটি বাদে ('মেঘদূত') 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সমস্ত রচনাই এ পর্বের শেষের দিকের। বিচার প্রথম

e ভারতী: ১২৮৮ শ্রাবণ।

দিকের রচনায় যেমন অকুঠ, শেষের দিকে ঠিক তা নয়। সেধানে পূজার আবেগই যেন মূখ্য। সেদিক থেকে গোটা পর্বটিকে মোটামূটি ছটো আলাদা পর্যায়ে ভাগ করে দেওয়া যায়। কাজের স্থবিধার জন্তে শেষের পর্যায়ের রচনা নিয়েই আমরা প্রথমে আলোচনা করব।

'প্রাচীন সাহিত্য' বইটির প্রসঙ্গে একটা কথা আগেই বলে রাখা দরকার! এর কোনো কোনো প্রবন্ধ আদৌ সমালোচনা হিসাবে রচিত নয়, তারা গ্রন্থবিশেষের ভূমিকা বা চিত্রবিশেষের পরিচয়পত্র হিসাবে রচিত হয়েছে। যেমন, 'রামায়ণ' এবং 'কাদম্বরীচিত্র'।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র সমস্ত প্রবন্ধই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের—ও সংস্কৃতির—আলোচনা। প্রধানত তাদেরই নিয়ে, কালের বিচারে যাদের উৎকর্ষ স্থপ্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথ এথানে নতুন করে রায় দিতে বসেন নি, পরোক্ষভাবে কালের রায়কেই তিনি সমর্থন করেছেন। ব্যাখ্যার আকারে আপন সমর্থনের হেতুটাকে সামনে তুলে ধরেছেন, রায়টাকে নয়। এদের মধ্যে ম্ল্যায়নের ভূমিকা যে কোন্থানে তা যেন নজরেই পড়ে না। ব্যাখ্যা আর পরিচয়কেই বেশি করে নজরে পড়ে।

ষেটা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ করবার তা হল এই যে, 'প্রাচীন সাহিত্য' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসন্ধানই শুধু নয়, নবীন ভারতের জন্মে পথের সন্ধানেও যে একদা তিনি অতীতের ভারতবর্ষে পদযাত্রা করেছিলেন, এর মধ্যে তার চিহ্নও স্থাপ্টি। অতীতের ভারত এখানে তাঁর সমালোচ্য বিষয় নয়, প্রেরণার উৎস। এর প্রবন্ধগুলি প্রধানত প্রশন্তিমূলক। তার স্বটাই সাহিত্যিক ক্ষতিত্বের প্রশন্তি নয়, অনেকথানি সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের প্রশন্তি। সেই ভাবাদর্শের কিছুটা সাহিত্যকে পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে, কিছুটা তাও করে না। এই-স্ব কারণে, 'প্রাচীন সাহিত্য'কে যোলো-আনা সাহিত্যসমালোচনা-গ্রন্থ বলে গ্রহণ করা যায় না।

সাহিত্যিক প্রশন্তিও অবশ্য এর মধ্যে প্রচুর আছে। কিন্তু সে প্রশন্তি কোনোখানেই নিজারণ নয়।
সকারণ প্রশন্তিকে যদি বিচার বলতে আপত্তি না থাকে তা হলে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রায় সর্বত্র ব্যাখ্যা ও
পরিচয়ের সঙ্গে বিচারেরও সাক্ষাং পাওয়া যাবে। 'শকুন্তলা' কিংবা 'কুমারসন্তব ও শকুন্তলা'র
কথাই ধরা যাক। এখানে যে ব্যাখ্যা তা কি স্থম্পাঠ মূল্যবোধের দিকেই অসুলি নির্দেশ করে না?
অথবা, 'কাব্যের উপেন্ধিতা'— একে সমালোচনা বলি আর না-ই বলি, একথা মানতেই হবে যে, এর
মূল বক্তবাটি গৃঢ় বিচারের ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এবং সে বিচার যেমন সশ্রুদ্ধ তেমনি স্ক্র্মেন্দাঁ,
যেমন বিনীত তেমনি লক্ষ্যভেদী। যদি 'কাদম্বরীচিত্রে'র কথা ধরি, তাহলেও এই একই কথা। বর্গনার
প্রতি সংস্কৃত সাহিত্যের অতি-পক্ষপাত ; 'মন্ত্র্যা ও সংসারের প্রতি সেকালের সেই অপেক্ষাকৃত উদাসীত্র';
'কিরীটে কুণ্ডলে কন্ধণে কণ্ঠমালায়' রাজার মতো সজ্জিত কিন্তু 'মেদফ্ষীত বিলাসীর' মতো অচল সংস্কৃত
গত্তের হাতে গল্পের তুর্গতি— এই-সব প্রাসন্তিক মন্তব্য থেকে স্পাইই বোঝা যায় যে, 'পুজার আবেগ'
রবীক্রনাথের সতর্ক সাহিত্য-বিবেককে কখনোই ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে নি। যে পুজা প্রাপ্য তা
তিনি অকুণ্ঠচিত্তে দিয়েছেন। কিন্তু যে পূজা প্রাপ্য নয় তা তিনি, বাণভট্ট কেন, কালিদাসকেও দেন নি।
সময়-বিশেষে বন্ধ বাল্মীকিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি, যদিও— গ্যেটে যেমন বলেছিলেন— 'with
bended knees'।

'মেঘদ্ত' প্রবন্ধটি অবশ্য ভিন্ন জাতের। বাইরের দিকে তা কালিদাসের কাব্যের ভাবব্যাখ্যা। ভিতরে তাকালে দেখা যাবে, কালিদাস উপলক্ষ, স্বগত রসস্প্রেই আসল লক্ষ্য। এই একটি প্রবন্ধই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম স্থানীয়। এর সঙ্গে স্থরের মিল 'মানসী'র 'ঝুঘদ্ত' কবিতার। এ যেন তারই কাব্য-রূপ। এর রচনাকালও 'সোনার তরী'-পর্বে, 'মেঘদূত' কবিতা রচনার এক বছর পরে— ১২৯৮ সালে।

এইবারে প্রথম পর্গায়ের রচনা। অর্থাৎ 'লোকসাহিত্য' এবং 'আধুনিক সাহিত্য'।

'লোকসাহিত্যে'র তিনটি প্রবন্ধই পরিচয়-প্রধান। তবে ব্যাখ্যাও আছে। বিচার তো আছেই (পুনর্বিচার বলাই বোধকরি সংগত)। 'আধুনিক সাহিত্যে'র বিষয়বস্তুই এমন যে তার মধ্যে ব্যাখ্যার অবকাশ কম। এরও অধিকাংশ প্রবন্ধই পরিচয়-প্রধান। কিন্তু শুধু যে বিষয়-নির্বাচনেই বিচার পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করেছে তা নয়, পরিচয়ের ভূমিকার মধ্যেই বিচারের ক্রিয়া অমুপ্রবিষ্ট।

'আধুনিক সাহিত্যে' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাঁচটি: একদিকে 'বিদ্ধিমচন্দ্র' 'বিহারীলাল' ও 'গঞ্জীবচন্দ্র', অন্থাদিকে 'ক্লফ্টরিত্র' এবং 'রাক্ষসিংহ'। প্রথমোক্ত তিনটি প্রবন্ধই বাহত লেখক-পরিচিতি। স্থতরাং, বলা বাহুল্য, তিনটিই পরিচয়-প্রধান। কিন্তু মূল্যায়ন তিনটিতেই ক্রিয়াশীল। তার মধ্যে, বিদ্ধিচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি যেহেতু পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না, ব্যাখ্যাও যেহেতু এক্দেত্রে অনাবশুক, সেই হেতু রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক মূল্যায়নের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে কিছু ভাবব্যাখ্যা এবং কিছু টেকনিকগত আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

টেকনিকগত কিংবা গঠনগত আলোচনা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে খ্ব বেশি নেই। সেই জন্তে এই প্রসঙ্গে 'ফুলজানি' ও 'যুগাস্তর' এ ছটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা দরকার। উক্ত প্রবন্ধ ছটিতে, আলোচিত উপত্যাস ছটির গঠনগত ক্রটি সম্পর্কে, তাদের উভ্যেরই এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের সামঞ্জন্তের অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে মৃল্যের নির্দেশ অনতিপ্রছন্ন। প্রসঙ্গত 'কন্ধাবতী'রু কথাও শ্বরণ করা যায়। 'কন্ধাবতী' উপত্যাস্থানির প্রথম অংশের সঙ্গে পরবর্তী অংশের সংগতি-অসংগতির প্রশ্ন নিয়ে, তার বাস্ত্ব-অংশের সঙ্গে পরবর্তী রূপকথা-অংশের জ্যোড়-মেলানো নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যবিচার মোটেই বিশ্লেষণ নয়, শুধুই ব্যাখ্যা— রবীন্দ্রনাথের নিজের সমালোচনাসাহিত্যে কিন্তু তাঁর এই ধরনের উক্তির থ্ব জোরালো সমর্থন আমরা খুঁজে পাব না। বরং কিছু প্রতিবাদই নজরে পড়বে। তার কারণ, বিশ্লেষণ ও বিচার অচ্ছেত্য। অবশ্য শুধু বিশ্লেষণ নয়, সংশ্লেষণও।

বিচার-বিশ্লেষণ 'রুষ্ফরিত্রে' যেমন প্রথর এমন বোধকরি আর কোনো প্রবন্ধেই নয়। বিদ্নিমচন্দ্রের 'রুষ্ফরিত্র' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে যুগপং এমন মৃথ্য উন্বেজিত ও বিচলিত করেছিল, এর বিষয়বস্তুর মহন্ত্ব এবং তার উপস্থাপনার হুংসাহসিকতা রবীন্দ্রনাথের বোধ বৃদ্ধি ও বিবেককে এমন এক সানন্দ বৈরথে আহ্বান করেছিল যে, সমস্ত গৌণ বিবেচনাকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ এথানে গোড়া থেকেই সমালোচকের মুখ্যতম দায়িষ্টি বেছে নিয়ে আলোচনায় প্রবন্ত হয়েছেন। সমালোচ্য বিষয়টি বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের এ সমালোচনা ও সাহিত্যসমালোচনা নয়। কিন্তু মূল্যায়ন যে কত সংবেদনশীল হতে পারে এবং অপর পক্ষে, শ্রদ্ধা যে কত নির্মোহ হতে পারে, তা এই প্রবন্ধটি এবং এর সঙ্গে 'বিস্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি মিলিয়ে পড়লেই আমরা বৃশ্বতে পারব। তাঁর সাহিত্যসমালোচনাতেও আমরা সব সময় এই

৬ সাধনা, ১২৯৯ কান্তন ; 'এট 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্ভু ক নর।

শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার পরিচয় পাই। উপরস্ক সমর্ত্তিকের সৌজগ্য ও বিনয়, এবং কাউকে আছত না-করবার জগ্য সতত-সচেষ্টতা সেখানে বিচারের কাঠিগ্রের চারপাশে একটি পুরু ভেলভেটের আন্তরণ রচনা করে রেখেছে।

'রাজসিংহ' প্রবন্ধটি অনেক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। এর ব্যাখ্যাংশের মধ্যে রূপ ও সত্যের, অথবা বলি, ফর্ম ও কণ্টেণ্টের পারম্পরিক সম্পর্কের উপর যে আলোকপাতের প্রয়াস দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে তা তুর্গভ বস্তা। এই স্থেরে, শিল্পরপের উপর আঙ্গিকের প্রভাব, অথবা উণ্টো করে বললেই বোধকরি ঠিক বলা হয়, শিল্পরপের প্রয়োজনে আঙ্গিকের নির্বাচন— এই রহস্তের উপরেও হয়তো কিছুটা আলো এনে পড়েছে। উপত্যাস্থানির শ্রেণীগত পরিচয়কেও রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নি ( যদিও সাধারণত তিনি শ্রেণীগত পরিচয়ে মোটেই আস্থাশীল নন )। রসবিচারের ক্ষেত্রে এর 'ঐতিহাসিক রস-এর দিকটাতেই তিনি বেশি জাের দিয়েছেন বলা যায়। লেখকের মনস্তত্তের দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি। এমন কি, পাঠকের মনস্তত্ত্বও বাদ যায় নি।

'কৃষ্ণচরিত্র' যদি প্রীতিপূর্ণ বৈরথ হয়, 'রাজসিংহ' তা হলে আনন্দিত অভ্যর্থনা, পুলকিত করমর্দন। উভয়ত্রই মূল্যবোধ দক্রিয়। 'রাজসিংহ' প্রবন্ধটিতে পরিচয় ব্যাথ্যা বিশ্লেষণা সংশ্লেষণ তত্বালোচনা— সমস্তই একটি ব্যাপক ও গভীর প্রাপ্তি-চেতনার মধ্যে সাক্ষীকৃত। সমালোচনাতত্বের দিক থেকে এই প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের 'সমন্বিত স্মালোচনা'র একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

সমন্বয়ের ভিত্তির কথা পরে আসবে, কিন্তু সমন্বয়ের আদর্শ ই যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার তত্ত্বগত আদর্শ, এর পরে তাতে বোধ করি আর সন্দেহ করা যায় না।

আমাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্ম আর বেশি দ্র অগ্রসর না হলেও বোধকরি চলতে পারে। তব্, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যের তৃতীয় পর্বটিকে যদি বাদ দিই, তা হলে আমাদের অন্তুসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তার চেহারাটা যে বরং এইখানেই স্পাষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাবে এমন আশা করাটা অন্যায় নয়।

অথচ তাঁর সমালোচনাসাহিত্যে এ পর্বটা যেন নিতান্তই একটা পরিশিষ্ট। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর সমালোচক-জীবন সাধনা-বন্দদর্শন-পর্বের পরিসমান্তির সঙ্গে সংক্ষেই শেষ হয়েছে। সমালোচনা-প্রবন্ধ বলতে যা বোঝান্ব— সমালোচনা যেথানে মাত্র প্রসন্ধত্তে আগন্তক নয়, সমালোচনাই যেথানে মূল লক্ষ্য— সেই রকম পূর্ণান্ধ সাহিত্যসমালোচনার প্রবন্ধ বোধকরি রবীন্দ্রনাথ এ-পর্বে একটিও রচনা করেন নি।

তা না করলেও, নানাবিধ প্রদক্ষত্ত্ত্রে— বিশেষ করে সাহিত্যতত্ত্বের প্রদক্ষে— অনেক সময়েই তাঁকে এমন-স্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হত্তে হয়েছে যাকে খাঁটি সাহিত্যসমালোচনা বলে গণ্য না করার হেতু নেই।

৭ বিলেবণের বিপরীভধর্মী—এই অর্থে রবীক্রনাথের সমালোচনাকে কেউ কেউ সংলেধণাস্থক বা 'দিন্থেটক)।ল' আখ্যা দিয়েছেন । কিন্তু রবীক্রনাথের সমালোচনার বিলেবণ ও সংলেধণ জুই-ই আছে। প্রকৃত পক্ষে, বা আদ্যো বিলিষ্ট নয়, তার সংলেবণার প্রলই ওঠে না। তবে, বিভিন্ন ধরণের সমালোচনা-আদর্শের সমবর ঘটেছে— এই অর্থে বদি কেউ রবীক্রনাথের সমালোচনাকে সংলেবণাস্থক আখ্যা দেন, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।

আলাদা করে তারা যতই স্কলায়তন বা অসম্পূর্ণ হোক-না কেন, এই জাতীয় প্রাসন্ধিক সমালোচনার সামগ্রিক পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। অবশ্য শুধু পরিমাণের প্রশ্নই নয়, চিন্তার পরিণতির কথাও এথানে বিশেষ বিবেচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের রস্গ্রাহিতা এবং মননশীলতা যে এ পর্বে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি, বরং তাঁর সাহিত্য-বিবেক যে আরও প্রথরভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে, এগুলির মধ্যে তার স্বাক্ষর স্বস্পাই। সরকারীভাবে সমালোচকের ভূমিকা পরিহার করার ফলে কিঞ্চিৎ ভারমুক্ত হয়ে তাঁর মতামত যেন আরও ঋতু, আরও অকুন্তিত হয়ে উঠেছে।

এই-সব খণ্ড ছিন্ন প্রাসন্ধিক সমালোচনা ছাড়া এ-পর্বে আরও ত্ জাতের 'সাহিত্যসমালোচনার' সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ভিতর ও বাইরের নানারকম তাগিদে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে নিজের বিভিন্ন রচনার ব্যাখ্যা করার ভারও নিতে হয়েছে। এর অধিকাংশই তত্ত্বরাখ্যা। কিছু কিছু পাঠকের প্রশ্নের উত্তর। কিছু কিছু পঠনপাঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, বেশির ভাগ সময়ই তিনি তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নন।

রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থের 'স্চনা' বা ভূমিকা বরং আমাদের সন্ধানের দিক থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। পূর্বোক্ত প্রাসন্ধিক সমালোচনা-খণ্ডগুলির সম্পর্কে বিবেচনা আপাতত স্থগিত রেখে আমরা এই গ্রন্থস্থস্টনাগুলির দিকেই প্রথম দৃষ্টি দিতে চাই।

বলা বাহুল্য, এগুলি গ্রন্থস্ট্রচনাই। এদের কাছে খুব বেশি দাবি করলে ভুল হবে। সংক্ষেপে রচনার পটভূমি দেওয়া হয়েছে; কথনো বা প্রায় স্ত্রাকারে ছ্-একটি প্রধান বিশেষত্বের কথা বলা হয়েছে, কচিৎ একটু-আধটু ব্যাখ্যাও স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের সাক্ষাৎ পরিচয় তো গ্রন্থ-মধ্যেই আছে, স্ট্রনা-অংশে অল্ল-স্বল্ল তার আভাসও হয়তো কিছু মিলবে। আর ম্ল্যায়ন ? নিজের রচনা, স্থতরাং স্বভাবতই এটা মূল্যায়নের ক্ষেত্র নয়। 'নৌকাডুবি'র গ্রন্থস্ট্রনায় রবীজ্ঞনাথ নিজেই বলেছেন—

পাঠক যে-ভার নিলে সংগত হয় লেথকের প্রতি সে-ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্ম-বিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অস্তায় বলা যায় এই জন্মে যে, নিতাস্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এ কাজ করা অসম্ভব—এইজন্ম নিকাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে না।

বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথের মতে, সমালোচনা হল খাঁটি পাঠকের তরফ থেকে সাহিত্যের 'নিদ্ধাম বিচার', এবং সেই কারণে তা অস্তত কিছু পরিমাণে 'নৈর্ব্যক্তিক' হওয়া দরকার। এখানে তা শোভনও নয়, সম্ভবও নয়। অতএব এই 'স্চনা'গুলিকে আমরা পুরোপুরি সমালোচনা বলে গণ্য করতে পারি না।

কিন্তু আদৌ সমালোচনা নয়, এমন কথা বললে ভূল বলা হবে। অশোভনতার প্রশ্ন যেথানে ওঠে না, 'নিকাম বিচার' যেথানে নিজের অন্তর্কুলে যায় না, সেথানে মাঝে মাঝেই আমরা অতি কঠোর (বোধহয় অতিরিক্ত কঠোর) এক বিচারকের সাক্ষাৎ পাই। বিভিন্ন কাব্য নাটক ও উপত্যাসে 'স্চনা' থেকে এর ক্ষেকটি উদাহরণ দিছি। বোঝা যাবে যে, সমালোচক-রবীন্দ্রনাথ সৌজ্ঞ ইত্যাদির কারণে অপরের ক্ষেত্রে যা করতে কুন্তিত হয়েছেন, নিজের ক্ষেত্রে স্থোগ পেন্নে তা যেন স্থদ সমেত উশুল করে নিয়েছেন।—
প্রাত্ত-সংগীত সম্পর্কে:

• মনের ভাবগুলো নৃতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের

বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তথন তরশ্য তথা মূর্ত হয়ে ওঠেনি স্বতরাং কাব্যের পদবীতে পৌছতে পারেনি।

## ছবি ও গান সম্পর্কে:

মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। রাজা ও রানী সম্পর্কে:

এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে হুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপদর্গ। সেটা অত্যস্ত শোচনীয় রকমের অদংগত।

পূর্বে 'তপতী'-র ভূমিকায় ( ১৯২৯ ) 'রাজা ও রানী' সম্পর্কে বলেছেন—

কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসন্ধিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্ত লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রন্থ ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার-উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

# বউঠাকুরানীর হাট:

চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পু্তুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, · ·।

# নৌকাড়বি:

এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানতাজনিত প্রথম তালোবাসার জালকে ধিকারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। বন্ধনটা এবং সংস্কারটা ছই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত ছই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তা হলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত স্থভীর, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতিহিছ। এই কারণে বিচারক যদি রচন্নিতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না।

উদ্ধৃতিগুলির যৌক্তিকতা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। রবীক্রনাথের সাহিত্য-বিবেক যে সতত-সক্রিয়, এইটেই এখানে আমাদের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

আমাদের প্রশ্ন এখন আর এ নয় যে, ব্যাখ্যা পরিচয় আর বিচার— সমালোচনায় এরা আদৌ সমন্বিত হতে পারে কি না। পারে যে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য। কোন্ সাধারণ ভিত্তির উপর রবীন্দ্রনাথ এই ত্রিম্থী বৃত্তিত্রয়ের মিলন ঘটিয়েছেন, তাও আমরা দেখেছি। সে হল, পাঠকের সাহিত্য- চেতনা; সাহিত্যসাক্ষাৎকারের ফলে পাঠকের যে সামগ্রিক প্রাপ্তি, সেই প্রাপ্তির মূল্য সম্পর্কে পাঠকের সচেতনতা।

প্রশ্ন এখন কিঞ্চিৎ তত্ত্বটিত। ওই সামগ্রিক প্রাপ্তি কথাটাকে নিম্নেই প্রশ্ন। সামগ্রিক প্রাপ্তিটা সামগ্রিক বলেই তার মধ্যে স্তরভেদ অপরিহার্য। স্তরগুলিও স্বকটিই তুল্যমূল্য নম্ন। সামগ্রিক প্রাপ্তির মধ্যে স্ব্রিগ্রগণ্য কোন্টা?

নিশ্চয়ই রস্মিলন ?— অর্থাৎ কিনা খাঁটি ইস্থেটিক সম্ভোগ ? সাহিত্যসাক্ষাৎকার-সঞ্জাত উপলব্ধিই বখন স্মালোচনার একমাত্র আশ্রাম, এবং সেই উপলব্ধিতে রসাম্বাদন ব্যাপারটাই বখন ম্থা, তখন বিশুদ্ধ আম্বাদনই তো সমালোচনার একমাত্র উপজীব্য হওয়ার কথা ? কিন্তু আম্বাদন আর ম্ল্যায়ন তো মোটেই এক কথা নয় ? এ কথা যদি মানি, তা হলে সমালোচনাতে ম্ল্যায়ন বা বিচারের ভূমিকাই তো গৌণ হবার কথা ? বিচার নয়, বরং আম্বাদনই তো সমালোচনাতে সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত ? রবীজ্রনাথ কি রসাম্বাদনের গুক্ত সমাক অমুধাবন করতে পারেন নি ? নতুবা তিনি 'নৈর্ব্যক্তিক' হবার কথা বলবেন কেন, 'নিদ্বাম বিচারের লাইন ঠিক' রাখার উপর এমন জোর দেবেন কেন ?

এ প্রশ্নের মধ্যে কিছুটা সত্য যেমন আছে, অনেকথানি ভ্রাস্তিও তেমনি লুকিয়ে আছে। এর সূত্ত্তর পেতে হলে রসাস্বাদন ব্যাপারটাকে একটু ভালো করে বুঝে দেখতে হবে।

এ কথা ঠিক যে, সাহিত্যসাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়াসমূহের মধ্যে রসাম্বাদনই স্বাগ্রগণ্য। রসাম্বাদন না ঘটলে সমালোচনার জন্ম অসম্ভব। আবার একথাও মানতে হবে যে, রসাম্বাদন ঘটলে মনের মধ্যে কোনো-না-কোনো রকম সমালোচনা— তা প্রকাশ্য হোক, প্রচ্ছন্ন হোক, অবচেতন হোক, ন্তিমিত বা প্রথর, স্থবিশ্রন্থ বা অবিশ্রন্থ, যে-রকমই হোক না কেন— কিছু-না-কিছু সমালোচনা অবশ্রন্থানী। কিন্তু রসাম্বাদন নিজেই সমালোচনা নয়, সমালোচনাও নিজেই রসাম্বাদন নয়। রসাম্বাদন সমালোচনার অবশ্রন বটে, কিন্তু উপজীব্য নয়। অবশ্রন মাত্র এই অর্থেই যে, তা সমালোচনার উদ্বেজক, সমালোচনার অপরিহার্য পূর্ব-শর্ভ, সমালোচনার আগাগোড়াই তার ক্রিয়া অব্যাহত। পাঠকের মনোভূমি থেকে রসাম্বাদন সম্পূর্ণ অপসারিত হলে, পাঠক আর থাটি পাঠক থাকেন না। তথন যে-সমালোচনা সম্ভব, তার প্রবর্তনা বিভন্ধ ব্যবহারিক বৃত্তির ঘারা। তা সাহিত্যিক সমালোচনা নয়।

কিন্তু রসাস্থাদনকেই উপস্থাপিত করা— এটা সমালোচনার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হওয়া সন্তবন্ত নয়। কেন সন্তব নয়, সেই কথাটা এথানে একটু পরিকার করে দেওয়া দরকার।

চলতি কথায় আমরা যাকে 'ভালো-লাগা' বলি, সেটা একটা চিলে-ঢালা মিশ্র ধরনের ব্যাপার। তার মধ্যে অনেক বাইরের উপাদান, অনেক ব্যক্তিগত অবাস্তর বিবেচনা, অনেক থাদ অনেক ভেজাল মিলে-মিশে থাকতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ রসাম্বাদন— নান্দনিক সম্ভোগ, পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্রীরা যাকে বলেছেন 'ইস্কেটিক কন্টেম্প্লেশন'— তা মোটেই এরকম চিলে-ঢালা ব্যাপার নয়। সে এমন এক তীব্র ক্লম্বাস অভিজ্ঞতা, এমন একটা বিদ্যুৎ-উদ্ভালের মতো প্রজ্ঞলম্ভ ব্যাপার, ভাষার মাধ্যমে যার সশরীরী উপস্থাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব। (হয়তো বাইরের দিক থেকে তার বর্ণনা কিছু পরিমাণে সম্ভব, কিন্তু তা নিয়েও প্রচুর মতভেদ আছে)।

ব্যাপারটা জ্ঞানাত্মক, কি বাসনাত্মক, কি বেদনাত্মক, কিংবা এই তিনের সন্মিলিত উপলব্ধি, অথবা কি এই তিনের অতিরিক্ত এক অনগ্র অভিজ্ঞতা, তা নির্ণয় করা সহজ্ব নয়। এ বিষয়ে তত্ত্বিদ্দের মধ্যেও মতের মিল নেই। সমালোচনায় যে বিশেষ ধরনের আত্মসচেতনতা এবং যে-রকম ব্যাপক বল্প-সচেতনতা অপরিহার্য, রসাস্বাদনের ভারে তার অবকাশ কতটুকু সেইটেই প্রশ্ন।

ভারতীয় রস্পাস্থীদের বর্ণনায়, এ বেন এক তুক্সপাশী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। আস্বাদনই এর তন্মাত্র। আস্বাদনের মধ্যে বিতীয় কোনো-কিছুর স্বতম্ব অস্তিব নেই। শুধু বে রগ আর তার আস্বাদনই অভিন্ন তা নয়, আস্বাদনের প্রচণ্ড রাগায়নিক পাকে রসের অবলম্বন এবং রসের আস্বাদক ( অর্থাৎ সাহিত্যবস্থ এবং তার পাঠক), এরাও সম্পূর্ণ দ্রবীভূত, আস্বাদন-ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চিহ্ন। এ হল, দর্শন-পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, কেবলাস্বাদন। অথবা, কেবলানন্দও বলতে পারি। অর্থাৎ ছোট-থাটো স্কেলে—ব্দ্রসাক্ষাৎকার জাতীয় ব্যাপার।

রসাস্বাদন যদি এই রকম জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ন্বভেদরহিত, এই রকম নির্বিকল্প সমাধি-জ্ঞাতীয় ব্যাপার হয়, অথবা যদি এর কাছাকাছি কিছু একটাও হয়, তা হলে এ স্তরে পাঠকের স্বকীয় বা বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার কারণ পাঠক এথানে আপন পাঠকত্ব বিষয়ে সচেতনই নন। পাঠক এথনো তাঁর পাঠকত্ব-ভূমিকায় অধিষ্ঠিতই নন।

রসের প্রসঙ্গে রূপের কথাও অবশ্য উঠতে পারে। কথন রস-তন্ময়তাকে আড়াল করে রূপ-তন্ময়তা জেগে ওঠে, কিংবা রূপ-চেতনা বরাবরই রস-চেতনার সহগামী কিনা, অথবা বরাবরই তার সমাস্তরাল কিনা, এসব প্রশ্ন নন্দনতব্বের অন্তর্গত। রস-চেতনা ও রূপ-চেতনার ভেদ বা অভেদ অথবা অচিস্ত্যভেদাভেদ আমাদের আলোচনার পক্ষে দরকারী নয়। আমাদের পক্ষে যা দরকারী তা হল এই যে, রস—যাকে ভারতীয় সাহিত্যশাস্থীরা বলেছেন অলোকিক, তা— যেমন সমালোচ্য নয়, তেমনি, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্যধ্যান— যাকে পাশ্চাত্য শিল্পশাস্থীরা বলেছেন 'ইস্থেটিক কন্টেম্প্লেশন' যে সম্পর্কে একটু আগেই উল্লেখ করেছি তা-ও তেমনি সমালোচ্য বিষয় নয়। বিশুদ্ধ নান্দনিক চেতনা, তা রূপ বা রস যারই হোক, মূলত একই। কেননা ছই-ই আস্বাদনধর্মী। সমালোচনাবৃদ্ধির জাগরণের পূর্বগামী।

কিন্তু কোনো অভিজ্ঞতারই শাণিত স্ক্ষাগ্রে মানুষ বেশিক্ষণ অটল থাকতে পারে না। এ কথা নান্দনিক অভিজ্ঞতার সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। হয়তো বা বেশি করেই প্রযোজ্য। শুদ্ধ অভিজ্ঞতার সেই তন্ত্বাত-শিধরে সীমিত-শক্তি এবং বিমিশ্র-চরিত্র মান্ত্ব কতক্ষণ অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে ?

অমান্থবিক বিশুদ্ধি আমাদের স্বভাবধর্মেরই বিরোধী। বিশুদ্ধ আস্বাদন কেবল তীব্র বলেই যে ক্ষণস্থায়ী তা নয়, তার সহযোগী শক্তিরাও তার একচ্ছত্র আধিপত্য সহু করে না, ক্ষেত্র-বিশেষে তারাও তার প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যসাক্ষাৎকার যে-মনের সঙ্গে ঘটল, সে তো ফাঁকা মাঠ নয়, কেবলমাত্র কতকগুলি 'ভাব'-এর আধার, তাও নয়। সে এক বিশাল মনোত্রন্ধাও। নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, অভ্যাস-অভিজ্ঞতা ও রুচি-প্রবণতা নিয়ে সেও তো একটা বিরাট প্রস্তুতির ক্ষেত্র রচনা করে রেখেছে; অনেক অনুরাগ ও অনেক বিরাগের জাটল জনতা নিয়ে সেও তো উত্যত হয়ে আছে। এই যে প্রস্তুতি, তা রসম্বাদনেরই সহায়, হয়তো তার অপরিহার্য শর্ত (কচিং অবশ্র কিঞ্জিং বিশ্বও হয়ে দাঁড়াতে পারে বটে)। কিন্তু এরও একটা স্থলীর্য

৮ রস-চেতনা ও রূপ-চেতনার পার্থক্য নিয়ে দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্ষ তাঁর 'The Concept of Rasa' প্রবাজ (Studies in Philosophy) অতি সুন্দ্রদর্শী ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বে, ভারতীয় অন্তর্মুবী চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা রুদের অভিমূখে এবং পাশ্চাত্য বহিমুবী চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা রুদের অভিমূখে এবং পাশ্চাত্য বহিমুবী চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা রুদের অভিমূখে।

রূপ-চেতনা ব্যাপারটা বিবয়-য়াঞ্জিত, হয়তো বোলো-য়ানা য়াঝাদনধর্মী নয়। সম্ভবত বিবয়-য়াঞ্জিত বলেই রূপ ৢয়িনিসটা
সমালোচনার সম্পূর্ণ য়ন্ধিগ্রম্য নয়।

জীবন আছে, নিজস্ব চরিত্র আছে, স্বাধীন সন্তা আছে। নিজের সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জন সে কখনো সানন্দে স্বীকার করে নেয় না। রসাস্বাদনের তৃঙ্গ মৃহূর্তে তার ক্রিয়াশীসতা হয়তো শুস্তিত থাকে। কিন্তু এও ঠিক যে, উপনিষদ্-বর্ণিত হুই পাথির মতো মাছুষের একটা সত্তা যখন আস্বাদন করে, অপর একটি আপাত্ত-মৃহুমান সন্তা তাকে নিরীক্ষণও করে।

ক্রমে এই আপাত-নিক্রিয় নিরীক্ষণকারী আর মাত্র নিরীক্ষণকারীই থাকে না। রসাধাদনের প্রসাদে তার চরিত্রের মৌলিক রূপান্তর ঘটে, রসাধাদনের প্রসাদেই তার মধ্যে নতুন স্ক্রিয়তার সঞ্চার হয়। রসাধাদনকে অবলম্বন করেই তার কাজের আরম্ভ, রসাধাদনকে অবলম্বন করেই তার কাজের আরম্ভ, রসাধাদনকে অবলম্বন করেই তার অগ্রসতি এবং তার কাজের পরিসমাপ্তি। কিন্তু তার কাজটা রসাধাদন নয়, রসাধাদনের বর্ণনাও নয়। কাজটা বিষয়-আপ্রিত, বিষয়-চেতনার সঙ্গে সংবদ্ধ। তা বিশুদ্ধ আস্বাদন-ধর্মী নয়, অনেকথানি পরিমাণে মননধর্মী।

এখন আর পাঠকচিত্ত নির্বিশেষ আনন্দেই মগ্ন নয়। সেই আনন্দের হেতু, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখন সে সচেতন। এখন আর সে শুদ্ধ রূপ-ধ্যানেই সমাহিত নয়। রূপের অন্তর্নিহিত তাংপর্য সম্পর্কে— রূপের সত্যত। সম্পর্কেও— এখন সে সন্ধাগ। অর্থাৎ সাহিত্যসাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা এখন কেবল ধ্যান-লোকেই বিরাজিত নয়, সে এখন পর্যবেক্ষণের ভূমিতেও নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। এইখানেই আমরা আপন-পাঠকত্বে-অধিষ্ঠিত পাঠকের বিশিষ্ট ভূমিকার প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম। সমালোচনার স্কুচনা এইখান থেকেই।

রসাম্বাদন নয়, রসাম্বাদনের প্রান্তদেশই সমালোচনার উর্প্রতম সীমা। উর্প্রতম সীমানাতেও সমালোচনা যোলো-আনা নান্দনিক ব্যাপার নয়। তা না হোক, কিন্তু যোলো-আনা নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেই যাত্রা শুরু, এবং এই অভিজ্ঞতাকে (বা তার স্মৃতিকে) বরাবরই সে নিজের মধ্যে লালন করে চলে। তাই প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যবহারিক দায়-দাবির সঙ্গে একটা নিশ্চিত ব্যবধান তার স্বভাবে বরাবরই রক্ষিত থাকে। এই যে দূরত্ববোধ, এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে, কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অর্থ ই হল, পাঠকের পাঠকত্ব-ভূমিকার অবদান। যতদ্র পর্যন্ত এই ব্যবধানের প্রভাব কিছু-পরিমাণেও পাঠকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অন্থভব করা যাবে, ততদ্র পর্যন্তই সেই প্রতিক্রিয়া দাহিত্যিক প্রতিক্রিয়া। যেখানে এসে এই ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘূচে যায়, সেইখানেই সমালোচনার নিয়তম সীমা। এই সীমার বাইরে সাহিত্যের যে-কোনো আলোচনাই অ-সাহিত্যিক আলোচনা। তা সাহিত্যকমালোচনা নয়।

ব্যক্তিগত ভালো-লাগা অনেক সময় আমাদের উপলব্ধিকে ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখে, ভালো-লাগার সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখতে দেয় না। ব্যক্তিগত ভালো-লাগার অর্থ ই হল ব্যক্তিগত কারণে ভালো-লাগা। অর্থাৎ শিল্পগত কারণে নয়, আপেক্ষিক ও আপতিক কারণে ভালো-লাগা। ভালো-লাগার ব্যক্তি অতিরিক্ত কারণকে ব্যক্তিগত আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখলে ভালোত্বের বিশুদ্ধ আস্বাদটা টের পাওয়া যায় না। রসাস্বাদন এই আবরণ ভেঙে দেয়।

ভালো-লাগার পূর্ণ রূপটি দেখতে পেলে তখন ভালো-লাগার কারণ সম্পর্কেও চেতনা জয়ে, সেই

কারণ বা কারণ-সমাহার থেকে ব্যক্তিগত উপাদানগুলি থসে যায়, এবং ভালোত্বের ব্যক্তি-অতিরিক্ত রূপটি মনের পটে উদ্ভাসিত হয়। 'লেথাটি আমার ভালো লেগেছে'— চেতনার এই স্তর থেকে পাঠক তথন 'লেখাটি ভালো এবং এই এই কারণে ভালো'— এই স্তরে উপনীত হন। এরই নাম বিচারশীলতা। এরই সক্রিয় সহযোগিতার ব্যক্তিগত পাঠক প্রতিনিধিস্থানীয় পাঠকে, সর্বজনীন পাঠকে পরিণত হন।

মূল্যায়ন একটা হঠাং-ঘটা ব্যাপার নয়, কোনো দিব্য আবিভাবের মতো চকিত উদ্ভাস নয়।
মূল্যায়ন মোটেই অব্যবহিত ঘটনা নয়, এ একটা জীবস্ত প্রক্রিয়া। রুসাস্বাদন নিজেই মূল্যায়ন-প্রক্রিয়াকে
সতত-উদ্বেজিত করে রাখে। এই সতত-সক্রিয়তাই সাহিত্যপাঠককে নানা ঘাট ঘ্রিয়ে শেষ পর্যন্ত সেইখানে পৌছে দেয় যেখানে তার উপলব্ধির পরিপূর্ণতা।

চরিত্রের দিক থেকে রসাস্থাদন ব্যাপারটা যে রকমই হোক না কেন, ঘটনা হিদাবে সে-ও কোনো আকাশ-থেকে-পড়া আকৃষ্মিক আবির্ভাব নয়; তার জন্তুও একটা বহুশর্ভসাপেক ভূমিকা-রচনার প্রশ্নোজন হয়। সাহিত্যপাঠ ব্যাপারটাই তো একটা জটিল ও জীবস্ত প্রক্রিয়া। তাছাড়া, এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্য-বস্তু নিজেও নানা জটিলতার সময়য়, তারও শিকড় নানা ভূমিতে প্রোথিত, ডালপালা নানা আকাশে প্রসারিত। সেই কারণে, তার সামগ্রিক মূল্য সম্পর্কে আমাদের চেতনাও তেমনি স্তরে স্তরে স্তবকে স্থবকে ফুটে উঠতে থাকে। এই চেতনা কোথায় কতনূর পয়স্ত যেতে পারে আগে থেকে তার নির্দেশ দেওয়া যায় না। এই মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া যেখানে যতদূর পয়্যন্ত পৌছয়, সমালোচনাও ততদূর গিয়ে পৌছতে পারে। ততদূর পয়স্তই তার দায়িয়। তার কম গেলে অসম্পূর্ণতা। কিন্তু তার বেশি গেলে আয়্রানাশী পরধর্ম।

এই বন্ধুর বিশপিল স্বল্লালেকত পথে অনেক প্রতিবন্ধক ডিভিয়ে, অনেক সমস্রার সমাধান করে করে, তবে সমালোচনাকে অগ্রসর হতে হয়। তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তত্ত্বের কাছে আলোক ভিক্ষা করতে হয়, সন্ধানীর ভূমিকায় নামতে হয়— এতে তার স্বধর্মচ্যুতি ঘটে না। এবং এইখানেই পরিচয়ের দাবি, ব্যাখ্যার অধিকার।

সাহিত্যের উপাদান একদিকে যেমন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, অন্তাদিকে তেমনি ভাষা। এর কোনোটাই জাটলতা-বর্জিত নয়, কোনোটাই বশংবদ আজ্ঞাবহ নয়। সাহিত্যবস্তুর সংগঠনের মধ্যে অনেক সমস্তা ও অনেক সমস্তাপূরণ, অনেক যুদ্ধ ও অনেক যুদ্ধজ্ঞয়ের ইতিহাস প্রচ্ছয় থাকে। সেইসব ক্ষেত্রে, মূল্যায়নেরই ভাগিদেই সমালোচনাকে নির্মিতি-ঘটিত বিবিধ সমস্তার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। সেই কারণে, তারা মূল্যায়নেরই অক বলে গণ্য হতে পারে। তাগিদটা কার, প্রয়োজনটা কিসের, সেটাই এখানে আসল কথা। মূল্যায়নের প্রয়োজনেই যেখানে ব্যাখ্যা বা পরিচয়ের জয়, সেখানে তা সমালোচনার অপরিহার্য অক, এবং বিচারের সক্ষে তা জয়াবধিই সমন্বিত।

কিন্ত যেখানে তারা স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে জন্মলাভ করে অথবা স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে বেড়ে উঠবার স্থাবা পায়, সেথানে মৃল্যায়নের সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগ ঘটতে পারে না। সেথানে ব্যাখ্যা ও পরিচয় উভয়েরই ভূমিকা বিজ্ঞানীর ভূমিকা, কৌত্হলীর ভূমিকা, এমন-কি কথনো-কথনো গোয়েলার ভূমিকা। অথবা, ব্যাখ্যা মানে শিক্ষকতা। আর পরিচয় হল অন্থগমন। ক্ষেত্রবিশেষে বিশুদ্ধ আত্ম-কগুয়ন। এই রকম স্বাধিকারপ্রমন্ত ব্যাখ্যামূলক বা পরিচয়মূলক সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই

অ-সাহিত্যের ভূমিতে পা দিয়ে দাঁড়ায়। যেমন সাম্প্রতিক কালের 'বৈজ্ঞানিক সমালোচনা'— নিছক তথ্য-আপ্রিত সাহিত্য-ব্যাখ্যা, অথবা একাস্তভাবে ইতিহাস-নির্ভর সাহিত্য পরিচয়।' নিজ নিজ ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তা অবশ্র-স্বীকার্য। এরা মূল্যবান সাহিত্য-আলোচনা। কিন্তু সমালোচনা নয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বা পরিচয় কোনোটাই স্বাধিকারপ্রমন্ত নয়। বিচারও খণ্ডিত-দৃষ্টির বিচার নয়। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের উদারপন্থী সমালোচনায় একাধিক বৃত্তির দান এমন অনায়াসে সমন্বিত হতে পেরেছে।

এই যে তবগত ব্যাপকতা বা স্থিতিস্থাপকতা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এটা কিছু সমালোচনার মৌল ঐক্যে তাঁর অনাস্থা প্রমাণ করে না। বরং ঠিক তার উল্টো। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, মতবাদের ক্ষেত্রে না হলেও, কার্যক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সমালোচকই অল্পবিস্তর উদারপদ্বী। এটা হতেই হবে। কিছু তাঁদের সকলেরই উদারপদ্বা ঠিক এক জাতের নয়। একটি বলিষ্ঠ তবগত ভিত্তি না থাকলে উদারতা সব সময় সমন্বয়ের সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। অনেক সময় এ শুধু লুদ্ধ এক্লেক্টিসিজ্মেরই জন্ম দেয়। উম্পর্বিজ্ঞলন্ধ আহ্রণের সঞ্চয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সন্তব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদারপদ্বা এক্লেক্টিক সংগ্রহ-প্রবণতা নয়। চিন্তার অক্যান্ত ক্ষেত্রে যেমন, সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাই: একটি মৌল বিশ্বাদের ভূমিতে স্প্রতিষ্ঠিত থেকে— তারপর সমন্বয়।

ব্যাথ্যা পরিচয় আর বিচার, এর এক-একটিকে অবলখন করে সমালোচনার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন গোত্রের অবৈভবাদের উদ্ভব হয়েছে, কিছুকাল যাবং তার বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচছে। সাহিত্যবস্তর জটিলতার দিকে দৃষ্টি রেখে, তার সন্তার অনেকত্বের দিকটাকেই একাস্ত করে ধরে এই প্রতিক্রিয়া সমালোচনায় চরম বহুবিধতার মতবাদ ( pluralism ) প্রচার করতে শুরু করেছে। ১১

এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথও সমালোচনার বছবিধতায় বিশ্বাসী। কিন্তু, মনে রাথতে ছবে, এই অনেকত্বকে তিনি চরম বলে গ্রহণ করেন নি। একটা মূল ঐক্যকেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যই সেই ঐক্যের ভিত্তি। সাহিত্যসাক্ষাৎকারের ফলে আমাদের যে প্রাপ্তি, তা মূগপৎ অন্দর সত্য এবং কল্যাণকর। সত্য শিব ও অন্দর— মানবজীবনের এই পরম সম্পদগুলির প্রতি মাহুষের যে তুর্মর নিষ্ঠা, মানবমনের এই মজ্জাগত মূল্যবোধকে রবীন্দ্রনাথ চরম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং এই স্বীকৃতিই তাঁর স্মালোচনাতত্বে বহুত্বের অন্তর্গালে ঐক্যস্থ্র রচনা করে রেখেছে।

কিন্ধ—সত্য আর মঙ্গল আর সৌন্দর্য, এ-ও তো সেই বহুই হল ? এরা কি হুবহু এক ? এরা কি তিনটি স্বতন্ত্র ভাবভূমির অধিবাসী নয় ? কে না জানে যে, সত্যের অধিষ্ঠান জ্ঞানলোকে, মঙ্গলের অধিষ্ঠান কর্মজগতে আর স্থান্দরের অধিষ্ঠান একাস্কভাবে অন্থভূতিলোকেই আবদ্ধ ? সাহিত্যবিচার কি তা হলে তিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে না ? পড়ে না, যদি এদের অভিন্ন বলে মেনে নিই। উত্তম কথা; কিন্তু—রবীক্রনাথ এই তিন 'ভ্যালু'র অভিন্নতা প্রতিপাদন করলেন কী উপায়ে ?

অভিন্নতা প্রতিপাদনের প্রশ্নটা দর্শনের প্রশ্ন। তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ যে এদের

<sup>&</sup>gt; প্রসঙ্গত্ত সাম্প্রতিক New Criticism এবং Historical Criticism-এর কথা এখানে উলেখ করা বার।

১১ এই প্রসঙ্গে R. S. Cranc-প্রমুখ 'চিকাগো-গোড়ী'র ('নব্য-এরিষ্টটেলীর গোড়ী'র) সমালোচকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য।

অভিন্ন বলে মেনেছেন, এইটেই আমাদের কাছে আসল কথা। সমালোচকের মৌল বিশ্বাসের স্বরূপ নিয়েই আমাদের ক্বিজ্ঞাসা, সেই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে নয়।

মূথে সত্য শিব ও স্থন্দরের কথা বলা এক বস্তু, আর কার্যক্ষেত্রে— অর্থাৎ সত্যিকারের সাহিত্যবিচারে— এই তিনেরই প্রয়োগ করা আর-এক বস্তু। স্থন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ যে রূপের মানদণ্ড দিয়ে সাহিত্যবিচার করবেন, এটা সহজবোধ্য। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি তিনি সত্যের মানদণ্ড ও কল্যাণের মানদণ্ডও তেমনি অনায়াসে প্রয়োগ করতে পেরেছেন ? না, এথানে রূপটাই আসল, সত্য আর মঙ্গল তারই ছদ্মনাম মাত্র ?

কোর-বিশেষে এরকম সন্দেহ যে সম্পূর্ণ অম্লক, তা বলা যায় না। মুখে সত্য ও স্থন্দর বললেও, কারও কারও কোরও কোরও দেখতে পাই, আসলে এরা কল্যাণেরই নামান্তর মাত্র। অথবা মুখে স্থনর ও মঙ্গলের কথা বললেও কেউ কেউ কার্যক্ষেত্রে এদের সত্যেরই লেজুড় হিসাবে গণ্য করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো লীলাবাদী কবি-সমালোচকের কাছে আমাদের আশকাটা অস্ত রকম। কার্যক্ষেত্রে হয়তো সৌন্দর্যের প্রশ্নটাই তাঁর মনে একান্ত হয়ে উঠবে। হয়তো তিনি যে-সত্যের কথা বলবেন তা মোটেই বান্তব সত্য বা জীবনের সত্য নয়, যে-কল্যাণের কথা বলবেন তা মোটেই ঐহিক কল্যাণ নয়।

রবীক্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যের দিকে একটু অভিনিবেশ সহকারে তাকালেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। তাঁর সমগ্র সমালোচনাসাহিত্যেই সেই উত্তর ছড়ানো। কিন্তু তা হলেও, আমাদের বর্তমান অমুসন্ধান শুধু তৃতীয় বা পরিণতি পর্বের পূর্ব-কথিত সেই প্রাসন্ধিক সমালোচনাসমূহের মধ্যেই আবদ্ধ রাথব। প্রথমত, এই অংশটি এখনো অনালোচিত আছে। দ্বিতীয়ত, বিচার-প্রসঙ্গে মতামত এই অংশেই সব থেকে কুঠাহীন।

আপাতত আমাদের কাজ শুধু এমন কয়েকটি উল্কি উৎকলিত করে দেওয়া, যার মধ্যে কেবল বিচার নয়, বিচারের আদর্শ টাও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রথমে রূপের প্রসঙ্গ।---

কুলনন্দিনী স্থম্থীকে নিয়ে ধে-একটা উৎপাতের স্প্র হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়,
এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্র রচনাকালে সত্যই ষে তাঁর [বিষ্ণিচন্দ্রের] মনে ছিল, এ
আমি বিশ্বাস করি নে— ওটা হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপশ্রষ্টা রূপেই বিষর্ক্ষ লিখেছিলেন। —সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে

#### অথবা---

মধুস্থান দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্মে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। করপটিকে মনের মতো গান্ডীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় বে-রূপের সম্পদ পেল সেইটেভেই সে ধন্ম হল। —সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে

বিজ্ঞাপতির সেই 'যব গোধলি সময় বেলি' ইত্যাদি পংক্তিগুলির সম্পর্কে—

তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম— সামাগ্র একটা ঘটনা কাব্যে অসামাগ্র হয়ে রয়ে গেল। —সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে কিংবা, কীট্নের 'Ode To A Nightingale' কবিতার শুবক-বিশেষ সম্পর্কে-

একে ইন্টেন্সিটি বলা চলে না, এ রুগ্ন চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের তুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে— তৎসত্ত্বেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান। —সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে

মস্তব্য নিপ্রাঞ্জন। কিন্তু এই যে রূপ, এ কি শৃত্যাপ্রয়ী ? গগন-কুন্তমের মতো বৃস্তহীন ? এর উত্তর রবীক্রনাথের মুখেই শোনা যাক।—

শিশুকাল থেকে মান্ত্রষ বলেছে 'গল্প বলো'; সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানব-পরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে । এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে কিন্তু তারা মান্ত্র্যেরই প্রতীক । মান্ত্র্য আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি ক'রে সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে; তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিতান্ত কাছে আসে। যে শকুন্তলার ঘটনা মানবসংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য করে দেখিয়ে দেন। —সাহিত্যের তাংপর্য, সাহিত্যের পথে

#### কিংবা---

শেক্দ্পীয়র রচিত ফল্দ্টাফ একটি বিশিষ্ট মান্থ্য সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মান্তবের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্দ্পীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্দ্টাফ-চরিত্রে! —সাহিত্যের তাংপর্য, সাহিত্যের পথে

#### অথব)---

কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম, তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমর্থালা হয়তো আছে, তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই , কিন্তু স্থীপরিবৃতা শকুন্তলা চিরকালের । — নাহিত্যের মূল্য, নাহিত্যের হরূপ 'রূপের সত্যতা' কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো। তা হলে দেখা যাছে, সাহিত্য যে রূপ-কে পরিবেশন করে, সে রূপ শূল্যে ভাসমান নয়। তার বৃস্ত মানবসংসারে। তথ্যে না হোক, নিবিড়তর সত্যে। সেই নিবিড়ত্র সত্যটা অবাস্তব কিছু নয়। কেননা, মানবসংসার জ্বিনিসটা খাটি বাস্তব। সেই খাটি বাস্তবের খাটি রূপের কথাই রবীশ্রনাথ জার দিয়ের বলেছেন। যেমন—

রূপকার বাস্তবকে আমার অতি কাছে এনে দেন, রিয়ালিটির চেতনা আমার মধ্যে উজ্জল করে তোলেন।
নানা পদার্থের মধ্যে বাস্তব ছড়িয়ে আছে, তাকে অব্যবহিত বিশুদ্ধরূপে সমগ্র করে দেখতে পাই না— রসস্প্রের
মধ্যে বাস্তব অব্যবহিতভাবে চেতনার সমুখে এসে দাঁড়ায়, তার রূপ দেখতে পাই। — রূপকার, সাহিত্যের পথে
রিয়ালিটির চেতনা বলেই তাকে বলি সত্যা, আর উজ্জ্বল বিশুদ্ধ এবং অব্যবহিতভাবে উপস্থিত
বলেই তাকে বলি রূপ।

সাহিত্যে রূপ যে সত্যকেই প্রকাশ করে, এবং সত্য যে রূপের প্রসাদেই সাহিত্যে স্থান পায়— এই হল উপরের উদ্ধৃতিগুলির সারমর্ম। কিন্তু শুধৃ তাই নয়। রূপ ও সত্যের সঙ্গে কল্যাণের যোগ অবিচ্ছেন্ত। এ যোগ বাইরের নয়। রূপ যেমন জীবনের রূপ, সত্য যেমন জীবনেরই সত্য, কল্যাণও তেমনি জীবনেরই কল্যাণ। জ্ঞানলোক, কর্মলোক, ভাবলোক— তিনটি পৃথক্ জগৎ নয়। চেষ্টা করলে এদের বিশ্লিষ্টভাবেও দেখতে পারি বটে, কিন্তু আমাদের অথগু উপলব্ধির কাছে এরা এক এবং অবিভাজ্য।

স্থন্দর বে স্থন্দর বলেই কলাণকর, এটি রবীক্সনাথের একটি মৌল প্রত্যয়। সত্যর কথাও তাই।

উপলন্ধির সত্য যে তথ্যমাত্র নয় বলেই— সমগ্র সত্য বলেই নিজের মধ্যে মঙ্গলের বীজকে বছন করে, এবং যে-সত্য বড়ো, যে-সত্য গভীর তা যে মঙ্গলের স্পর্শে ই বছর, তাৎপর্য এবং মছর অর্জন করেছে, এও সেই একই প্রত্যয়ের আর একটা দিক। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, সাহিত্য ও জীবনের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে যিনিই বিশ্বাসী, সাহিত্যের অগ্রগতিতে এবং সাহিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকায় যিনিই আস্থাবান, ঠিক এই রকম একটি মৌল প্রত্যয়ের পাদপীঠে তাঁকে দাঁড়াতেই হবে। অন্ত গতি নেই।

কল্যাণবোধের দৈশ্য যে সৌন্দর্যকে কী ভাবে শীর্ণ করে দেয়, অগুদিকে মঙ্গলের সঙ্গ যে তাকে কী ভাবে পূর্ণ করে তোলে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক যে কত নিবিষ্ণ, তা রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে নানা ভাবে বলেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।—

আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নিজীব পুনরাবৃত্তি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসক্ষতির সীমা নাই। এইজন্য তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নৃতন রূপ লইয়া নৃতন প্রাণে নৃতন কালের সঙ্গে যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালিকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের, দিক হইতে মাহ্রম করিয়া তুলিতেছে। থেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পশ্বার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাদের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মৃত্তি দিবার একমাত্র শক্তি। সেখানে সাহিত্যই অনেক সময়ে তাহার অগোচরেও জীবনসমস্থার নৃতন নৃতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মৃত্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মৃত্তি দিবে। —সাহিত্যদা্মলন, সাহিত্যের পথে

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আপন অগোচরেই কল্যাণপ্রদ সাহিত্য। সহজভাবেই সে জারনের সপক্ষে। বিকৃতি শুধু ষে সংকার্ণ সামাজিক স্বার্থেই নিন্দনীয় তা নয়, তাতে সাহিত্যিক মূল্যেরই হানি ঘটে। কেননা তাকে সত্যেরও হানি সৌন্দর্যেরও হানি। সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের প্রতি মাহুষের মনে যে একটি অন্তংগীন আকাজ্জা আছে, সাহিত্য সেই মহৎ আকাজ্জারই অন্ততম প্রকাশ।—

এক-একটা সময় আদে যথন এক-একটা জাতির মধ্যে মাহুষের ভিতরকার বিক্কতিগুলিই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। নেআমাদের সংস্কৃতসাহিত্যেও এই বিক্কতি অনেক দেখা গিয়েছে। নেত্রনান কালের আরম্ভে কবির লড়াই, পাঁচালি, তর্জা প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে-বিকার দেখা দিয়েছিল সেগুলিতে বীখবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাজ্ঞার পরিচয় নেই। তার ভিতর অত্যস্ত পিন্ধিতা আছে। সমাজের পথযাত্রায় পাথেয় হচ্ছে উংকর্ষের জত্তে আকাজ্ঞা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই মনে তার জত্তে যে-আকাজ্ঞা আছে তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই— তাকে সংসার-যাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি। —সাহিত্যমালোচনা, সাহিত্যের গণ্ডে

#### কিংবা-

আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে-মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মাহুষের দৈন্ত প্রচার, মাহুষের লক্ষ্য ঘোষণা করা নয়— তার মাহাত্ম্য ত্বীকার করা। —সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের পথে পুনশ্চ—

বান্মীকি বেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অহুভব করলেন, এ ছন্দ কোনো মহৎ চরিত্র, কোনো পরম অহুভৃতি

প্রকাশ করবার জন্মে, এমন-কিছু যাতে মানবজীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তথনকার লোক মন্ত্রয়ত্বের কোন রূপকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন।

—সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের পথে

রূপ সত্য ও মঙ্গল সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবেও সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডরূপে গৃহীত হযে থাকে।

যাঁরা বিশুদ্ধ ফর্ম-বাদী, তাঁদের বিচারের মানদণ্ড নিছক রূপ, বস্তবর্জিত রূপ,— ভাসমান বৃস্তহীন অবচ্ছিন্ন রূপ। কেবল রূপকেই অবলম্বন করলে শেষ পর্যন্ত বস্তকে—এবং সেই স্থ্রে জীবনকে— বাদ দেওয়া ছাড়া পথ থাকে না। অন্তপক্ষে, সংকীর্ণ বস্তুতান্ত্রিক বিচারের মাপকাঠি হল সত্যা, নির্জ্ঞলা আকাট সত্যা— অর্থাৎ কিনা বিশুদ্ধ তথ্য। নিছক তথ্যের দিক থেকে সমস্ত সত্যাই তুল্যমূল্য। নির্বাচনের উপায় নেই বলে' সমস্ত সত্যা সেখানে পিত্তীকৃত বস্তুভারে পরিণত হয়। তেমনি, বিশুদ্ধ নৈতিক বা সামাজিক বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মঙ্গল। শেষপর্যন্ত প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক মঙ্গল। তারই নাম প্রচার, প্রোপাগাণ্ডা, আধুনিক সাংবাদিকতা।

এ রকম মানদণ্ড রবীন্দ্রনাথের নয়। সম্পূর্ণ সমন্বিতভাবেই এদের তিনটিকে তিনি সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করেছেন। আগলে মানদণ্ড তো তিনটি নয়। মানদণ্ড একটিই। তার নাম মৃল্যবোধ, কিন্তু প্রকৃত অর্থ হল জীবনবোধ।

যদি একথা মানি যে, মানবজীবনই সমস্ত 'ভ্যালু'র আদি উৎস; যদি জানি যে, এই পরম সম্পদগুলি ব্যবহারিকের উপ্ধে বটে কিন্তু তা বলে জীবনের উপ্ধে নয়; যদি বৃঝি যে, শেষ পর্যস্ত জীবনের মূল্যেই এদের যা-কিছু তাৎপর্য,— তা হলে সহজেই বৃঝতে পারব রবীক্রনাথ কোন্ পথে এদের সমন্বয়সাধন করেছেন। সহজেই বৃঝতে পারব যে, জীবনের স্ত্রে এরা স্বভাবতই সমন্বিত।

সে দিক থেকে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবনের আদর্শ ই সাহিত্যসমালোচনার চরম ও পরম আদর্শ। সবার উপরে সেইটেই সত্য, তার উপরে আর কিছু নেই। এই জীবনের আদর্শের কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

'চরণনথরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্চাতুরী আছে, কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে—

> তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি—

এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। —সাহিত্যের মূল্য, সাহিত্যের বরূপ

9

# শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা আলোচনা

## দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী পত্রিকার উনবিংশ বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় শতবার্ষিক রবীক্রচর্চার একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, বেশ দীর্ঘ তালিকা, এক শ উনত্রিশ জন লেখক এবং এক শ ছেচল্লিশটি গ্রন্থনাম তার উপজীব্য, যদিও কেবল বাঙলাভাষার সংস্করণগুলিই এতে মুদ্রিত করা হয়েছে। এই একবছরে স্থানে ও অস্থানে আক্ষরিক রবীক্রচর্চার পরিমাণ কি সংখ্যানির্ণয় রীতিমত সময়সাপেক্ষ, তার জন্ম আরও কিছুকাল অনায়াসে অপেক্ষা করা যায়।

মমুষ্যত্বের স্বদিকের অংশগুলি বহুষত্বে তিনি অসামান্ত করে তুলেছিলেন, শুধু এই ব্যাপকভার কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অজস্র বিষয়ে বিভাজ্য করে রেখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ' কথাটির প্রতিশব্দ জানতে চাইলে আমরা এক নিখাসে কবি-চিত্রী-গীতিকারের যোগফল কঘি, কিন্ত পরমূহর্ভেই অধীর হয়ে জানাতে চাই একটি অসহায় ভূথণ্ড কতিপয় অস্থির ইতিহাসমূহূর্ত কেমন করে ওই নামটিকে ঘিরে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল কুতার্থ হয়েছিল, ক্রুত বলে উঠতে চাই এ দেশের পল্লীউন্নয়ন কিংবা এ দেশের রাজনীতি-স্মাজনীতি-শিক্ষা-মানবতাবাদ এমনকি এ দেশের চিস্তা-ধ্যান-ধারণা স্বকিছু তাঁর করম্পর্শে কতদুর প্রগত হমেছিল, আন্তর্জাতিকতার পুরোধা এবং বিশ্বমৈত্রীর পুরোহিত, ধর্মগাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে পৃথিবীর কতিপয় অলোকদ্রষ্টার পাশে অসংকোচে স্থাপন করা যায়, ইত্যাদি। এই উক্তির লিখিত ও অলিখিত প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আলাদা আলাদা পুথক বিভাগে বিশুস্ত হয়ে রবীক্রচর্চার এবং আমাদের আলোচ্য গ্রন্থপঞ্জীর অজস্র শ্রেণী রচনা করেছে। শ্রেণীর চেয়ে শাখার রূপকটিই হয়তো এথানে অধিকতর সহজবোধ্য, মূল বৃক্ষটিকে তাতে সবসময় মনে থাকে। কিন্তু এ-সবই একটিমাত্র দিক। আপাতদৃশু। অপর পিঠ, যেটি অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ ও অগোচর, এই পঞ্জিকার ব্যাপকতা দিগস্তরে বাড়িয়ে দিয়েছে। আরও স্থূল ভাষায় বইগুলি বর্ণনা করা যাক। কোনো কোনো গ্রন্থ রবীক্রচরিত অথবা রবীক্র-রচনার একটিমাত্র অংশকে অবলম্বন করে আগস্ত প্রণীত। কোনো কোনো গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ নামক মহীক্রচটিকে আশ্রম করে শাখা-প্রশাখা-পত্রগুচ্ছে নিবিড় ( অথবা পল্লবগ্রাহী )। কখনও কখনও একজন গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে কতিপম রচনা সংকলিত করেছেন; রচনাগুলি বিবিধ বিষয়ক, এবং বিচ্ছিন্ন। হয়তো নানাসময়ের লেখা একত্র হয়ে সেই গ্রন্থকারেরই চিস্তাধারার পরিণাম— এক কথায় সেই গ্রন্থকারকেই আলোচ্য করে তোলে। কখনও কখনও একজন সম্পাদক তাঁর গ্রন্থে কতিপয় রচনা সংকলিত করেছেন; রচনাগুলি বিবিধবিষয়ক এবং বিভিন্ন রচনাশৈলীতে শবলিত। কখনও কখনও সম্পাদিত রচনাবলীর লেখকেরা সমকালবর্তী নন, রবীন্দ্রচর্চার প্রথম ও অব্যবহিত কালকে পাশাপাশি ধরে আছেন। যেস্ব পুরাতন গ্রন্থের নতুন সংস্করণ এই এক? বছরে প্রকাশিত হয়েছে কথনও তাদেরই সঙ্গে কথনও তাদের চেয়েও প্রথরভাবে এইসব রচনার পুনমুদ্রণ আলোচনার সময়দীমাকে নিঃশব্দে প্রসরতর করে দেয়। যেসব

বলার প্রকাশক ও পুত্তকবিক্রেতা সভা ১৯৬১ সাল পর্বস্ত রবীক্রনাথের উপরে রচিত পুত্তকের তালিকা প্রকাশ করেছেন।

শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা ৩৭১

প্রস্থেরবীক্রচর্চার বিগত ক্রমান্বয় ইতিহাসটিকে আভাসে বর্ণনায় অথবা উদাহরণত উন্মোচিত করা হয়েছে সেইসব জায়গায় এই প্রসার স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত।

সন্দেহ নেই, শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চার একটি অংশ নিরক্কশ, তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় ব্যাপৃত—সেধানে তথাঘটিত বিরোধ কথনও হয়তো ঘটে কিন্তু পরক্ষণেই সেই বাধা এড়িয়ে বহুসংবাদে ভাপ্তার ভরে ওঠে— সেই অংশটিই সচ্ছল ও ফীতকায় সন্দেহ নেই। অপর অংশটি যেটি ক্ষীণতোয়া শীর্ণ এবং আপাতলক্ষণোচর নয় তারই তর্কোদ্বেজিত ঘূর্ণাবেগে, অথচ, এই একবছরের রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে অধিকতর জীবনরক্তিমা এসেছে বলে মনে হয়। তার জিল্লাসা দিকোটিক। প্রথমত— বাঙলাদেশে বাঙালীজীবনে বাঙলাসাহিত্যে এবং ধরণীপটে রবীন্দ্রনাথের স্থান— কেমন ? কোথায় ? কি কারণে ? দাবি কতটুকু ? অধিকার কতথানি ? দিতীয় প্রশাটি আরও বিশুদ্ধ, বাঙলাদেশের সাহিত্যচিন্তার বিবর্তন সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ বাঙলাসাহিত্যের পৃষ্ঠান্ধকে একাকী বহুগুণ বাড়িয়েছিলেন, শুধুমাত্র তাঁকে ঘিরে বাঙলাসাহিত্যের কলেবর আজ আরও অজম্রগুণ ফীত হয়ে উঠেছে। তাঁর সময়ে সাহিত্যে নতুন চিন্তা তিনি এনেছিলেন— সাহিত্যপাঠের সাহিত্যরচনার সাহিত্য-আলোচনার। তাঁরই রচনা পড়তে গিয়ে ও আলোচনা করতে গিয়ে বাঙলাদেশের সমালোচনা-বিশ্ব। ও নন্দনতব্ব ক্রমাগত আত্মক্ষালন করতে করতে আজ এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। শতবার্ষিক রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ সেই মূল্যবান সমীক্ষার জন্ম যে স্থ্যোগ করে দিয়েছে শুধু সেই স্ত্রিটকে অধোরেথ ও বৃহদাক্ষর করে দিতে চাই। এই বিষম্বের একটি তৃপ্তিকর ও সার্বভৌম আলোচনা বাঙলাদেশের কোনো প্রবীণ আচার্য অথবা তরুণ গবেষকের মুখাপেক্ষী হয়ে রইল।

### ২. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রচরিতের উপকরণ

বিশেষভাবে শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ করেই কয়েকথানি রবীক্রজীবনী প্রকাশিত হয়েছে, যে রবীক্রনাথ বহু বিচিত্রভাবে স্পর্শ করে আছেন বাঙালী জীবনকে, যে রবীক্রনাথ 'আধুনিক বাঙালীর যথাসর্বস্ব', তাঁর

২ শতবার্থিক বছরের প্রচনার, পাঠকের মনে আছে, বৃদ্ধদেব বহর রবীক্রনাথ ও প্রতীচী বিংরে একটি প্রবন্ধ তুমূল আলোড়ন প্রষ্টি করেছিল, সাহিত্য আকাদেমীর সেন্টিনারী ভল্যুম্এ শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন লিখিত পাণ্ডিতাপূর্ণ রচনাটির কঠবরে সেই প্রতিক্রিরারই সংক্রমণ অফুমান করা যায়। হৃথীক্রনাথ দক্ত-এর গীতিকবি রবীক্রমাথ একই জাতীর অবন্তির অফুপ্রেরণা জাগিয়েছে। বৃদ্ধদেব বহ নিজেও 'রবীক্রমাথ: বিষক্ষবি ও বাঙালি' নামে একটি রচনা পরে লিখেছেন, একই উৎসপ্রণোদিত । রবীক্রমাথ ও প্রতীচী নামক বিষয়টি বহদিন ধরেই আমাদের বিতর্কের উপাদান যুগিয়ে আসছে। ভাষান্তরে এই বিষয়ট রবীক্রমাথ ও আধুনিকতা। 'রবীক্রমাথ কি ইউরোপীয়' পত্রমালার অরদাশক্রর হার এইভাবে বিক্রেবণ করেছেন, 'আধুনিক' একটা কালবাচক শব্দ। 'ইউরোপীয় একটা দেশবাচক শব্দ।··-রবীক্রমাণের শেব বরুসে আঁকা ছবিগুলো modernist art-এর নিদর্শন। ইউরোপীয় আটের নয়। নলিনীকাস্ত গুপ্ত ও তার প্রস্তের একটি রচনা 'রবীক্রমাণেরে উত্তরপক্ষ'-এ বিষয়টি অংশত আলোচনা করেছেন। কিছুদিন আগে, শিবনারায়ণ রায় এইস্ত্রে একটি হাতর বিতর্কের স্থচনা করে দিয়েছিলেন, তারই কলে পিয়ের ফার্লোনির জনবত সমালোচনাটি লেখা হয়। এর জের নানা রচনার এখনও পর্যন্ত মেলে। 'পুরুবোন্তম রবীক্রমাণ'-এর পরিলেধে অমল হোমের একটি উল্লি এই মুহূর্তে চোখে পড়ছে। এ বছরে মনোভন সরকার লিখিত 'রবীক্রমাণ ও বাঙলার নবন্ধাগরণ' প্রবন্ধটি অফ্রপ বিতর্কের হাওয়া তুলেছে। রবীক্রমাণের জাবনে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়বাত্রা শেবপর্যন্ত অবাহত থেকেছে, এই মন্তব্য বিদ্যামহলকে আন্দোলিত করেছে। কিন্তু এই সব আলোচনায় কবির সামর্থ্য ক্রমাণত প্রমাণিত হতে থাকে। বাঁর সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংশ্র নেই তাঁর প্রতি নতুল স্কর্মন অন্ত্র কার্দের কিন্তুল আদেশি লাগ্রত থাকবে কেন ? বছদিন ধরে আগ্রত থাকবে কি করে ? প্রশ্নচিক্রের প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর প্রতি নতুল স্বর্মবাতা দেক করি জন্মাটত হতে থাকে।

জীবনালেখ্য যাতে সাধারণ ও সর্বশ্রেণীর গৃহস্থের জাড্য অপসারিত করে তার আঙিনায় সহজ অধিকারে প্রবেশ করে,° তা-ই প্রধান উদ্দেশ্য। যতদ্র সম্ভব স্বল্পতম রেখা ও সাবলীলতম বাক্যবন্ধ এই জাতীয় জীবনীর প্রণেতা, এইদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ রবীক্রশতান্ধী জয়ন্তীর পক্ষে প্রকাশিত 'রবীক্র-চরিত' বইখানি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। লেখক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। ভূমিকায় উদ্দেশ্যটি বিশদ করা আছে: 'বাংলা বর্ণজ্ঞান আছে অথচ উচ্চশিক্ষার স্থযোগ পান নাই এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়। এই অনতিশিক্ষিত বিপুল জনসমন্তিকে রবীক্রনাথের জীবন ও কর্মসাধনার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে রবীক্রচরিত রচিত হইল।' তদহসারে সমগ্র রবীক্রজীবন এখানে আঠাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেকটি অধ্যায় অনোঘতম বিভাগে বিশ্বন্ত, এমনকি প্রতিটি উদ্ধৃতি পর্যন্ত অনোঘতম মনে করা যায়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য রবীক্রজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিমান, এই যুগ্ম অধিকার তাঁর বইখানিকে একাধারে নির্ভরযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক করেছে। পরিশেষে রবীক্রনাথের বংশলতিকা ও রবীক্রনাথ-রচিত বাঙলা পুস্তকের তালিকা যুক্ত হয়ে বইটির উপযোগিতা আরও বাড়িয়েছে।

অপ্রাপ্তমনদ্বের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়দ্বের পার্থক্য খুবই অল্ল, বস্তুত রবীন্দ্রচরিতের আবেদনও উভয়মহলেই সমান। একই কারণে ছোটদের জন্ম যেসব রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশিত হয়েছে তারও আবেদন শুধু অপ্রাপ্তবয়দ্বদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উপরস্ক এই ত্ই পক্ষকে অতিক্রম করে সাধারণ পাঠকও এইসব বইয়ের নির্ভরে ও উজ্জল আলোচনায় তৃপ্তিসহ অংশ নিতে পারেন। প্রসদ্বত রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -লিখিত 'রবি-কথা' নামে আর একখানি বইয়েরও নাম করা যেতে পারে, 'রবীন্দ্রচরিত'- এরই মত এই বইখানিও একইভাবে অনতিশিক্ষিতজনের কিশোর-বয়্নসীর এবং সাধারণ জিজ্ঞায় পাঠকের উপযোগী।

এই স্থতে 'ছোটদের রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়টি এই মুহূর্তেই সংযোজন করা যায়, আছোপাস্ত কবিজীবনীর সঙ্গে অন্তপ্রকার রবীন্দ্রপরিচয়ও সেখানে এক নিখাসে বর্ণনীয়।

ছোটদের জন্ম সন্তবত সংক্ষিপ্ততম জীবনী গ্রন্থখানি লিখেছেন লীলা মজুমদার (১৪ পৃষ্ঠা), নিয়াদিল্লী সাহিত্য অকাদেমী তার প্রকাশক। শ্রীযুক্তা মজুমদার দ্বিতীয় আর-একথানি জীবনী লিখেছেন 'বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্ম'— 'এই যা দেখা'— এক শ উনিশ পৃষ্ঠার পরিসরে অত্যন্ত স্থলিখিত কিশোরপাঠ্য, তাঁর কিশোরপাঠ্যও অবশ্যই শুধুমাত্র কিশোরপঠিত নয়, আর লীলা মজুমদারের পাঠক-মাত্রেই জ্বানেন তাঁর লেখা একবার শুরু করে এক নিখাদে শেষ না করে ওঠা কত ত্রহ।

এর পরেই বলা যাক শিশুসাহিত্য-সংসদ্ প্রকাশিত ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখিত 'নবীন রবির আলো'— এই নাম ; একই লেখকের 'প্রভাতরবি'। 'প্রভাতরবি' দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী পাঠকের পরিচিত, আজকের দিনে অনেক পরিণত যুবার কিশোরবয়সের সঙ্গী, প্রথমবয়সের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্থত্ত।

অতঃপর আরও কয়েকটি। যামিনীকাস্ত সোম লিখিত 'ছোট্ট রবি', রবীক্রনাথের প্রথম জীবনের মনোরম কাহিনী। নীরেক্র গুপু লিখিত 'রবি-কাহিনী', মণি বাগচি লিখিত 'রবির আলো', গীতা মুখোপাধ্যায়

৩ 'রবীক্রনাথের প্রতি সাধারণ পাঠকের মনোভাব হল কিছুটা উদাসীন।' রবীক্রকথা, বিমলাপ্রসাদ মুখোগাখার।

শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা ৩৭৩

লিখিত 'ছোটদের রবীন্দ্রনাথ'— স্থপাঠ্য ধারাবাহিক রবীন্দ্রজীবনকথা। অনিলচন্দ্র ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথ' অপেক্ষাকৃত প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেনেয়েদের উপযোগী। ধীরেন্দ্রলাল ধর লিখিত 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ' 'বাঙালী কিশোর ছাত্রসমাজের জন্ম রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ'। কিন্তু বইটি আদৌ কুশকলেবর নয়, বেশ পুষ্ট। প্রায় পাঁচ শ পৃষ্ঠার এই বইটিতে জীবনপঞ্জী রচনাপঞ্জী ও তয়ধ্যে রবীন্দ্ররচনার ইংরেজী অন্থবাদ সমূহের বিবরণ, ও বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অন্দিত রবীন্দ্ররচনাবলীর তালিকা ইত্যাদি আছে, কিশোর ছাত্রদের সেইসব সংবাদাদি অবশ্যই কাজে লাগবে। এছাড়া, বিমল ঘোষ লিখিত 'শিশুরবি' জীবনম্বতি ও ছেলেবেলা অবলম্বনে নাটিকা। আরও কয়েকটি বই গণনার বাইরে রয়ে গেল, সবগুলিই মোটামূটি সহজপাঠ্য ও বিশেষব্বর্জিত।

অক্স প্রকার রবীন্দ্রপরিচয়ের জন্ম কিশোর পাঠকদের উপযোগী সংকলন গ্রন্থগুলি শ্বর্তব্য। তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে রৃহং বিশ্বনাথ দে সম্পাদিও 'রবীন্দ্রশ্বতি', যশসী ও অনতিখ্যাত হাতে স্বাক্ষরিত সন্তরটি রচনার সংকলন। এই রচনাগুলির জন্ম তিনটি বিভাগের পরিকল্পনা করা হয়েছে— শ্বতিকথা, জীবনকথা, ও স্কলকথা; প্রথম বিভাগে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ধন্ম মারুষদের শ্বতিতে যে রবীন্দ্রনাথ, দিতীয় বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন সমাজজীবন ও ঘরোয়াজীবনের নানা ঘটনা, তৃতীয় বিভাগে রবীন্দ্রনার ছোটদের উপযোগী আলোচনা। শেষ বিভাগটিও, বলাই বাহুল্য, জীবন-পর্যালোচনারই একটি অংশ, আলংকারিক ভাবার্থনির্গয় নয়। কিন্তু স্টোপত্রে এই যে পরিকল্পনাটি লেখা হয়েছে, সেই অনুসারে বইটি সাজালে কি ক্ষতি হত ? অপিচ, বইটিতে রবীন্দ্রনাথের সর্বদিকের পরিচয় আকর্ষণীয়ভাবে একত্র করা হয়েছে। যদিও মুদ্রণ অনুজ্জল ও অঙ্গমজ্জা মামুলী তথাপি লাম কম এই কারণেও বইটিকে সংরক্ষণযোগ্য বিবেচনা করা যায়।

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধটি অবশ্য বাকি রইল, শিশুসাহিত্য কিংবা শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরবর্তী স্ত্র। কিন্তু সেই সীমায় পৌছোবার পূর্বক্ষণে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রজীবনকথা' নামক মাঝারি মাপের বইটির নাম করা কর্তব্য। 'রবীন্দ্রজীবনকথা' বিশ্বভারতী শতবর্ধপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্গত। প্রায় বছর পাঁচেক আগে রবীন্দ্রকৃত্য প্রসঙ্গে বিমলচন্দ্র সিংহ জানিয়েছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবনীরচনারও প্রয়োজন আছে। সৌভাগ্যক্রমে বাঙলায় প্রভাতকুমারের মহৎ গ্রন্থ আছে, কিন্তু তা সন্ত্বেও একটি ছোট জীবনীর [প্রয়োজনীয়তার ?] উল্লেখ করি।' সেই দায়িত্বও প্রভাতকুমারই পালন করেছেন। বিজ্ঞাপনে ও সমালোচনায় এই বইয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে একটি কথার উপরেই বিশেষ জ্ঞার দেওয়া থাকে: এই বই চার থণ্ডের বুহলায়তন রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষেপিত সংস্করণ নয়, নতুন বই। এই সচ্ছল ও গুরুভারবর্জিত চলিত ভাষায় লেখা বইটি— কিশোরপাঠ্য কিংবা প্রাক্বতজনমান্তা না হয়েও— রবীন্দ্রামুরাগী সাধারণ পাঠকের অশেষ উপকার সাধিত করেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এই বই অতি আবশ্বকীয় একটি হ্যাগুরুক, পরিশেষে একটি বিবলিওগ্রাফি যুক্ত হওয়ায় আরও অপরিহার্য হয়ে ওঠার স্বযোগ লাভ করেছে।

রবান্দ্রজীবনকথা যে উপকরণাদির উপর নির্ভর করে রচিত সেই পর্বতপ্রমাণ তথ্য সংকলিত আছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবাদপ্রসিদ্ধ রৃহং বইথানিতে। রবীন্দ্রজীবনী লেখা শুরু হয়েছিল ১৯২৯এ, ১৯৬১ সালেও এই দায়িত্তকে পূর্ণতর করে তুলতে লেখক কণামাত্র শিথিল নন, প্রথম তিনটি খণ্ডের পরিমাজিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ সেই সদাস্ফিয়তার সাক্ষা। প্রভাতকুমারের এই গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সর্বশ্রেণীর অনুসন্ধিৎসা নিবারণের প্রতিশ্রুতি দেয়, এত বিপুল তথ্য ও নিশ্ছিদ্র নিষ্ঠার সমাহারে এই বই এখনও পর্যন্ত অসামান্ত ও দ্বিতীয়রহিত। তংসত্বেও এই জীবনীখানি পেয়ে রবীক্সজীবনী সম্পর্কে আমরা চূড়াস্ত তৃপ্তিলাভ করেছি, এমন কথা ভাবা যায় না। তার কারণ হয়তো এই— জীবনের কোনো কিছুর সম্বন্ধেই তৃপ্তিলাভ করা যায় না, জীবনের কোনো কিছু সম্বন্ধেই চূড়াস্ত তৃপ্তিলাভ করা মোহগ্রাম্ব হওয়ার নামাস্তর। রবীক্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, 'অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার,' প্রভাতকুমারের বইটি যে লঘু তর্নীর মতো সাবলীল এমন কথা মনে করা যায় না। বরং ইংরেজিতে টমসন, রীস অথবা এই বছরে ক্বপালনীর যে বই ঘটি প্রকাশিত হয়েছে— অনেক মন্থ ও গতিশীল। কিন্তু এহ বাহ্য। এই বইয়ের প্রসঙ্গে অয়দাশঙ্কর রায় বলেছেন:

গ্রন্থকার প্রধানত ঐতিহাসিক কর্তব্য করেছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে সমালোচনা করতেও কুর্ন্তিত হন নি। গুরুভক্তিকে তিনি পদে পদে সংযত করেছেন, নইলে এও হত আর-একথানি 'রবীক্রচরিতামৃত'। ব্দদেব বহুর উক্তি:

তথ্যের এই আধিক্য সত্তেও, কিংবা সেইজগ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ কোনো-একটি পূষ্চাতেও জীবস্ত হ'য়ে ওঠেন নি, কোথাও নিখাস পড়ে নি তাঁর, একবারও শুনতে পেলাম না তাঁর হুৎস্পন্দন। ভিক্টরীয় ইংলণ্ডের 'সরকারি' জীবনীর অনুসরণে প্রভাতকুমার অধিগম্য সকল তথ্যই একত্র করেছেন, তার উপর নায়ককে অবতীর্ণ করেছেন প্রথম থেকেই মহত্তের ইস্পাত-জামা পরিয়ে।°

এবং সজনীকান্ত দাসের ধারণা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা, চিঠিপত্র এবং রচনাসমূহের প্রকাশকাল প্রভৃতি তয়তয় বিচারের ঘারা স্থর্হৎ চার থওে 'রবীন্দ্রজীবনী' নামে যে দিনপঞ্জী-রচনাপঞ্জী-ও-রবীন্দ্রসাহিত্যের তাৎপর্য-ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন, সন-তারিখ-তথ্য-তত্ত্বের কিছু কিছু ভূল সত্ত্বের রবীন্দ্রসাহেকরা সেটির ব্যবহার অপরিহার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই বইটিকে ভিত্তি করিয়া ব্ঝিবার চেষ্টা করিলে রবীন্দ্রনাথকে ব্ঝা বরঞ্চ সহজ্বর হইবে, হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী স্থবিপুল রবীন্দ্রসাহিত্য-বিশ্লেষণমূলক বহু গ্রন্থে সরলমনা পাঠকের বিপদ আছে।"

৪ রবীক্রারণ, দেশ ১৯ চৈত্র ১৩৬৬।

<sup>ে</sup> রবীক্রজাবনী ও রবীক্রসমালোচনা, সাহিত্যচর্চা।

এই স্থতে আঁছে মোরোরার কথা মনে পড়ে: নির্দিষ্ট তারিখে পোর্টনীতে যে শিশুর জন্ম হরেছিল, সে কিন্ত আদৌ কোন জনপ্রির উপস্থাসিক ছিল না, যদিও তার নাম চার্লদ ডিকেন্স। জাবনীলেখকের নিপুণতা এখানেই, তিনি দেখাবেন কেমন করে ওই obscure শিশুটি খ্যাতনাম মামুষ হরে দাঁড়ালো।

বাৰ্কার কেরারলি জর্জ হেনরি লাবেদ এর গোটে-জীবনীর কোন বন্ধবা হুত্রে লিখছেন: Lewes was writing in the eighteen-fifties with Goethe's life-work spread before him and was thinking partly about his poetry, whereas Goethe was at the beginning of his career and was thinking about his mind or his temperament, regardless of poetry, এ ক্টাভি অব গোটে, পূ ধ

রবীক্রনাথ অবশ্বই এইসব উক্তির আ্লোকে বিচার্য হতে পারেন না, যেহেতু কবিতাই তাঁর আক্রম প্রেরসী। তাঁর জীবনে বিধা নেই, ক্রমবিকাশ আছে।

ববীক্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, পৃ ১৩•

শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা ৩৭৫

কিন্ত এই দ্বিধা ও স্বীকৃতি-স্থদ্ধ নিতাস্তই সরলমনা লাগে যখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনীরচনাই আরও গভীরতর কারণে ছরহ। 'তোমরা রচিলে যারে নানা অলঙ্কারে/তারে তো চিনিনে আমি, চেনেন না মোর অন্তর্গামী/তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।'— এই আক্ষেপোক্তি পর্যন্ত একটি সরলতর স্থ্রকেই আকর্ষণ করে। আসলে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি যে চরম বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন— 'কবিরে খুঁজো না তাহার জীবনচরিতে'— তার প্রধানতম হেতুও তিনি জানিয়েছিলেন— 'কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে'— বহির্ঘটনার তরঙ্কমালায় তিনি নিজেকে প্রেক্ষণীয় দেখতে চান নি, বহিরক্ষ জীবনে নিজেকে প্রমাণিত দেখতে চান নি—

## বাহির হইতে দেখো না অমন করে

আমায় দেখো না বাহিরে

তাঁর আবেদনের মূল কথা ছিল এ-ই। টেনিসনের পুত্র লিখিত কবিজীবনীর সমালোচনায় এই কথাই আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন, প্রথমত

কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রকাশিত হইতেছে তাহা তো খুঁজিয়া পাওয়া গে**ল** না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। এবং প্রক্ষণেই

কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন— কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃত্তর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।

উক্ত ক্ষণজন্ম। পুরুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে সেই মৃহুর্তে দাস্তের নাম তাঁর মনে পড়েছিল, অথচ নিজে যতবার আত্মপরিচয় লিখতে বসেছেন, এই একটি হত্ত তাঁর কলমের মৃথে এসে বসেছে। বঙ্গভাষার লেখক-এর জন্ম জীবনীতে

আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেটা করিব। জীবনস্থতির প্রথম খস্ডায়

কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-ছটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইশ্বাছে আর কিছুতে নয়, তাহার তব সমগ্র জীবনের অস্তর্গত।

হয়তো এই কারণেই অজিতকুমারের সমালোচনা তাঁর মনোমত হয়েছিল— 'অজিত আমার জীবনের সঙ্গেল কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন'— এই তৃপ্তি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি জানাতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই কথা যে প্রভাতকুমারের অজানা, আদৌ তা নয়, তা হলে তাঁর বইয়ের উপনামটিকে তিনি অনিবার্থ বিবেচন। করতেন না, তাঁর বইয়ের পুরো নাম: রবীক্সজীবনী ও রবীক্সসাহিত্য-প্রবেশক। তিনি শুধুই রবীক্সজীবনের সন-তারিথ একত্র করতে চান নি, কাব্যজীবনের ইতিহাস লিপিবজ্ব করতে সবসময় সচেট্র থেকেছেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পূর্বমূহূর্ত থেকেই জীবন ও কাব্যের ভেদ আমরা বিসর্জন দিতে এগিয়েছি, পণ্ডিতের। এমন কথা মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন অথবা তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, কবিতা যে কবিরই আত্মপ্রকাশ (internal made external), আলোচনার ক্ষেত্রেও এই ধারণায় আমরা বন্ধমূল হয়েছি। 'আমি তো মনে করি কবির কাব্যরচনা ও জীবনরচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই কাব্যে আপনাকে স্বষ্টি করিয়া চলিয়াছে'— এই কথা লিখে অজিতকুমার হয়তো পুরোবর্তিতা করেছেন। এবং এই অন্তর্গ জীবনভাগ্য -রচনার প্রবণতাবশেই অজিতকুমারের বই সমালোচনা হয়েও কবিজীবনী, যেমন প্রভাতকুমারের এই বই জীবনী হওয়া সত্ত্বেও কাব্যালোচনা।

কিন্তু জীবনীপ্রণয়ন ও কাব্যালোচনা অতিস্ক্ষ বিভাগরেখার তুইপারে থেকে ক্রমেই আরও মিলনোৎস্ক্ হয়ে উঠেছে, আরও অভিনহন্য হয়ে উঠেছে। মোহিতলাল মজুমদার দেখেছিলেন, 'সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যবিচারে কবি-মানসের কোনো স্থান ছিল না— তেমনই আধুনিক কাব্যবিচারে কবি-মানসই সকল স্থান জুড়িয়া বদে', এবং রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে— 'কাব্য পাঠ না করিয়া কবিকে পাঠ করিতে হয়'— এতদুর উচ্চারণ করেছিলেন। এই ধারণা ক্রমাগত পরিণাম খুঁজে চলেছে। উদাহরণত: প্রমথনাথ বিশী-র 'রবীক্রসরণী' কি কাব্যালোচনা না কবির অস্তরঙ্গ জীবনী। জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবিমানসী' কি কবির অস্কর্জীবনী বা কাব্যবোধিনী। শ্রেণীনির্ণয় করতে এগোলে এই সংশয় অপ্রতিকার্য। কিন্তু শ্রেণীনির্ণয়ের উত্তমেই বা কি ফল। মিড্লটন মারি লিখেছেন, সাহিত্য অধিগত করার অর্থ যে-মামুষটি তার রচয়িতা তাঁরই হৃদয়টিকে জানা, তাঁর রচনার উদ্দেশ্যও তাই— যাতে তাঁর হৃদয়টিকে জানা যায়। স্বভাবতই मभारलाहना कवित्र इमरबार्ट्याव्यावर वानारह कानारह चुत्ररह, कीवनीमनन हरव छेठरह। পाठरकता नावि করছেন নতুন কবিজীবনীর— আরও অন্তরঙ্গ— যেখানে কাব্য ও হৃদয়াবেগ স্থচাকভাবে সম্পর্কিত হয়, হৃদয়তলটি প্রত্যক্ষবৎ উদ্ভাগিত হয়ে ওঠে। তাতে প্রভাতকুমারের অথবা অঙ্গিতকুমারের অন্তরঙ্গতা থণ্ডিত হচ্ছে না, কিন্তু অন্তরঙ্গ কথাটি যে স্থির শুস্তিত একটি অর্থে আলগ্ন হয়ে নেই এবং আরও অন্তর্ভেদী হয়ে উঠতে চাইছে, তা-ই বোঝা যাচ্ছে। উপরস্ক একটু পরে হলেও বিশ-শতক এতদিনে আমাদের দেশে এসে চুকেছে, স্বমহিমচ্ছায়ায় আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।° প্রুস্ত কিংবা ফ্রয়েডএর প্রতিষ্কৃতি সম্মুখে রেখে, বলাই বাহুল্যা, আমাদের অন্তরঙ্গতার ধারণা আরও মর্মপোর্শী হয়ে উঠতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে অবশ্রই এতদ্র সংকেতিত ছিল না। তাঁর রচনায় তাঁর অন্তর্জীবন অন্থলিখিত আছে— এই কথা বলে তিনি তাঁর অন্তর্জীবনের গৌরব আমাদের কাছে আভাসিত রাখতে চেয়েছেন, এবং সম্পূর্ণভাবে স •যৎস্বভাবং কবিস্তনমূরপং কাব্যম্ কিংবা লেখকস্ম চ যদ্রপং চিত্রে ভবতি তাদ্রপ্যম্ ইত্যাদি প্রবচনপ্রভাবে আদর্শ কবিচর্যায় আজীবন অসামান্ম নিষ্ঠিত থেকেছেন, আধুনিক মনোবিকলনের শল্যশন্থানে নিজেকে উপস্থাপিত দেখতে চান নি। অথচ এই মৃহুর্তে কাব্যপংক্তিসমূহ যে-অন্তর্জীবনের উৎসে আমাদের নির্দেশিত করে, সেই অন্তর্জীবন কথাটির অর্থ আমাদের কাছে কি। কিছুদিন আগে মনে পড়ে, কোনো বিদপ্ত ব্যক্তি এই শৃন্তস্থানটিই প্রচণ্ডভাবে আলোচ্য করে তুলেছিলেন। হয়তো এ কথা ঠিক, ডাউডেন-এর শেলি দেবতে যে পরিমাণে অত্যুজ্জল আমাদের কাছ থেকে তত্থানিই দূরবর্তী। কয়েক

৭ হাউসার তার সোশাল হিস্টরি অব আটি বইরে দেখিয়েছেন প্রথম বিবযুদ্ধের পরে ওদেশে বিশ শতকের শুরু, ১৯২২এ জয়স ও এলিয়টের বই ছুট যুগপং বেরুবার পর সাহিত্যক্ষেত্রে সরকারীভাবে বিশ শতকী হাওয়া বইতে লাগলো। আধুনিক বাত্তবতা বলতে যা বুঝি তা আমার মনে হয় আমাদের খাধীনতার পরে অর্জন করেছি, তংপুর্বে কলোলযুগ ইত্যাদি সময়ে তার পূর্বলেখমাত্র শেখা বার।

শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা ৩৭৭

বছর আগে ইতিহাসবেত্তা ও সমালোচক অক্সফোর্ডের এফ. ডব্লু. বেটসন টিনটর্ন অ্যাবি ও লুসি-কবিতাগুচ্ছের নেপথ্যে ওয়ার্ডস্বার্থ ও ডরোথি-র প্রণয়বৃত্তান্ত আবিদ্ধার করে কবিতাগুলিকে আরও স্পষ্ট ও অর্থবৃহ্ করে তুলতে চেয়েছেন, তাঁর যুক্তি

In the mid-twentieth century, to put it crudely, the poems must make sense; and to make sense of them the modern reader must be able to relate them significantly to the emotional undercurrents of Wordsworth's life and personality.

দেই স্তে, ভরোথি-র দঙ্গে ওই বিপজ্জনক সম্পর্কটির মূলোছেদ করার জন্মই যে লুসি-র অকালমৃত্যু ঘটাতে হয়েছে, এমন কথাও বলেছেন। বরীন্দ্রনাথের নেপথ্যজীবনের প্রতি উংসাহ এতদূর পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু তাঁর নেপথ্যজীবনে আগ্রহ যে বিপুল পরিমাণে বেড়েছে এতে ভুল নেই। দেই আগ্রহ অবশ্র থণ্ডিতভাবে তাঁর চিত্রকলার আলোচনায় কথনও কাব্যবিচারে নিয়োজিত আছে, দেই উংসাহে এথনও পর্যন্ত তাঁর আগ্রন্থ জীবনী প্রণীত হয়ে ওঠে নি। ইতন্তত কেউ কেউ তাঁর ভাবজীবনের তাৎপর্য নির্দিয়ে অথবা তাঁর কবিতার মানবিক উৎসাক্ষানে সচেই হয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের সম্বল প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সেই তেইশ বছর বয়সের শোক, এবং প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী প্রথম থণ্ডের ১৭৮-১৮০ পৃষ্ঠায় যে তথ্য পাওয়া যায় তারই প্রতি নিষ্ঠা। অবশ্য কোনো কিছু বিশ্লিষ্ট ও আলাদা করে রাখলেই তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়, এ কথা অস্বীকার্য করা যায় না।

জগদীশ ভট্টাচার্য লিথিত 'কবিমানসী' এই সম্পর্কেরই বিস্তারিত ভাগ্ত, ধারাবাহিকভাবে যথন প্রকাশিত হচ্ছিল তথনই বিস্তর ক্রকুটা ও কিছু পরিমাণ অভিনন্দন কুড়িয়েছিল।\*

এই সঙ্গেই আরও কয়েকটি থণ্ড-রচনার নাম করা যায়। ড. স্থকুমার সেন লিখিত 'রবীক্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ' বিশ্বভারতী পত্রিকায় (বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৪ ও বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১) প্রকাশিত। একই লেখকের 'রবীক্রনাথ মান্থ্যটি কেমন ছিলেন' সংশ্বিপ্ত হলেও অন্তরালোকে উন্তাসিত, রবীক্রচালামে সংকলনগ্রন্থে উপস্থাপিত আছে। হীরেক্রনাথ দত্ত তাঁর 'বিজ্ঞার করকমলে' রচনায় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও রবীক্রনাথ এবং সেই স্থত্রে তংকালীন রবীক্রকাব্যকে সম্পর্কিত করেছেন। বিশ্লেষণ নয়, কিন্তু অমিতাভ চৌরুরীর 'আপন মান্থ্যের দূতী' প্রবন্ধে আদা তর্গড় সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান তথ্য সংকলিত হয়েছে। ১৯ নভেম্বর ১৯৬১-র রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত। শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে মূল্যবান। কবির প্রথম মৃন্দ্রিত কবিতা 'অভিলায'এর পশ্চাংপটে কুমারসম্ভব ও ম্যাক্রেথ এর প্রভাব এবং বন্ধিমচন্দ্রের বাঙালীর বাহুবল প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি পরিমাপ করে লেখক এই কবিতার রচনাকাল সম্পর্কে আমাদের প্রান্ত ধারণার নিরসন করতে চেমেছেন। প্রক্রতপক্ষে ঘাদশবর্ষীয় বালকের রচিত নয়, ঐ কবিতার রচনাকাল ১২৮১ বন্ধান্ধে প্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যবর্তী কোনো সময়।

৮ ওয়ার্ডসোর্যর্থ—এ রি-ইন্টারপ্রিটেশন, পৃ ১৫০

<sup>&</sup>gt; দান্তে প্রসঙ্গে মারিউা-ব্যবহৃত prime wound কথাটি এক্ষেত্রে অতীব প্রয়োগযোগ্য, ক্রিয়েটিভ ইনট্টাইশন ইন আটি জ্যাও পোমেটি ২৬৭-৬৮ পূচা দ্রষ্টবা ।

কিন্তু এই রচনাধারা রবীক্রজীবনী রচনার একদিককার উৎসাহ, করাগ্রে গণনীয়। সত্য কথা বলতে কি, রবীক্রজীবনের স্থির মূল্যায়ন করবার মতো স্থিতাবস্থা আমরা এখনও পণস্ত পেয়েছি কিনা সন্দেহ। জনৈক সমালোচক জানিয়েছেন

১০ বংসরের পরিশ্রমে রাটগার্জ বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেঞ্চ ৫ খণ্ডে 'লাইফ রেকর্ড্স্ অব জন মিন্টন' নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার অন্সরণে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের সমস্ত কথা একত্রিত করিবার সময় আসিয়াছে। ১°

একত্র করবার পূর্বক্ষণে সম্ভবত আমরা উপনীত হয়েছি। আলোচ্য বংসরে কবিজীবনের বহু উপকরণ আমরা ইতন্তত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পত্রিকায় অথবা গ্রন্থাদিতে সংকলিত হতে দেখেছি, এ-ও কম আশার কথা নয়, ভবিগতের রবীক্ষ্রত্রীবনীকার এই ভাণ্ডার যথেচ্ছ ব্যবহার করার স্থযোগ পাবেন।

জীবনী কথাটি শৃহ্যগর্ভ বৃত্তের সমার্থক, যদি না সেই মওলটিকে ভরাবার জহ্য কিছু ব্যক্তি কিছু ভাবনা ও কিছু পরিমাণ ভূমিখণ্ডের সন্নিবেশ ঘটানো যায়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ যেগব ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন যেগব ভাবনায় আন্দোলিত হয়েছিলেন এবং যেগব ভূথণ্ডে পদক্ষেপ ফেলেছিলেন, সেই সবই প্রতিদানে তাঁকে একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিক্রতির স্পষ্টতা দিয়েছে। গেদিক থেকে জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ যুগসমস্তায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাপ্তক রবীন্দ্রনাথ কিংবা শিশুদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকাহিনী প্রণয়নে সমদায়িখের অধিকারী। 'যেসব ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন' এইটিও আবার দিভাজ্য: ১. যেগব ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বে কোনো রেখা সংযোজিত করেছেন, ২. যেগব ব্যক্তির স্মৃতিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের কোনো রেখা মৃত্তিত হয়েছে, সেদিক থেকে বিভাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ নামের প্রবন্ধ অথবা হেমলতা দেবী লিখিত 'কবিস্থৃতি' সমানভাবে তাঁর জীবনকাহিনীর অঙ্গ।

এই বর্ণনায় যদি এমন ধারণা হয়, বিভিন্ন বিষয়ে নিবিট্ন বিভিন্ন রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় বিষয়কে ব্যক্তির আড়ালে, একক ব্যক্তিটির আড়ালে বিসজন দিছি, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাস কিংবা রবীন্দ্রনাথ ও সংগীত ইত্যাদি আলোচনার শেষ শনগুলিকে গ্রন্থ ও অদৃশু করে তুলছি এবং তদমুসারে নিজেরই পূর্বস কল্লিত শ্রেণীবিন্থাসের প্রতিবাদ করছি— তবে সেই ধারণায় দ্বিতীয় সায়টিও রাথতে চাই। একদিক থেকে অধিকাংশ আলোচনাই জীবনকাহিনীরই পূর্চা— সেদিক থেকে প্রফুলুমার সরকার শিখিত 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ' অথবা স্থবীরচন্দ্র কর লিখিত 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা'র মধ্যে ভেদ নেই— তথাপি আলোচনার স্ববিধার্থে ই আমরা বিভিন্ন বিভাগে কোনো কোনো রচনার স্থান নির্ধারণ করে বৈষয়িক রচনা হিসাবে তাদের প্রতিপন্ন করতে চাইব, বিভাগগুলির অন্তির বজার রাখতে চাইব। আপাতত জীবনকাহিনীর দ্বার্থরহিত উপকরণগুলিকে চরিত্রাত্বযায়ী পৃথক পৃথক সাজানো যেতে পারে। কিন্তু সেই উন্থয়েরও প্রান্ধালে কয়েকজন পূর্বস্থরীর নাম শ্বরণীয়। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ নিজে, যিনি কয়েকবার আত্মপরিচয় রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন, তাছাড়া অনগর্ভান্ত ডায়ারি ও অজত্র প্রাদিতে তাঁর জীবনকাহিনীর প্রাথমিক উপকরণ রেথে গেছেন। সেগুলি আমাদের ভাগুরের প্রথম সঞ্চয়। অতঃপর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশান্তকর বহুলে নহলনবিশ সজনীকান্ত দাস ইত্যাদির নাম মনে পড়ছে। সীতা দেবীর 'পূণ্যশ্বতি' ইত্যাদি বিশ্বতপ্রায় শ্বতিকথাগুলির নাম মনে পড়ছে। আরও একাধিক রবীন্দ্রব্রতীর নানাবিধ কত্য মনে

১০ শতবার্ষিক বংগরে রবীক্রচর্চা, রবীক্রকুমার দাশগুপ্ত। দেশ ১৩৬৯ রবীক্রণতবর্ধপুর্তি সংখ্যা।

শতবার্ষিক রবীপ্রচর্চা ৩৭৯

পড়ছে, কিন্তু সে সবই পরিচিত। ১০৬৯ দেশ সাহিত্য সংখ্যায় পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্রের এক সংকলন করেছেন, 'তাতে যে সকল পত্রিকায় তিনি প্রকাশত সম্পাদক ছিলেন না, কিন্তু কার্যত সম্পাদক ছিলেন বা সম্পাদনকর্মে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, বা কোনো বিশেষ বিভাগের সম্পাদক ছিলেন, কিংবা সম্পাদককে বিশেষভাবে অন্ধপ্রেরিত করেছেন— সেগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের বিবরণও যথাসাধ্য লিপিবন্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে'। এ বিষয়ে তুটি পূর্বর্তী রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে, রজ্জেল্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র' এবং সঙ্গনীকান্ত দাস লিথিত 'ভাগ্রারের কাপ্তারী রবীন্দ্রনাথ'। শেষোক্ত রচনাটিতে ভাগ্তার-সম্পাদনার হত্তে অন্তান্ত সাময়িকপত্র সম্পাদনার বিবরণও লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি সম্প্রতি লিথিত আরও তুটি পরম্পরপরিপূরক রচনার উল্লেখ করা যায়— তথ্য-গৌরবে নয়, বিশ্লেষণধর্মেই যদিও তাদের বিশেষত্ব: ভবতোষ দত্ত লিথিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িক পত্র' এবং অঞ্চলকুমার মুখোপাধ্যায় লিথিত 'সবুজপত্র, কল্লোল: রবীন্দ্রনাথ'। ভবতোষ দত্ত, বলাই বাহুল্য, সবুজ্বপত্রের পূর্বৃগ্ পর্যন্ত অন্ত্রস্বণ করেছেন, এবং জ্ঞানাঙ্গুর ও প্রতিবিম্ব ভারতী বালক হিতবাদী সাধনা বঙ্গদর্শন ভাগ্তার ও তত্তবোধিনী পত্রিকায় প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশ লক্ষ করেছেন, অঞ্চলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর পর্বে সাময়িক পত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাক্রত পরোক্ষ কিন্তু গভীরতর সম্পর্ক নির্বয়ের প্রস্তাবনা করেছেন, এবং পরিশেষে তাঁকে 'কেবল মহৎ নন, তিনি মহন্তম; কেবল আধুনিক নন, আধুনিকোত্তম' ইত্যাদি সপ্রমাণ করেছেন। প্রবন্ধ ভূটি 'রবীন্দ্রচর্চা' নামক সংকলনগ্রহের অন্তত্তম আকর্ষণ।

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রজীবনীর তথ্যসংগ্রহ-বিষয়ে একদিকের আভাস লিপিবদ্ধ করা গেল। এরই সঙ্গে প্রভাতচন্দ্র প্রপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা' নামক কৌতৃহলোদীপক রচনাটির উল্লেখ করা যায়, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫-৩৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ছ-সাত বছর মাত্র এই সভা সজীব ও সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের ৭৬তম জন্মোংস্ব উপলক্ষে যে আভাস্তর তিক্রতা দেখা দিয়েছিল তার বিবরণ এখানে পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন দেব লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ প্রদন্ত ভাষণাদির অর্থলিখন স্থচী'টিও মূল্যবান। এই ছটি রচনাই গীতবিতান পত্রিকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যার অন্তর্গত। বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনান: ভূনির্দেশিকা' র মানচিত্রগুলিও এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য। এবং অপর্ণা সেনের 'নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ' নামক সবিশেষ তথ্যবহল প্রিকাটি, যার উল্লেখ আগের অন্তচ্চেদেই কর্ভব্য ছিল, পৃথক্কৃত করে সাধারণ পাঠকের নিকট এর উপযোগিতা চিহ্নিত করা গেল। ১ ১

## পরিচিতজনের স্মৃতিতে যে রবীশ্রনাথ

স্মৃতিকথা পর্যায়ে গ্রন্থের সংখ্যা কম, থণ্ড রচনার সংখ্যাই বেশি। গ্রন্থগুলির নামই প্রথমত করা যাক।

রবীক্রস্থতি: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। বিশ্বভারতী শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্গত, এই পর্যায়ে আলোচ্য বংসরের স্বাপেক্ষা মূল্যবান বই, শুধু এই কারণে নয় যে লেখিকা আশৈশব কবির বহুক্ষেহধ্যা ভাতৃপ্রী, তা ছাড়াও অপর কারণ

আমাদের প্রবর্তীকালে নিজ নিজ অভিজ্ঞতামুদারে নানাজনে রবীন্দ্রনাথের নানা ছবি আঁকতে চেষ্টা

১১ আর-একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ: আৰাশবাণী ও কবিকঠের রেকর্ড, মনোমোহন যোষ, দেশ ২ ভাদ্র ১৩৬৮

করেছেন। তেবে, আর যতই স্থবিধা থাকুক, বয়লে কেউ আমার সমকক্ষতার দাবি করতে পারবেন না এটকু আশা করতে পারি।

মিতায়তন এই বইয়ের সংবাদাদি সংগীতম্বতি নাট্যম্বতি সাহিত্যম্বতি ভ্রমণম্বতি ও পারিবারিক স্বৃতি— এই পাঁচ অংশে বিহান্ত। প্রধানত লেখিকার প্রথমজীবন অর্থাং প্রাক্বিবাহ স্বৃতিলেখাই এই বইয়ের উপজীব্য, পরবর্তী জীবনেরও কিছু কিছু উল্লেখ অবশ্বই আছে। আগাগোড়া নিপুণ ও সাবলীল রচনাশৈলী, অত্যন্ত স্বাধ্যায়। রবীক্রজীবনের ওই মুহুর্ভগুলিকে তিনি বর্ণ-গদ্ধ-স্পাশ্যহ জীবস্ত করে তুলেছেন।

এরই সঙ্গে সংযোজনযোগ্য ক্ষিতীশ রায় অনুলিখিত তাঁর মায়ার খেলার শ্বৃতি, কথোপকথনচ্ছলে বলা, গীতবিতান পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যায় মুদ্রিত।

সহজ মান্ত্য রবীন্দ্রনাথ: শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। কবির সান্নিধাভোগী হিসেবে শ্রীযুক্ত অধিকারা বাঙালী পাঠকের অতিপরিচিত, বহুদিন যাবং সংসারিক ও ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথের আলেখ্যরচনায় নিযুক্ত আছেন। রবীন্দ্রনাথের যে সাধারণ জীবনটি অজ্ঞাত পল্লীপথের নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত ও বিলীয়মান হয়ে আছে, তাও য়ে কত অসামান্ত — সেই পরিচয় তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। উপরস্ক তাঁর লেখায় মধুর একটি গল্পের স্থাদ বর্তমান। এই বইটি তাঁর বহুপূর্বের প্রকাশ, পুন্মু ডিত। কিন্তু রবীন্দ্রমানসের লৌকিক উৎস সন্ধানের প্রবণতা এখানেও সমান উপস্থিত।

ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়: জদীমউদ্দীন। এই বইটি অংশত রবীক্সমৃতি। লেথকের ব্যক্তিজীবন সেই শ্বরণচিত্রের পটভূমিকা হিদাবে আলিখিত হয়েছে। অত্যন্ত মর্মম্পর্শী আন্তরিকতায় তাঁর রচনা ভারাক্রান্ত ও মধুক্ষরা। অপিচ কোনো কোনো দংবাদ ও মন্তব্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিবেচনা করা যায় না, আরও বিচারসহ বিবেচা, যেমন ৩১-৩০ পূর্চায় মৈমনিহিংহ গীতিকা ও ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউলগানগুলি প্রসঙ্গে বতামত, ৪০-৪৬ পূর্চায় বাঁশী-বাজিয়ে কালা মিয়া-স্ত্রে রবীক্রনাথ ও লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে

আজ পরিণত বয়সে ব্বিতেছি যে, কবি কোন দিনই এই বাঁশী শুনিয়া আমাদের মতো মুগ্ধ হইতেন না। কবি যথন সাহিত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথন সমস্ত দেশ পলীগানে মুখর ছিল। কালা মিয়ার চাইতে সহস্রপ্তণের ভালো বাঁশী-বাজিয়ের স্কর তিনি শুনিয়াছিলেন। লোকসাহিত্যের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা ছাড়া তাহাদের স্কর বা ক্লাই করিতে তিনি বিশেষ কিছুই করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ: প্রমথ চৌধুরী। এই বইয়েরও অন্তত তিনটি রচনাকে নিখাদ রবীন্দ্রশ্বতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। 'রবীন্দ্র-পরিচয়', বইয়ের প্রথম রচনা, লেখকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের বিবরণ। পরের ত্টি— 'একটি আবিক্ষার' ও 'রবীন্দ্র-সন্দর্শন'। অপর রচনাগুলিতেও অবশ্ব শ্বতির উপাদান ব্যবহৃত। প্রমথ চৌধুরীর এই রচনাগুলিকে গ্রন্থভুক্ত করে সম্পাদক রণজিংকুমার সেন পাঠকের ক্বতজ্বতাভাজন হলেন।

রবীক্র আলোকে রবীক্রপরিচয় : স্থণীরচক্র কর। এই বইটি প্রত্যক্ষ শ্বতিচারণ নয় ; জীবন-যোগে, সাহিত্য-সমীক্ষায়, ধর্ম-ধারণায় ও যুগ-উদ্দীপনায় রবীক্রজীবনের পর্যালোচনা। কিন্তু এই আলোচনায় রবীক্রনাথের প্রত্যক্ষ অংশ আছে, আরও অনেকের শ্বতিকথার সহযোগিতা আছে, তার সাথে লেখকের ব্যক্তিগত শ্বতির অবতারণাও অল্প নয়, যেমন ২৬ পৃষ্ঠায় অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কবির কথোপকথনস্থত্তে, ৩২ পৃষ্ঠায় : 'শ্বতিস্তত্তে টান পড়ে এই প্রসঙ্গে, মনে আসছে আর-এক দিনের কথা। ১৩৪৩ সনের বৈশাধ…',

৪৫ পৃষ্ঠায় প্রফুল্ল ঘোষের শান্তিনিকেতন আগমন সংত্রে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব কারণে বইটি এই পর্যায়েই উল্লেখযোগ্য। স্বল্প পরিসরে লেখক রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী বিকাশ ও সেই সল্পে মানবরূপের পরিচয় দিয়েছেন।

অতঃপর থণ্ড-রচনাগুলি। কিন্তু প্রতিটি রচনার শুধুমাত্র পরিচয় লিথতে গেলেও যে পরিমাণ জায়গা লাগবে সেই বিপুলতার কথা ভেবে মোটামুটি একটি তালিকা দেওয়া যাচ্ছে।

কবির সংস্পর্শে: সাহানা দেবী

পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্বতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রবীন্দ্রায়ণ

রবীন্দ্রনাথ: নবীনচন্দ্র সেন। 'আমার জীবন'এর চতুর্থভাগ-ধৃত এই রচনায় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি কোথাও কোথাও রবীন্দ্র সমালোচন। হিসাবেও উৎকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: আর. জে. ক্যামবেল

কবি: সি. এফ. এণ্ড্ৰুজ

সংসারী রবীন্দ্রনাথ: হেমলতা দেবী। 'রবীন্দ্রনাথের ঘর সংসার কেমনটি ছিল'—তারই পরিচয়।

রবিকাকা: ইন্দিরা দেবী

সহজ মাত্রষ রবীন্দ্রনাথ: ড. সমরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

অবিশারণীয় মুহুর্ত: বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী — হঙ্গনী

রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন: শাস্ত। দেবী

পুরোনো কথা: অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যয়। শান্তিনিকেতনের প্রথমবয়সের কথা, লেখক পরে যখন গেছেন, 'সে সব পুরোনো জায়গা ঘরদোর কোনোটা নেই, অধিকাংশই খুঁজে পাওয়া যায় না' ইত্যাদি।

শিলাইদং থেকে শ্রীনিকেতন: ক্ষিতীশ রায়। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা ও শ্রীনিকেতনের আদর্শের পরিচয়।

শান্তিনিকেতনের গোঁসাইজা : অধাকান্ত রায়চৌধুরী — ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী — রবীক্স বীক্ষা

বামোকেনিক ডাক্তার রবীক্রনাথ: পশুপতি ভট্টাচার্য —ক্থাসাহিত্য রবীক্রক্মশন্তবার্ষিকী সংখ্যা

রবিকাকা ও সবুজ্পত্র: ইন্দিরা দেবী। এইটিই লেখিকার শেষ রচনা বলে বিজ্ঞাপিত।

—উত্তরস্থরী রবীক্রজন্মশতবর্ব সংখ্যা

শাস্তিনিকেতনের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে: প্রফুলকুমার সরকার — রবীন্দ্রচর্চা

কবিশ্বতি: প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ

কবিগুরু গুরুদেব: সৈয়দ মুজতবা আলী। 'হে মাধবী দ্বিধা কেন' এই গানটির মৌলিক উৎস এই রচনায় পাওয়া যায়।

কবিগুরু: অন্নদাশকর রায়। তাঁর এস্থেও মৃদ্রিত হয়েছে। — দেশ: ১৩৬৮ ও ১৩৬৯ সাহিত্য সংখ্যা

এ ছাড়া 'ব্রহ্মচর্য আশ্রমের দিনগুলি': নৃপেন্দ্রকুমার বস্থ, 'গুরুপল্লীর স্ট্রচনাপর': স্থামন্ত্রী দেবী, 'গুরুদেবের আশ্রমে ছাত্রীজীবন': শৈলনন্দিনী দেন (গীতবিতান পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জন্মন্ত্রী সংখ্যা )— ইত্যাদি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। বিদেশী পরিচিতজ্ঞনের কবিস্বৃতিও প্রচুর পরিমাণে এবংসর প্রকাশিত হয়েছে, তার বন্ধাক্ষর সংস্করণের সংখ্যাও কম নয়। জেম্স. পি. ব্রাউন শিখিত 'দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রভাব' এই রচনার একটি অংশ অস্তত উদ্ধৃতিযোগ্য, তিনি তাঁর বালক বয়সে লক্ষ্য করেছেন, 'চাষ আবাদ করা ও গরু বাছুর রাখা যাবতীয় কাজ করতেন আমার জ্যাঠামশায়, সারাদিন করতেন কঠোর পরিশ্রম আর রাত্রিবেলা বস্তেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে।' এই শ্বুতিচিত্র আমাদের উৎসাহিত করে তোলে। ১২

অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ' মূল্যবান রচনা : 'আমাদের কলেজের শিক্ষার পাথরের চাপ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যই বিদীর্ণ করেছিল'— এই প্রসঙ্গে অনেক আন্তরিক তথ্য এথানে পাওয়া যায় ( রবীন্দ্রনাথ । উত্তরপক্ষ )। অতঃপর 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রামদেশে' : স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ চার সংখ্যা, বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১), 'কবির সঙ্গে ফ্রান্স যাত্রা' : গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ( পরিচয় ) ইত্যাদি ভ্রমণকথাগুলিরও উল্লেখ করা যায়, শ্বতিকথা হিসাবে যেমন, কবির সঙ্গে ওই সব স্থানের সম্পর্ক বিশ্লেষণেও তেমনই কার্যকরী ।

#### ভারতপথিক রবীক্রনাপ

## দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।

উপরের 'ভারত' কথাটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের পরিবর্তে আমরা এই মুহুর্তে তার ভৌগোলিক অর্থ টি গ্রহণ করছি। ভারতের ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রবীক্রনাথ বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করেছেন, সেই সব স্থানের যোগে তাঁর জীবনে নতুন আলো আক্ষেপিত হয়েছে। ডানলপ কোম্পানী ও পূর্ব রেলোয়ে প্রকাশিত ছ্থানি ইংরেজি স্মারক গ্রন্থে রবীক্রনাথের বিশ্বপর্যটনের একটি স্বচীপত্র রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সহযোগে যে রবীক্রনাথ আমরা সেই পর্যায়ের গ্রন্থ ও রচনাগুলি আপাতত লিপিবদ্ধ করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক তাঁর প্রথম জীবন থেকেই। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র ভয়হন্দরের অফ্ট কবিকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান জানিয়েছিলেন। অতঃপর ত্রিপুরার রাজপরিবার নানাসত্রে সারাজীবন কবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতির পক্ষে গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এই মহার্য পুস্কটি এই বছরের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ বাঙলা প্রকাশন। বস্তুত একাধারে এত তথ্যসমৃদ্ধ ও শোভনমুদ্রিত পুস্কক বাঙলাভাষায় এ বছরে আর প্রকাশিত হয় নি। সম্পাদকদ্বয় বলেছেন, 'ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর যে স্থাদীর্দ বিবিড় ও ব্যাপক আয়ীয়তার বন্ধন ছিল তার একটি যথাসন্তব পূর্ণান্দ, তথ্যভিত্তিক বিবরণ এতে বিশ্বত করার চেষ্টা হয়েছে। কবির জীবনের এ অধ্যায়টি বিশাদ ও প্রামাণিকভাবে ইতিপূর্বে কোথাও আলোচিত হয় নি।' সে কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এই বইয়ের প্রথম রচনা 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্রম্বৃতি', লেখক সত্যরঞ্জন বস্থ। এই প্রবন্ধে লেখক বিপুল নিষ্ঠাভরে ত্রিপুরা রাজবংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার ধারাবাহিক ইতিহাস— বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর এবং মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর ও মহারাজকুমার

১২ জ্যোতিষচক্র ঘোষ সম্পাদিত 'মহামানবের সাগর তীরে' স্কলনে আরও কয়েকজন বিদেশীর কবিশ্বতি পাওয়া যায়। অফুরচক্র দাশ স্কলিত 'আলোর কবি রবীক্রনাথ' এ আরও করেকটি।

শতবার্ষিক রবীপ্রচর্চা ৩৮৩

ব্রজেন্দ্রকিশোর — এই তিন অধ্যায়ে অঙ্গন্স তথ্যসহ বির্ত করেছেন। বিতীয় প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রতীর্থ পরিক্রমায় মহারাঙ্গ বীরবিক্রমের সঙ্গে, লেথক বিজেন্দ্রকন্ত্র দত্ত। এই প্রবন্ধে লেথক মহারাঙ্গ বীরবিক্রমের সঙ্গেক কবির বন্ধুত্ব, ত্রিপুরায় কবির সর্বশেষ পদার্পন ও আগরতলায় উমাকান্ত অ্যাকাডেমী স্কুলে কিশোর সাহিত্যসমাজ কর্তৃক কবি সম্বর্ধনা, আগরতলায় কবিরচিত সংগীত, মহারাজের শান্তিনিকেতনে দর্শন, ১০৪৮এ আগরতলায় রবীন্দ্রজয়ন্তী দরবারে কবিকে 'ভারতভাশ্বর' উপাধি প্রদান এবং শান্তিনিকেতনে কবির হাতে সেই উপাধির অভিজ্ঞানপত্র অর্পণ—ইত্যাদি নানা সম্পর্কের কাহিনী লিপিবন্ধ করেছেন। তথ্যক্রমপঞ্জীটিও বিজ্ঞেন্দ্রদ্ধ দত্ত সংকলিত। ১২৮৭ বন্ধান্ধ অর্থাং বীরচন্দ্রের রাজত্বকাল থেকে ১০৪৮ বন্ধান্ধ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আন্তর্পুর্বিক সম্পর্কের কালান্ত্রমিক ও বিস্তারিত পরিচয় এতে গ্রথিত আছে, অপরাপর পূর্ববর্তী তথ্যসংগ্রাহকদের উল্লেখণ্ড যথোচিত স্থানে পাশে পাশে রক্ষিত আছে।

অতঃপর শান্তিনিকেতন আশ্রমশ্বৃতি হিসাবে ছয়ট শ্বৃতিচিত্র সংকলিত হয়েছে। পরিশিষ্টে আগরতলায় রচিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সংগীত এবং পাঁচটি প্রবন্ধ ও ভাষণ উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সঙ্গে ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধ ও ভাষণ স্থান পেয়েছে। চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে ১০৬ খানি পত্র, রবীন্দ্রনাথের লেখা ১০খানি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা ১০খানি, অবশিষ্টখানি আচার্য জগদীশচন্দ্র কর্তৃক মহিম ঠাকুরকে লিখিত, তার মধ্যে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত পত্রের সংখ্যা ৩০। মোট ১০খানি চিত্র ও পাঙ্লিপি-চিত্রের মধ্যে ৩৬খানি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। সেই অপ্রকাশিত চিত্রতালিকাতেই শৈলেশ দেববর্মাকে বিজয়ার আশীর্বাদ রবীন্দ্রনাথের আঁকা একখানি ত্রিবর্ণ চিত্রও আছে। প্রচ্ছদচিত্রটি অসামান্ত, ত্রিপুরার অধুনা অবলুগুপ্রায় রিয়াবত্রের রঙীন আলোকচিত্র।

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' আরও বিস্তৃততর আলোচনার যোগ্য পুস্তক, সন্দেহ নেই। ভূমিকায় স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বাঙলাগাহিত্যে ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পুস্তকের স্থাগত করিতেছি।' আমরা এই কথারই পুনক্তিক করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দরনগর। হরিহর শেঠ সংকলিত এই পুস্তকথানিও বহু তথ্যের আকর। তরুণ রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে, ছিলেন ভাগীরথী-তীরস্থ মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে। এই অধ্যায়ট কবিজীবনে স্বদুরশায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। জীবনস্থতিতে লিখেছেন:

আমার গঙ্গাতীরের সেই স্থন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসূর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বস্তুত চন্দননগরও কবিজীবনের বিকাশে অত্যস্ত অনিবার্থ একটি অধ্যায়। শ্রীযুক্ত শেঠ সেই সম্পর্কের ধারাটিকে তাঁর গ্রন্থে তিন ভাগে বিস্থাস করেছেন। প্রথম ভাগে কবির স্থৃতিপৃত স্থান ও চন্দননগর সম্পর্কে কবির উক্তি, দ্বিতীয় ভাগে চন্দননগরে অবস্থানকালে কবিরচিত কবিতাদি, স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত কবির প্রবন্ধ, চন্দননগরে কবিসম্বর্ধনা ও প্রতিভাষণ এবং বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ। তৃতীয় ভাগে চন্দননগরবাসীর রবীক্রবিষয়ক রচনাদি স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ: কালিম্পত্তের দিনগুলি। লেখক শক্তিত্রত ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন অংশত কালিম্পত্তে কেটেছিল, তাঁর শেষ কালিম্পত্রবাসের বিবরণ বিষয়ে 'নির্বাণ' নামে স্থলর ও সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটির নাম এখনই মনে পড়ছে। লেখক শ্রীযুক্ত ঘোষও বিভিন্ন মুদ্রিত উপাদান থেকেই তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেছেন, বস্তুত জ্বোর দিয়েছেন "কবির তৎকালীন মানসিকতার বিশ্লেষণে"। সেদিক থেকে তাঁর প্রয়াসকে প্রশংসনীয় বিবেচনা করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ও মহারাষ্ট্র। প্রমথনাথ বিশী দিখিত এই বিবরণটি আভ্যন্তর অর্থেও আলোকিত। 'রবীন্দ্রনাথের কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র দেশটার উপরে।' মহারাষ্ট্রের সঙ্গে কবির সর্ববিধ শারীর-সম্পর্ক বিবৃত করে পাশাপাশি 'রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ধ একটি ভূথগু মাত্র নয়— একটি মহৎ আইডিয়া'— এই আইডিয়ার অন্ত্রসরণও রবীন্দ্রচেতনা থেকে তিনি উৎকলিত করেছেন:

ভারতের যিনি মহাকবি হবেন ভারতের সমস্ত অঙ্করাজ্য থেকে তাঁকে রস আহরণ করতে হবে, সমস্ত রাজ্য তাঁকে যোগাবে রস, সমগ্র দেশকে তাঁর করতে হবে রস-ভিত্তি। মহারাট্রের ইতিহাস ও জীবন থেকেই যেন তিনি স্বচেয়ে বেশি রস আহরণ করেছেন— মহারাট্রই যেন স্বচেয়ে বেশি পূষ্ট করে তুলেছে তাঁর মানস-প্রকৃতিকে।

এই সিদ্ধান্তকে লেখক যুগপং বহিরক তথ্য ও উপরোক্ত আইডিয়ার আলোকে পুষ্ট করে তুলেছেন। এই রচনাটি স্কনী-তে সংকলিত হয়েছে।

উড়িয়ায় রবীন্দ্রনাথ: প্রভাত মুখোপাধ্যায়। নাগরিক কমিটির 'রবীন্দ্রনাথ'এ প্রকাশিত। দেথক দেথিয়েছেন উড়িয়ার সঙ্গে কবির আজীবন কি পরিমাণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পরিশেষে বলেছেন: 'কবি আজু নাই কিন্তু আধুনিক ওড়িয়া কবিতার উপর তাঁর রচনার প্রভাব সেই সম্পর্ক অন্ধুন্ধ রাথিয়াছে।'

উত্তর-ভারতে রবীন্দ্রনাথ: মহামানবের সাগর তীরে নামক সংকলনে মুদ্রিত। এই রচনার লেথক শ্রীকালীপ্রসাদ থৈতান অবাঙালী, জানিয়েছেন: 'রবীন্দ্রনাথ যথন রাজাধিরাজরূপে ভারতের গগনে উন্ম হইলেন তথন হিন্দী সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের আওতায় বাড়িতে লাগিল।'

শান্তিনিকেতন। প্রমথনাথ বিশী রবীক্রজাবনের অন্তর্ভাম জগতটিকে স্থানামূক্রমিকভাবে যে তিন পর্যায় ভাগ করেছেন তার শেষের পর্যায়টি শান্তিনিকেতন। " শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কবির সম্পর্ক অবশ্র পূর্বপূরুষ থেকে স্টেড। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, 'এখানে তিনি [দেবেক্রনাথ] তাঁহার 'প্রাণের জারাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'কে পাইলেন। " রবীক্রনাথ ক্রমণ এখানে তাঁর ব্রন্ধচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি এই স্থানের সঙ্গে তাঁর কর্মময় উত্তরজীবন বহুদিক থেকে আল্লিষ্ট হয়েছিল। রবীক্রনাথ ও শান্তিনিকেতন নামে প্রমথনাথ বিশীর বইখানি অধুনা ক্লাসিকএর পর্যায়ে এগেছে। বৃদ্ধদেব বহুর বইটিতে কয়দিনের মধুর আলেখ্য লিখিত আছে। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রকাশিত স্থবীরঞ্জন দাসের বইটিও সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই বংসরে রবীক্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের নানাদিকের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে চিত্তরঞ্জন দেবের "শান্তিনিকেতন পরিক্রমা' রচনাটি উল্লেখযোগ্য। খণ্ডরচনাগুলির মধ্যে 'রবীক্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম বিত্যালয়': হিংমান্তপ্রকাশ রায়, 'শান্তিনিকেতনে সংস্কার সমিতি': পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (গীতবিতান), 'রবীক্রনাথ, গান্ধীজী ও শান্তিনিকেতন': প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেক্রেট), 'শান্তিনিকেতনের নৃত্য

১০ বুক্তবেণী, রবীক্রসরণী

১৪ ব্ৰহ্মবিজ্ঞালয়, পূ ৭

শভবার্ষিক রবীস্রচর্চা ৩৮৫

আন্দোলনে রবীক্রনাথের দান': শান্তিদেব ঘোষ, 'বাইশে প্রাবণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব': পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (দেশ), ইত্যাদি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য।

#### বিশ্ববাতী রবীক্রনাথ

'দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ' নামে মিউনিসিপাল গেজেটে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র রচনায় ভবানী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিদেশ পর্যটন ও বিভিন্ন স্থানিক প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে লিপিবন্ধ করেছেন। এ বিষয়ে রৃহত্তর গ্রন্থটির নাম 'বাহিরবিশ্বে রবীন্দ্রনাথ', শিশির সেনগুপু ও জয়স্তকুমার ভাগুড়ী লিখিত পূর্বমূদ্রণের পরিবর্ধিত সংস্করণ। আগের বছরে এই পর্যায়ে একটি স্থান্দর নির্ভরযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছিল, মৈত্রেয়ী দেবী লিখিত 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ'। এই গ্রন্থে লেখিকা গীতাঞ্চলি-পর্বের পূর্বে ও পরে আমেরিকা ইংলণ্ড জার্মানি ফ্রান্স ইতালি কানাডা ও রাশিয়া ভ্রমণের রন্তান্ত বর্গনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপভ্রমণের রন্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পায় নি বলে কবির ক্ষোভ ছিল, সেই অনালোকিত অংশকে বিশুর পরিশ্রমসহ লেখিকা উদ্যাটন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই বছরে উক্ত বইয়ের ইংরেজি সংস্করণধানি দি গ্রেট ওয়াগুারার নামে প্রকাশিত হয়েছে। ১৫

রবীন্দ্রনাথ ও এশিয়া প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখযোগ্য রচনাই চোখে পড়ে নি। তান ওয়েন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও চীন' অতি-ক্ষুদ্র একটি রচনা, 'মহামানবের সাগর তীরে' নামক সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। শক্তি দাশগুপু লিখিত 'টেগোর্স্ এশিয়ান আউটলুক' নামক গ্রন্থে কবির শ্লামন্দ্রনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি মুদ্রিত হয়েছে। শান্দ্রমণ বিষয়ে স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনাটির উল্লেখ ইতিপুর্বেই করেছি।

বরং প্রতীচী ও রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা লক্ষ করা যায়। ড. শশধর সিংহের 'বিলাতে রবীন্দ্রনাথ' রচনায় তাঁর আগেকার উল্লাটিত কিছু তথ্য আভাসিত আছে, নতুন কিছু সংবাদ উল্লিখিত আছে। অমিতা রায় সংকলিত 'রুমানিয়ায় রবীন্দ্রনাথ'ও তথ্যবহুল রচনা। সাগরময় ঘোষ পশ্চিম-জার্মানি সফর করে স্টুট্গার্ডএর ড. কিসেল ও কলিকাতান্থ পশ্চিম জার্মানির ভাইস কন্সাল ড. ফিশারের সহযোগিতায় 'জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ' নামে এক নির্ভরযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনটি রচনাই সাগ্রাহিক দেশ পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা পর্যায়ে ছটি রচনার নাম একত্রে বলা উচিত। প্রথমটি ইউ. এস. আই. এস প্রকাশিত ও জে. এল. ভাঁজ লিখিত পুত্তিকাখানি। অপরটি শিকাগো বিশ্ববিচ্ছালয়ের অধ্যাপক স্টাফেন ছে লিখিত, দেশ ১০৬৯ রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন মোট পাঁচ বার, পাশ্চাত্য জগতে তাঁর কবিতা প্রথম আমেরিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল, পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাসে আমেরিকার মহান ভূমিকা-বিষয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন, পাশ্চাত্য জগতের তমোময় দিকটি তিনি আমেরিকার মধ্যেই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং আরও বছ কারণে আমেরিকার সঙ্গে কবির সম্পর্ক সবিশেষ অর্থবহ। জে. এল. ডাঁজ লিখিত পুত্তিকাটি কোতৃহলী পাঠকের জন্য লিখিত, অনিবার্ষ

১৫ জ্যোভিষ্চত্র যোব: 'বিশ্বত্রমণে রবীক্রনাথ' আর একটি উল্লেখবোগ্য গ্রন্থনাম।

সংবাদাদি সহযোগে সাভটি অধ্যায়ে তিনি এই বিবরণ পর্যায়বদ্ধ করেছেন। অপরপক্ষে স্টীফেন হে'র লেখাটি ভূমিকা ও সমাপ্তিসমেত স্থানিবদ্ধ একটি রচনা, পূর্বাপর প্রভূত তথ্য ও প্রভূত শ্রমের স্বাক্ষর। উপরস্ক রচনাটিকে শুধুমাত্র বিবরণী বলা যায় না, লেখকের বিচার বৃদ্ধি ও সমীক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা উত্তীর্ণ। রবীক্রচর্চার ইতিহাসে বিদেশবাসী লিখিত মূল্যবান সংযোজন।

এই পর্যায়েরই পরিপ্রক সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়া। এই প্রবাদপ্রতিম ভ্থণ্ডে রবীন্দ্রনাথ এমন সময়ে পদার্পণ করেছিলেন যথন ওই ভ্রথণ্ড সমগ্র বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় থেকে 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' নামে যে বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ১৯০০এর সেই সফর সংক্রাস্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর মস্প্রো ভ্রমণের কার্যস্থাই, সোভিয়েত সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর ন'টি সাক্ষাংকারের স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট, আত্মীয়বদ্ধদের কাছে লেখা রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর চিঠিপত্র, বিভিন্ন সোভিয়েত সংগঠনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ইত্যাদি প্রচুর নথিপত্র এই বইয়ের সংস্থাত হয়েছে। অধিকাংশ তথ্যই ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। এই বইয়ের সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'সোভিয়েটে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' নামে একটি পুস্তক-সমালোচনার নাম করা য়ায়। রাশিয়ায় রবীন্দ্রচর্চার পরিচয় এই সমালোচনায় লিখিত হয়েছে। সমালোচনাটি প্রবন্ধ পত্রিকায় পুন্র্নিত।

### বিতীয় পুরুষ

জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 'রামমোহন ও বিভাসাগরের জীবনী গভীর পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথের সত্যবোধ যেন নিঃসংশয় হতে পেরেছিল।'' ভধু রামমোহন বিভাসাগর নয় এবং শুধুমাত্র জীবনী-পর্যালোচনা করে নয়, আজীবন বিভিন্ন মাছ্যের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ বারংবার নিজের জীবনবোধকে দৃঢ়মূল করে নিয়েছেন। তিনি যে ভেবেছিলেন প্রতিটি ব্যক্তিমানব এক একটি জীবনকমল, পরমপুরুষের মানসসরোবরে বিকাশোন্থ, সেই ঘিতীয় পুরুষেরা তাঁর জীবনপ্রনারেন বহুবার অত্যন্ত দায়িরবহ অংশ নিয়েছেন, আর এই সম্পর্কসম্হের চিত্রাবলী তাঁর জীবনীর অন্তত্ম উপাদান। অবশ্র এই আলেখ্যনির্মাণে পরিবীক্ষণের আসন সংবাদের উপরে, অন্তর্গত অভিপ্রায়ের অদৃশ্র স্রোতোধারা অন্ত্রসরণ করে চলতে হয় আলোচককে। এই পর্যায়টি এই বৎসরে হয়তো স্বাভাবিকভাবেই রুশকায়। রামমোহন-বিভাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ভ. স্থকুমার সেন একজায়গায় কয়েকটি অন্তচ্ছেদ লিখেছেন,' কিন্তু তা নিয়ে পূর্ণাক আলোচনা কাউকে লিখতে দেখা যায় নি। 'রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ একই সময়ের মান্ত্রয় হয়েও পরম্পরকে এডিয়ে গেছেন'—শিবনারাণ রায় বিষয়টির উপর এতথানি জার দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও এ বছরে এই বিষয়ে যা লেখা হয়েছে তা ক্রম্ন ও অকিঞ্চিংকর একটি পুন্তিকা, লেখক জনমেজয় দাস।' দ

১৬ মহাপুরুষ প্রদক্তে রবীক্রনাপ, ভবতেষ্য দত্ত, দেশ ১৮ আঘাঢ় ১৩৬৭

১৭ রবীন্দ্রনাথ মামুষটি কেমন ছিলেন, রবীন্দ্রচর্চা।

১৮ বিকুপদ ভটাচার্য-এর 'বছিষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' জনেকদিন আগের লেখা: 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে বছিষচন্দ্রের মূর্তি কিভাবে প্রতিফলিত হইরাছিল, তাহা জানিবার উৎস্কাবশেই বছিষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পারম্পারিক সম্পর্কের এই থণ্ড ইতিহাসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইরাছিলাম।' জপেকাকৃত মাধুনিককালে ভবতোব দত্ত লিখিত গ্রন্থে 'বছিষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি অধার সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই বছর রবীন্দ্রবীকা নামক সন্ধলনে এই তুই চরিত্রের মতাস্তরের অধারটি প্রকাশিত হয়েছে 'বর্ম-বিতর্ক' এই পিরোনামে। 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী' এই বিবরে রপজিংকুমার সেনের সম্পাদনটি উল্লেখবোগ্য।

শতবার্ষিক রবীস্রচর্চা ৩৮৭

রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয় বিষয়ে অয়দাশঙ্কর রায়ের কাছ থেকে একটি পর্যালোচনা অবশ্য পাওয়া গেছে, এবং ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত 'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ' নামে অয়ধাবনযোগ্য একটি পুশুক। রোমা রোলা গান্ধীকে আরও ভদ্র ও তুই টলস্টয় বলে আখ্যাত করেছিলেন, আলেক্স আব্নসন নামীয় আলোচক রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন হিন্দু টলস্টয়, এবং প্রমথনাথ বিশী গান্ধীয় সঙ্গে পরিচয়ের বহুপূর্বেই রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করেছিলেন। ড. দাশগুপ্ত এই তিন চরিত্রের মৌল সদৃশতা নিধারণ করেছেন— তাঁরা অধ্যাত্মবিশ্বাসের আলোকে জীবনের স্বকিছুর চরমম্ল্য দিয়েছেন। বইটির প্রথমাংশ গান্ধী ও টলস্টয় বিষয়ে, অধিকাংশ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ— তাঁদের মিল ও মতান্তর এবং লেই স্ত্তে চরকা ও অসহযোগ-আন্দোলনের পটভূমিকায় এই ত্ই চরিত্র; শেষাংশে শিল্লধারণায় তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করেছেন।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও রোলা সম্পর্কে আঁদ্রে মোরোয়ার রচনাটি অংশত অম্বাদ করেছেন পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও তেলেগু সাহিত্য-রবি আপ্লারাও'এর ক্ষণিক সম্পর্কটি উদ্ঘাটন করেছেন ক্পিলা কাশীপতি।

রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক চিত্রগুলির কথা এইখানেই বলা চলে। 'রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়' এই নামে একটি রচনা দেশ ১:৬৩ সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, লেখক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। এ বংসরে কেশব চক্রবর্তী লিখিত একই নামের রচনাটি বিশ্ববিচ্ছালয় পত্রিকা একতা'য় প্রকাশিত হয়েছে, আরও প্রণালীবদ্ধ। 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী চীনাভবন'এর সম্পর্ক লিখেছেন হজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও সারশ্বত সমাজ' নামে অপর-একটি রচনা লিখেছেন গোপালচন্দ্র রায়।

## ৩. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড

গত পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় সাহিত্যের ইভিহাস বহল পরিমাণে রবীক্রসাহিত্যের ইভিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না।—হমায়ুন কবির

আর কোনও সাহিত্যে কোনও একজনের স্ষ্টেশক্তি এতথানি প্রভাবশালী হইতে দেখা যায় নাই।—মোহিতলাল মজুমদার

ড. স্থকুমার সেন লিখিত পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার এই ইতিহাসখানি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্ততম শ্রেষ্ঠ পর্যালাচনা। এই খণ্ডে লেখক বাঙলা সাহিত্যের অপরাপর যুগতরঙ্গমালাকে প্রাধান্ত না দিয়ে সেই পরিপ্রেক্ষিতটিকে একটিমাত্র ব্যক্তিষের দ্বারা আচ্ছন্ন করে নিম্নেছেন, অর্থাৎ এই বই বাঙলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সম্পর্কসন্ধানী আলোচনা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকেই নানাদিক থেকে আলোকিত করে তুলছে, এই ইতিহাসগ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডটি দেদিক থেকে এর পরিপ্রক, রবীন্দ্রনাথকে মধ্যবিন্ত্তে রেখেই রবীন্দ্রকালসীমার জরীপ সেখানে করা হয়েছে।

এই বইয়ের প্রথম চোন্দটি পরিচ্ছেদে কাব্য, পরবর্তী পাঁচটি পরিচ্ছেদে নাটক এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে রবীক্রসাহিত্যের অপরাপর বিভাগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়নামগুলিও অত্যস্ত ভাৎপর্যবহ, সংকোচের বিহুরলতা থেকে শেষ পালা পর্যস্ত ক্রমবিকাশের ধারাটি ওই নামগুলির মধ্যেও যেন

অহুস্তে। অগুদিক থেকে স্বগত প্রগত অধিগত ও স্থগত— রবীন্দ্রকাব্যকে এই চতুক্রমে বিভক্ত করা হয়েছে। শেষ পরিছেদ 'কথার আভা' অত্যন্ত মূল্যবান একটি অধ্যায়। আমাদের কাব্যসমালোচনায় সেমান্টিক অ্যাপ্রোচ সম্ভবত ড. সেনই প্রথম শুরু করেছেন, সেইসব রচনা বিভিন্ন সংকলনে ছড়িয়ে আছে, এই বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'কাব্যস্টির প্রধান উপকরণ ছইটি, কবির মন আর কাব্যের ভাষা।' সেই মন ও মাধ্যমের অনগুনির্ভরতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ওই শেষ অধ্যায়, রূপক বিশ্লেষণ-স্বতে রবীক্রকাব্যের মৌল ধীমগুলি যেখানে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন।

আরও অনেক রবীন্দ্রনাহরাগীর মতে। ড. সেনও গানকে রবীন্দ্রপাছিত্যের অগ্রন্থান দিয়েছেন: 'কবি-ভাবনার ও অধ্যাত্মিস্তার স্বচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও সহজ্ব প্রকাশ তাঁহার গানে।' চিত্রকলা সম্পর্কে দেখিয়েছেন: 'রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পের ও চিত্রশিল্পের স্পষ্টপ্রণালী বিপরীতম্থী। বাণীশিল্পে কবির প্রেরণা প্রথমে আইডিয়া হইয়া মনে আসিত, তাহার পর কলমের মুখে তাহা সম্পূর্ণরূপ ধরিত। চিত্রশিল্পে ঠিক বিপরীত।'

এককথায় রবীক্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং শব্দ হ্বর ও রেখা এই ত্রিজ্ঞাতীয় শিল্পের পর্যালোচনা আছে এই গ্রন্থে। সর্বোপরি তাঁর ভাষাশিল্প। তাঁর রচনায় শব্দের যাথাযথ্য বিন্দুমাত্র শিথিল হয় না এবং প্রসমতা কথনও বিচলিত হয় না। ইতিহাস-রচনার পক্ষে এই ভাষার ঈর্ষণীয় উপযোগিতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

#### ৪. রবীক্রসমমুক্রমণিক।

One of the very best ways of honouring the memory of Tagore would be, to my mind, to prepare a standard concordance to his works.—Taraknath Sen.

এই পর্যায়ে পাওয়া গেছে চার খানি গ্রন্থ, এই বছরে, প্রত্যেকটিরই উত্তম সমান প্রদেয় । সমালোচনা সর্বদেশেই বিদয়জনের পাঠ্য, কোনো কবির সমগ্র রচনাবলী অধিগত করা হুশীল ছাত্র অথবা ফললোভী গবেষকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছেই কোষগ্রন্থের সমান আবশ্রকীয়তা, এতদিন আমাদের চিত্ততলে নিক্ষিয় ছিল। এই চার খানি গ্রন্থের উদ্দেশ্রই সেদিক থেকে একপ্রকার। নির্মলেন্দু রায়চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনির্দেশিকা' মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ প্রয়াস। চিত্তরঞ্জন দেব ও বাহ্রদেব মাইতি -কৃত 'রবীন্দ্র-রচনা-কোষ' কিয়ং পরিমাণে জটিল, হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল-কৃত 'রবীন্দ্রনাহিত্যের অভিধান' অতিরিক্ত পরিমাণে সরল, শেষটি, সোমেন্দ্রনাথ বহুর 'রবীন্দ্র-অভিধান' এই হুয়ের মধ্যবর্তী, এখনও পর্যন্ত এর 'আ' অক্ষরটি অবধি সমাপ্ত হয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই বইটিকেই বর্তমান লেখকের সর্বাধিক পরিচ্ছন বলে বোধ হয়েছে। 'রবীন্দ্রনা-কোষ' নানাবিধ পরিকল্পনার প্রস্তাবনায় ক্রমগ্রাহী, কিন্তু ইনভেন্ধ অথবা কনকর্ভেন্স রচনার পরিশীলন এতে তত্থানি প্রমাণিত হয় নি। স্বরবর্গ অবধি শেষ হয়েছে, আশা করা যায় অতঃপর গ্রন্থকারম্বন্ধ আরও অবহিত এবং অপ্রমাণ হবেন। হীরেন্দ্রনাথ ঘোষালের বইটি একটি স্কটীপত্র মাত্র, তার বেশি নম্ন, এবং সেই স্কটীপত্র কাজে লাগানোও কিঞ্জিং কন্তকর, শেষকালে যে গ্রন্থপঞ্জীটি যুক্ত আছে তাতে হয়তো কখনও কখনও কোনো কোনো ছাত্রের স্ববিধা হতে পারে।

আগলে এই জাতীয় কান্ধ কোনো একক প্রচেষ্টায় করে ওঠা রীতিমত হুরুহ, এর জন্ম একটি প্রতিষ্ঠানের

শতবার্ষিক রবীক্রচর্চা ৩৮৯

সমবেত উত্তম প্রয়োজন, কিন্তু পৃথক পৃথক তাবে এই-বে-গ্রন্থকারেরা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন, তার জন্ম তাঁরা পরবর্তী সকল প্রচেষ্টার নিকট ধন্তবাদার্হ থাকবেন, আপাতত তাঁদের স্বার্হ প্রতি আমরা ক্রতক্ষ।

### ে অন্তর্জোম নিসর্গপট

বৈঞ্ব সাহিত্য ও উপনিবং বিমিঞিত হইরা আমার মনের হাওরা তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অলিজেনে ধেমন মেশে তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।— এজেক্সনাপ শীলের নিকট রবীক্সনাথের পত্র

Henry James had a mind so fine that no idea could violate it .- T. S. Eliot.

নশিনীকান্ত গুপ্ত দেখিষেছেন রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যপ্রচেষ্টা চতুর্ধারায় অভিসিঞ্চিত। উপনিষদের ধারা বা Upanishadic monism, বৈশ্ববের দৈতভাব বা Vaishnavic dualism, বাহ্নিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যভোগের ধারা বা Paganism এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বা Scientific rationalism— তাঁর মতে চারটি ধারার এই পরিচয়। > >

উপনিষদের গুলুরসে আবাল্য লালিত কবির কর্মে ও চিন্তার উপনিষদ ভাবকণিকাসমূহ পরিলিপ্ত হয়ে আছে। শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত এ বছরের অনেকগুলি সংকলনগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনচর্যা ও কাব্যচর্চার উৎসে স্থিত উপনিষদের ভাবধারার পর্যালোচনা করেছেন, দেই প্রবন্ধগুলি ষথাক্রমে: 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ' 'রবীন্দ্রকাব্যে আমি ও তুমি' 'রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা' 'রবীন্দ্রনাথ ও মৃক্তি' ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রবন্ধের বিষয়বস্ত একটি হয়ের বাধা, এবং একটি গ্রন্থে এই বিষয়গুলিকে সমাহৃত দেখা যায়: 'উপনিষদের পটভূমিকার রবীন্দ্রমানস'। বস্তুত এই গ্রন্থে লেখক উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথের আহুপূর্ব সম্পর্কটি বিশ্বত করেছেন। সম্পর্ক বলতে স্বভাবতই 'লেনদেনের পরিমাণগত পরিসংখ্যান' বোঝেন নি, এবং নিছক সমান্তর সন্ধানে সকল শ্রম ব্যয় করেন নি। উপরন্ধ রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ অধ্যয়ন করেছেন নিষ্ঠাভরে কিংবা ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তার বারা উৎসাহিত সকল প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে লেখক দেখিয়েছেন, অবৈত্রবাদী কিংবা হৈত্বাদী বৈদান্তিকগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল নেই, কবিধর্মই তাঁর স্বর্ধর্ম, এবং অত্যন্ত তাৎপর্বহ একটি বাক্যে 'যেদিন সচেতন হইলেন তখন উপনিষদের সঙ্গে তাঁর সেই আশারীর কবিধর্মকৈ প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। পরক্ষণেই, 'নিজের বিশেষ সাধনপ্রবৃত্তি বারাও তিনি উপনিষদ্বেক তাঁহার সাধনার অন্থরূপ করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন'— এই উক্তির স্ত্রের রবীন্দ্রনাথের স্বাভন্ম্যসাধনাকে গ্রন্থের বৃহত্তর পরিসর ছেড়ে দিয়েছেন।

তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধের পিছনে ঔপনিষদ্ অন্বয়ায়ভূতি বহুল পরিমাণে প্রেরণা দিয়েছে সন্দেহ নেই, জীবনের বিভিন্ন বাঁকে তাঁকে সমাজজীবনের যোগে নতুন করে জাগ্রত করে তুলেছে, কিন্তু এই মানবতাবোধের অনেকখানিই তাঁর নিজস্ব ভাবনা। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের অনধ্যাত্মবাদী মানবতাবাদের সঙ্গেও এর সাদৃষ্ঠ কম। গ্রন্থের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের অমরতার ধারণা ও মৃক্তির আদর্শ এবং 'আমি'ও 'তুমি' এই তব্ব উপনিষদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। অতঃপর এই অবৈত্রের মধ্যে বৈতথারণাটি তাঁর কাব্যে তিহাসের বোগে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে।

১৯ রবীক্রপ্রভিজ্ঞার ধারা

কবি ও সাধকের অভিজ্ঞতা হৃদয়কন্দরে একেবারে পাশাপাশি উপজাত হয়, উপরস্ক আলোচ্য ব্যক্তিটি রবীন্দ্রনাথ, হয়তো সেই কারণেই তাঁর গ্রন্থে এই উভয় সন্তার আত্মবিনিময় যতদূর প্রাক্তিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কবিচরিত্র ততদূর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু তা যদি না হয়ে থাকে সেজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বও কম নয়। এই স্ববিশ্লেষিত স্থপাঠ্য গ্রন্থখনি রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান একটি সংযোজন। ২°

উপনিষদের মতো বৈষ্ণব পদাবলীও তাঁর অন্তর্ভুমির অন্ততম দুশুপট। তার কাব্যভাষা ও তার আন্তরসংরাণ বহুবিচিত্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে আছে। বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, 'তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উপনিষদ্ ও বৈফবধর্মের সামঞ্জখ্যুলক সংহতির ফল'। লেখক তাঁর এই বিস্তারিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব প্রভাব সন্ধানের প্রচেষ্টায় বিরত থেকেছেন; কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, 'মহাজনগণের পদাবলীর কাব্যাংশ রবীজনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের ভজনপ্রণালীকে তিনি নিজম্ব করিয়া লইতে পারেন নাই।' কিন্তু '১২৮২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত স্থানীর্ঘকালের তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পদাবলীর রস আস্বাদনের কিরূপ পরিচয় আছে তাহা ঐতিহাসিক কালামুক্রম অমুসারে আটটি অধ্যায়ে' তিনি বিচার করেছেন। তন্মধ্যে ১২৮৭ থেকে ১৩১২ পর্যন্ত পদাবদীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রভাবমৃক্তির প্রয়াস, ১৩১৩ থেকে ১৩২১ পর্যস্ত 'তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্থবর্ণময় মৃগ'এ পদাবলীর আস্তরিক অন্তপ্রেরণা এবং সেখান থেকে ১৩৪৭ পর্যন্ত পদাবলীর প্রভাব বর্জনের প্রবণতা। আট অধ্যায় যথাক্রমে: পদাবলীর পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ, পদক্তা রবীন্দ্রনাথ, পদাবলীর মাধুর্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ, পদাবলীর সংকল্যিতা রবীন্দ্রনাথ, পদ-উদ্ধৃতি প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ, প্রাক-গীতাঞ্চলি যুগের কাব্যে পদাবলীর প্রভাব, গীতাঞ্চলি-গীতালিতে পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব এবং পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব। লেখকের আলোচনা সর্বত্রই তথ্যসচেতন ও জীবনীসন্তম। তাঁর জীবনের কয়েকটি মাহেন্দ্রমূহুর্তকে লেখক বৈষ্ণবসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে— এই শোক হইতে মুক্ত হইবার জন্মই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-সাহিত্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্রেষ্ঠ রত্বগুলি সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হন' (পু ৪৪)। 'গীতাঞ্চলি, গীতিমাল্য, গীতালির যুগে তাঁর বৈফবোচিত আকৃতি আর্তি ও নম্রতা, শব্দাস্তরে— দৈয়বোধ ও

২০ আসতে রবীক্রনাথের অবিচল একটি চরিত্র তাঁকে প্রতিমূহুর্তেই এবন্ধিধ প্রমাণিত করে ভোলে। রাধাকুষণ যথন রবীক্রদর্শন লিখছিলেন, তথন স্পষ্টতই দেখিয়েছিলেন একজন বেদান্তিন, a thinker who draws his inspiration from the Upanishads. ভ. কুদিরাম দাশ সম্প্রতিকালে একইভাবে লক্ষ্য করেছেন, 'রবীক্রনাথের বিশুদ্ধ কবিসতা তার কবিষ্ঠাব বজায় রেখেও ধীরে দার্শনিক সন্তায় লীন হয়ে গেছে।' রবীক্রপ্রতিক্রার পরিচর, পু ৩৪০

সমীরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পারদোৎসব দর্শন', 'গুরুদর্শন' ইত্যাদি এছে উক্ত নাটকেরও অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব পরিস্ট্ট করেছেন। 'তিনি ভারতীয় 'ক্লাসিকাল' ঐতিহ্নের কবিপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত কবি।'— অন্তর্দাসকর রায়। 'ক্লাসিক আলোকে রবীক্রনাথ' এছে প্রভাতকুমায় বন্দ্যোপাধ্যায় অবগু ভক্ত প্রাণবিৎএর আসন থেকে বিবিধ প্রাণের সাক্ষ্যকে রবীক্রপাঞ্চিসমূহের পাশে উদ্ধার করে প্রস্থানায়র সার্থকতা প্রতিপালন করেছেন।

এই স্ত্তে আর ছাট প্রবন্ধের উল্লেখ কর্তব্য। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'রবীক্রনাথ ও কল্পেকটি মন্ত্র' 'উপনিবদের মন্তরাজি কিন্তাবে কবিচিন্তব্য প্রভাবিত করিরাছিল' দশট মন্ত্রসহ তার আলোচনা, পশ্চিমবদ্ধ অধ্যাপক সমিতির সঞ্চলনে প্রকাশিত। কিভিমোহন সেনের 'রবীক্রনাথের বেদমন্ত্রাম্বাদ' রবীক্রনাথ কুত করেকটি অসুবাদসহ আলোচনা। স্কানতে সক্ষতিত।

শতবার্ষিক রবীম্রচর্চা ৩৯১

আত্মসমর্পণ তারও— পিছনে তেমনই কয়েকটি শোক, তাঁর পুত্র শমীন্দ্রনাথ, জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও আবাল্যস্থস্ক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অকালমৃত্যু (৮২-৯২ পূ)।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে রবীক্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ১২৯২ সালে সম্পাদিত পদরত্বাবলীর পদগুলির যে পাঠ অষ্টাদশ শতাব্দীর সংকলনগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় মূলত সেই পাঠ ও পাঠান্তরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-ধৃত পাঠ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আলোচনা ও এই সংযোজনী-সহ সমগ্র গ্রন্থাট লেখকের বিপুল নিষ্ঠা শ্রম ও সাফল্যের পরিচায়ক।

অতঃপর কয়েকটি অপেকারত অনালোকিত বিষয়-সম্পর্কে আলোচনার উল্লেখ করা কর্তব্য। 'স্থানীতব্ব ও রবীন্দ্রনাথ' এমনই একটি বিষয়, রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প-এ সংকলিত। লেথক হরেন্দ্রচন্দ্র পাল। স্থানীধর্মের মূলতব্ব বৈদান্তিক তত্বের তুল্য। জীবনদেবতা কল্পনার মধ্যে স্থান্দরের প্রভাব বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনাও হয়েছে, যদিও সে-সব আলোচনায় মূলত নঙর্থই প্রকটিত। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক প্রথমত স্থানীধনার বিশেষত্ব ও পরিশেষে সেই আলোকে 'তাসের দেশ' নাটিকাটির পর্যালোচনাকরেছেন। ত্রিপুরাশকর সেন লিখিত এইরূপ আরেকটি রচনা। গীতা রবীন্দ্রনাথকে কোনো দিনই তেমন একটা প্রেরণা দান করে নি, রবীন্দ্রব্যাখ্যাতাদের মতামত এইরকম। প্রীযুক্ত সেন দেখিয়েছেন, গীতার ভিতর রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সাধনার সমন্বয়ের আদর্শটি খুঁজে পেয়েছেন, 'গীতার সামঞ্জন্তের আদর্শ ও নিন্ধাম কর্মযোগের আদর্শের ভিতরেই তিনি ভারতের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছেন।' এই প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রপ্রবাহ' সংকলনের অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রাগাধুনিক ভারতবর্ষ বিষয়ে আরও কয়েকটি মৃল্যবান রচনা এ বংসরে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রনৃষ্টিতে অশোক' 'রবীন্দ্রসাহিত্যে অতীত ভারত' 'রবীন্দ্রনৃষ্টিতে কালিদাস' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সংকলনে মৃদ্রিত হয়েছে। কালিদাসকে ফুকুমার সেন বলেছেন রবীন্দ্রনাথের চৈত্যগুরু। প্রবোধচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন 'আমরা আজ রবীন্দ্র- ফুষ্ট কালিদাসলোকের উত্তরাধিকারী।' অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' এ বিষয়ে আর একটি মূল্যবান পুরোনো রচনা, রবীন্দ্রপ্রবাহে পুন্মৃত্রিত।

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষকে আবিষ্ণার করেছেন, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা' প্রবন্ধে এ-ই প্রতিপাল্য।' নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় এর নাম ঐতিহ্যসাধনা, তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় ঐতিহ্য'-এ লিখেছেন, ভারত ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপের সন্ধান রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম করেছিলেন, 'ভারত-সংস্কৃতির সকল অর্থগর্ভ পর্বের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করেছিলেন, এবং জীবনের প্রায় সকল ন্তরের।'' প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে এ-ই হল ভারতবর্ষের বিশ্বতোমুখী রূপ, যা ইতিহাসগত ভূগোলগত ও আদর্শগত এই ত্রিবিধ উপায়ে প্রকাশিত। ভারত-মহাপথের গৌরবিত পথিকটির পরিচয় পেতে হলে ভারতবর্ষের এই ব্যাপক রূপটিকেও প্রত্যক্ষভাবে

২> নাগরিক কমিটি-র রবীজ্ঞনাখ

२२ ब्रवीन्तांवर २

উপলব্ধি করা চাই। ২০ দিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর বিবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিস্তা'য় ভারতীয় সভ্যতার স্বতন্ত্র প্রকৃতির উপর রবীন্দ্রনাথের জোর শক্ষ্য করেছেন। ২০

এতখ্যতীত নাগরিক কমিটির সংকলনে ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর 'ভারতীয় সাধনার প্রমৃতি বিগ্রহ রবীন্দ্রনাথ', ক্যালকাট। মিউনিসিপাল গেজেটে অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রচিস্তায় ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাদ' ইত্যাদি রচনা উল্লেখযোগ্য।

এই সব কিছু মিলে তাঁর স্বতন্ত্র একটি দর্শনের রূপ ফুটে উঠেছে যা তাঁর কাব্যদর্শনের পাশে পৃথকভাবে আলোচ্য, অথবা যা তাঁর মৃল মশাল যেথান থেকে কক্ষে কক্ষে দীপ জালিয়ে নেওয়া হয়। রবীক্রকুমার দাশগুও ফুলরভাবে প্রকাশ করেছেন, 'রবীক্রনাথের দর্শন বুঝিতে হইলে তাঁহার কাব্য বুঝিতে হইলে তাঁহার দর্শনের সন্ধান লইতে হইবে।' শুধু তাই নয়, শিক্ষা-রাজনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদি সর্ববিষয়ক মতামতে তাঁর এই মৌল দর্শনের স্ত্রগুলি প্রতিফ্লিত হয়েছে।

অপিচ, ভারতীয় দর্শনমহাসভার সভাপতি হিসাবে, হিবাট বক্তৃতামালায় এবং বিভিন্ন সমালোচকের নির্দেশে দার্শনিকমহলেও রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ স্থান আছে, যদিও তাঁর মন কখনও থিয়োরিলালিত নয়, 'ফিলজফির সিস্টেমগুলি' সম্বন্ধে তাঁর বরাবরের ভীতি, এবং বারংবার তিনি জানিয়েছেন, 'my religion is a poet's religion; all that I feel about it is from vision and not from knowledge.' ব

রবীক্রক্মার দাশগুপ্ত তাঁর 'দার্শনিক রবীক্রনাথ' প্রবন্ধে তাঁর কাব্য ও বিবিধ দর্শনগন্ধী নিবন্ধ পর্যালোচনা করে রবীক্রনাথের দার্শনিক সন্তার উপর সমূহ আলোকপাত করেছেন। । " এ বিষয়ে পূর্বর্তী একটি বইয়ের পূনর্মূণ এ বৎসর লক্ষ্য করা গেল, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীক্রদর্শন'। রবীক্রনাথের সর্বেশ্বরনাদ, ব্যক্তি ও বিশের লীলায়েষী সম্পর্ক, সভ্যোপলন্ধি ও মাহ্মের আচরণীয় ধর্ম বিষয়ে রবীক্রসিদ্ধান্ত এবং দার্শনিক উপলন্ধির ক্ষেত্রে মনন ও অহুভূতিমার্গের মধ্যে শেষোক্তের প্রতি কবির পক্ষপাত ইত্যাদি সহজ ভাষায় ওই বইয়ে আলোচিত আছে। আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, 'রবীক্রনাথের জীবনদর্শন': সরোজকুমার দাস: 'রবীক্রনাথের জীবন-দর্শন-আলোচনা-প্রসঙ্গে যে জীবন-পূর্ণরস্ব-প্রবৃত্তি বা জীবন-যোনি-প্রয়ত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কবিগুরুর সমর্থনস্বচক বা আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক উক্তিসমূহ' উদ্ধৃত করে তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। । ১ ৭

এই অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা-বিষয়ক। তাঁর স্থগভীর আধ্যাত্মচেতনার দেহলীত্মারে দার্শনিক স্থাদির অন্তপ্রেরণা অপেক্ষা প্রকৃতির পরামর্শ কম নেই, এই বিষয়ে অজ্ঞ আলোচনাদির মধ্য থেকে অমিয়কুমার সেন লিখিত 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' বইটি নির্বাচন করে

২৩ অধ্যাপক সমিতির রবীক্রনাপ

२८ त्रवीतात्रगर

२० पि त्रिमिकितन व्यव व्यान वार्टिके, १ >२

২৬ স্বীক্রায়ণ ২

২৭ অখাপক সমিতি-র রবীক্রনাথ

শতবার্ষিক রবীম্রচর্চা ৩৯৩

নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা সমাপোচকগণের পাণ্ডিত্যে অনেকাংশেই উপনিষদের অধ্য়তন্ত্বের দ্বারা সমাবৃত হয়ে গেছে। ' অমিয়বাবু দেখেছেন এমনকি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-যুগেও 'অধ্যাত্ম-অস্কৃতি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল হয়ে প্রকৃতিপ্রেমের অস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে নি । এমন কি অনেক কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের অস্কৃতিই প্রবল, অধ্যাত্ম অস্কৃতি তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থেকে মৃত্ সৌরভের মতো সমস্ত কবিতাটির উপর গভীরতর ব্যঞ্জনা স্বাষ্ট করেছে।' লেখক শেষ পর্যন্ত প্রতিপাদন করেছেন, কবির মানবপ্রেম ও ভগবন্তক্তিও উপজাত হয়েছে প্রকৃতির মধ্যস্থতায়। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ আরও ঢের ঘনিষ্ঠজনের মতো আমাদের নিক্টতর হয়ে ওঠেন, প্রায় পনেরো বছর পরেও এই নৃতন সংস্করণে বইটির উজ্জ্বতা তিলার্ধও নিশ্রভ হয় নি । ' শ

### এক ও বহুধাবিচিত্র

'প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি তাঁর জীবন।' অয়দাশঙ্কর রায় তাঁর 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' (রবীন্দ্রবীক্ষা) প্রবদ্ধে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতোকরে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অহুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন।' আসলে রবীন্দ্রনাথের শিল্পরত্বের তেয়ে তাঁর মানবর্ত্রপর আকর্ষণও বিন্দুমাত্র কম নয়, তাঁকে বলা হয়েছে বিশ্বমানব, অর্থাৎ মানবতার সমূহ বিস্তার তাঁর ব্যক্তিত্বে সহজ্বলত্য। সেই স্থতে রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্ব্যাপকতা বৈচিত্র্য কিংবা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে এ বছরে অগণিত প্রবন্ধ রচিত হয়েছে,

২৮ দেশ রবীক্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা

২৯ রবী ক্রমানদের অন্তর্ভুমিতে বিভিন্ন কবিচিত্তের প্রতিফলন বিবরে প্রমধনাথ বিশীই সম্ভবত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছিলেন। তার মতে 'যেসব কবিদের প্রভাব রবান্দ্রকাবোর অন্তর্গোৰু পর্যন্ত পৌছেছে তার। হলেন বৈষ্ণব কবি, শেলী ও কালিদাস।' এই স্থত্তে 'চুই ক্বি' শীর্ষক একটি সমান্তরসন্ধানের পরিকল্পনা মনে আমে। অধ্যাপক তারকনাথ সেন অবশ্র এর অসারতা অভি নিপুণভাবে প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু এই প্রবণতার উদাহরণ অজস্র, তার পেকে কয়েকটি উল্লেখ করা যায়। রবীক্রনাথ ও কালিদাস বিষয়ে ইতিপূর্বে গবেষণা পর্যন্ত হয়ে গেছে। জয়দেব ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অরবিন্দ ও রবীক্রনাথ বিষয়ে বিশণভাবে হুধাংগুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংক্ষেপে নলিনীকান্ত গুপ্ত, রবীক্রনাথ ও শেলি বিষয়ে <u>শী</u>কুমার বন্দ্যোপাধ্যার, রবীক্রনাথ ও গ্যেটে বিষয়ে শিবনারায়ণ রায় ইত্যাদির আলোচনা উল্লেখ করা যায়। 'রবীক্রনাথ ও ওয়ার্ডবার্থ' নামে একটি বই লিখেছেন অল্যুক্মার রার, রবীন্দ্রনাণ ও এডগার অ্যালান পে। নামে একটি প্রবন্ধ স্থেমর স্বধোপাধ্যালের 'রবীন্দ্রসাহিত্তার নবরাগ' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। ছুট আলোচনাই সাম্প্রতিক, এবং পাঠকের প্রত্যাপাকে সমানভাবে ক্লুগ্ন করে। ওয়ার্ডবার্থের তুলনায় দেই প্রিলিউড-এর পংক্তিক্তিপয় ও জীবনম্বতির স্বংশগত সাদৃগু, কিছু কবিতার চকিত সাদৃগু নির্ধারণ এবং 'প্রাচীন ভারতের মন্ত্রশিল রবীক্রনাথের মত ওয়ার্ডবার্থও এই বিচিত্র বিপরীত শাস্তিসংঘাতপূর্ণ জগতের মধ্যে একটি পরম হারসঙ্গতি একটি পরম শান্তিসম্পদের সন্ধান পেয়েছেন' ইত্যাদি উপসংহার। পো-পুত্রে লেথক চুজনকেই দৌন্দর্যের কবি ও গীতিধর্মী কবি হিসাবে মিলিয়েছেন, লিজিয়া ও নিশীথে ইত্যাদি গল্পের ভাবসাদৃত দেখিয়েছেন, সর্বোপরি ইন্দিরা দেবীর রবীক্রম্মতি উদ্ধার করে রবীস্রানাথের উপর জোর প্রভাব নিপাদন করেছেন, কিন্ত বর্ণার্থ সমান্তরের অন্তর্গুত যোগজাল রচিত হয়নি। রবীস্রানাথ ও হাইনে নামে অরুণকুমার সরকারের একটি কুদ্র লেখা দেশ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেথ এই সম্পর্কটি গার্থিয়েলা পি. নেমেল এর লেখা. হিমেনেখ-দম্পতির পূর্বরাগ মৃত্তের রবীক্রনাথ অগোচরে প্রণায়দেবতার কার্য সম্পাদন করেছিলেন এবং হিমেনেথ-এর কাব্যে রবীক্রম্পর্ণ ইত্যাদি বিষয়ক এই রচনাট সেটিনারী তল্ম-এর, অনুদিত অবস্থার প্রবন্ধ পত্রিকা বৈশাথ ১৩৬৯ এ পাওয়া যায়।

অজ্ঞ পত্রপত্রিকায়, এবং প্রায় প্রতিটি সংকলন-গ্রন্থেরই একাংশ এই দিকে নিয়োজিত, স্ব স্থ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে লেখকেরা এই জাতীয় রচনাগুলিকে প্রায়শই যথাসাধ্য সম্পন্ন করে তুলেছেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বলেছেন 'সহ্র্রমনা'ত কবি। মূল্ক্ রাজ আনন্দ্'র 'রবীক্রপ্রতিভার বৈশিষ্টা'ত অশোকবিজয় রাহার 'রবীক্রপ্রতিভার স্বরূপ', সোমনাথ মৈত্রের 'রবীক্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি এই জাতীয় রচনার মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়। আরও বিশদভাবে রবীক্রচরিত্রের সার্বভৌম রেখালেখ্য রচিত হয়েছে কয়েকখানি গ্রন্থে। নলিনীকাস্ত গুপ্তের 'রবীক্রনাথ' খোলটি বিভিন্নবিষয়ক রচনার সংকলন ও রবীক্রপ্রতিভার বৈচিত্র্যের নির্দেশক। নন্দ্রগোপাল সেনগুপ্তের 'রবীক্রচর্চার ভূমিকা' রবীক্রজীবন রবীক্রসাহিত্য রবীক্রমনন ও রবীক্রচর্চা— এই চার অধ্যায়ে বিক্তন্ত । তল্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে কবির দর্শন ধর্ম রাজনীতি সমাজ শিক্ষা সাহিত্য ও শিল্পকলার দিক্রেখা বর্ণিত হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়টি মাত্র আলোচনা। এবং সরল আলোচনা অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীক্রসমীক্ষা'ও রবীক্রপ্রতিভার এই বহুমুখিতার পরিচয়বাহী, রবীক্রনাথের প্রেমচিস্তা বাটুচিস্তা ধর্মচিস্তা একচিস্তা ও সমাজচিস্তা— এইভাবে সাজানো, স্বচনায় উনিশ শতক ও বিশ শতকীয় পরিপ্রেক্ষিতটি কাব্যালোচনার স্ববিধার্থে লেখক অন্ধন করেছেন।

অন্ধাশকর রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' এত্থে রবীন্দ্রনাথের সর্বমানবত্ব অত্যন্ত দ্রদর্শিত। সহকারে, কল্পনাশীল সাহিত্যকারের উপযুক্ত লেখনীতে অন্ধিত। 'রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ধ' 'শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ' 'মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ' 'পাশচাত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ' 'সর্বমানব ও রবীন্দ্রনাথ', 'রেনেদাঁস ও রবীন্দ্রনাথ' 'আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ' 'সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি প্রবন্ধের পাশে কয়েকটি লঘু মেজাজের স্বল্লায়তন আলোচনা তার মধ্যে কয়েকটি চিঠিপত্র এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি রচনাই আধুনিকতম সমস্তা সংশার ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্পর্শে প্রাণোজ্জল।

রবীন্দ্রনাথের মানবরূপ প্রধানত প্রতিফলিত তাঁর সমাজ রাষ্ট্র ও শিক্ষা -চিন্তায়। রাষ্ট্রনীতি ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এ বংসরের সর্বাপেকা বিস্তারিত বইটির নাম 'ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', লেখক নেপাল মজুমদার। এই বই তাঁর প্রস্তাবিত স্থদীর্ঘ আলোচনার প্রথম ভাগ, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন থেকে ১৯১৮ সাল 'অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানকাল পর্যন্ত তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং তৎকালীন নেতৃর্ক ও চিন্তানায়কগণের রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যাবলীর বিস্তারিত পরিচয়' এতে লেখা হয়েছে। এই সত্তে বাঙলাদেশে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদের জন্ম থেকে ভক্ত করে কংগ্রেসের জন্ম, স্বদেশী আন্দোলন, শিক্ষাসমস্তা, হিন্দু-মুগলমান সমস্তা ইত্যাদির পরিপ্রেক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করা হয়েছে। মহাযুদ্ধের আগে ও মহাযুদ্ধকালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, অরবিন্ধ ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক অধ্যায়গুলি কৌতুহলোদীপক। আগাগোড়া লেখকের শ্রম ও নিষ্ঠা প্রশংসাযোগ্য।

এই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তায়তন বইটি নগেন্দ্রকুমার গুহুরায়ের 'মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম স্বজাতিপ্রীতি ও রাজনীতিক মতামত সম্বন্ধে পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন। কিন্তু ক্রমান্বয় ইতিহাসটি এথানেও আদৌ অস্বীকার করা হয় নি, 'প্রাক্-স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ' 'স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রনাথকর

৩০ জু, 'the greatest genius, that perhaps human nature has yet produced, our myriad-minded Shakespeare'. কোলরিল, বারোগ্রাকিলা, লিটারারিলা, ১০শ জ্বান

৩> ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটেও এই প্রবন্ধ মুক্রিভ

শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা ৩৯৫

ষাদেশিকতার আদর্শ 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত' ও 'ষদেশী যুগোত্তর কালের রবীন্দ্রনাথ'— এইভাবে বইটির বিশ্বাস্যাধন করা হ্রেছে। ভূমিকায় সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র উদ্ধার করেছেন, 'দেশের জন্ম আমার যত কিছু ভাবনা, স্থদ্র বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করেছিল. ত আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে, এর জন্ম সর্বন্ধ পণ করেছিলাম। এক মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। তুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই ইতিহাস কেউ লিখে রাথে নি। আজ চেষ্টা করেলেও তোমরা সে নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করতে পারবে না। ব্যক্তিগত যোগবশতই সম্ভবত নগেন্দ্রকুমার গুহুরার সেই নষ্টকোণ্ঠী উদ্ধারের যোগ্যতম ব্যক্তি, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সহযোগে রবীন্দ্রনাথের সেই স্বাজ্বাতিকতা বা সার্বজ্ঞাতিকতার মুর্তিটি নির্মাণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই মর্ত্যরূপ আরও কয়েকটি থণ্ড-রচনায় নিপুণভাবে প্রকৃতিত হয়েছে। স্থানাভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার নবজাগরণ' প্রবন্ধটির উল্লেখ আগেই করেছি, বিদয়মহলে প্রচুর মন্দ্রখ্যাতি অর্জন করেছে। একই লেখকের 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি'র মধ্যেও প্রচুর চিন্তণীয় স্থ্য ছিল। 'প্রগতিবাদী মহলে রবীন্দ্রনাথের লেখা সয়ম্বন্ধ কিছু কিছু বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে' কিন্তু লেখক দেখেছেন প্রগতিবাদী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্থান আরও তাৎপর্যবহ, এমন কি 'য়দেশী আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ্ঞচিন্তা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।' প্রয়োজনের সময় রবীন্দ্রনাথ আটের বিচ্যুত দ্বীপে নিজেকে আলাদা করে রাখেন নি, 'গণজাগরণের বিরোধীরূপে তাঁকে কল্পনা করা শক্ত।' 'সেদিক থেকে ভারতের রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা গান্ধীর চাইতে তাঁকে অনেক অগ্রসর মনে হয়।' 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি' নামক রচনায় ধর্জটিপ্রসাদ স্পষ্টতেই বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়ে আমার প্রতীতি জন্মছে যে সাহিত্য, সংগীত, অত্যাত্ম চাক্রকলা কিংবা দর্শনের গণ্ডীতে তাঁকে আবন্ধ রাখা অত্যায়। এতে তাঁর সম্পূর্ণতাকে এবং নিজেদের বিচারবৃদ্ধিকে থর্ব করা হয়। সমাজ, রাজনীতি, প্রভৃতি কলাবহিন্ত্তি বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জারতবর্ষকে আরও স্পষ্টভাবে জানাবার সময় এসেছে।' এই রচনা 'রবীন্দ্রনাথ: উত্তরপক্ষ' সংকলনে পুন্মু দ্রিত।

কিন্তু দে কথা স্পাইভাবে জানাবার সময়ে সীমা সম্পর্কে যথেই সচেতন থাকা প্রয়োজন, নচেৎ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই বিপন্ন করা হয়, তাঁর মৌল কবিসন্তা সহজেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এই ছই সত্তাকে সরলরেথায় বিভাজ্য মনে করে নিতে পারেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে হিউম্যানিট (মানবতাবাদের প্রসার এই শব্দের দ্বারা সংকোচন করতে চাই) প্রমাণ করেই তাঁকে একমাত্র সম্মানযোগ্যবিবেচনা করে থাকেন, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার' গ্রন্থখানি এর অধুনালিখিত একটি সরল দৃষ্টাস্ক। অপিচ, অরবিন্দ পোদার লিখিত 'রবীন্দ্রহিউম্যানিজ্ম্' (রবীন্দ্রনাথ ভত্তরপক্ষ) এবং 'রবীন্দ্রনাথের ভারতচিস্কা' (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেকেট) অনেক বিশ্বাস্থ্য ও স্যোক্তিক রচনা, সন্দেহ নেই। সদৃশ্যনা আরও ক্ষেকটি রচনা, গোপাল হালদারের 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিস্কা' (রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' এবং চিন্মোহন সেহানবিশের 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিস্কা' (রবীন্দ্রনাথ গোপাল হালদার)।

'রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা' নামে আরও ছটি রচনা লক্ষ করা যায়, প্রথমটির লেখক মোহিত মৈত্র (ক্যালকটিা মিউনিসিপাল গেজেট), দ্বিতীয়টির অমিয় চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতার যে মঙ্গলময় বাণী বিশ্বভারতীর মধ্যে রূপপরিগ্রহ করেছিল তা-ই শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর আলোচ্য। ডক্টর শচীন সেন-কৃত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিবাদে একদা রবীন্দ্রনাথকে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' লিপিবদ্ধ করতে হয়েছিল। 'রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিস্তাধারা' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ রবি-প্রদক্ষিণ সংকলনের এবং 'রাষ্ট্র বনাম সমাজ' নামে আরেকটি রবীন্দ্রারণ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজনীতিক রবীন্দ্রনাথের আরপ্ত কয়েকটি অন্থধাবনযোগ্য বিশ্লেষণ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতিক : হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ( রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প ), রবীন্দ্ররচনায় মৃক্তির রাষ্ট্রদর্শন : জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত ( রবীন্দ্রারণ ), রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ : নীলিনা আরাহাম ( রবীন্দ্রবীক্ষা )। রমেশচন্দ্র মন্ত্র্মদার 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাস-ব্যাখ্যার বিচার করেছেন এবং ভারতবর্ষের নবীন জাতীয়তাবাদের বিষয়ে রবীন্দ্রধারণার সমর্থন করেছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা— রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক-সমিতির রবীন্দ্রনাথ), রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশী আন্দোলন : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেক্ছেট), ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ও অর্থনীতিক চিস্তা বিষয়ে প্রিয়তোষ মৈত্রেয় শিখিত কয়েকটি আলোচনা ইতন্তত লক্ষ্য করা যায়। ভবতোষ দত্ত শিখিত 'আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রায়ণে সংকলিত। কম্যুনিটি প্রজেক্ট ও সমবায় প্রথা সম্পর্কে আমাদের সাম্প্রতিক মনস্কতার পূর্বলিখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন। ৩২

বিভাসাগর বহিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তার মধ্যে বাঙলাদেশের শিক্ষা-আন্দোলনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। উপরস্ক প্লেটো থেকে ভূাই পর্যস্ত শিক্ষাধারণার ইতিহাসেও রবীন্দ্রনাথের একটি স্থনিবদ্ধ স্থান নির্ধারণ করা যায়। অশোক মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় শিক্ষাসমস্তা' নামক রচনায় অধ্যাপক ফিন্তুলে'র একটি উক্তি উদ্ধার করেছেন: There are two great men in our epoch, John Dewey in the West and Rabindranath Tagore in the East, whose wisdom illumines the general mind. ত ভূাই-র প্রগতিবাদী শিক্ষাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের সাম্য ও বৈষম্যের স্ত্রগুলি একটি কোতৃহলোদীপক আলোচনার বিষয় হতে পারে।

কারা শিক্ষণীয়, কি শিক্ষণীয়, কেমন করে শেখানো কর্তব্য, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ ও সার্থকতা— এই সবই রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ফাঁকগুলি তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় ব্বেছিলেন ও ভরাবার চেষ্টা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাশ্রমটিকে ঘিরে রবীন্দ্রাদর্শ পল্পবিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল। শিক্ষা বলতে তিনি ব্রুতেন স্বৈর্ব বিকাশ, স্ববীরচন্দ্র কর উল্লেখ করেছেন, তাঁর আশ্রমের মুখপত্র পুরোনো কালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকাতে নিয়মিতভাবে স্বদেশীয় শিক্ষারীতি আলোচিত হত। স্বধীজনস্বীরুত প্রণালীমাত্রেই কবি হাতে কলমে নিজের বিত্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্ম সদাসচেষ্ট থাকতেন। প্রথমে দেশীয় আধুনিক স্থল-কলেজের ধারা ছেড়ে গেলেন ক্রতিহ্যাশ্রয়ী ব্রন্ধচর্যাশ্রমের পথে, শেষে নিলেন বিশ্বভারতীর পথ, বেথানে বিশ্ব ও ভারত পাশাপাশি সমপরিমানে উপস্থিত।

৩২ রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যঙ্গপ আরও যে সব গ্রন্থে সঙ্গলিত আছে তার মধ্যে অমল হোম লিখিত 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ প্রধান। স্ববোচন্দ্র প্রামানিকের 'রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা' নামে আর একথানি বইয়ের উল্লেখ করা যায়।

৩৩ একতা, রবীক্রজন্মশন্তবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ১৩৬৮

শতবার্ষিক রবীম্রচর্চা ৩৯৭

আপাতত এ বংসরের রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ বিষয়ক আলোচনাগুলির উল্লেখ করা যাক। প্রতিভা গুপ্তা লিখেছেন 'শিক্ষাগুক রবীন্দ্রনাথ' নামে বই, রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের ব্যবহারাভিলাষে সমৃৎস্থক, শুধু তাই নয়: 'যতদিন না কবির বিরাট সাহিত্যের মধ্যে তাঁহার যে শিক্ষাদর্শন ছড়াইয়া আছে তাহা আমরা সংগ্রহ করিয়া এবং প্রয়োগক্ষেত্রে তাহার নিরূপণ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষাবিদ্ ও কর্মযোগীরূপে প্রণাম জানাই, ততদিন পর্যন্ত গুক্লদেবের জীবনকাহিনী পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ হইবে না।' এই জাতীয় গ্রন্থে যে বিপদ আদে, রবীন্দ্রসাহিত্যকে একমাত্র উপযোগিতামূল্যে বিচার করা, লেখিকা সেই বিপদ এড়াতে পারেন নি। কিন্তু এই বইষের আবেদনও পুরোপুরি ব্যবহারিক।

যেসব খণ্ডরচনা বিভিন্ন সংকলনে ছড়ানো: রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনে প্রকৃতি: হিমাংগুভূষণ মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রপ্রবাহ); শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ: চিত্রিতা দেবী; শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ: প্রমথ চৌধুরী; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ: হুনীলচন্দ্র সরকার (হুজনী); রবীন্দ্র-শিক্ষানীতির মূলকথা: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (রবীন্দ্রায়ণ); জাতীয় শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের স্থান: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবি-প্রদক্ষিণ); ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শ: স্থারচন্দ্র রায় (অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ)। এর মধ্যে শেষোক্তাট বিশেষ বিস্তারিত স্থানিত, ও মূল্যবান রচনা।

প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীক্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' আর-একটি মূল্যবান সংযোজন। সাতটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্ধর্গত : বাঙলা বিশ্ববিভালয়, বিশ্বভারতী প্রসন্ধ, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাসমস্থা, শিক্ষার মূক্তি, ভাষার মূক্তি ও সাহিত্যের মূক্তি। 'শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য পরম্পর অচ্ছেছভাবে যুক্ত। জাতীয় চিত্তের প্রাণশক্তি নির্ভর করে এই তিনের মূক্ত প্রকাশের উপরে। এই ত্রিবিধ মূক্তির যোগে কিভাবে জাতীয় জীবন নবশক্তিতে উন্বৃদ্ধ হতে পারে, রবীক্রনাথের চিন্তাগত্ত অবলম্বনে' তা-ই এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাসমস্থার দিনে 'বাঙলার বিশেষ কর্তব্য বা দায়িত্ব কি' গ্রন্থকার পরোক্ষভাবে তা-ও আভাসিত করতে চেয়েছেন, সেদিক থেকে এই গ্রন্থের কালোপযোগিতা অসংশয়িত। 'বাঙলা বিশ্ববিছ্যালয়-এর স্বচনায় ও গ্রন্থের আরম্ভেই—শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃত্ব্যক্ত এই রবীক্রোক্তি গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত হয়েছে, এমনকি গ্রন্থশেষে 'সাহিত্যের মূক্তি' প্রবন্ধেরও অন্তিমে 'এই শুভ মূহুর্তে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে বিদেশী থনির তিনির গর্ভ থেকে' এই কথা লিথে স্ব্রুটিকে সজীব রেখেছেন। সমস্ত আলোচনান্তেই রবীক্রাদর্শের পাশাপাশি এতদ্বেশীয় অপরাপর শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদের ধারণা স্থাপিত হয়ে আলোচনান্ত্রলিকে পৃষ্ট করে তুলেছে।

এ বিষয়ে অপর-একটি প্রবন্ধ দীপকর চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানশিক্ষা' ( রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প) 'ছেলেদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎস্থক্য ও বিজ্ঞানবাধ জাগ্রত করবার জন্ম রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার অস্ত ছিল না।' এই স্থত্তে রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান এই প্রসঙ্গটি আকর্ষিত হয়। সে ক্ষেত্রেও দীপকর চট্টোপাধ্যায়ের আরেকটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য, 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা' ( অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ)। এ বিষয়ে স্বাপেক্ষা বিস্তারিত রচনাটি পরিমল গোস্থামীর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' ( রবীন্দ্রায়ণ ), রবীন্দ্রনাথের আজীবন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর বহুবিধ সম্পর্কের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত।

বন্ধিমচন্দ্রেরই মতো রবীন্দ্রনাথেরও কৌতৃহল ছিল, 'পাঠপ্রচয়'এর`কিছু রচনায় অথবা জ্যোতির্বিজ্ঞানে, প্রধানত 'বিশ্বপরিচয়'এ, সেই কৌতৃহল স্থাচিহিত। কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানে তাঁর অবদান আরও অনেক স্থান প্রথমারী। স্কুমার সেন লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী ভাষা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম বলিতে হয়।' এ বিষয়ে স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাক্পতি রবীন্দ্রনাথ'( অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ) 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলাভাষা' ( রবীন্দ্রায়ণ ) এবং ক্ষিরাম দাস রচিত 'বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ'— এই প্রবন্ধগুলি লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না, কিন্তু ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করলে তাঁকে 'বাক্পতি' এই বিশেষণে ভূষিত করতে হয়। স্থনীতিকুমার তাঁর দিতীয় প্রবন্ধে দৈনন্দিন আলাপে ভাষাতত্ত্বের নানা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অংশ গ্রহণ করতেন উল্লেখ করেছেন। উভয় লেখকই ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে ছম্মন্তর্বকে একত্রে আলোচ্য বলেছেন।

### ৭, সংগীত ও চিত্রকলা

তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি গানের খনে ।— স্বর্বিতান ৪৩

জগতে রূপের জ্ঞানাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে জ্ঞানার ছবিও এক-একটি রূপ,
জ্জানা থেকে বেরিয়ে জ্ঞাসছে জানার হারে।
দে প্রতিরূপ নয়।
— শেব সপ্তক, পনেরো

রবীন্দ্রসংগীত সন্থন্ধে সর্বাধিক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে গীতবিতান পত্রিকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যায়। প্রতিটি রচনাই কোনো না কোনো কারণে উল্লেখযোগ্য কিন্তু তার প্রত্যেকটির নাম করতে গেলেও প্রচ্র জায়গা জুড়বে বলে উৎসাহী পাঠকদের সমগ্র সংকলনটির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর মধ্যে 'রবীন্দ্র-সংগীতের সামাজিক মূল্য' বিষয়ে লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'জনসংযোগে রবীন্দ্রসংগীত', স্থারিচন্দ্র কর, আর-একটি কৌতূহলকর রচনা। সাধনা কর 'রবীন্দ্রনাথের সংগীত আলোচনা'র একটি অত্যাবশুক সংকলন করতে চেষ্টা করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের গজগান'এ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গান প্রত্থিকে চাল শুরু করে গজপজের মাঝামাঝি একদেশে এগিয়ে এসেছে এবং তারপর পৌছেছে গজের নতুন দেশে। গজপজের মাঝামাঝি মৃক্তক আন্বিকে গান তৈরি করতে করতে যথন নৃত্যনাট্যের আসরে নামলেন, 'চিত্রাঙ্গদা শ্রামা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে মিল ছন্দ তাল ইত্যাদির নানান গরমিল ও ডঙ শেষে মিশল চণ্ডালিকার গদ্যচালে।' প্রবোধ্যন্দ্র সোনের 'বাণী ও বীণা' রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও স্থরের মিদনতন্ত্র।

সোম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গান' সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থ। ভূমিকায় লেথক এগারোটি উদাহরণসহ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, সংগীতজীবী বণিকের। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া গানের হ্বর বদল করে কিভাবে তার মথেচ্ছ ব্যবহার করছেন। প্রথম প্রবন্ধে লেথক দেখিয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতে বিশুদ্ধ দরবারী সংগীত এবং অবিশুদ্ধ লোকসংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য হ্বরও কিভাবে সংমিশ্রিত হয়েছে এবং পরবর্তী কোন প্রবন্ধে বলেছেন, 'ভারতবর্ধের রাগস্রস্ভাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ।' সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপর একটি প্রবন্ধ 'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ'এ (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজ্কেট) এই উক্তিটিকে বিশদ করেছেন, 'ভারতীয় সংগীতের ধারার অন্তর্নিহিত তন্ধটি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের স্বাষ্টিন্দ্রোত এনেছেন। শুধু তাই নয়, ভবিশ্বতে কোন দিক থেকে ভারতীয় সংগীতের

শতবার্ষিক রবীম্রচর্চা ৩৯৯

বিকাশ সম্ভব তারও ইন্ধিত তিনি দিয়ে গেছেন।' এই সংকলনের আর-একটি প্রবন্ধ 'কবির গানের অন্তঃপ্রকৃতি': অসিতকুমার হালদার, লেখক দেখিয়েছেন, 'কবির গান স্বতঃস্কৃতি গীতিকাব্য।'

রবি-প্রদক্ষিণ'এ ধৃর্জটিপ্রসাদ ম্থোপাধ্যায়ের 'রবীক্রসংগীত সম্বন্ধে' আলোচনাটি মৃত্রিত হয়েছে। রবীক্রবীক্ষায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'সংগীতে রবীক্রনাথ'। স্ফ্রনীতে 'শাস্ত্রীয় সংগীতে রবীক্রনাথ' লিখেছেন বীরেক্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং 'রবীক্রসংগীতের বৈশিষ্ট্র' শাস্তিদেব ঘোষ। স্থাবর্তে 'রবীক্রনাথের গান': গুব গুপ্ত। 'রবীক্রনাথ: মনন ও শিল্প'এ শঙ্খ ঘোষ ও রাজ্যেশ্বর মিত্রের ঘূটি, তার মধ্যে শঙ্খ ঘোষের আলোচনা 'নাটকে গান— রবীক্রনাথের নাটক' অবশ্য মৃলত নাটকেরই আলোচনা, গানের আলোচনা নয়। নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে রবীক্রায়ণ ও স্পুজনীতে বিমলচক্র সিংহের একটি প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে। স্থাীর চক্রবর্তী লিখিত 'আধুনিক নৃত্যনাট্য, রবীক্রনাথ'এ লেখকের নিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় আছে। শান্তিদেব ঘোষের 'রবীক্রসাধনায় সংগীত ও নৃত্য' রবীক্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত ঘোষের আর-একটি মৃল্যবান প্রবন্ধ 'শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনে রবীক্রনাথের দান' দেশ ১০৬৮ সাহিত্য সংখ্যায় স্পিয়া। 'রবীক্রনাথের প্রথম সংগীতগুক': দিলীপকুমার ম্থোপাধ্যায় (দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১০৬৮), রবীক্রসংগীতের ইতিহাসভূমি নির্মাণে সবিশেষ মৃল্যবান। স্থাীর চক্রবর্তীর 'রবীক্রনাথের কবিতার সংগীত পাঠান্তর' (অধ্যাপক সমিতির রবীক্রনাথ) আর-একটি আকর্ষণীয় আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের গান যেমনই বহুপরিচিত, চিত্রকলা তেমনই গৃঢ্চারী ও আত্মকেন্দ্রিক। কুমারখামী লিখেছেন, তাঁর কবিতায় নিশ্চয়ই একটি সার্বজনীন পরিধি রয়েছে, সে ভাষা বোঝাবার রাস্তা তাঁকে নিজে হাতেই তৈরি করতে হয়েছে অথচ ছবির বেলায় তিনি একাস্তই ব্যক্তিগত। গোপন ঘনিষ্ঠ চিঠি লেখবার ঐশ্বর্য তাতে লুকোনো। কুমারস্বামীর এই রচনাটি সমেত আরও কয়েকটি রবীন্দ্রশিল্পকলার পূর্বখ্যাত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে হজনীতে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বহু, যামিনী রায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ নিয়োগী ও মৈত্রেয়ী দেবী সেই আলোচনাগুলির লেখক। স্ফেনায় 'ছবির কথা' শীর্ষক একটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে ও কালে প্রদত্ত আত্মপরিচয়্মৃলক উক্তিসমূহ সংকলন করা হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে গীতবিতান পত্রিকার উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রচিত্রকলা সম্বন্ধে হঙ্কনীতে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা সমাহত করা হয়েছে।

যামিনী রায়ের রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কিত মতামত স্বল্প কথায় প্রত্যক্ষভাবে চরিত্রনির্দেশক, অন্তত আরও তৃটি সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে: স্থাবর্ত ও রবিপ্রদক্ষিণ'এ। রবীন্দ্রায়ণে যে তিনটি শিল্পবিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, গুরুদেবের আঁকা ছবি: নন্দলাল বয়, রবীন্দ্রচিত্রের ভিত্তি: বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়; রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প: পৃথীশ নিয়োগী— তার প্রতিটিই বিশেষভাবে স্থলিথিত। রবীন্দ্রপ্রবাহে ছ. শশধর দত্তের একটি আলোচনা দেখা যায়, প্রতীচ্য ও প্রাচ্য শিল্পাদর্শের কোন্ কোন্ স্থের রবীন্দ্রনাথ মেলেন এবং কতদ্র পর্যন্ত, যা ছাড়ালেই স্বতম্ব রবীন্দ্রনাথ স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠেন, সেই বিষয় তাঁর আলোচনা। উত্তরস্বরী প্রিকার রবীন্দ্রন্ধ্রশাতবর্ষ সংখ্যায় রবীন্দ্রশিল্পকলার কয়েকটি স্বন্ধর আলোচনা খান পেয়েছে। দেশ ১০৬৮ ও ১০৬০ সাহিত্য সংখ্যায় দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের তৃটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ ও স্থবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ'এ স্থমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃটি।

গোপাল হালদার সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ'এ বিষ্ণু দে লিখিত 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ'। বিষ্ণু দে দেখিরেছেন, 'যথন জীবনাভিক্সতায় তিনি নিজে সম্পূর্ণতা পেলেন পরিণত বয়সের প্রশান্তির এবং দীর্ঘ ক্লতিছের সাবলীলতায়, তথনই তাঁর অসামান্ত গীতিপ্রতিভায় এল দৃষ্ঠ স্পৃষ্ঠ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ এই বহিবিশ্বের আর মানবিক প্রেমের সৌন্দর্থের মধ্যে সহজ আত্মদানের বিহ্বল মুক্ত সৌন্দর্থবোধ।' এবং 'চিত্রে রবীন্দ্রনাথ সব বস্তুর চরম ইস্থেটিক বা সংবেদন-উপযোগ উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও সে তুলনায় কাব্যে তাঁর সৌন্দর্থের মান ছিল গোড়া ধরণের।' নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রচিত্রের মর্মলোক' ও জোসেফ সাউথ হল'এর 'রবিঠাকুরের ছবি' এই ছটি রচনা ক্যালকাটা মিউনিদিপাল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। দেশ'এ প্রকাশিত রামকিঙ্করের চোখে রবীন্দ্রচিত্রকলা আর-একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা।

## ৮. রবীক্রসাহিত্য ও বিবিধ ভাক্সকার

কিছুদিন আগে আদিত্য ওহদেদার 'রবীক্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা' নামে একথানি ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেছিলেন, ১৮৭৩ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত কালাক্রজমিক সমালোচনার ইতিহাসটি তাতে বিবৃত ছিল। এ জাতীয় গ্রন্থ সম্ভবত এই প্রথম, সমালোচনার বহুল উদ্ধৃতি তিনি স্বকীয় স্বত্রযোজনার দ্বারা একটি ধারাবাহিক ও নিটোল পুস্তকে রূপার্গিত করেছিলেন। এ বংসরে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় -ক্লত 'রবীক্রবিতান' নামে এক পুস্তক প্রণীত হয়েছে, 'রবীক্রনাথকে উপলক্ষ করে রচিত বিপুল সমালোচনা-সাহিত্য থেকে নির্বাচিত প্রবদ্ধের সংকলন।' পূর্বোক্ত গ্রন্থে এই জাতীয় সংকলনের প্রত্যাশা আভাসিত ছিল, সন্দেহ নেই।

'রবীন্দ্রবিতান'এর সময়সীমা ১৮৭৮এ কালীপ্রসন্ন ঘোষের কবিকাহিনী-সমালোচনা থেকে কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত। ছাব্বিশটি প্রবন্ধ এই সময়ের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। বিরোধ ও বরণের সত্তে এই কালপরিসরকে গ্রন্থকার তিন ভাগে ভাগ করেছেন যার ছটি ভাগ মাত্র এই গ্রন্থের বিষয়, ভূমিকায় সেই বিভাগের আভ্যন্তর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাঙলা সমালোচনা কীভাবে আপন বিচারশক্তি, রসগ্রাহিতা ও দান্বিত্রবোধের পরিচয় দিয়েছে, তার প্রমাণ এই সংকলনে পাওয়া যাবে।' ভূমিকা-অংশে এই তত্ত্বও বিশ্লেষিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার প্রভাতকালে যে ছটি বন্দনা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল তারও অস্বীকার করেন নি, যদিও ব্রন্ধবান্ধবের বিশ্বকবি রচনাটি বাঙলা সংস্করণে উদ্ধৃত হলে আমরা সাধারণ পাঠকেরা হয়তো আরও খূশি হত্তে পারতাম। রবীন্দ্রসমালোচনার দ্বিতীয় পর্বকে আরও ছই অর্থে বিভক্ত করে শেষার্থ-প্রসক্ত এই সময়েই বাঙলা সমালোচনা নানা বিরোধ সংঘর্ষ ভ্রান্তি নিন্দা স্তুতি প্রশংসা ও ভক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে স্বীকার করে নেয়'— এইরকম নিম্পাদন করেছেন। অপিচ বিগত যুগের বহু মূল্যবান ও বিশ্বতপ্রায় রচনাকে একত্রে প্রকাশিত করে তিনি সর্বশ্রেণীর বাঙালী পাঠকের এবং ভবিয়ৎ রবীন্দ্রভায়কারগণের অশেষ কতজ্ঞতাভান্ধন হলেন। শ্রীযুক্ত মূর্থোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তাঁর পরিকল্পনার তৃতীয় পর্বটিও আমরা যথাশীত্র প্রত্যাশা করি।

শ্রীযুক্ত ওহদেশার তাঁর ইতিরুত্তের অন্তিমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, 'আমাদের সমালোচকগণ আজ অবধি · উনবিংশ শতান্দীয় প্রচেষ্টা অন্থযায়ী রবীন্দ্রনাথের উপর কিছু Bio-critical গ্রন্থ লিখেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থ লেখা পরিশ্রমদাপেক হলেও বিশেষ ক্ষমতার মুখাপেকী নয় এবং এমন রচনার জন্ম সাহিত্য-

রস-বোধ বিশেষ না থাকলেও চলে। বিশিষ্ট বিশ্ব প্রকৃত স্মালোচনা এখনো শুরুই হয় নি। ইংরাজিতে যাকে practical criticism বলে, কিংবা নব্য স্মালোচনা new criticism-এর যে ধারা দেখা দিয়েছে, বাঙলা স্মালোচনা-সাহিত্যে এখনও তার কোন নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় নি, স্বতরাং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে এমন স্মালোচনার প্রবর্তনা সম্ভব হয় নি।' অমল হোমও বলেছিলেন, 'আমাদের অধ্যাপকীয় রবীন্দ্রস্মালোচনা ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি সাহিত্য -স্মালোচনার ছকে কাটা।' সাম্প্রতিক কোনো কোনো পুত্তকস্মালোচনায় কিছু কিছু নব্যতন্ত্রী স্মালোচনাকে স্থাগত ও সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

কিন্তু এই নব্যসমালোচনা কেমন? গ্রন্থনামে আকৃষ্ট হয়ে প্রথমেই উল্লেখ করছি ভ. শুলাংশু মুখোপাধ্যায়ের 'রবীক্রকাব্যের পুনবিচার' বইথানি। ভ. মুখোপাধ্যায় পূর্ববর্তী রবীক্রসমালোচনার উনত্ত ঘোষণা করে জানিয়েছেন,

বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ফুলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। বিজ্ঞানী থোঁজে ভূমিগর্ভ থেকে বৃস্তমূল পর্যন্ত সেই প্রাণপ্রবাহের ক্রিয়া যার পরিণামে একদিন ফুল দেখা দেয়।

এবং অতঃপর বলেছেন, 'কাব্যসমালোচনায় তিনটি দৃষ্টিধারার সমাবেশ প্রয়োজন— ঐতিহাসিক মনোবিজ্ঞানী এবং নান্দনিক।' অতঃপর, 'আমাদের আলোচনার মুখ্যতম বিষয় কাব্য নয় কবি— বহু অন্তভ্তি-সঞ্চালিত, বহু উপলব্ধি-অন্তপ্রাণিত, ক্রমবিবর্তিত কবিমানস।' লেখক এই গ্রন্থে রবীক্রকাব্যধারার গোমুখী পর্যায় এবং মানসী-সোনার তরী ও চিত্রা— এই তিন কাব্যের আলোচন। করেছেন। তাঁর প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং এই বইপানি রবীক্রকাব্যের মোটামুটি নিষ্ঠত এবং সমত্বপঠন হিসাবে বর্তমান লেখকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এই সমত্বপঠনের আরও একটি উদাহরণ শিশিরকুমার ঘোষের 'রবীক্রনাথের উত্তরকাব্য'।

কিন্তু 'কাব্য নয় কবি'— এই প্রস্তাবনাকে তিনি অভিনব বিবেচনা করলেন কেমন করে তা বোঝা সহজ নয়। রবীন্দ্রসমালোচনার সমগ্র ইতিহাসকে বিশ্বত হয়ে শুধুমাত্র এ বংসরের প্রকাশনার দিকেই তাকানো যাক। প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' প্রকাশিত হয়েছিল ১০৪৬এ, এ বংসর পুন্মূজিত হয়েছে। তার ভূমিকায় প্রমথনাথ বলেছিলেন, 'কবিমনকে বুঝিবার জন্তই কবির সম্পূর্ণ মনকে জানা প্রয়োজন— এবং এই সম্পূর্ণ মনকে জানিতে হইলে একই কালে লিখিত কাব্যের সঙ্গে পরিপ্রকভাবে প্রবদ্ধ, চিটিপত্র ও জীবনী মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্রক।' শ্রীযুক্ত বিশীর নৃতন গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসরণী' স্টিত হয়েছে বিদ্যানকের 'কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ' এই উক্তি থেকে, এবং কবিমানসের একটি স্থির প্রবণতাকে উৎস বিকাশ ও পরিণতির পরমমূহুর্ত পর্যন্ত অবিচল ভাবে অম্পূসরণ করে চলেছে। শ্রীযুক্ত বিশীর মনন্তান্থিক কৌতৃহল কথনও অতিরেকের স্তরে পৌছায় নি, কিন্তু প্রতিটি পরিচ্ছেদ বিকাশের এক-একটি সোপানের মতো রচিত হয়েছে, প্রতিটি অধ্যায়নাম পর্যন্ত হলমলোককে অনর্গল করে দিতে দিতে এবং সমস্ত পথ কবির জীবনের সকল তথ্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ রপান্তরণের মধ্যে আবিদ্বার করতে করতে অগ্রসর হয়েছে। বস্তুত জীবনীসন্ত্রম্ব আলোচনায় প্রমথনাথ বিশীকে সার্থকতার বিরল দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করা যায়, এবং 'নান্দনিক দৃষ্টিধারা' বলতে যদি 'রস্মস্থোগ' নামক পুরাতন শব্দিক প্রশ্রেষ দেওয়া যায় তবে' রবীন্দ্রসরণী'র তুল্য আলোচনা বর্তমান লেখকের শ্বতিতে আর নেই।

অস্থান করি, শ্রীযুক্ত বিশীর আলোচনা তাঁর বৈজ্ঞানিক অস্থ্যদ্ধিংসা ও রসমিশ্ব বাচনের উচ্ছলতায় কারও কারও হয়তো সাঁং ব্যক্ত এর রচনাধারা মনে পড়তে পারে। সাঁং ব্যক্ত তাঁর প্রতিপাল শিল্পীর সমীক্ষণে কথনও কথনও শিল্পীর আশৈশব প্রতিবেশ-অম্থক এমন কি বংশলতিকা অবধি সংশ্লিষ্ট করে নিতে চাইতেন। কাজী আবহুল ওহুদ 'রবীন্দ্রনাথ: বাল্য ও কিশোর' রচনায় সারদাদেবী, হেমেন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, দিক্ষেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ইত্যাদির সহযোগে এমনই এক মানচিত্র প্রণয়ন করতে চেয়েছেন। দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখিত 'রবীন্দ্রজননী সারদাদেবী' (রবীন্দ্রবীক্ষা) কিংবা হিরণকুমার সাল্যালের 'তিনপুরুষ' (রবীন্দ্রায়ণ) ইত্যাদি রচনাকে এই জাতীয় প্রবণতায় আপন্ন অন্থ্যান করা যায়।

কবিমানসকে যদি জীবনার লৌকিক বলয় থেকে সামাগ্য সরিয়ে নেওয়া যায়, শিল্পে প্রতিফলিত সেই 'পরিণামম্থী গতিশীল কবিস্বভাব'এর পর্যালোচনায় ড. ক্ষ্দিরাম দাস -ক্বত 'রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়' অত্যস্ত নির্ভরযোগ্য ও স্থলিখিত একটি পুস্তক। কচিৎ গবেষণাগন্ধী কিন্তু আচার্থের মতো প্রতিশ্রুতিপরায়ণ।

এতদ্বাতীত নীহারঞ্জন রায়, প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি রবীক্রজ্ঞের বিবিধ আলোচনা অরণ করা যেতে পারে। শন্ধ ঘোষের 'রবীক্রনাথের পত্রধারা' (রবীক্রায়ণ) এবং বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'ছিয়পত্র ও রবীক্রমানসের উপাদান' (বিশ্বভারতী পত্রিকা)— এই রচনা ছটির উল্লেখ করা যায় চিঠিপত্রের সাহায্যে রবীক্রমানসের উপর আলোকপাত করার উদাহরণ হিসাবে। এর মধ্যে মনোবিশ্লেষণের আভাসও সম্ভবত আছে। বিজ্য়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'রিয়ালিট রবীক্রনাথ' পুন্মু দ্রিত পুত্তক, সেখানে ছই বোন, মালঞ্চ, বাঁশরী, চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা— রবীক্রজীবনের শেষ পর্বের এই রচনাগুলি আলোচিত হয়েছে মনোবিকলনতব্রের সাহায্যে। শিশির চট্টোপাধ্যায় 'রবীক্রনাথের ত্থানি উপত্যাস' (অধ্যাপক সমিতির রবীক্রনাথ) প্রসঙ্গের রবীক্রনাথের যে অন্তর্মু খিনতা ও নব-বান্তবতাবোধের সন্ধান পেয়েছেন তাও একই প্রবণতাজাত।

কিন্তু মনোবিকলনের সহায়ত। গ্রহণের জন্ম যে-জাতীয় শাস্ত্রাধিকার থাকা প্রয়োজন আমাদের সমালোচকগণের তা আছে কি না জানিনে, এমন কি 'পুনর্বিচার'এও ততদূর শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় মেলে না। তা ছাড়া জীবনীঘনিষ্ঠ আলোচনার তেমন জৌল্দ বোধহয় আর নেই, শিল্পীর মনোবিকলনের মধ্যেও আর তেমন নব্যতা আছে কি না সন্দেহ। আধুনিক নন্দনতত্বে ক্রয়েডীয় অবদান ক্রমশই প্রাচহ্ছে আবেষ্টিত হয়ে পড়ছে। শিল্পীদের আছন্ত ইন্ট্রোভার্শন যুং-ও লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু যুং দেখিয়েছেন ক্রয়েডীয় শিল্পদর্শন শিল্পের অন্তর্গক পর্যবেক্ষণ না ঘটিয়ে শিল্পীর মানসিক অবস্থাকেই একমাত্র প্রতিপাত্য করে তোলে। তি শিল্পী কি শুরুমাত্র ব্যক্তিগত মুণ্নাদোষে বিশিষ্ট ও বিচ্যুত, তা-ই যদি হয় তা-হলে নিঃসন্দেহে মনস্তব্যবিদের কৌত্হলকর উপজীব্য, কিন্তু শিল্প যে আরও ব্যাপ্ত ও সাধারণীকৃত তার সেই দাবি কে অস্থীকার করবে।

'শিল্পের অন্তরক পর্থবেক্ষণ' সম্ভবত রিচার্ড্সেরও প্রতিপান্থ ছিল। কবিতাতেই শব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার— এই বলে ভাষাবিজ্ঞানকে কাব্যবিচারে নিয়োগ করতে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য রিচার্ড্স্ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন— to explore with thoroughness the intricacies of the modes of

৩ मडार्न मान हैन गार्ठ व्य व लाल, शृ ১৮٠-১৮৮ महैवा

শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা ৪০৩

language as working modes of mind. ত হয়তো এ কথা ঠিক, কবিরা সৃষ্টি করেন শব্দের নেশায়, শব্দের ঘোরে; ভালেরী এক জায়গায় খুব স্থলের এক কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন, অশ্রু শীংকার সোহাগ চুম্বন ইত্যাদির যা বক্তব্য— কবিতায় তা-ই প্রকাশ করে শব্দ এবং শব্দ।

অবশ্য স্থনদা দত্ত লিখিত 'রবীক্রকাব্যভাষা' নিছক বৈয়াকরণ দ্বিজ্ঞাসার দৃষ্টাস্ত। লেখিক। সদ্ধ্যাসংগীত থেকে জন্মদিন পর্যন্ত কবির স্থানি কাব্যপ্রবাহে এগারোটি প্রধান প্রধান তর্মদভঙ্গ লক্ষ্য করেছেন। অতঃপর প্রাচীন কাব্যরীতি ও প্রাচীন কবি-ব্যবহৃত শব্দ ও পদের রবীক্রনাথ-ক্বত ব্যবহার আলোচনা করেছেন, দেখিয়েছেন, 'তত্তব শব্দের ব্যবহারে রবীক্রনাথ জাতিপাতি মানেন নাই', এমন কি তংসম শব্দের সঙ্গেদ তত্তব বা অর্ধতংসম শব্দের ব্যবহারে রবীক্রনাথ জাতিপাতি মানেন নাই', এমন কি তংসম শব্দের সঙ্গেদ তত্তব বা অর্ধতংসম শব্দের ব্যবহার রবীক্রনাথ জাতিপাতি মানেন নাই', এমন কি তংসম শব্দের সঙ্গেদ তত্তব বা অর্ধতংসম শব্দের ব্যবহার রবীক্রবাবহার একটি নির্বাচিত শন্ধকোষ দিয়েছেন এবং সপ্তম অধ্যায়ে কবিতা ও কাব্যনাম বিশ্লেষণ করেছেন। এ জাতীয় প্রচেঠা এ-ই প্রথম এবং নির্দ্ধিগ্র অভিনন্দনযোগ্য।

এতঘাতীত বিভিন্ন শিল্পরপের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই মজস্র রচনা ও একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এ বছরে, তার মধ্যে প্রোঢ় ও নবীন প্রথায়ত ও নিরীক্ষাবৃত্ত উভয়বিধ মানসিকতাই লক্ষ করা যায়। রবীক্রনাথের ছন্দের আলোচনা নানাস্থানে করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন প্রবাসজীবন চৌধুরী, আদিত্য ওংদেদার 'স্থালোচক রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি বই লিথেছেন, তাঁর পূর্বের বইটির মতই এই বইয়েরও সংকলননৈপুণ্য শ্রদ্ধার উত্তেক করে। ধীরানন্দ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গত্তকবিতা' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। কেমন করে অতি অনায়াগে লাভজনক স্ফীতির পর্যায়ে নিমে যাওয়া যায়। 'রাবীন্দ্রিকী'র মধ্যে 'রবীন্দ্রনাট্যপাহিত্যের ভূমি' নামে যে রচনাটি আছে তার মধ্যে অবশ্য একটি মিতায়তন গ্রন্থের উপাদান সংহত ও সংকেতিত আছে, শ্রীযুক্ত ঠাকুর এই রচনাটি যথোচিত বৈশত্ত সহকারে আরও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারেন। রবীক্রনাথের উপত্যাস সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে মনোরঞ্জন জানার বইটি বিশেষভাবেই ছাত্রবোধ এবং পুলকেশ দে সরকারের বইটি মোটামুটি স্থপাঠ্য। স্থরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'গভশিল্পী রবীন্দ্রনাথ'ও একইভাবে ছাত্রদের বিশেষ উপকারী। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্রমনীযা'য় রবীন্দ্রনাথের গভসাহিত্যের বিভিন্ন অংশ পর্যালোচিত হয়েছে। স্থশীলকুমার গুপ্তের 'রবীক্রনাট্যপ্রসঙ্গ' কাব্যনাটকের আলোচনা। যে সব একক কাব্যগ্রন্থ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে— গ্রন্থাকারে কিংবা অনতিসংক্ষেপে— সেই পক্ষপাতের মূলেও অধিকাংশ সময়েই পরার্থপ্রবণতা ও কদাচিৎ ব্যক্তিগত অমুরাগ দেখ। গেছে। মানসী সোনার তরী বলাকা ও আরও কয়েকটি কাব্য বিশ্ববিভালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যতালিকাভূক্ত। অবশ্য সেই স্থত্তেও অনেক কথা নানান্ধনের কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি আবেগার্দ্র ও স্থুপাঠ্য আলোচনা এই জাতীয় বহুগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্যপরিক্রমা'-তেও ভায়কারের ভূমিকাটি স্বতঃসিদ্ধ রসিকের, উপরম্ভ এর অধিকাংশ উক্তিই রবীক্রবচননির্ভর বলে সেই সায়িধ্যের প্রত্যক্ষতা এই বইম্বের অনেক স্থলেই পরিকীর্ণ হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণতা কথিত আছে— 'মানসী', এবং

৩৫ কোলরিজ অন ইমাজিনেশন

আসলে 'মানসী'তে অর্জিত কাব্যতত্তই যে তিনি আজীবন পুনরাবর্তন করেছেন এমন কথাও স্থীঞ্চনের অনুমোদিত।

বিষয়টিকে আর-একটু প্রসারিত করে নিলে লোকসাহিত্য, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কগুলির উল্লেখ করা যায়। লোকসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর স্থপরিচিত প্রস্থে নানাদিক থেকে এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার লোকসাহিত্যে' 'রবীন্দ্রকাব্যে লোকসাহিত্য' অন্তত এই ত্টি অধ্যায়ে বিশেষভাবে মূল্যবান আলোকপাত করেছেন। ড. ভট্টাচার্যের ত্টি প্রবন্ধ এই বংসর দেখা গেল: লোকসাহিত্য-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রচর্চা) এবং রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য বিচার (অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ)। এতদ্যতীত বিনয় ঘোষ (রবীন্দ্রায়ণ) এবং সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের (রবীন্দ্রনাথ: গোপাল হালদার) তৃটি প্রবন্ধ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজনা।

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য বিষয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি বই দেখা গেল, বিস্তারিত আলোচনা। সম্ভবত একটি বিশেষ সমাজতাত্তিক অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। ছড়ার ছবির উদ্দেশ্যমূলকতা লেখক লক্ষ করেছেন, 'কবি যেন নৃতন যুগের মান্ত্র্য গড়ার উদ্দেশ্যে এমন শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন।' 'হ্নিয়াচাদ'এ লেখক দেখেছেন প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিক্ষে রীতিমত উত্তেজনা-প্রদান। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে অন্থপযোগী বিষয়ের অবতারণাও লেখক দেখিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও স্থপন বুড়ো লিখিত ছটি রচনা লক্ষ্য করা যায়, একটি দেশ'এ, অপরটি নাগরিক কমিটির রবীন্দ্রনাথ'এ।

সমালোচকের। সাহিত্য-কারবারীদের মুছদ্দি— তাদের নিজের পুঁজি-পাটা থাকা চাই, এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক্তি না থাকলে তাদের চলে না। আমাদের মূলধন কেবল, আমার কি ভালো লাগে এবং না লাগে সেইটুকু। • •

তাই তো আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাবে। না কেন ?— কাব্যকে সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন ?

সত্যেক্রনাথ দত্তকে লেখা রবীক্রনাথের চিঠি

সমালোচনার প্রক্রিয়া সৌন্দর্যশাস্ত্রের ধারণার সঙ্গে সমাস্তরিতভাবে চলে। এক সময় আমরা শিল্পের দার্শনিক অর্থ খুঁছেছি, এক সময় মনস্তত্ত্বের (metaphysical এবং psychological values)। সমাজনীতির দৌরাত্ম্যে একসময় সৌন্দর্যনীতি বিপর্যন্ত হয়ে পড়েছিল, মনে পরে প্রথমবয়সের রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই দূরপনেয় অস্বস্তি। সৌন্দর্যের কি কোনো নীতি আছে ? অথবা 'নীতি' কথাটিকে সৌন্দর্যের পাশে প্রথামাফিক উচ্চারণ করা শালীনতা কিনা সে সন্দেহ আপাতত থাক্। আসলে তারা একদিক থেকে স্বাই সমধর্মী, তাদের লক্ষ্য শারীরলাবণ্যে নয়, শরীরের অস্তত্তলে। আর ঘেহেতু শিল্প সমস্ত মানব-অভিক্রতাকেই স্পর্শ করে আছে, তার পরিচয় লিখতে গিয়ে সেইস্ব বিষয়েরও কারোর দাবিই আমরা ফেলি না, এমনকি উপনিষদ্ এবং ভায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজ্ম্ সমানভাবে তার কাঠামোটির দিকে অপাকে তাকায়, অবহেলায় তাকে গৌণ বিবেচনা করে। কিছুদিন আগে এ, সি. ব্যাভলীর অক্সফোর্ড

শতবার্ষিক রবীস্রচর্চা ৪০৫

বকুতামালা আমাদের সমালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু কলাকৈবল্যবাদ শিল্পকে যে ধরনের স্থবিধাই দিক না কেন, সমালোচনার পক্ষে ওই শব্দটিকে প্রশ্রম দেওয়ায় অনেক অ প্রবিধা। আমাদের বর্তমান ममालाहनाय नाना विषयप्र नाना भारत्र माञ्जान रुखन्क्य श्रीयभट्ट नियम हत्य माँ फिराइट । दवीन्त्रनाथ নিজে অবশ্য বারংবার বলেছেন, তাঁর রচনা অগ্রফল-নিরপেক্ষ। "এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যথন কবিতাটা লিখিতে বিসমাছিলাম তথন কোনো অর্থ ই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নির্থক হয় নাই, অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না।" অথবা আরও সরলভাবে, "কিছু একটা বুঝাইবার জন্ম তো কেহ কবিতা লেখে না। হান্দ্রের অমুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে।" কিন্তু এই উক্তিমালাও হয়তো, ম্যাকলীশ-এর আর্স পোয়েটিকা-র মতোই, বিশেষভাবেই বক্তব্যবাহী; আসলে শব্দান্ত্ৰিদ্ধ হলেই শিল্পকে নানাবিধ অর্থের দায়িত্ব অঙ্গীকার করতেই হয়। অথচ বড়োই ক্ষীণজীবী ওই শিল্প— অর্থোন্যাটনের স্মারোহে সে মৃত্র্মূত্ মিয়মান পাংও ও প্রক্র হয়ে পড়ে। আন্তরিকতম প্রতিশ্রতি সত্ত্বেও সমালোচনা শুরু কবিতাটির— একমাত্র তারই কণ্ঠলগ্ন হয়ে নিশ্চয়ই বিভোর থাকতে পারে না, তা সম্ভবই নয়, কিন্তু এই অন্তার্থনির্ভরতা কিংবা বহুজ্ঞতার অতিরেকে অজ্ঞ পুস্তক প্রণীত হয়েছে, তাতে আমাদের সমালোচনা সাহিত্য বহুল সম্পন্নতা পেয়েছে জেনেও শোনা যায়, আমরা আর একবার গ্রন্থগায় অগোচরে হয়ে পড়েছি। সমালোচনা কেন? কি হেতু? কোন প্রয়োজনে ? প্রীচৈতক্ত গার্বভৌমকে বলেছিলেন, বেদাস্তম্মত্র বোঝা সহজ্ঞ, কিন্তু শংরভাগ্ত অমুধাবন করা যায় না। বলা বাহুল্য, অতি বড় কৌতুহুলী পাঠকও নেহাত প্রয়োজন না পড়লে আজ আর স্মালোচনার ঘারস্থ হন না। হয়তো কথনোই হতেন না!— কিন্তু এই ভাগ্র প্রণয়ণ করে আমরা তা হলে কার উপকার করব ? উদ্দিষ্ট কবির ? অনালোকিত পাঠকের ?

তা ছাড়া এতদিনে অত্যন্ত স্পপ্ত হয়েছে সমাজবদ্ধ মাহুষের কাছে উপযোগের প্রশ্ন কত প্রবল্প, কারও লেশমাত্র থেয়ালকেও সে নানাভাবে স্বোক্তিক না জেনে ছাড়তে পারে না। কিছুতেই পারে না। পরস্ত রবীন্দ্রনাথের তিরস্কার ও পরামর্শ-হন্ধ আজ দৃশ্যান্তরের কালান্তরের সামগ্রী। অপিচ, এই সমালোচনা, আবার আমাদের ভাগ্যকারদের ধারণাতেই, এখনও যথেই বিশ্বভূমিক হয়ে ওঠে নি। আমাদের আলোচনায় আমরা প্র্যাকটিকাল কিটিসিজ্ম এখনও পাই নি, মনোবিকলনের সমূহ বিকাশ এখনও দেখি নি। অথচ এসব বাদ দিয়ে যদি আমরা শুধুমাত্র শিল্পের প্রতিক্রিয়াটুকুই প্রকাশ করি? সেই সন্ভোগরভান্তকেই বরণীয় করে তুলি? আন্স্ট্ কাসিরের বইয়ে পড়েছি: if instead of seeking a metaphysical theory of beauty we simply analyze our immediate experience of the work of art we can hardly miss the mark। শুরু প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন রচনাতে আমাদের কারও কি আর লোভ আছে? অথবা এলিয়ট যাকে বলেছেন lemonরব্যান্থের হেমনিত আমাদের কারও কি আর লোভ আছে? অথবা এলিয়ট যাকে বলেছেন lemon-রব্যান্থের ক্রিল্ডার প্রতিক্রেমন কি ক্রাচিং মোহিতলালে? স্ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কিন্তু শুর্থ মান্থ্যের মর্যান্তসন্ধানে নয়, শিল্পেরও 'মর্যান্তসন্ধানে বিদেশী পরকলাই গাস্প্রতিকদের একমাত্র সম্বলাও কেনো ভৌগোলিক বিভাগ নেই। উপরস্ক বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার কোনো

৩৬. কুলায় ও কালপুরুষ।

ইতিহাস নেই। স্নাতন রসতত্ত্বেও বৈষ্ণব ভাববাদকে সমিহিত করে ত্একজন বাঙালী লেখক সম্ভবত লেষবার অলমারশাস্ত্রকে নতুন করে তুলতে চেয়েছিলেন।

এই বিচিত্রম্থ বাক্যম্রোতের মধ্যথানে প্রত্যেক মৃহূর্তে আরও নতুন স্রোতধারার মধ্যথানে থেকে একসকে সমস্ত দিকে ভেসে ধাবার আকর্ষণ তুর্নিবার হয়ে উঠছে, কিন্তু তার চেয়ে গৃঢ়গভীর অপরিচিত আবর্তের হাতছানিতে তলিয়ে যাওয়াই সম্ভব। আসলে এই একটি কথাই শেষ পর্যন্ত ছুঁয়ে থাকা যায়—রবীক্রনাথকে শ্বরণ করে আমরা প্রতিদিন এই একবছরে আরও নিবিড় ভাবে পরপ্ররম্থী আয়োপলন্ধিতে পূর্ণতর হয়ে উঠছি— 'শুরু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনেও'— এই বলে কথাটিকে ব্যাপকতাও দেওয়া চলে। রবীক্রনাথের এই ফুণীর্ঘ ভীতিকর তালিকা উল্টে যেতে যেতে বারংবার হীনমগ্রতায় স্বেয়পুত হয়ে এবং সারাক্ষণ আত্মগংবরণের আত্মগোপনের একমাত্র বিচক্ষণতায় লুকোবার স্থযোগ খুঁজেও পূঁথি অনেক দীর্ম-হল। যথারীতি প্রয়োজনীয় কথা সব অদৃশ্র, অপ্রয়োজনীয় সমস্তই সম্ভবত প্রকটিত হল। নিজেকে আড়াল দেওয়া গেল না। শুরু দেশব্যাপী নানা উৎসাহের বাত্যাপ্রবাহের মধ্যে রবীক্রনাথ নামে অক্ষোভ্য বনম্পতি মূলের ছায়াতপ এখনও টাঙানো, এই সতা টের পাওয়ার ভৃপ্তিতে ইতিপূর্বের দীর্ঘ অর্থহীনতাও টেকে দেওয়া যায়।



সি. এফ. এগুরুজ

## পত্ৰাবলী সি. এফ. এণ্ডকজকে নিখিত

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথমপর

লপ্তন, ১৬ই আগস্ট ১৯১৩

আপনি এখন শান্তিনিকেতনে আছেন জেনে খুব খুশি হয়েছি। সেধানে আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়া যে আমার কতথানি আন্তরিক ইচ্ছা, তা আপনাকে কি করে বোঝাই ?

অবশেষে ইংলণ্ড থেকে আমার ফেরবার সময় এসে গেল। আমি ব্রতে পারছি, এখানে এই পশ্চিমে আমার কাজ আমাকে ছাপিয়ে উঠেছে। এই কাজে আমাকে যতথানি মন দিতে হচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তা ততথানি নয়। সেজন্ম যত শীঘ্র সম্ভব, আমাকে আমার সেই নির্জনতার আশ্রয় নিতে হবে। কারণ প্রত্যেক ফলবান বীজের অঙ্কুরোল্গমের ক্ষেত্র নিরালাতেই থাকে।

আজ সকালে আমি মোটরে রোটেনস্টাইনের পল্লীভবনে যাব। তাই এখন যদি আর একটুও দেরি করি, তবে এ ডাকে আর কাউকে চিঠি দিতে পারব না। সেইজন্ম এখানেই এ চিঠি শেষ করছি।

কলিকাতা, ১১ই অক্টোবর ১৯১৩

আমি একটি বিপদের কাল উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। জীবনটা বড় শৃন্য এবং আমার একার পক্ষে গুরুতর দায়ভারগ্রন্থ মনে হয়েছিল। বুঝতে পার্নাছ, আমার মন ইংলপ্তের বন্ধুদের উপর বেশিরকম নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, আর তাতে আমার চিত্তপ্রোতও বাইরের দিকে বয়ে চলেছিল। আমার নিজের দেশে মাহুষের সঙ্গে মাহুষের যোগাষোগ পশ্চিমের মতো অতটা ঘনিষ্ঠ নয়। তাই এথানে ফিরে এসে হঠাৎ আমি অত্যন্ত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করছি। অবশু নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে প্রত্যেককে একাই লড়তে হয়। কিছুকাল এই নির্জনতা আমার মনে অত্যন্ত গুরুভার হয়ে চেপে বসেছিল। অবশেষে আমি পুর্বের মানসিক সমতা ফিরে পেয়েছি। বাইরের জগৎ থেকে আমার চিত্তের প্রবাহ যে এতদিনে অন্তর্মুর্থ হয়েছে তাও টের পাছি। এথন লোকের সাহচর্য আমাকে গভীর আনন্দ দেয়, আর প্রাণে প্রাচুর্যের বেগ অন্তর্ভব করি। আমার মনের ভার দূর করে তা এথন আমাকে আনন্দের প্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাছেছ।

ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন। সেইজন্মই আমাদের মন মাঝে মাঝে অছদার প্রাদেশিকতায় ভবে ওঠে। শাস্তিনিকেতনে আমাদের আশ্রমের ছেলেদের দৃষ্টির পরিধি কিন্তু যথাসন্তব বিস্তৃত ছওয়া চাই। বিশ্বমানব সম্বন্ধে তাদের উৎস্থক্যও যেন ব্যাপকতর হয়। এ জিনিসটা স্বতঃস্কৃতভাবে আসা চাই— তবে, তা শুধু বই পড়ে হবার নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের ফলেই তা আসবে।

শान्तितिक्छन, ३३३ बार्क्वीवत्र ३३३७

শান্তিনিকেতনের কাজে নিয়মিত যোগ দেবার আগে আপনার শরীর থেকে ম্যালেরিয়ার বীজ নিম্ল করা চাই।

অবিলয়ে আমাদের কাছে এসে কিছুকালের জন্ম চুপচাপ বিশ্রাম নেওয়া কি আপনার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ? এথানকার কাজে যোগ দেবার আগে জগদানন্দও খুব বিঞ্জী ধরণের ম্যালেরিয়ায় ভূগছিলেন।

বোলপুর আসাতেই তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। আমাদের আশ্রমকে আপনি একবার পরীক্ষার স্থযোগ দিন। এথানে এলে নিশ্চয়ই আপনি পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। ঘরে আপনার জন্ম একটি ভেস্ক, লেখার সরঞ্জাম ও অক্যান্থ্য জিনিসপত্র থাকবে। স্থলের জমিতে আপনি ছোট্ট একটু বাগান করতে পারেন, আর ষদি মন চায়, আমাদের শালবীথিতে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াবেন। আবার, কখনো বা যদি আমাকে গ্রীক সাহিত্য পড়াতে চান, তবে আপনার পক্ষে সেটা খুব ক্লান্তিকর হবে না আশা করি।

ক'দিন ধরে গানরচনায় আমাকে পেয়েছে। রোজ নতুন নতুন গান রচনা করছি।

শান্তিনিকেতন ফেব্রুয়ারী ১৯১৪

আপনি আমার ভালোবাসা নেবেন, তা ছাড়াও সঙ্গে পাঠাচ্ছি প্রায় ত্ মাস আগে রচিত আমার একটি গানের অন্ধবান। মৃত্যুশোকের' উপলব্ধিতে ও তার শক্তিতে আপনার অন্তর পূর্ণ করে আনছেন জেনে আমরা সবাই আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছি। গান্ধীন্ত্রী ও অক্তান্ত অনেকেরই সঙ্গে আপনি যথন দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমাদেরই সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন, তথন আমাদের সমস্ত অন্ধরাগ ও শুভেচ্ছা আপনাকে ঘিরে ছিল।

আমি এখনও ভারি বিশৃশ্বলার মধ্যে বাস করছি। আজ পর্যন্ত একটু বিশ্রামও পেলাম না, নিজের কাজকর্ম নিয়ে একটু গুছিরে বসতেও পারলাম না। প্রতাহই নানা আকারে বাধা এসে পড়ছে। এবার আমি মন স্থির করেছি। ঠিক করেছি একটু কঠিন হব, সব আমন্ত্রণ উপেক্ষা করব, আর সব চিঠির উত্তর দেবার জন্মে ব্যস্ত হব না।

আপ্রমের গাছে আমের বোল দেখা দিয়েছে। বাতাস শ্রুত এবং অশ্রুত সংগীতে মুখর, আর আমরাই বা কেন ঋতুর ডাককে উপেক্ষা করব ? শীত বা বসন্ত মান্ত্রের পক্ষে যেন সমান। ত্নের মধ্যে কোনো তফাতই যেন আমরা বোধ করি না। এমন নির্বোধের মত আচরণ কেন করব জানি না! প্রতিদিন একই কাজের চাকায় আমাদের ঘুরে মরতে হবে, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করলেও কি একটু বেপরোয়া থেয়াল-খুশিতে চলতে পারিনে ? নিক্ষমা অপদার্থ হয়ে বসে থাকার আনন্দে অন্ত-সব দায়িত্ব ভূলে থাকার মতলবেই আছি এখন।

শান্তিনিকেতন, ৫ই মার্চ ১৯১৪

সম্প্রতি কিছুদিন আমি শিলাইদহের নির্জনতায় একাকী বাস করে এসেছি। এটা আমার পক্ষে থ্রই প্রয়োজন ছিল। আর, এতে আমার যথেষ্ট উপকারও হয়েছে। সব রকম বিক্ষিপ্ততার মধ্য থেকে নিজেকে রক্ষা করা দরকার, তা ব্যতে পারছি। সেভাবেই আমার অন্তরের সম্পদ্গুলো বাড়িয়ে তুলতে পারব। কর্তব্যক্তানে অন্তের উপকার করছি ভেবে জাের করে কোনাে কাজে লাগা আমার পক্ষে অফুচিত। তার চেয়ে বরং যে কাজটি করব তাকেই সত্য ও জীবস্ত করে তুলতে চেষ্টা করব।

এক দিকে পরোপকারের চেষ্টা করা আর অন্ত দিকে নিজের অন্তরে অপরকে দেবার মত পদার্থ কিছু না থাকা— এরকম অবস্থাটা নিতাস্কই অসংগত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শান্তিনিকেতন, ১০ই মার্চ ১৯১৪

আপনি আমার পাহাড়ে যাবার সন্ধী হচ্ছেন কবে ? খুব ঝঞ্লাটের মধ্যে আপনার দিন কাটছে মনে হয়, তাই বিশ্রাম এখন আপনার পক্ষে একাস্ত প্রয়োজন। এই ছুটিতে আপনাকে আমি কোনও কাজ করতে

এওকর সাহেবের মায়ের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, এওকর দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকতেই তার মা নারা বান।

পত্রাবলী ৪০৯

দেব না। ছুটির জন্ম আমরা আগে থেকে কোনও প্ল্যানই করব না। যতদিন পর্যন্ত কুঁড়েমি আমাদের পক্ষে ভার হয়ে না ওঠে, ততদিন চলুন আমরা ছুটির দিনগুলো সম্পূর্ণ বাজে-থরচ করি। মাত্র মাস-থানেকের জন্ম যদি আমরা সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজেদের না দেখি, তাতে আর কার কি ক্ষতি ?

আমরা সর্বদা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার একাস্ত আগ্রহে ঘন ঘন বীজ বুনি বলেই কি ফল কম পাই নে ?

রামগড়, ১৪ই মে ১৯১৪

এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবীর ঠিক যে জায়গাটিতে আসা আমার প্রয়োজন ছিল, সেখানেই এসে পড়েছি। বাংলাদেশের সমভূমির প্রতি আমি অক্বতজ্ঞ হতে চাই নে। মাটি সেখানে নম্রভাবে আকাশকে তার আধিপত্য ছেড়ে দেয়। কিন্তু স্থেয়ে বিষয়, কবির চিত্ত সর্বদাই পরিবর্তনশীল তাই তাকে অনায়াসে জয় কর। যায়। এতদিন যে অদ্ধ অবিশাসে দূরে সরে ছিলাম, তার জয়্ম আজ আমি নগাধিরাজের কাছে নতজারু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করছি।

চার দিকের পাহাড়গুলোকে মনে হয় যেন শাস্তিতে ও স্থালোকে পরিপূর্ণ পান্নার পাত্র। আর এই নির্জনতাটি যেন ফুলের মতে। তার সৌন্দর্যের পাপড়ি দিকে দিকে মেলে দিয়ে জ্ঞানের মধু অস্তরে সঞ্চিত করে রেথেছে। আমার জীবনও এখন পরিপূর্ণ। এখন আর এতে কোনো খণ্ডতা বা অপূর্ণতা নেই।

রামগড়, ১৫ই মে ১৯১৪

এতদিনে আমি পরিপূর্ণ স্থুথ পেয়েছি। জায়গাটির নির্জনতা যে শুগু আমার কর্মক্রান্ত জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে তাই নয়, এ আমার মনের স্বাভাবিক খোরাকও জোগাচ্ছে। এ রকম একটা জায়গায় এলে বুয়তে পারি, এতকাল মনটা আধপেটা খেয়ে কোনোমতে বেঁচে ছিল।

এথানে এসে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। একটি ঘাসের শীষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি ও আনন্দ রয়েছে, আমাতেও তাই রয়েছে— এ কথা ভেবে খুবই বিশ্বয়বোধ করছি। আমরা যখন চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াই তথন নিজেদের চতুর্দিকে ধুলো ওড়াই— আর সবচেয়ে পরম সত্যটিকে ভূলে থাকি যে, আমরা আছি। অস্তর থেকে যে দৃষ্টি আসে, সে দৃষ্টিতে সব-কিছু দেখার অপার আনন্দ যে কি, তা আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না।

রামগড়, ১৭ই মে ১৯১৪

আজ আমার পিতৃদেবের বার্ষিক জন্মতিথি। আমাদের ভোরের উপাসনা শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার অন্তর পরিপূর্ণ। আজ সকালে ঝোড়ো হাওয়া বইছে— চারি দিকে ঘোর অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে একটি মান আলোর রিশা হঠাং আকাশে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এটি আমার আধ্যাত্মিক নবজনলাভের স্টনা বয়ে আনছে। আমি একটি মহান্ সম্ভাবনার ইন্ধিত অস্তবে অন্থভব করছি, অবশ্য গভীর হংথের বীজও তার মধ্যে নিহিত আছে। চিরস্তন সভ্যের অন্তবে প্নর্জনাভ আর সম্পূর্ণ সন্তা দিয়ে শাখতচিত্তের হৃৎস্পন্দন অন্থভব আমার আত্মার ব্যাকৃল কামনা। আপনাকে এসব জানবার কারণ হল, আমার মন কি আলোড়নের মধ্য দিয়ে চলেছে তা আপনি বুঝবেন এবং ভবিয়তে প্রয়োজন হলে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

আপনার শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ে একটু দেরে উঠুন, তবেই নবতর আশায় ও শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত স্যমর্থ্য লাভ করবেন।

রামগড়, ২১শে মে ১৯১৪

আমি অরণ্যপথে সংগ্রাম করে চলেছি। পর্বতশিধর থেকে যে আলো আসছে তা স্পষ্ট, কিন্তু অন্ধকার ঢালু উপত্যকা -পথে ছায়া ভারি গভীর ও তির্থক। আমার পা-ত্টি রক্তাক্ত, তবু আমি রুদ্ধাসে চলেছি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ধুলোয় পড়ে কাঁদি, আর তাঁরই নাম স্মরণ করি।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে, সে আমি জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্গ করছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই। নিজের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। সময় না এলে কেউ ব্রতেই পারে না, কতদ্র পর্যন্ত তার শিকড় ছড়িয়ে গেছে, আর কোন্ অভাবিত অক্সাত গভীরে তার স্ক্ষ তম্ভগুলি পৌছে অমৃত্যয় জীবনরস আকর্ষণ করছে।

আমাদের মা কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠর। তিনি মিথ্যার সমস্ত জাল ছিন্ন করে দেবেন। যা মরে গেছে তা নিজের সত্তার মধ্যে পোষণ করা অহচিত। কারণ মৃত্যুই মৃত্যু ঘটায়। 'মৃত্যোমিংমৃতং গময়'। হৃংখের মাগুল পুরোই দিতে হবে।

যতকণ আমাদের সব ঋণ শোধ না হবে এবং মৃত অতীতের বন্ধন আমরা ছিন্ন করতে না পারব, ততকণ আমরা উদার আলোক এবং পবিত্র প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করতেই পারব না। তবে আমি জানি, মা আমার সঙ্গেও রয়েছেন, আবার আমার সামনেও পথ দেখিয়ে চলেছেন।

রামগড়, ২২শে মে ১৯১৪

আত্মার অবগাহন জলে নয়, আগুনে। জলে বাইরের মালিগু ধোওয়া যায় বটে, কিন্তু যে বস্তু-ভূপ জীবনকে আঁকিড়ে ধরে থেকে তার আতিথ্যকে অবমাননা করে, তাকে তো সরানো যায় না। সেইজগু মাঝে মাঝে আমাদের এই আত্মিক অগ্নিমান দরকার।

অথচ সেই অগ্নিদাহের চিস্তাতেই আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি, সংকৃতিত হয়ে পড়ি। তবে মা আমাদের এই ভরুসা দিছেন যে, যা সত্য যা জীবস্ত — অগ্নি তাকে স্পর্শন্ত করবে না।

আগুন পাপকেই দগ্ধ করে, আত্মাকে নয়। আমাদের আত্মাকে আমরা সর্বশেষে জানতে পারি। কারণ মা যে নিভূতে গোপনে তাকে পোষণ করেন, সে স্থানটি অন্ধকার। হৃংথের আগুনে যে প্রথর আলো জ্বলে, তাতেই সে পবিত্র দৃষ্ঠাট আমাদের চোথে পড়ে। কথনো কখনো মৃত্যুই সেই আলো জালাবার মশাল হাতে করে নিয়ে আসে। আবার, কখনো বা ভগবানের যে দৃত তা নিয়ে আসেন তাঁকে চোথে দেখা যায় না।

এই শেষোক্ত আগস্তকটি এবার আমার ধারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে আমি কত প্রশ্ন করি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর। আমার স্বদয়ে তীব্রভাবে আগুন জলছে— আগ্রার সমস্ত নিভূত গোপন কন্দর উদ্যাটিত করে, মিথ্যা ও বঞ্চনার সঞ্চিত স্তুপ দশ্ধ করে সে জলছে। জলুক সেই আগুন, যতক্ষণ তার ক্ষ্ধার ইন্ধন পায়। যা ধ্বংসের যোগ্য, তার একটুও যেন অবশিষ্ট না থাকে।

রামগড়, ২৩শে মে ১৯১৪

মনে হচ্ছে আবার আমি আলো-হাওয়াতে বেরিয়ে এসে সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারছি। বাইরে, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে আসা, জীবনের সমতা ফিরে পাওয়া, জগতের মুক্ত আনন্দমেলায় পুনরায় নিজের স্থানটি অধিকার করা— এসব যে কন্ত আরামের তা বলে বোঝানো যায় না।

' সফলতার সবচেয়ে বড় শত্রু হল প্রবল উত্তয়শীলতা। যে শক্তি জয়লাভ করে, তা শাস্ত। তার নিশ্রিয়তার অন্তরেই অক্ষয় সম্পদ বিরাজ করে। লোভ নিজেকেই নিজে ক্ষয় করে, সে যদি ভগবানের প্রতি লোভ হয়, তাও।

গত ক'দিন আমি এমন একটি জগতে সংগ্রাম করেছি, যেখানে ছায়ারই আধিপত্য, আর যথার্থ মাত্রাজ্ঞান একেবারেই বিল্পু। যেসব শক্রর সঙ্গে আমি এতদিন যুদ্ধে রত ছিলাম তারা প্রায় সবাই অবাস্তব। তবে এই অন্ধলারের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একটি মহং শিক্ষা বহন করে এনেছে। অসত্য যথন জীবনের অনেকথানি স্থান হালকাভাবে জুড়ে বসে থাকে, তথন তাকে দেখাও য়ায় না, অম্ভবও করা যায় না। আমরা যেন তার সঙ্গে খানিকটা আপস করে চলি। কিন্তু এখন, আমি যেমনি তার পরিপূর্ণ বীভংগ রূপটি দেখে নিয়েছি, অমনি জীবনের প্রতিটি দিন তার সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকার আহ্বান পেয়ে গেছি।

রামগড়, ২৪শে মে ১৯১৪

আজ এথানকার সব পার্বত্য ওক গাছের মতো আকাশ থেকে আলোর সম্পদ সঞ্চয় করে নিজেকে বলিষ্ঠ করে তুলতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। ঝড় যদি আসে তবে তার সঙ্গে সানন্দে শক্তিপরীক্ষার জন্ম আমি প্রস্তুত। আবার আমার মনে হচ্ছে, জীবনে সব রকম আগ্রহ সজাগ রাখতে হবে। সর্বপ্রকারে নিজেকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে জগতে প্রবেশ করতে হবে, শরীর ও মনকে জাগ্রত রাখতে হবে।

বীণায় যথন তার থাকে অসংখ্য তথন তার প্রত্যেকটিতে স্থর মেলানো যেমন কঠিন, তেমনি মারুষের প্রকৃতিই যেখানে জটিল সেখানে স্বসংগতি কঠিনতর।

তবু আমি জানি জীবন সরল, তার যান্ত্রিক গঠন যতই জটিল হোক-না কেন। জীবনের কেন্দ্রে যে সরল সত্য রয়েছে তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

রামগড়, ২৫শে মে ১৯১৪

রাতের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্রাপূর্ণ হলেও দিন সহজস্বচ্ছ, কারণ তা উজ্জ্বল এবং উন্মৃক্ত। রাত্রি বাস্তবের সব সমস্যা ঢেকে রেখে স্বপ্নরাজ্যের একাধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আলোক সভ্যের অস্তক্তল উন্মোচিত করে দেখায়। যা-কিছু অপরিণত অথবা সংগ্রামে রত, যা-কিছু মৃমূর্ষ্ অথবা মৃত, স্বই প্রকাশিত করে দেয়। খ্রী ও শক্তি নিয়ে যা-কিছু বেড়ে উঠছে তাকে যে শুরু সাহায্য করছে তা নয়, তার মৃলেও রয়েছে এই আলোক।

সব অসংগতি চোখে দেখেও সংগতির হুষমা আমরা অস্তরে অনুভব করি। দ্দ্দ্-সংঘর্ষ সর্বত্তই আছে, তবু সৌন্দর্যই চিরজ্জী। দিন যখন অনাড্ছর শুল্র পরিচ্ছদে আবিভূতি হয়, রাত্তি তখন মিখ্যার রহস্তজ্ঞান নিয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করে। দিনের পশ্চাতে বিজয়গোরব বয়ে আনে আশা এবং আনন্দ। কারণ তথন আর একটি ঘাদের শীষ বা কণ্টক পর্যস্ত চক্ষুর অগোচরে থাকে না।

আমার জীবনেও অবশেষে প্রাতঃস্থর্গের অভ্যাদয় হয়েছে। ছায়ার সঙ্গে সংঘর্ষের কাল আমি অতিক্রম করে এসেছি। এখন পিছনে-ফেলে-আসা জীবনের বন্ধুর পথের দিকে তাকালেই দেখি তা কোথাও পরিণতভামল, কোথাও বালুকাময় উষর। তবু মন বলে, এ সবই ভালো। প্রশন্ত এই পথ, দিগন্তপর্যন্ত উমুক্ত; এর চারিদিকে বিরাজ করছে রবির আলো।

## সি. এফ. এগুরুজ -লিখিত ভূমিকা

আমি তথন সবেমাত্র শিক্ষক হিসেবে শাস্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছি। এই পত্রগুলি কবি রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই আমাকে লেখেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যুরোপ থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রাস্ত হওয়াতে তথনই তাঁর কাজে যোগ দিতে পারি নি। তার পরেই আবার আমাকে বন্ধুবর পিয়ার্গনের সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যেতে হল। সেথানে ভারতীয় শ্রমিকদের চুক্তিপত্রে আবন্ধ করার বিরুদ্ধে যে নিজ্জিয় প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলছিল তাতে আমরাও তথন যোগ দিয়েছিলাম। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ভারতে ফিরলাম। তার পর ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে ফিব্লি যাবার আগে পর্যন্ত আমরা ত্রনেই কবির সঙ্গে ছিলাম।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাদ্যের শেষের দিকে নইনিতালের কাছে রামগড় থেকে কবি আমাকে প্রতিদিন যে চিঠিগুলো লিখতেন, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

গ্রীমের ছুটিটা পাহাড়ে কাটাবেন বলে তিনি বেশ স্থান্ত শরীরেই সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, সেখানে পৌছবার পরে থেকেই তিনি যে মানসিক কট ভোগ করেছেন সে প্রায় মৃত্যুযন্ত্রণারই সমতুল্য। তার হাত থেকে যে কোনোদিন নিন্ধতি পাবেন তাও তথন আশা করতে পারেন নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, ঠিক যখন তিনি এখানকার অত্যধিক গরম থেকে গিয়ে হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যে মৃশ্ব হয়ে শরীরে মনে অশেষ তৃপ্তি অম্বভব করছেন তথনই এই আঘাতটা হঠাৎ এল। মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, মেঘম্ক নির্মল আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্রপাতের মতোই এই ব্যাপারটি তাঁকে অভিভূত করে।

মে মাসে লেখা চিঠিগুলোতে যে মানসিক কণ্টের উল্লেখ করেছেন তা একেবারেই কেটে গিয়েছিল। জুন মাসে তাঁর শরীর ও মনের অবস্থা খুবই ভালো। ছুটির পর স্থলের ছেলেদের নিয়ে তিনি তাঁর কাজে আবার পূর্ণ উত্তমে মেতে উঠলেন। সেই জুন মাসটিকে বিশেষ-একটি আনন্দের সময় বলে আমারও মনে পড়ে।

কিন্ত জুলাইর আরন্তে আবার তাঁর জীবনে সেই পুরানো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আবার তিনি তার আঘাতে মৃহ্যান হয়ে পড়লেন। অস্বাস্থ্য বা প্রতিকৃপ আবহাওয়া— এসব কিছুই নয়, এমনকি স্থলের কাজও তথন খুব চমৎকারভাবেই চলছিল। কিন্তু তিনি সবসময় আমাকে বলতেন য়ে, কিরকম একটা অনির্দেশ্য এবং অসহনীয় কষ্ট তাঁর মনকে ভারাক্রাস্ত করে রেখেছে। আর সেইজন্মই তিনি নির্দ্ধনে যেতে

চান। স্থল থেকে সরে ক্লিছুদিন স্থকলে গিয়ে একা রইলেন। এভাবে তাঁর এই অবসাদের ভাব কাটতে প্রায় তিন মাস লেগেছিল। এ সময়ে তিনি বলতে গেলে প্রায় চিঠিপত্র লেথেনই নি। তবু তাঁকে যেভাবে কষ্ট পেতে দেখেছি— তার সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি এখনও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

আসন বিশ্বযুদ্ধের কোনো খবর তথনও আমরা পাই নি। এমনকি, শাস্তিনিকেতনে এত নির্জনে আমরা থাকতাম বলে এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত আমাদের কানে আসে নি। অথচ কত আগেই তাঁর মন সেই ঘনিয়ে-আসা ত্র্যোগের আশকায় ছেয়ে গেছে। এই সময়েই তিনি বলাকার 'সর্বনেশে' কবিতাটি লেখেন এবং যুদ্ধারন্তের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই এই আশ্চর্য কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতে যে অকল্মাৎ ধবংসের প্লাবন নেমে আসছে, তার পূর্বাভাস এতেই আমরা প্রথম পাই। এতে রয়েছে—

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্তমেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গছন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্তেসে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো॥

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে।
. এই বেলা নে বরণ ক'রে
সব দিয়ে তোর ইহারে।

সেই সময়কার কথা যথন ভাবি— ভয়ংকর যুদ্ধে পৃথিবীর জনসমাজ ক্ষতবিক্ষত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, তথন আমার নিশ্চিতই মনে হয় কবির অত্যস্ত সংবেদনশীল চিত্তে এই দারুণ সংকটের আবির্ভাব বহুপূর্বেই ছায়াপাত করেছিল। অন্ত কোনো ভাবেই তো আমি তাঁর এই তীব্র মনোবেদনার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারি না।

অমুবাদ শ্রীমলিনা রায়

তাও-তে-চিং (Tao-Te-Ching)। লাও-ৎস (Lao-Tsze) কথিত জীবনবাদ। ভূমিকা ওয়াং ওয়েই-ছং (Wang Wei-ch'ong)। অন্নবাদ অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য অকাদেমী (Sahitya Akademi) নয়া-দিল্লী, ১৯৬০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৮০ । মূল্য তুই টাকা।

এই অমুবাদ্যানির প্রকাশনকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব এবং বিশেষ লক্ষ্ণীয় ঘটনা বলা যায়। এই বিষয়ে প্রথম উল্লেযোগ্য কথা হইতেছে এই যে, এই বইথানি চীনা ভাষা হইতে সরাসরি বাঙ্গালায় অনূদিত প্রথম পুস্তক। মৌথিক বা কথা চীনা ভাষা, আধুনিক চীনদেশের পেই-চিঙ্ বা পিকিঙ্, শাঙ্-হাই, কান্-তুঙ বা কাণ্টন প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের নানা কথ্য ভাষা, সহজেই আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু লিখিত চীনা ভাষার কার্য্যকর জ্ঞান লাভ করা বহু বংসরের বহু পরিশ্রম সাপেক। চীনা ভাষার লিখন-পদ্ধতিই এই ভাষা শিক্ষার পক্ষে প্রধান অস্তরায়। চীনা লিখন-পদ্ধতি ভারতীয়, আরবী এবং ইউরোপীয় পদ্ধতির মতন কেবল ভাষাগত স্থর ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি অবলম্বন করিয়া নহে। চীনা ভাষায় নির্দিষ্ট বর্ণমালা বা অক্ষর-সমষ্টি নাই, আছে সহত্র-সহত্র বিভিন্ন Pictogram বা বস্ত-চিত্র, Ideogram বা ভাব-চিত্ৰ, এবং Phonogram বা ধ্বনি-চিত্ৰ। খ্রীষ্টায় সপ্তদশ শতকে সংকলিত স্থবৃহৎ চীনা অভিধান K'ang-Hsi থাঙ্-শী-তে এইরূপ বিয়ান্ত্রিশ হাজার চিত্রলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। এই লিপিগুলির গঠনে একটি চিত্তাকর্ষক ও কৌতুকাবহ কিন্তু বিশেষ জটিল রীতি কার্য্য করিতেছে দেখা যায়, এবং এই রীতি সমাকরপে আয়ত্ত করিলে, চীনা চিত্রলিপির গঠন ব্ঝিতে পারা যায়, এবং এগুলিকে যথাসভ্তব মনে রাথিবার জন্ম সাহায্যও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও, বড়ো-বড়ো পণ্ডিতরাও সাধারণতঃ দশ হইতে পনেরো হাজারের বেণী সংখ্যার চিত্রাক্ষর মনে রাখিতে পারেন না, এবং যাঁহার। তিন, চার বা পাঁচ হাজার অক্ষর মনে রাথিয়া ব্যবহার করিতে পারেন, অর্থাৎ পড়িতে, বুঝিতে ও লিখিতে পারেন, চীনা ভাষায় তাঁহাদের কিঞ্চিং অধিকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে পার। যায়। কিন্তু এই তিন, চার বা পাঁচ হাজার অক্ষর শিক্ষা করিতে চার পাঁচ বংসর লাগিয়া যায়, এবং অতন্তভাবে চীনা লিপির চর্চা না রাখিলে ভূলিয়া যাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। স্বতরাং চীনা ভাষার চর্চা অক্যান্ত ভাষার চর্চার তুলনায় একটি বিশেষ কঠিন ব্যাপার। প্রাচীন চীনা জাতির ও চীনা সংস্কৃতির একটি অভত শক্তির পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যায় যে, কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে চীনা ভাষার লিখিত রূপ এই প্রকার জটিল ছওয়া সত্তেও, তাহাদের সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে অ্যাতম প্রধান ও বিরাট সাহিত্য, এবং চীনা জনসাধারণের মধ্যেও আশ্চর্যাভাবে বিভামরাগ ও অক্ষরজ্ঞান বিভয়ান।

পৃথিবীতে পাঁচটি ভাষায় বিরাট মৌলিক সাহিত্য পাওয়া যায়, যে সাহিত্য কতগুলি বড়ো-বড়ো সংস্কৃতির আশ্রয়-স্থল। সেই পাঁচটি ভাষা হইতেছে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন, আরবী ও চীনা। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকটাই আমরা আমাদের ভারতীয় জীবন-প্রবাহের মধ্যেও বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় অমুকরণ ও অমুবাদের মাধ্যমে পাইয়াছি। গ্রীক, লাতীন এবং আরবী সাহিত্যের অনেকগুলি বই বাঙ্গালায় অনুদিত হইয়াছে— তবে বেশীর ভাগই ইংরেজী অমুবাদের মাধ্যমে। আরবী ভাষার কোরান এই ভাষার

একটি প্রধান গ্রন্থ, এবং সরাসরি আরবী হইতে ইহার একাধিক বাঙ্গালা অন্থবাদ হইয়া গিয়াছে। কিছু এতাবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে চীনা সাহিত্যের উত্যান হইতে পূশ্দ চয়ন করিয়া আমরা বঙ্গভারতীর চরণে নিবেদন করিতে সমর্থ হই নাই। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ প্রচারকেরা, খ্রীয় প্রথম শতক হইতেই চীনদেশে বৃদ্ধ-বাণী প্রচারের জন্ম যাইতে থাকেন, তাঁহারা ভারত ও চীনের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির পথে একটি সংযোগ-সেতুর স্থাপনা করেন; এবং হাজার বংসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারত ও চীনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিশ্বমান ছিল। এই সংযোগের ফলে, ভারতের বৌদ্ধ ধর্মগুকরা কল্যাণমিত্র-রূপে চীনের মান্তবের কাছে যাইতেন, এবং হরহ চীনভাষা শিক্ষা করিয়া, সংস্কৃত ও পালি হইতে বৌদ্ধ শাল্প ও অন্য গ্রন্থ চীনভাষায় অন্থবাদ করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহারা সংস্কৃত্ত জ চীনা পণ্ডিতদেরও সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। ইহাদের মিলিত চেষ্টার ফলে, চীনা বাল্পয়ের একটি ন্তন দিক্ খুলিয়া যায়— চীনা বৌদ্ধ সাহিত্য। ইহার প্রভাব কোরিয়া, জাপান ও ভিয়েং-নামে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং ইহার দার। চীন কোরিয়া জাপান ও ভিয়েং নামের জনসাধারণের মনে এক অভূতপূর্ব দার্শনিক ও ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক ও আনুষ্ঠানিক বোধ, বিচার ও ধর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

854

কিন্তু চীন-প্রবাদী ভারতীয় পণ্ডিতগণ চীনভাষা হইতে কোনও লক্ষ্মীয় গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন নাই, এবং চীনা পণ্ডিতেরাও এই বিষয়ে আদে আগ্রহ দেখান নাই। এ বিষয়ে আগ্রহ দেখা দিয়াছিল একজন ভারতীয় রাজার মনে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্দে, হর্ষবর্ধন এবং Hinen-Ts'ang হিউএন-ংসাঙ-এর (বা Hswan Chuang শুজান চুআঙ-এর ) সমসাম্মিক কামরূপ বা আসামের রাজা কুমারভান্তর, চীনদেশের ধর্ম ও সাহিত্যিক সম্পদের প্রতি আরুই হন। এই সময়ে ভারতবর্ধে কি করিয়া একটি চীনা গীতি-নাট্যের কতকগুলি গীতি ও স্থর আসিয়া পর্ভায়,— ইহার গানগুলি অবশ্য ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়া থাকাই স্বাভাবিক। এই গীতি-নাট্যের কথা সম্রাট হর্ষবর্ধন শুনিয়াছিলেন, এবং তিনি চৈনিক পরিবাজক হিউএন-ৎসাঙ্-কেও এ স্বদ্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। - কুমারভান্ধর চীনদেশের ঋষি লাও-২েস সম্বন্ধে জিজ্ঞান্ত মন লইগা, ৬৪৬ খ্রীয়ান্দে চীন হইতে আগত রাজদৃত Li Yi-piao লী মী-পিয়াও-কে অমুরোধ করেন, লাও-ংসে-প্রগীত দার্শনিক পুস্তক চীনা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে যেন পাঠানো হয়, এবং সেই সঙ্গে লাও-ংসে-র একটি প্রতিমৃতি। লাও-২সে-প্রচারিত তাও-বাদ বা ঋত-বাদের পরবর্তী বিকারের আধারে যে বামাচার বা বীরাচার চীনদেশেই প্রথম প্রবৃতিত হয়, এবং যাহা পরে ভারতবর্ষে 'চীনাচার' নামে ভারতীয় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তন্তে স্থান লাভ করে, তাহার প্রাথমিক প্রভাব সম্ভবতঃ ঐ সময়ে, 'বশিষ্ঠ'-প্রমুখ চীন হইতে প্রত্যাগত ভারতীয় তান্ত্রিক গুরুগণের মাধ্যমে, স্থলপথে কামরূপে আসিয়া পর্ভাছিয়াছিল (এ সংল্পে দ্রষ্ট্রা, মংপ্রণীত Mat India and China: Ancient Contacts-What India received from China: Journal of the Asiatic Society, Calcutta, Vol, I, No. 1, 1959, Published 1961: pp. 87-122)। যাহা হউক, লী মী-পিয়াও চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া এই অমুবাদের জন্ম ভারতীয় রাজ্ঞার অমুরোধ চীন-সমার্টের গোচরে নিবেদন করেন। চীন-সমার্টু সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ ও তাও-বাদী চীনা পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া, উভয় পক্ষের মিলিত চেপ্তায় এই অহবাদটি প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। অञ्चर्यात्मत्र थें हिनाहि लहेश। नाना मे उट्टम ও वाम-विवादमत भरत, अञ्चरामहि क्षेत्र हम, ও यथाकारन

ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়; কিন্তু এই অন্থবাদের পরিণাম কি দাঁড়াইয়াছিল কেহ জানে না, ভারতবর্ষে আসিয়া থাকিলেও এই অন্থবাদ এখন একটি লুপ্ত গ্রন্থ।

প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন চীনের ঘনিষ্ঠ মিলনের যুগে এই ছিল একমাত্র চীনা গ্রন্থ যাহার ভারতীয় অহবাদ হয়— কিন্তু এই সংস্কৃত অহবাদ একেবারে লুগু। অন্ত চীনা গ্রন্থের অহবাদের কথা আমরা জানি না। তবে, পরোক্ষভাবে মুখে-মুখে চীনা সাহিত্যের কিছু-কিছু সংবাদ ও তথ্য ভারতবর্ষে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব নহে, বরঞ্চ বিশেষ সম্ভবপর ব্যাপারই ছিল। আমার মনে হয়, এইভাবে কালিদাসের মতো দিব্যশক্তি-সম্পন্ন কবির মধ্যেও পরোক্ষভাবে কিছুটা চীনা প্রভাব আসিয়া গিয়াছিল— এ বিষয়ে আমি অন্ত আলোচনা করিয়াছি (উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রন্থ্য)। কিন্তু মোটের উপর, চীনের সাহিত্য ভারতবর্ষে এতাবং অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

इউরোপে আধুনিক কালে অনেক চীনবিং পণ্ডিত ফ্রান্স জার্মানী ইংলাণ্ড হলাণ্ড স্থইডেন ইটালি ক্রম প্রভৃতি দেশে এবং আমেরিকায় আবিভূতি হইয়াছিলেন, এবং ইহাদের মধ্যে কাহারও-কাহারও होन ভाষায় অসাধারণ প্রবেশ ছিল দেখা যায়। ইহাদের ছারা বহু होনা পুত্তক ইংরেজী ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়; বিশেষ করিয়া ইংরেজী অন্তবাদ, স্বল্পসংখ্যক কৌতৃহলী ভারতীয় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের নিকট সমাদর লাভ করে। চীন। ভাষার চর্চা ভারতীয়দের মধ্যে হাজার বংসরেরও বেণী কাল ধরিয়া বন্ধ ছিল: ইংরেজী অন্ত্বাদের মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতবাসী আধুনিক যুগে তাহার প্রাচীন কল্যাণমিত্র চীনকে আবিষ্কার করিল, এবং চীনা সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন হইল, চীনা ভাষার চর্চার কথা ভাবিতে লাগিল। এই শতকের দ্বিতীয় পাদে বহু-ভাষাবিৎ হরিনাথ দে মহাশয় চীনা ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন। মীর্জাপুর ও পার্টনার বিখ্যাত ব্যারিস্টর ও ঐতিহাসিক গবেষক স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জন্মপ্তয়াল অক্সফোর্ড বিশ্ববিত্যালয়ে চীনা ভাষার চর্চা করিয়া একটি বৃত্তি লাভ করেন, কিন্তু তিনি বেশী দুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এদিকে ১৯১৭ সালে শুরু আশুতোষ মুখোপাধ্যাম মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে চীনা ভাষা শিখাইবার জন্ম একজন বেলজিয়ান পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন; কিন্তু তিনিও বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। চীনা ভাষার প্রকৃষ্ট চর্চা আরম্ভ ছইল রবীন্দ্রনাথের অন্তপ্রেরণায় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে। ১৯২২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক Sylvain Le'vi সিল্ভাা লেভি-র ভভাগমন ঘটিল, এবং তিনি রীতিমত চীনা পাঠন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইতিপূর্বে অধ্যাপক Lim লিম নামে একজন চীনদেশীয় তরুণ অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে চীনা পডাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শিশুত্ব গ্রহণ করিয়া কয়েক মাস ধরিয়া চীনা পড়িবার হুযোগ আমারও হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেথর শাস্ত্রী প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত সাগ্রহে এ বিষয়ে অধ্যাপক লেভির শিশুত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লেভির প্রধান শিশু ছিলেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী। প্রবোধচন্দ্রকে এ যুগে ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রধান চীনবিছ্যা-বিং বলিতে পারা যায়। তিনি শাস্তিনিকেতনে নেপালে ইন্দোচীনে এবং জাপানে ও ফরাসীদেশে গুরু সিল্ভা। লেভির নিরস্তর সামিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং চীনা ভাষায় প্রাবীণ্য অর্জন করিয়া গুরুর মেহ ও আশীর্বাদে ধন্ম হইয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র, ফরাসী ভাষায় চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, চীন-সংস্কৃত প্রাচীন অভিধান সম্পাদনায়, চীন ও ভারতের সংযোগের নষ্ট কোষ্টা উদ্ধার করিয়া, চীন এবং মধ্য-এশিয়া ও ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে গ্রন্থপরিচয় ৪১৭

গবেষণাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া, সমগ্র বিশের পণ্ডিতদের কাছে আধুনিক ভারতের চীন-বিচ্চাকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, পরে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন, এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিভালয়ের উপাচার্য্য হন। তাঁহার কার্য্যকালে, কতকটা অধ্যাপক Tan Yun-Shan তান মূন-শান্-এর সহযোগিতায়, বিশ্বভারতী ভারতবর্ষে চীন-বিভার প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। স্বাধীনতা-লাভের পরে ভারতীয় পণ্ডিতদের পক্ষে চীনা ভাষার চর্চার প্রয়োজন ভারত সরকার অমুভব করিতে থাকেন, এবং তাহার ফলে প্রতি বংসর স্বল্পসংখ্যক কতকগুলি ভারতীয় যুবককে চীনা ভাষা শিক্ষার জন্ম বৃত্তি দিয়া চীন দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় এই সঙ্গেই সংস্কৃতের ও ভারতবিক্যার অধ্যাপনার জন্ম পিকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবোধচন্দ্র বাগচীও প্রেরিত হন। প্রথমবার যে পাঁচ ছয় জন ভারতীয় ছাত্র প্রেরিত হন, তাঁছাদের মধ্যে পুনা Ferguson ফার্গুসন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাহ্নদেব গোপাল পরাঞ্জপের পুত্র শ্রীমান্ বসন্ত বাহ্নদেব পরাঞ্জপে সকলের চেয়ে বেশী নাম করেন। পিকিঙের চলিত ভাষা তিনি অনর্গল বলিতে পারেন ইহা আমি পিকিঙ-এ অবস্থান-কালে দেথিয়াছি, এবং তাঁহার ভাষা-জ্ঞানের প্রশংসা চীনাদেরও করিতে শুনিয়াছি: তদ্ভির তিনি চীনা লিখিত ভাষাও থুব ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন— স্থানুর আমেরিকাতে ফিলাডেল্ফিয়া বিশ্ববিভালয়ের চীনা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Derk Bodde ডার্ক বডে-র মূধে ইহার ভাষা-জ্ঞান সদদ্ধে সাধুবাদ শুনিয়াছি। এই প্রথম দলে ছিলেন শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি ইতিপূর্বেই চীনা হইতে কিছু কিছু অমুবাদ বাঞ্চালায় করিয়াছেন; এবং ইহার চীন-ভাষা-শিক্ষার সার্থকতা এই আলোচ্য অমুবাদেই প্রথম ভালো করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

চীনা হইতে অন্দিত এই পুত্তকথানি এক হিসাবে চীন-জাতির গভীরতম আধ্যাত্মিক অন্তভ্তি ও উপলব্ধির পরিচায়ক। এইরপ পুত্তক চীনা ভাষায় তো একক বটেই, পৃথিবীর অন্তান্ত সমন্ধ ভাষার সাহিত্যেও ইহার জুড়ি মেলা হন্ধর। একমাত্র ভারতের প্রাচীনতম উপনিষদ্গুলির সহিত এই পুত্তকের তুলনা হইতে পারে। জগতের সাহিত্যে কতকগুলি এমন বই আছে দেগুলি একবার পাঠ করিলে আর ছাড়িতে পারা যায় না— যেমন, কালিদাসের 'মেঘদ্ত' ও 'শকুস্কলা', রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনা, গ্রীক ট্রাজেডি নাটকাবলী, শেক্ম্পিয়রের নাটক, হাইনের গীতি-কবিতা, প্রকৃতি-অবলম্বনে রচিত প্রাচীন চীনা কবিতা, ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক এবং রহস্তবাদের রসে ভরপুর এইরপ সাহিত্য হুর্লভ। প্রাচীন ভারতের উপনিষদাবলী, প্রাচীন চীনের তাও-তে-চিঙ্, রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' পর্যায়ের কবিতা, মাণিক্যবাচকের তমিল ভাষায় রচিত শিবের প্রতি আত্মনিবেদনের কবিতা, আরব জাতির ও ইরাণের হুফী ভক্তদের কবিতা, সন্ধ কবীরদাসের প্রেম ও তত্ববিষয়ক পদ— মান্বমনের এবং মান্বাত্মার পক্ষে এইরপ 'অপৌক্রয়ের' রচনার আবেদন চিরস্তন।

লাও-ৎসে উপনিষদের ঋষিদের যুগের শেষ পর্যায়ের মায়্র ছিলেন, তিনি ভারতের বৃদ্ধদেব ও উাহার স্বদেশের মনীষী K'ung Fu T'sze খুঙ-ফু-ৎসে বা Confucius কন্ফুশিয়স্ উভয়ের বয়োবৃদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যে আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের আবিদ্ধার বা স্বকপোল-কল্পনা নহে। স্প্রাচীন কালে চীনা জাতির গভীরতম আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ও আকৃতির ফলে যে বিচার ও দর্শনধারা গড়িয়া উঠে, লাও-ৎসের তাও-বাদের মূল ভাহারই মধ্যে নিহিত। সব দেশেই

পদ্মের মূল খুঁজিতে গেলে জলের নীচে পঙ্কস্তুপে গিয়া পুঁহুছিতে হয়। পৃথিবীর সব ধর্মেই ষে-সব মনোহর ভাব বা কল্পনা পাওয়া যায়, নৃতত্ত্বিভার প্রমাণে দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রে সেগুলির উদ্ভব হইয়াছে কতগুলি বর্বর এবং এমনকি বীভংস কল্পনা বা অমুগ্রান হইতে। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার স্থান ইহা নছে। তাও-বাদ এবং আমাদের নির্ত্তণ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ- এই ছুই প্রায় এক পর্য্যায়েই গিয়া পঁছছিয়াছে। তাও-বাদের পিছনে একটি পুরাতন চীনা কল্পনা আছে— সেটি হইতেছে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের মধ্যে সদাই চলিতেছে শ্বাঙ (Yang) এবং য়িন (Yin) অর্থাৎ আলোক ও ছায়া, তাপ ও শীত, পুরুষ ও প্রকৃতি, এই হুইয়ের খেলা। অহুরপ কল্পনা বা চিন্তা অন্ত বছ জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এই য়াঙ ও য়িন্-এর লীলার মধ্যে বা পরস্পরের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তি কার্য্য করিতেছে; সেই শক্তির নাম হইতেছে 'তাও'। 'তাও' শব্দের সোজা অর্থ 'পথ', এবং যে চীনা চিত্রলিপি এই 'তাও' শব্দের ভাবকে প্রকাশ করে, তাহার বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে তাহাতে ত্রইটি অংশ আছে— একটি হইতেছে মান্ত্যের মাথা, আর একটি হইতেছে মাহুষের হাত; এই হুইটি চিত্রের সংযোগে ইহাই স্থচিত হয় যে, যন্ধারা কাহাকেও হাতে ধরিয়া নাথা অর্থাৎ মূলস্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়া যায়— এই চিত্রলিপির রুঢ়ি অর্থ হইতেছে 'পথ', যে পথ মাহ্রষকে তাহার অভীপিত বা মূল গন্তব্যে প্রছাইয়া দেয়। চীনে ঋষি লাও-ৎসে এই তাও-কে যেভাবে পরিক্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি 'তাও'-এর হুইটি স্বরূপ বা প্রকৃতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন— (১) সমগ্র বিশ্ব, জগৎ ও জীবন, যাহা কিছু পরিদুখ্যমান, যাহা কিছু বোধ- ও অমুভূতি-সাপেক্ষ, তাহার পিছনে যে অদৃশ্য শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা হইতেছে 'তাও'। এই 'তাও'-এর কোনও ব্যাথ্যা সম্ভবপর নহে, ইহা বাঙ্মনোহতীত, দব-কিছুর উৎস এই 'তাও'— কিন্তু 'তাও'-কে ধরিতে ছুইতে পারা ষার না। ইহা রহস্তের অন্তর্নিহিত রহস্ত, অর্থাৎ আমাদের উপনিষদ বা বেদান্তের ভাষায়, ইহা নিও ণ এল। আবার এই 'তাও' নিজেকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রকাশিত করিয়। দিয়াছে— যেখানে যাহা কিছু কার্য্য করিতেছে, সুবই 'তাও'-এরই কাজ, অর্থাৎ (২) অক্তদিকে 'তাও'-এর এই প্রকাশকে আমাদের সন্তণ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলিত করিতে পারা যায়। 'তাও' নিজেকে প্রকট করিয়াছে তাছার Teh 'তেঃ' বা Te' 'ত্য' অর্থাৎ বিশ্ব প্রপঞ্চের ধারক ধর্ম-রূপে— সে ধর্ম কেবল যে সব-কিছু ধরিয়া থাকে তাহাই নছে, সব-কিছুর পরিচালক নীতিও বটে।

বইথানির নাম 'তাও-তেঃ-চিঙ্'। শক্ষটি পিকিঙ-এর উক্তারণে 'চিঙ্', প্রাচীনতর King 'কিঙ্'-এর পরিবর্তিত রপ— 'কিঙ্' এই উক্তারণ এথনও দক্ষিণ চীনে অবিকৃত আছে। 'কিঙ্' বা 'চিঙ্' শব্দের অর্থ, 'শাহ্ম' বা 'স্ত্র', অথবা 'বিশেষ গ্রন্থ'। বৌদ্ধ 'স্ত্র' বা 'শাহ্ম' চীনভাষায় 'কিঙ্' বা 'চিঙ্' রপে অন্দিত হয়। 'তাও' শব্দের মৃলগত অর্থ— 'পথ'। প্রকৃত অর্থে এই শন্ধ নানাভাবে অন্দিত হয়। ইংরেজীতে Way ছাড়া Reason, Intelligence, Way of Life, Supreme Reality প্রভৃতি নানা অন্ধ্রাদ্ধ আছে। সংস্কৃতে এই বই অন্ধ্রাদের চেষ্টা যথন খ্রীষ্টায় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে হইয়াছিল, তথন তাও-বাদী পণ্ডিতেরা ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হির করেন 'বোধি' বা পূর্ণজ্ঞান বা তত্বজ্ঞান, কিন্তু হিউএন-ৎসাঙ্ক তাহাতে আপত্তি করেন, ইনি স্থুলার্থ 'মার্গ' শব্দই ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু উত্তরকালে সংস্কৃত 'বোধি' ও চীনা 'তাও' বহু চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট সমার্থক বলিন্না গৃহীত হয়। কিন্তু 'বোধি' ও 'তাও'কে সমার্থক বলা চলে না। আমার মনে হয়, তার-এর লক্ষণ লাও-ৎসে যাহা দিয়াছেন তাহা

ধরিলে, তাও শব্দের যথার্থ বা উপযুক্ত সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইতেছে 'ঝত'। সংস্কৃত ঝ-ধাতুর অর্থ গমন-করা— 'ঝচ্ছতি'— 'যায়'। 'ঝত' অর্থে 'গত', অর্থের প্রসারে, 'গমন' এবং 'গমন-পথ বা মার্গ'। যেমন, সংস্কৃত স্থ-ধাতু— প্রসরণ বা চলন-অর্থে; 'সরতি'— 'চলে, সরে', 'স্ত'— 'চলিত, গত', পরে 'গমন'; 'স্ত' + স্বার্থে 'ক'— 'স্তক', প্রাক্তে 'সটক', 'সডক্ক', এবং ইছা হইতে হিন্দী বাদালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় 'সড়ক'— 'রান্তা বা পথ' অর্থে। যাহার মধ্য দিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চের সব কিছু বাহিত বা চালিত হইয়া থাকে, তাহাই 'পথ', Way বা 'তাও'; তাহাই 'ঝত'— অর্থাং বিশ্বন্ধর পথ, বিশ্বের পরিবাহণ বা পরিচালন যাহার দ্বারা সাধিত হয়। এইভাবে, অর্থ-সম্প্রাসারণে Teh 'তেঃ' বা Te 'ত্য' শব্দও বহর্থ, কিন্তু ইছার এক মৌলিক অর্থ, 'অন্তনিহিত গুণ, বা ধর্ম'। 'তাও-তেঃ-কিঙ্ (চিঙ্')— এই গ্রন্থ-নামকে আমরা সংস্কৃত ও বাদালায় 'ঝত-ধর্ম-শাত্ম' বা 'স্ত্র' রূপে অন্থবাদ করিতে পারি।

এখন যুরোপ ও চীনের প্রাচীন-বিজা-বিং পগুতেরা এই তাও-বাদের মূল উংস কী ছিল, তাহা লইয়াও আলোচনা করিতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে, তাও-তে-চিঙ্-এর ভিতরের কথা মোটাম্টি ভাবে আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, ইহা আমাদের ভারতের প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেই যেন একথানি। অনেক ভারতীয়ের পক্ষে, এই উপর-উপর সাদৃশ্য দেখিয়া পুলকিত হইয়া এইরপ অন্তমান করা অস্বাভাবিক হইবে না যে, ব্ঝি-বা চীনের তাও-বাদের উপরে ভারতের বন্ধবাদের ছাপ আছে। কিন্তু তাহা প্রমাণিত হয় নাই। বরং ইহাই অধিকতর সন্তব যে, এই ত্ই দেশের দার্শনিক বিচার-ধারা স্বতন্ত্র-ভাবে উভূত হয়, এবং পরে তাহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা মানব-সাধারণতা বা বিশ্বমানবিকতার এক প্রকাশ মাত্র। পোলিনেসিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে যে Mana 'মানা' অর্থাং সর্বত্র কার্য্যকর অনুশ্য ঐশী শক্তির ধারণা আছে, তাহা, এবং আফ্রিকার ক্ষর্বর্গ জনগণের মধ্যে স্বদৃত্ভাবে যে এক সর্বন্ধর ঐশী শক্তি সন্বন্ধে আস্থা আছে, সেই আস্থাও, চীনের তাও-বাদ এবং ভারতের বন্ধবাদের অন্তর্গণ। একই ধরনের বিশাস বা বিচার যে এক পরিব্যাপ্ত, তাহার মূল কারণ, আমাদের মনে হয় ইহাই যে, সর্বত্র মান্ত্র একই প্রকার উপলব্ধি বা অন্তর্ভতে পাহিয়াছে। এইরপ ভাব একটি বিশেষ দেশকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবার পরে, বিশ্বম্ম পরিব্যাপ্ত হইয়াছে— এইরপ অন্থমানের বিপক্ষে কেবল এই কথা বলা যায় যে, দেশ কাল ও পাত্র অবলম্বন করিয়া এই বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা দিতে পারি না।

তাও-তে-চিঙ্-এর ভিতরের কথা বিশদ করিয়া ব্ঝাইবার শক্তি বা সময় আমার নাই—উপনিষদের মতো তাও-তে-চিঙ্-এরও বহু টীকা ও বহু ভাষায় অমুবাদ হইয়াছে— এক ইংরেজীতেই আজ পর্যান্ত অনুন কুড়িখানি সটীক অমুবাদ পাওয়া থাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না, নিজের-নিজের মানসিক আধারে সহাদয় ব্যক্তি তাও-বাদকে নিজের মতো করিয়াই দেখিবেন। তাও-তে-চিঙ্-এর প্রতি ইংরেজীর মাধ্যমে অনেক ভারতবাসী আরুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালার কবি সভ্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা আমাদের বলিতে হয়। Lionel Giles লায়োনেল গাইল্স্-কৃত ইংরেজী অমুবাদের আধারে বাঙ্গালায় ইনি তাও-তে-চিঙ্-এর কতকগুলি অংশ অমুবাদ করেন 'চীনের ধৃপ' এই নাম দিয়া। সভ্যেন্দ্রনাথের ধারণা ছিল, তাও-তে-চিঙ্ উপনিষদেরই ভাবজগতের গ্রন্থ, এবং তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন যে 'তাও' শব্দ সংস্কৃতের পরবন্ধ-বাচক সর্বনাম-শব্দ 'তং'-এর চীনা রূপ। কিন্তু বাস্তবিক

একথা ঠিক নছে— চীনা ভাষায় এখন শব্দটি Tao, Dao 'তাও' বা 'দাও' রূপে উচ্চারিত হয়, এবং প্রীষ্ট-পূর্ব যুগে এই শব্দের উচ্চারণ ছিল Dhao 'ধাও' বা Dhau 'ধাউ'।

তাও-তে-চিঙ্ বইথানি বিশেষ মন দিয়া পড়িবার। ইহাতে লাও-ংলে-র প্রস্তাবিত ও প্রচারিত দর্শন, ধারাবাহিক রূপে বিষয় হইতে সম্পূক্ত বিষয়ান্তরে, বিচার-শৈলী পরিচালিত করিয়া লিপিবদ্ধ হয় নাই। কতকটা এলোমেলো ভাবে, কোনও শৃঞ্জলা না মানিয়া, বিভিন্ন বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ইহার একাশীটি বিভিন্ন অধ্যায়ে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই একাশী অধ্যায়কে আবার নৃতন-রূপে না সাজাইলে, পর-পর ইহার আলোচনার বিষয়বস্ত ও ধারা বৃত্তিতে পারা সহজ হয় না। Lionel Giles-এর ইংরেজী অহুবাদ, যেটি Wisdom of the East গ্রন্থমালায় ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং পরে যাহার বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহার একটি বিশেষ গুণ হইতেছে যে অন্থবাদক অধ্যায়গুলি নৃতন করিয়া বিভিন্ন বিভাগে বিশুস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে, মূল গ্রন্থের উপর একটু উৎপীড়ন করা হইলেও, সাধারণ পাঠকের কাছে বিভিন্ন বিষয়— আধ্যাত্মিক অহুভূতি ও উপলব্ধি, দার্শনিক বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-নীতি, রাজ্য-পরিচালন, যুদ্ধ, বিনয় ও নম্রতা, নিজ্জিয়তা, বিরোধিভাব-মূলক উক্তি ও নীতিস্থ্র, ইত্যাদি নানা বিষয়ে লাও-ংদে-র বক্তব্য ধরা ও বৃঝিয়া লওয়া সহজ্ঞ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্থাদ মৃশ গ্রন্থের অত্থারী। ইহাতে প্রাচীন চীনা সম্পাদকেরা গ্রন্থানিকে যে একাশীটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন, পর-পর সেইরূপ অধ্যায়গুলি ধরিয়াই অমুবাদ করা হইয়াছে। তাও-তে-চিঙ-এর প্রামাণিকতা লইয়া চীনদেশেই অনেক মতভেদ আছে। সাধারণতঃ কেইই এই গ্রন্থকে লাও-ৎসে-র সময়ে রচিত বলিয়া মনে করেন না, যদিও লাও-ৎসে-র বহু উক্তি ও মতের স্থান যে हेहार्ट आह्न, छाटा मकलाटे श्रीकात करतन। नाना পार्टर्टिन एक्श यात्र। मृत পुरुट्कत अञ्चरीम করিতেছেন বলিয়া অমিতেজ্রনাথ বহু পাঠভেদও বিচার করিয়াছেন। বইখানির ভূমিকা-স্বরূপ আধুনিক চীনের একজন বিখ্যাত দার্শনিক Wang Wei-Ch'ong ওয়াঙ্ওয়েই-ছঙ্-এর একটি নাতিক্ষুত্র প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে এই বইখানি সম্বন্ধে কতকগুলি নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিচার পাওয়া যাইবে। এই ভূমিকায় লাও ৎসে-র পূর্বেকার ও সমসাময়িক কতকগুলি লেখক কর্তৃক বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচারিত কতকগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিচারের সহিত লাও-ৎসে-র গ্রন্থের সাম্য ও সাদৃশ্য প্রদর্শিত इरेग्नाइ। এ विश्वार स्टेएज-एमीय ठीनविर Karl Ludvig Reichelt कार्न नृष्डिश् ताटिरथन्हे-धत প্রাক্ত এবং প্রোচ্ন আলোচনা, তংপ্রণীত Religion in Chinese Garment পুস্তকের প্রথম কয়েক অধ্যায়েও পাওয়া যাইবে (ইংরেজী অহবাদ Joseph Tetlie জোদেফ টেট্লি-ক্লন্ত, Lutterworth Press, London, 1951)। ভূমিকা-লেখক চীনা অধ্যাপক, ক্মানিন্ট-পন্থী বলিয়া, লাও-ৎসে-র রচনার অম্ভনিহিত আধ্যাত্মিকতা ও অম্ভর্ম থিতার বিচার করেন নাই, কারণ কম্যানিস্ট নীতি জড়বাদের বাহিরে কোনও বিচারধারার বা আলোচনার মূল্যায়ন করিতে নারাজ বা অপারগ। অথচ, বিশের তাবং সভাজাতির পণ্ডিতদের মতে, তাও-তে-চিঙ্-এর আধ্যাত্মিক অমুভূতি বা উপলব্ধিই হইতেছে ইহার প্রধান কথা—যে অমুভৃতি বা উপলব্ধি জড়বাদের দারা অস্বীকৃত। Dr. Paul Carus পল কেরস-কৃত অমুবাদ ও আলোচনা ( Lao-Tze's Tao-Teh-King, Chinese-English, Chicago, the Open Court Publishing Co., 1898), Lin Yu-Tang লিন মৃ-তাঙ-এর অহবাদ ও ব্যাখ্যা ( The Wisdom গ্রন্থপরিচয় ৪২১

of Lao-tse, the Modern Library, New York, 1948), Arthur Waley আর্থর ওয়েলি-কৃত টীকা-টিপ্লনী সংবলিত অমুবাদ (The Way and its Power: London, George Allen and Unwin, 1934) এবং R. B. Blakney ব্ল্যাকনির স্টীক অমুবাদ (The Way of Life, Mentor Books, New York, 1955), তাও-তেঃ-চিঙ্ড-এর আলোচনায় বিশেষ কার্য্যকর ছইবে।

মৃশ চীনা ভাষা অত্যন্ত ছর্বোধ্য, এবং প্রাচীন চীনা বাক্যভঙ্গী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, এবং ক্রাকারেই ষেন প্রাচীন চীনা ভাষায় সব কথা বলা হইত। যেমন, ইংরেজীতে বলিব, the nature of man is radically good, অর্থাৎ 'মাহ্মমের স্বভাব বা প্রকৃতি মূলেই হইতেছে ভালো বা সং'— প্রাচীন চীনায় এই ভাবটিকে প্রকাশের জন্ম মাত্র চারিটি একাক্ষর শব্দই যথেই ছিল—zhin sheng, pen shen— যথাক্রমে এই শব্দ চারিটির ইংরেজী আক্ষরিক অন্থবাদ দাঁড়াইবে—man nature, root good । তব্ও ইহা একটি সহজ দৃষ্টাস্ত — ইহা অপেক্ষা আরও কঠিন ব্যাসক্টের ছড়াছড়ি প্রাচীন চীনা সাহিত্যে । প্রাচীন চীনা ভাষায় যাহা কেবল মূল বা প্রধান ভাব প্রকাশ করে, ধাতুর মত কেবল সেই শব্দপ্তলি ব্যবহার করিয়াই যেন বক্তা বা লেখক খালাদ, বাক্যপুরক উপসর্গ, অব্যয়, ক্রিয়ার কাল বা প্রকার, বিশেন্ডের বচন ও কারক, এ-সমন্তকে বাক্যের অর্থাক্ষতি ধরিয়া সংযোগ করিতে হয়, বা বুঝিয়া লইডে হয় । সেগুলির সমাধান এই বইয়ের মধ্যে আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় অমিতেন্দ্রনাথ কি ভাবে করিয়াছেন, সে বিষয় মতামত প্রকাশের অধিকার আমার নাই। তবে ইহা সহজেই অন্থমান করা যাইতে পারে যে, তিনি যথন এই ত্রহ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বিশেষ উচিত্যসহকারে তিনি পথিক্রৎ এবং পূর্বাচার্যাদের বক্তব্য ও অভিমত দেখিয়াছেন ও বিচার করিয়াছেন, এবং তাহার পর নিজের অন্থবাদ দিয়াছেন। এইরপটি করাই বাঞ্চিত।

আমি বহু বংসর ধরিয়া তাও-তেঃ-চিঙ্-এর ভক্ত পাঠক। চিল্লিশ প্রতাল্লিশ বংসর হইল, প্রথম Lionel Giles-কৃত অন্থবাদ পড়ি, এবং পড়িয়া মৃশ্ব হই। সেই সময় হইতে এই বইখানিকে কখনও ছাড়িতে পারি নাই। প্রায় এই সময়েই, Paul Carus-এর যে একটি চমৎকার সংস্করণ আছে, যাহাতে চীনা মূল গ্রন্থ, ইংরেজী অন্থবাদ, এবং রোমান লিপিতে মূলের প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারণ প্রদর্শন এবং সেই অক্ষরের ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে, সেই সংস্করণও কিছু-কিছু পড়িয়া দেখিবার স্থ্যোগ পাইয়াছিলাম। আমি কৌতৃহল-পর্বশ হইয়া Paul Carus-প্রত্বত্ত সাম্থবাদমূল চীনার সহিত অমিতেক্রনাথ-কৃত বাঙ্গালা অন্থবাদ একটু-আধটু মিলাইয়া দেখিয়াছি। দেখিয়া থূশী হইয়াছি যে সাধারণতঃ এই বাঙ্গালা অন্থবাদ মূলের পরিপন্ধী হয় নাই—মূলের গৌরব ইছাতে অক্ষ্ম আছে। অন্থবাদ স্থপাঠ্য হওয়া চাই, এবং সেই দিক্ হইতে আমি বলিব যে শুদ্ধ চলিত-ভাষায় রচিত এই অন্থবাদ পড়িয়া যাইতে কই হয় না, মনে হয় না যে ইছা অন্থবাদ। স্থানে-স্থানে চীনা ভাষার নিজস্ব রীতিকে হয়তো বাঙ্গালায় আনা সম্ভবপর হয় নাই, তাহা হইলেও এই বাঙ্গালা অন্থবাদখানিকে মূল বাঙ্গালা গ্রন্থ বিলয়্পই মনে হয়। আজ্বলাল বাঙ্গালা চলিত ভাষা গুণী লেথকের হাতে যে অপূর্ব শক্তি ও সোলগাঁ লাভ করিয়াছে, অমিতেন্দ্রনাথও এই অন্থবাদে তাহার সম্পূর্ণ প্রয়োগ সার্থক ভাবে করিয়াছেন। মূল চীনা রচনাতে স্থানে-স্থানে কবিতা আছে; এবং স্ব্রাকারে ছোট-ছোট বাক্যের মধ্যে নিবন্ধ বলিয়া, ইহার গছ অংশও কবিতাধর্মী। বাঙ্গালা অন্থবাদে মূল কবিতার ছত্রগুলি ও গছ অংশের স্ব্রোকারের গ্রথিত বাক্যগুলি পৃথক্-পৃথক্ ছত্রে মূল্রিত হওয়াতে, পাঠকের চোথের পক্ষে ও রসাঝাদনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

আকারে ক্ষুত্র হইলেও, চীনের তথা বিশ্ব-সাহিত্যের এই মহাগ্রন্থ যে এইভাবে তাহার সহজ সৌন্দর্য্য ও ভাব-ভান্তীর্য এবং গভীর অন্তম্ থিতা লইয়া বাকালা সাহিত্যের সভান্ন প্রবেশ করিতে পারিল, ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা ও গৌরবের কথা।

আমার বাড়িতে একটি প্রকোধে দেওয়ালে পাথরের উপরে আমি তাও-তেঃ-চিঙ্ হইতে গৃহীত তিনটি ছত্র প্রাচীন চীনা ধাঁচের অক্ষরে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। পিকিঙ-এর আধুনিক চীনা [ এবং বন্ধনীর মধ্যে আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার প্রাচীন চীনা ] উচ্চারণ ধরিয়া, সেই অক্ষরগুলির রোমান ও বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর ও আঞ্চরিক অহ্বাদ, সহজ ব্যাখ্যামূলক অর্থ, এবং শ্রীযুক্ত অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কত অহ্বাদ দিয়া এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিতেছি। (লাও-ৎসে-র সময়ের প্রাচীন চীনা উচ্চারণ প্রদর্শনের চেষ্টা, স্ইডেন-দেশীয় বিখ্যাত চীনাবিত্যাবিং Bernhard Karlgren বেন্ হার্ড্ কার্ল্গ্রেন-এর পুনর্গঠন অন্ধরণে করা হইয়াছে।

১। Thien Hsia Mu থিয়েন শিয়া মৃ [ Thien Gha Mwi থিয়েন ए.। মুই ]

আকাশ, নীচু ( বা পৃথিবী ), মাতা।

Wu Pu Chi Chhi Ming तु शू ही ही मिछ्

[ Ngwo Puat Tyie 🛪 Tya Ghyi Myaeng

ঙুও পুঅং ত্যিএ বা ত্যা ঘটা ম্যায়্ঙ্]

আমি না জানি ইহার নাম।

Tsz' Chih, Yueh Tao ৎশ: চ্য:, যুয়: তাও

[ Dzhi Tsyi, Yiwat Dhau দ্ঝি চ্যী, ম্বিং ধাউ ]

বর্ণনা-করি একে, বলি 'পথ' বা 'ঋত'॥

[ অর্থাৎ, আকাশ আর পৃথিবী এই দৃশ্যমান সব-কিছুর মাতা বা আদি কারণ— ইহার নাম-রূপ বা বর্ণনা কাহারও জানা নাই— অবাঙ্মনোগোচর। যদি ইহার বর্ণনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ইহা হইতেছে 'পথ'— অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া সব-কিছু চলিয়াছে— ইহাই 'ঋত' অর্থাৎ শাশ্বত সন্তা, ব্রহ্ম বা সত্য বা ধর্ম।]

অমিতেন্দ্রনাথের অমুবাদে-

আকাশের নীচে সব-কিছুর 'না'।
এর নিজের নামটি কি, তা আমার জানা নেই;
তবে এর পোষাকী নাম হ'চ্ছে 'তাও'।

শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থপরিচয় ৪২৩

রমেশ-রচনাবলী। শ্রীযোগেশচক্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। মূল্য নয় টাকা। প্রবিদ্ধসংকলন: রমেশচক্র দত্ত। শ্রীনিথিল সেন কর্তৃক সম্পাদিত। এভারেস্ট বুক হাউস। মূল্য পাঁচ টাকা।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) মহাশয় অর্থশতাব্দীর অধিককাল পরলোকগত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কীর্তি তাঁকে আমাদের কাছে চিরন্ধীবী করে রাখবে। অবশ্য রমেশচন্দ্রকে জানবার যে প্রধান উপায়, অর্থাৎ তাঁর রচনাবলী, তার সঙ্গে পাঠকসাধারণের যোগাযোগ কিছুকাল পূর্বে বিদ্বিত হয়েছিল, কেননা, তাঁর গ্রন্থাবলী, উপন্তাস অংশ খুব স্থলভ ছিল না। আবার, বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সাময়িক ও মাসিক পত্রে বহুদিন ধরে ছড়িয়ে ছিল, সেগুলিকে সংক্লিত করবার প্রয়াস্ত পূর্বে ফলপ্রস্থ হয় নি। একথতে রমেশচন্দ্র দত্তের সবগুলি উপত্যাসকে সংগ্রথিত করে বই বার করার সাধু দায়িত্ব প্রকাশক পালন করেছেন। তাঁরা পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের উপত্যাস ও তাঁর অত্যাত্ত মননধর্মী রচনাবলীকে ছটি স্বয়ংসম্পূর্ণ থণ্ডে প্রকাশ করে আমাদের ক্বজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রীযুক্ত নিখিল সেনের উৎসাহে রমেশচন্দ্রের চিস্তাসমুদ্ধ পরিচয় 'প্রবন্ধসংকলন' এন্থে পাঠকসাধারণ পাবেন। তবে রমেশচন্দ্রেইংরাজি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি, বিশেষতঃ, A History of Civilisation in Ancient India (Vols 1-3), The Economic History of India, India in the Victorian age-An Economic History of the People এবং The Peasantry of Bengal না পড়লে তাঁর পাণ্ডিতা, তাঁর রাষ্ট্র ও অর্থনীতি বিষয়ক বলিষ্ঠ চিস্তা, তাঁর স্বদেশীয় ইতিহাদচেতনা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাঁর Literature of Bengal ও একথানি স্মরণীয় গ্রন্থ। রেভারেও লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পাদিত Bengal Magazineএ Literature of Bengal এবং Peasantry of Bengal ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাদি ও সমস্ত প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন।

রমেশচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের শক্তিকে নিজের মধ্যে সংহত করতে পেরেছিলেন। আতশ কাঁচ যেমন বিকীর্ণ স্থ্রমিকণাকে সংহত করে একটি জলস্ত শিথায় রূপান্তর ঘটায়, রমেশচন্দ্র তাঁর স্বচ্ছ মনোদর্পণে উনবিংশ শতকের রেনেশাসী রৌক্রছটাকে সাগ্রহে ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর চিন্তলোক সেজগুই জ্ঞান-অগ্নিতে দীপ্যমান হয়েছিল। অগ্নির মত ক্ষ্ধা নিয়ে তিনি এসেছিলেন— সে ক্ষ্ধা জ্ঞানচর্চার, জিজ্ঞাসার। বিত্তের ঘারা মান্ত্র্য তর্পনীয় হয় না, উপনিষ্দের এই মহদ্বাক্য তিনি আঙ্গীবন শ্বরণ করেছেন, তাই তাঁর জীবনসায়ান্তে লিখতে পারেন:

Tell me your honest opinion, Sharada, do you not think, I would do well to devote the remaining years of my life in writing such books as the 'Lake of Palms'—as, in compiling a complete history of the Indian people from the earliest times to the twentieth century—than to work and vegetate in Baroda? (17th April 1907).

উনবিংশ শতকে আমাদের দেশে যে সর্বাত্মক নবচেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল তার মূল শক্তিকেন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণের মধ্য দিয়েই ঘটল আমাদের যথার্থ ভারত-

আবিষ্কার। যে ভারতকে নিয়ে আজ আমরা গবিত অতীতের সেই ভারতকে আমরা চিনতাম না। ১৭৮৪তে কলিকাতায় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। এবং তার পর জ্বোনস প্রিন্সেপ কোল্বুক, উইল্ফিন্স থেকে উইল্সন কাওএল পর্যন্ত বহু ইংরেজ স্বধী প্রাচ্যসংস্কৃতির প্রতি অমুরাগবশত প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের মধ্যে বিঅমান বিশ্বতির ঘবনিকা ছিল্ল করার প্রয়াস পেয়েছেন। কাজেই পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে আবিষ্ঠ ত হয়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের গৌরববাহিনী দেশকে তার সমৃদ্ধ অতীত রূপকে আমাদের কাছে নতুন করে তুলে ধরেছে। এই সময়ে রামনোহন রায় জাতীয় আদর্শে অন্তপ্রাণিত হয়ে উপনিষদের কয়েকথানি বঙ্গভাষাস্থবাদ প্রকাশ করেন। তথনকার দিনে সাধারণ ত্রাহ্মণ-পণ্ডিতের। বেদ-উপনিষদের কোনো বিশেষ খবর রাখতেন বলে মনে হয় না, তাঁরা নব্যস্থতি নব্যস্তায় এবং ব্যাকরণের চর্চা করতেন। রামমোহনের সহযোগী পগুত রামচন্দ্র বিভাবাগীশ বেদ-উপনিষদ্ চর্চা করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁরই কাছে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন এই সংবাদ পেয়ে বিভাবাগীশের প্রতি দারকানাথ ঠাকুর বিরক্ত হয়েছিলেন, কেননা এর ফলে দেবেন্দ্রনাথের বিষয়-বিরাগী হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রকাশ সেই শাস্ত্রশিক্ষার প্রত্যক ফল। ভারতের ঐতিহানিক পুরাতত্ত্বের প্রতি ভারতীয়দের মধ্যে যাঁর। আক্টুর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাত্তে উল্লেখযোগ্য মনীধী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম। রাজেন্দ্রলালের উত্তরসাধকদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহন রায় তাঁর 'সহমরণ' গ্রন্থে প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদে সহমরণ বা সতীদাহ-প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রদর্শন করেছিলেন। শান্তপ্রামাণ্য ভিন্ন শুধু হ্রন্মহীন প্রথার নিন্দা সেদিনকার সমাজে গ্রাহ্ ছিল না। শান্ত-প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জ্ঞা রামমোহন রায় ঐ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কৌলীগুপ্রথার দৌলতে তংকালীন সমাজে শিশু-বিধবার কোনো অভাব ছিল না। বিভাসাগর অন্তরে বিধবাদের জন্ম গভীর বেদনাবোধ করেছিলেন, তার প্রতিকারের জন্ম তাঁকেও শাস্ত্রপ্রামাণ্য উপস্থাপিত করতে হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন শাস্ত্র-সংহিতায় প্রকৃতপক্ষে কী আছে সে কথা জানবার কৌতৃহল জেগেছে, এইটি খুব বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন: "শাস্ত্র যেখানে আছে সেইখানেই পড়ে আছে, তার উপর সহস্র প্রথাকীটের বল্মীক উঠেছে"। সেই শাস্ত্রকে জানবার ও জানাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন পাশ্চাতামনা গোষ্ঠা। কালীপ্রদর দিংহ পণ্ডিতমগুলীর দহায়তায় মহাভারতের অমুবাদ প্রকাশ করেন। বিভাগাগর প্রথম আরম্ভ করেন, কিন্তু কালীপ্রশঙ্কের প্রচেষ্টার কথা শুনে আর অগ্রগর না হয়ে বরং নানাভাবে কালীপ্রসন্নকেই সহায়তা করেন। গীতার বঙ্গান্থবাদেও কালীপ্রসন্ন বহুদুর এগিয়েছিলেন। বিদ্যান্তর্ একদিকে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনায় বতী হয়েছিলেন, অগুদিকে কৃষ্ণচরিত্র ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে তিনি শাক্ষ ও পুরাণের নবভাগ্যকার রূপে দেখা দিলেন। রমেশচক্র দত্ত সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থের সপ্তম থণ্ড অর্থাৎ মহাভারত ও ভগবদ্গীতা অংশের সাত্রবাদ সংকলনের ভার গ্রহণ করেছিলেন বন্ধিমচন্দ্র স্বয়ং। কিন্তু বন্ধিমচন্দ্রের অকাল তিরোধানে ঐ কার্য সম্পাদন করেন দামোদর বিভারত।

রমেশচন্দ্র এই ঐতিহেরই বরণীয় বাহক। বিভাসাগর বিষ্ণাচন্দ্র ও রুফ্কমল ভট্টাচার্য সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা সর্বাধিক ছিল। যে বিভাসাগর অমৃত মিত্রের পাত থেকে মাছের মৃড়ো তুলে নিয়েছিলেন, তিনি সেকালের পক্ষে যে কতন্ব সংস্কারমূক্ত ছিলেন এই ঘটনা থেকেই সে কথা সহজ্বেই অমৃমেয়। রমেশচন্দ্র যথন প্রথম ঋগ্বেদের অম্বাদ প্রকাশে বন্ধবান হন (১৮৮৫) তথন বিভাসাগর বিষ্ণাচন্দ্র ও রুফ্কমল তাঁকে স্বচেয়ে বেশি প্রেরণা ও

গ্রন্থপরিচয় ৪২৫

সমর্থন দান করেন। শুদ্র কর্তৃক বেদপাঠ যে দেশে নিষিদ্ধ ছিল, ( এমনকি রামমোহন রায়ও শুদ্রের বেদপাঠের অধিকার স্বীকার করেন নি ) সেখানে স্বভাবতই 'শুদ্র' কর্তৃক ঋগ্বেদের ভাষাস্তর চেন্তা যে রক্ষণশীল গোষ্ঠা কর্তৃক আক্রান্ত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? আনন্দের কথা, রমেশচন্দ্রের 'ঋথেদের দেবগণ' ( ১-৬ প্রস্তাব ) রচনাগুলি আলোচ্য 'প্রবন্ধ-সংকলন' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ভারত-চেতনা ও ইতিহাস-চেতনাকে সমার্থক ধরতে হবে। কেননা ইতিহাসের মধ্য দিয়েই খাঁটি স্বদেশ-পরিচয় ঘটে। কাজেই স্বদেশাম্বরাগ ও ইতিহাসপ্রীতি একস্ত্রে বিশ্বত। স্বদেশের ইতিহাসকে নতুন ভাবে দেখা ও গঠন করার প্রয়োজনীয়তা স্বচেয়ে বেশি অহত্ব করেছিলেন বিষয়চন্দ্র। বাল্যকাল থেকেই রমেশচন্দ্র ইতিহাসাম্বরাগী ছিলেন। ইতিহাস-পাঠ একদিকে তাঁকে দিয়েছে স্বদেশের ইতিহাস -রচনার প্রেরণা, জুগিয়েছে স্বাদেশিকতার আবেগ, অপরদিকে সঞ্চার করেছে ইতিহাসাশ্রিত উপত্যাস রচনার প্রবণতা।

উনবিংশ শতকে আমাদের জাতীয় জীবনের আর-একটি দিক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে হল রায়ত ও জমিদারের পারম্পরিক সম্পর্ক। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল বঙ্গদেশের জমিদারদের পক্ষভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং 'হিন্দু প্যাট্যট' মুখ্যত তাঁদেরই পত্রিকা। এই পত্রিকা নীলকরদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছে, সাদা-কালো চামড়ার অধিকারগত বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে, কিন্তু দেশের রায়তদের স্থায্য আন্দোলন বা দাবির বেলায় রায়তদের পক্ষে দাঁড়ায় নি, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বা class interestog দিক থেকে। (স্থারেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ভাষায় 'essentially and by its creed an Association of landholders')। বাংলাদেশের প্রটেস্টাণ্ট মিশনরীরা একবার গভর্মর জেনারেলের কাছে দেশের রায়তদের তুঃখতুর্দশা বর্ণনা করে দীর্ঘ একখানি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন, তার জন্ত হিন্দু প্যাটিয়ট (১৬ এপ্রিল ১৮৫৭) অতীব ক্রদ্ধ হয়েছিলেন দেখা যায়। বরং সঞ্জীবচন্দ্র জমিদার ও রায়ত নিয়ে Bengal Ryots: their Rights and Liabilities etc. নামে যে বই লিখেছিলেন ক্যালকাটা রিভিউ (১৮৬৪) তার স্মালোচনা কালে বলেছিলেন: is apparently a genuine and patriotic effort to defend the cause of the weak against the strong. বৃদ্ধিমচন্দ্ৰ 'বৃদ্ধদেশীয় কৃষক' প্ৰবৃদ্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের কুফল, জমিতে কুষকের স্বত্হীনতা, বুটিশ শাসনে হিন্দু-মুসলমান চাষীর গুরবস্থা সর্বজনবোধ্য করে প্রকাশ করেন। রায়ত-জমিদার সম্পর্কে প্যারীটাদ ও কিশোরীটাদের প্রবন্ধঘন্তের কথা ও পরবর্তীকালে শস্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'Rais & Rayyet' (১৮৮২) পত্রিকার কথা স্থাবর্গ জ্ঞাত আছেন। রমেশচন্দ্র তাঁর The Peasantry of Bengal (1874) গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে এই সমস্থার প্রতি নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করেছিলেন, এইটুকু জ্বেনেই বহুব্যক্তি তাঁকে নিন্দাবাদ করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্বাকের এমন কল্যাণকামী মাত্র্য আমাদের দেশে সেকালে বেশি ছিলেন না। তিনি জমিদারী ব্যবস্থার আমূল বিলোপের প্রস্তাব করেন নি, অতএব তিনি 'প্রতি-ক্রিয়াশীল' এ ধরণের উক্তি ঠিক নয়। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রচিত এই প্রবন্ধগুলিতে রমেশচন্দ্র জমিদারদের সর্বপ্রকার অন্তায় ও অত্যাচারের বিরোধিতা করেছেন। ১৮৭৩ সালে পাবনায় রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে ভীষণ হাকামা হয়। এই প্রজা-বিল্রোহকে আমাদের দেদিনকার 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকাগুলি প্রবলভাবে নিন্দা করেছিল, সেইদিন রমেশচন্দ্র অকুতোভয়ে রচনা করেন 'An Apology for Pubna Rioteer', প্রবন্ধটি Arcy Dae-এর নামে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত Bengal Magazine এর

১৮৭০ গালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন জমিদারেরা তাঁদের আদে প্রাপ্য নয় এমন কর ও শশুভাগ নানা অছিলায় প্রজাদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে আদায় করেছেন এবং বলীয় প্রজাম্বর আইনের ১৮৫৯এর দশম ধারাকে তাঁরা স্বেচ্ছায় অগ্রাহ্য করেছেন, সেজগ্রন্থ এই সংঘবদ্ধ প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছে অনিবার্য ভাবে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, রায়ত ও জমিলারদের মধ্যে দেয় ও প্রাপ্য কর সম্পর্কে একটি স্থায়ী বন্দোবত্ত হওয়া দরকার এবং তাঁর মতে 'This we submit will be a noble recognition of the rights of the Bengal Peasants which have unfortunately been so long and so shamefully ignored by the British Government,' ভারতবর্ত্তের সর্বত্রই এই রীতি প্রচলিত হোক রমেশচন্দ্র এরপ আকাজ্ঞাও প্রকাশ করেছিলেন। আলোচ্য 'প্রবন্ধ সংকলন'-গ্রন্থের 'ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল', ও 'ভারতবাদীদিগের দরিশ্রতা ও হুর্ভিক্ষের কারণ' প্রবন্ধ হুটিতে সরকার, জমিদার ও রায়ত শৃপর্কে তাঁর বক্তব্য জানা যায়। রমেশচন্দ্রই ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম ভারতবর্বের অর্থ নৈতিক ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর The Economic History of India (1757-1837) এবং India in the Victorian Age (1837-1900) বই ত্থানি প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর পাঠ করা উচিত। তিনি থাঁটি ঐতিহাসিক গবেষণার পথে তংকালীন লভ্য সমস্ত উপাদান সহযোগে দেখিয়েছিলেন ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্ত অবধি ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক জীবনে কী গুরুত্বপূর্ণ রূপাস্তর ঘটে গিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধসংকলনে 'ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্রা' 'বৃটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি' 'ভারতীয় ত্রভিক্ষ তাহার কারণ ও প্রতিকার' 'বঙ্গদেশে রাজম্ব বন্দোবস্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত রচনাগুলি থেকেই ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে পুরাতন জমিদারীর লুপ্তি, হঠাৎ জমিদারদের উত্থান, গঙ্গাগোবিন্দ দিংহ, দেবীসিংহ, ব্রজকিশোর প্রভৃতি কোম্পানি-পোষিত আমলাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও জমিদারী লাভ, ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক অন্তায়কারীর পক্ষাবলঘন, গভর্নর জেনারেলদের দেশি বেনিয়ানদে'র বেনামীতে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাশোষণ প্রভৃতি তথ্য পাঠকসাধারণ জানতে পারবেন। কী ভাবে কোপানির আমলে আমাদের দেশে প্রজার সর্বনাণ ও কুটীরশিল্পের অবসান ঘটেছে তার বিবরণ এখানে সংক্ষেপে মিলবে। স্থাধের বিষয়, এখন কলিকাতা বিশ্ববিভালয় স্নাতকোত্তর পাঠ্য তালিকাম ইতিহাস শাম্মের একটি পত্রে 'অর্থ নৈতিক ইতিহাস' পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন—রমেশচন্দ্রের যুগান্তকারী গ্রন্থুলি এবার সমানুত হবে আশা করা যায়। এ কথা কেউই অম্বীকার করেন না যে পরবর্তীকালের চিম্ভাধারার আলোকে বা নতুন তথ্য আবিকারের ফলে রমেশচল্লের গ্রন্থের কোনো কোনো স্থল আজু আর আমাদের স্বীকৃতি লাভ করে না। কিন্তু তার ফলে ঐ গ্রন্থবয়ের মহিমা কুল হয় না।

রমেশচন্দ্র বাংলা উপত্যাস সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন। যদিচ কৃষ্ঠিত পদক্ষেপে তাঁর প্রথম আগমন কিন্তু শেষে তিনি নিজের শক্তি খুঁজে পেরেছিলেন। বন্ধিমচন্দ্রের উৎসাহে তিনি উপত্যাস রচনায় অগ্রসর হন। তাঁর বন্ধবিজ্ঞতা (১৮৭৪) মাধবীকরণ (১৮৭৭) রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯) ও মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮) গ্রন্থ চতুইয় 'শতবর্ধ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত এই উপত্যাসগুলির বর্ণিত বিষয় ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষপাদ অবধি বিভ্ত। রমেশচন্দ্র নিজের সম্পর্কে লিখেছেন যে যুগপং ইতিহাসপ্রীতি ও ওয়ালটার স্কটের রচনাপ্রীতি তাঁর শিল্পীমানসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জিনি আরও জানিয়েছেন যে গিবনের Roman Empire তাঁর খুব প্রিয় গ্রন্থ ছিল। রমেশচন্দ্রের

'শতবর্ষ' বা উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সমাহার প্রকৃতপক্ষে 'Mogul Empire' বললে অসত্য হয় না। এবং গিবনের গ্রন্থের দ্বারা সম্ভবত তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বঙ্গবিজ্বতা' তেমন সবল রচনা নয়। প্লট বা চরিত্রস্থি কোনো দিকেই তিনি রুতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। নায়ক ও ভিলেন চরিত্র অঙ্কনে প্রচলিত গতামুগতিক রূপ তিনি গ্রহণ করেছেন এবং পরিশেষে সকল বিচ্ছেদের রূপকথাস্থলভ মিলন ঘটিয়ে এবং পাপীর শান্তিদান করে আখ্যান শেষ করেছেন।

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা রমেশচন্দ্রের ত্থানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপক্রাস। বিদ্যিচন্দ্রের মতো ইতিহাসপ্রীতির সঙ্গে তাঁর মনে স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত ছিল। উনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের প্রথম দশকে আমাদের স্বাদেশিক চেতনা বা জাতীয়তাবাদী কল্পনার সঙ্গে রাজপুত মারাঠা ও শিখদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ইতিহাস অচ্ছেত্মভাবে মিশে ছিল। সেজ্মাই এই 'জাতীয়তাবাদ'কে অনেকে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' বলে আখ্যাত করেন। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাধ্যান' (১৮৫৮) কর্মদেবী (১৮৬২), বিদ্যাচন্দ্রের রাজিসিংছ (১৮৮২, ১৮৯৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রুমতী (১৮৭৯), হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত (১৮৬৯), রবীন্দ্রনাথের 'গুরুগোবিন্দ' কবিতা, কথা কাব্য (১৯০০), শিবাজী-উৎসব কবিতা, কলিকাতায় তিলক মহারাজ-প্রবৃত্তিত গণপতি উৎসব পালন, প্রভৃতি অসংখ্য তথ্য এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রমেশচন্দ্র 'জীবনপ্রভাত' রচনার পূর্বে মারাঠাদের ইতিহাস পাঠ করেন এবং একথানি উপন্থাস রচনার সংকল্প নেন: "I read Grant Duff's inspiring work on the history of the Maharattas and spent my nights in dreaming over a story of Shivaji।" এবং তাঁর ইতিহাস-চেতনা ও স্বদেশপ্রেম কিভাবে 'জীবনপ্রভাত'-গ্রন্থে একস্থ্রে দেখা দিয়েছে তাঁর নিজের উক্তি থেকেই তার পরিচয় মেলে:

'পাঠক! একত্র বিদয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা শ্বরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্তাস আরম্ভ করিয়াছি।' •

'জীবনসন্ধ্যা'ও অন্তরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। মহাবীর শিবান্ধী ও মহারাণা প্রতাপিশিংহের স্বদেশত্রত তাঁর চিত্তকে অভিভূত করেছিল, তিনি তাঁদেরই 'আদর্শ' বীররূপে বরণ করেছিলেন। ইতিহাসকে তিনি যথাশক্তি সন্থারণ করবার চেষ্টা করেছেন। যথার্থ 'ঐতিহাসিক কল্পনা' তাঁর ছিল এবং তিনি আমাদের তাঁর বিণিত স্থান ও কালের পরিমণ্ডলে যে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন সেথানেই তিনি সার্থককাম।

'সাহিত্য সংসদ' কর্তৃক প্রকাশিত রমেশরচনাবলীর উপস্থাস খণ্ড সকলের কাছেই আদৃত হবে।
গ্রন্থাবলীর প্রারম্ভে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় রচিত ভূমিকাটি তথ্যপূর্ণ প্রশংসনীয় রচনা।
বিশেষভাবে রমেশচন্দ্র সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার লিখিত ও মডার্ন রিভিউ (জায়য়ারি ১৯১০) পত্রিকায়
প্রকাশিত প্রবন্ধটি উৎকলন করে যোগেশবাব্ একটি মছৎ কাজ করেছেন। পরিশেষে ঐ প্রবন্ধের কয়েক
পংক্তি উদ্যুত করে বক্তব্যের উপসংহার টানি। : "Ramesh Chunder Dutt was a man of his
own people. The object of all he ever did was not his own fame, but the
uplifting of India"

## স্থরলিপি

আমার প্রাণের মাঝে স্থা আছে, চাও কি—
হার বৃঝি তার থবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হার বৃঝি তার নাগাল মেলে না॥
প্রেমের বাদল নামল, তৃমি জানো না হার তাও কি।
আজ মেঘের ভাকে তোমার মনের ময়্রকে নাচাও কি।
আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি, আমি স্বরলোকের স্বর সেধেছি,
তারি তানে তানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গলা গাও কি—
হার আসরেতে বৃঝি এলে না।
ভাক উঠেছে বারে বারে, তৃমি সাড়া দাও কি।
আজ ঝুলনদিনে দোলন লাগে, তোমার পরান হেলে না॥

স্বরলিপি: এীশৈলজারঞ্জন মজুমদার কথা ও সুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না –ৰ্সা । সাঁ <sup>র</sup>সা -ना I ना ना -र्जा II {না ণে ব্ মা বো স্থ ধা আ মার 21 -পা I 24 -41 4 -1 -1 -1 Ι মা পা পা পা Ι কি ঝি ы 43 হা য়্ বু ত র I প 91 -ধা I ধপা -1 -1 1 -1 (제제)} I -1 -1 I न -ধা না র থ ব পে শে না ৽ -91 Ι T পা পা -41 <sup>9</sup>দা 21 F পা Ι রি র্ 91 ख তে ম ধু র্ 9 ন্ -1 -মা Ι মগা ম -91 -1 I T কি 91 ধ৽ र्मा ৰ্সা I পর্সা र्भा -না না না -ধপা । পা -র্সা Ι ৰ্ হা৽ ভা -

<sup>9</sup>দা -পা I 1 1 1 1 -1 -1 I পা M -17 41 Τ র প্রা ୯୩ যা ۰ 0 বো না৽ -भा I मभा-मभा मना । -না না II -F 4 দা Ι চা॰ •ও কি॰ মার" "আ ধা আ ছে 잫 [-4 ৰ্মজৰ্ম <sup>হ</sup>জনী  $II \ \{ \overrightarrow{y}$ नार्भा-फर्बा। र्छ्बा र्छ्बा -र्झा I र्जा -। र्जा  $^{4}$ र्छ्बा -র্বা T ল্ না মৃ ল তু মি প্রে॰ মে র বা V \*क्डर्ग-र्ता I र्मर्ता-क्डर्तार्मना। -1(-1-1)} I ना-1 I र्मार्मा -ती । ती য়ু . . . না হা জা নো - I मा -ता - मा। -না না -1 T ना -मा । मा -1 T না কে আ মে ঘে র্ ডা र्वे भी - I <sup>প</sup>র্মা -1 1 3.1 -না I ना-र्भा। मी र्भा {না তো ব্ন মা নে ঘে র কে 0 র ম মে ডা না ৷ - ! (না-!)} I গাগমা I ধপা I পা -ধা ना -र्मा । "না -1 না ক ৽আাজ আামি৽ না৽ Ы 18 যু বৃ 0 কে য -1 I পা -না I 91 -ধা । নধা ্মামা-পা। পা -1 না তে @ • বৃ বেঁ ধে ৽ লে তা ॰ বে

> ছি॰ · আমি তারি হু • বু ধে৽ শে ৽ <sup>র্ন</sup>সা -1 I <sup>श</sup>र्मा र्भा - । ৰ্সা -ना I ∫ना ना -र्जा र्मा ৰ্সা (9 নে তা ন ত 9

-মা I

মা

잦

মা

র

-위 1

- 1 I মগা - 1 - 1 - 1 (গা গমা)} I নানা I

পধা

(P) 0

9

কে

-1ª I

ব

4 st

মি

"MY

আ

I <sup>4</sup>891 -1 -1 1 91

মা - পা। পধা

ছি॰

T

I नानार्जा। ना नधा -शा I शा -धा ना । -1 (नाना)} I शा - मा I यि नि स গা ও কি • তারি হায় গ ना॰ • I {মা মা -পা । পা পা -1 I পা পা -ধা । না না I -ধা • বুঝি • আ স • রে তে • এ শে [-মাম্ভর্য <sup>ম্</sup>ভর্] र्ग छवं। (গা -মা)} I-1-11{র্সা-জ্ঞাজ্ঞা। জুর্গ I 491 -1 -1 -1 হা য়ু ০০ ডাক্ট ર્જ ছে না৽ • I र्जा र्जा - । र्जा में खर्जा - र्जा I र्जा नर्जा । र्जा <sup>শ</sup>ভৱৰ্ণ -র্বা I তু মি ॰ বা রে ৽ বা রে • স্ ড়া -1)} I ना-1 I नानर्गार्भा। र्भा র্সরা -জরার্সনা। -1 (-1 -1 -1 I • আ জুঝুল • ন मि र्जा-र्ज़ा-<sup>र्ज़</sup>र्जा। -ना ना -। I ना नर्जा र्जा। र्जा र्भा -1 I জ ু ঝু ল ন · al मि নে নে • • ৰ্মা र्वर्मा -ना I ना ना -र्जा। ना I <sup>श</sup>र्मा मी । নধা -পা I তো যা র (म) न न 7 গে • 8 রা৽ 4 -1)} I नर्मा-<sup>ब</sup>ना -1 I পা পা - দা। দা <sup>ब</sup>দা - পা I I পা পা -ধা । (না না জ্না ০ ০ প্রাণের্মা ঝে হে লে • ना আ -शा I मशा-नशामशा । -1 ना ना IIII I भा भा -मा । न দা চা০ ০৭৪ কি০ ০ "আ

श •

ফু

আ

ছে

0

## मुल्लामुदकत निर्वान

রেভারেণ্ড্ সি. এফ. এণ্ডক্ষজের (১৮৭১ - ১৯৪০) নাম তথন এ দেশে তত পরিচিত নয়, সেই সময়ে, ১৯১২ সালে, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় বিলাতে। প্রথম-পরিচয়েই এণ্ডক্ষের ব্যক্তিত্বর ও মহত্বের হারা রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন; 'ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি' শীর্ষক প্রবন্ধে ("পথের সঞ্চম্ম" গ্রন্থে সংকলিত ) সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "আমি খাঁহার কথা বলিতেছি ইনি রেভারেণ্ড এণ্ডক্ষ । তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন।" উত্তরকালে এই পরিচয় নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে পরিণত হয়। এণ্ডক্ষজের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী Letters to a Friend (১৯২৮) গ্রন্থে সংকলিত আছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় অন্তান্ত রচনার সঙ্গে উক্ত পত্রাবলীর কয়েকটির অন্থবাদ মুক্তিত হল।

বর্তনান বর্ষের প্রথম তুই সংখ্যায় রবীন্দ্রশতপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-গ্রন্থার বে স্চী মুদ্রিত হয়েছে, বর্তমান সংখ্যায় সেই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশ করা হল। গ্রন্থের ও গ্রন্থাবলীর সংখ্যা সামাত্ত নয়, এইজত্তে এই আলোচনায় প্রত্যেক গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লেখা সম্ভব হয় নি। কোন্ গ্রন্থের আলোচনা কতটা স্থান অধিকার করেছে তার দ্বারা গ্রন্থের উৎকর্ষেরও বিচার করা হয় নি।

১৯৬২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জন ফাইনবেক, সেই উপলক্ষে ফাইনবেক সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে।

## স্বী কু তি

রমা করকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ খেকে প্রাপ্ত। শ্রীন্ধরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের সৌজন্মে মৃদ্রিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্ধিত 'একাকী' চিত্র রবীন্দ্র-ভারতী ম্যাসাইটির সৌজন্মে প্রাপ্ত। জন স্টাইনবেকের চিত্রটি দিয়েছেন ইউনাইটেড স্টেটস ইনফর্মেশন

সাভিস।